# রবীজ্র-রচনাবলী

AT MASSON

# সোনার তরী



জীবনের বিশেষ পর্বে কোনো বিশেষ প্রকৃতির কাব্য কোন্ উত্তেজনায় স্বাতন্ত্র্য নিয়ে দেখা দেয়, এ-প্রশ্ন কবিকে জিজ্ঞাসা করলে তাকে বিপন্ন করা হয়। কী করে সে জানবে। প্রাণের প্রবৃদ্ধিতে যে-সব পরিবর্তন ঘটতে থাকে তার ভিতরকার রহস্থ সহজে ধরা পড়ে না। গাছের সব ডাল একই দিকে একই রকম করে ছড়ায় না, এ দিকে ও দিকে তারা বেঁকেচুরে পাশ ফেরে, তার বৈজ্ঞানিক কারণ লুকিয়ে আছে আকাশে বাতাসে আলোকে মাটিতে। গাছ যদি বা চিন্তা করতে পারত তবু স্বৃষ্টিপ্রক্রিয়ার এই মন্ত্রণাসভায় সে জায়গা পেত না, তার ভোট থাকত না, সে কেবল স্বীকার করে নেয়— এই তার স্বভাবসংগত কাজ। বাইরে বসে আছে যে প্রাণবিজ্ঞানী সে বরঞ্চ অনেক খবর দিতে পারে।

কিন্তু বাইরের লোক যদি তাদের পাওনার মূল্য নিয়েই সন্তুষ্ট না থাকে, যদি জিজ্ঞাসা করে মালগুলো কেমন করে কোন্ ছাঁচে তৈরি হল, তা হলে কবির মধ্যে যে আত্মসন্ধানের হেড্ আপিস আছে সেখানে একবার তাগাদা করে দেখতে হয়। বস্তুত সোনার তরী তার নানা পণ্য নিয়ে কোন্ রপ্তানির ঘাট থেকে আমদানির ঘাটে এসে পৌছল ইতিপূর্বে কখনো এ প্রশ্ন নিজেকে করিনি, কেননা এর উত্তর দেওয়া আমার কর্তব্যের অঙ্গ নয় । মূলধন যার হাতে সেই মহাজনকে জিজ্ঞাসা করলে সে কথা কয় না, আমি তো মাঝি, হাতের কাছে যা জোটে তাই কুড়িয়ে নিয়ে এসে পৌছিয়ে দিই।

মানসীর অধিকাংশ কবিতা লিখেছিলুম পশ্চিমের এক শহরের বাংলা-ঘরে। নতুনের স্পর্শ আমার মনের মধ্যে জাগিয়েছিল নতুন স্বাদের উত্তেজনা। দেখানে অপরিচিতের নির্জন অবকাশে নতুন নতুন ছন্দের যে বুমুনির কাজ করেছিলুম এর পূর্বে তা আর কখনো করিনি। নৃতনত্বের মধ্যে অসীমন্ব আছে, তারি এসেছিল ডাক, মন দিয়েছিল সাড়া। যা তার মধ্যে পূর্ব হতেই কুঁড়ির মতো শাখায় শাখায় লুকিয়েছিল, আলোতে তাই ফুটে উঠতে লাগল। কিন্তু সোনার তরীর লেখা

#### त्वीक्-त्रहमावली

আর-এক পরিপ্রেক্ষিতে। বাংলাদেশের নদীতে নদীতে গ্রামে গ্রামে তথন ঘুরে বেড়াচ্ছি, এর নৃতনত্ব চলন্ত বৈচিত্র্যের নৃতনত্ব। শুধু তাই নয়, পরিচয়ে-অপরিচয়ে মেলামেশা করেছিল মনের মধ্যে। বাংলাদেশকে তো বলতে পারিনে বেগানা দেশ; তার ভাষা চিনি, তার স্থর চিনি। ক্ষণে ক্ষণে যতটুকু গোচরে এসেছিল তার চেয়ে অনেকখানি প্রবেশ করেছিল মনের অন্দরমহলে আপন বিচিত্র রূপ নিয়ে। সেই নিরন্তর জানাশোনার অভ্যর্থনা পাচ্ছিলুম অন্তঃকরণে, যে উদ্বোধন এনেছিল তা স্পষ্ট বোঝা যাবে ছোটো গল্পের নিরন্তর ধারায়। সে ধারা আজও থামত না যদি সেই উৎসের তীরে থেকে যেতুম। যদি না টেনে আনত বীরভূমের শুক্ক প্রান্তরের কৃচ্ছুসাধনের ক্ষত্রে।

আমি শীত গ্রীম্ম বর্ষা মানিনি, কতবার সমস্ত বংসর ধরে পদার আতিথ্য নিয়েছি, বৈশাখের খররে জিতাপে, প্রাবণের মুঘলধারাবর্ষণে। পরপারে ছিল ছায়াঘন পল্লীর শ্রামঞী, এ পারে ছিল বালুচরের পাণ্ডুবর্ণ <mark>জনহীনতা, মাঝখানে পদ্মার চলমান স্রোতের পটে বুলিয়ে চলেছে</mark> ছ্যলোকের শিল্পী প্রহরে প্রহরে নানাবর্ণের আলোছায়ার তুলি। এইখানে নির্জন-সজনের নিত্যসংগম চলেছিল আমার জীবনে। অহরহ স্থুখহঃথের বাণী নিয়ে মানুষের জীবনধারার বিচিত্র কলরব এসে পৌচচ্ছিল আমার হৃদয়ে। মানুষের পরিচয় খুব কাছে এসে আমার মনকে জাগিয়ে রেখেছিল। তাদের জন্ম চিন্তা করেছি, কাজ করেছি, কর্তব্যের নান। সংকল্প বেঁধে তুলেছি, সেই সংকল্পের স্ত্র আজও বিচ্ছিন্ন হয়নি আমার চিস্তায়। সেই মানুষের সংস্পর্শেই সাহিত্যের পথ এবং কর্মের পথ পাশাপাশি প্রসারিত হতে আরম্ভ <mark>হল আ</mark>মার জীবনে। <mark>আমার বুদ্ধি এবং কল্পনা এবং ইচ্ছাকে উন্মুখ করে তুলেছিল এই</mark> সময়কার প্রবর্তনা— বিশ্বপ্রকৃতি এবং মানবলোকের মধ্যে নিত্যসচল <mark>অভিজ্ঞতার প্রবর্তনা। এই সময়কার প্রথম কাব্যের ফসল ভ</mark>রা হয়েছিল সোনার তরীতে। তথনই সংশয় প্রকাশ করেছি, এ তরী নিঃশেষে আমার ফসল তুলে নেবে কিন্তু আমাকে নেবে কি।

কবি-ভ্রাতা শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন
মহাশয়ের করকমলে
তদীয় ভক্তের এই
শ্রীতি-উপহার
সাদরে সমর্পিত
হইল



যৌবনে রবীন্দ্রাথ আলুমানিক পচিশ বংসর বয়সে

# দোনার তরী

# সোনার তরী

গগনে গরজে মেঘ, ঘন বর্ষা।
কুলে একা বদে আছি, নাহি ভরসা।
রাশি রাশি ভারা ভারা
ধান কাটা হল সারা,
ভরা নদী ক্ষুরধারা
ধ্বপরশা।
কাটিতে কাটিতে ধান এল বর্ষা।

একথানি ছোটো খেত, আমি একেলা,
চারি দিকে বাঁকা জল করিছে খেলা।
পরপারে দেখি আঁকা
তরুছায়ামদীমাথা
গ্রামথানি মেঘে ঢাকা
প্রভাতবেলা—
এ পারেতে ছোটো খেত, আমি একেলা।

গান গেয়ে তরী বেয়ে কে আদে পারে,
দেখে যেন মনে হয় চিনি উহারে।
ভরা-পালে চলে যায়,
কোনো দিকে নাহি চায়,
ঢেউগুলি নিরুপায়
ভাঙে ত্ ধারে—
দেখে যেন মনে হয় চিনি উহারে।

#### त्रवीक्द-त्रहमांवनी

ওগো, তুমি কোথা যাও কোন্ বিদেশে, বারেক ভিড়াও তরী ক্লেতে এসে। যেয়ো যেথা যেতে চাও, যারে খুশি তারে দাও, শুরু তুমি নিয়ে যাও ক্ষণিক হেসে

যত চাও তত লও তরণী-'পরে।
আর আছে ?— আর নাই, দিয়েছি ভরে।
এতকাল নদীকূলে
যাহা লয়ে ছিন্ত ভূলে
সকলি দিলাম ভূলে
থরে বিথরে—
এখন আমারে লহ করুণা করে।

ঠাই নাই, ঠাই নাই— ছোটো সে তরী
আমারি সোনার ধানে গিয়েছে ভরি।
শাবণগগন ঘিরে
ঘন মেঘ ঘুরে ফিরে,
শৃত্য নদীর তীরে
রহিন্ত পড়ি—
যাহা ছিল নিয়ে গেল সোনার তরী।

শিলাইদহ। বোট ফাল্কন, ১২৯৮

## বিম্ববতী

রূপকথা

সমত্ত্বে সাজিল রানী, বাঁধিল কবরী,
নবঘনিমান্ত্রবর্ণ নব নীলাম্বরী
পরিল অনেক সাধে। তার পরে ধীরে
গুপ্ত আবরণ খুলি আনিল বাহিরে
মান্ত্রামান্ত্র কনকদর্পণ। মন্ত্র পড়ি
শুধাইল তারে— কহু মোরে সত্য করি
সর্বশ্রেষ্ঠ রূপদী কে ধরায় বিরাজে।
ফুটিয়া উঠিল ধীরে মুকুরের মাঝে
মধুমাখা হাসি-আঁকা একখানি ম্থ,
দেখিয়া বিদারি গেল মহিধীর বুক—
রাজকন্তা বিষ্বতী সতিনের মেয়ে,
ধরাতলে রূপদী সে স্বাকার চেয়ে।

তার পরদিন রানী প্রবালের হার
পরিল গলায়। খুলি দিল কেশভার
আজান্তচ্চিত। গোলাপি অঞ্চলথানি,
লজ্জার আভাস-সম, বক্ষে দিল টানি।
স্থবর্ণমুকুর রাখি কোলের উপরে
শুধাইল মন্ত্র পড়ি— কহ সত্য করে
ধরামাঝে সব চেয়ে কে আজি রূপদী।
কাপিয়া কহিল রানী, অগ্রিসম জালা—
পরালেম তারে আমি বিষফুলমালা,
তবু মরিল না জলে সতিনের মেয়ে,
ধরাতলে রূপদী সে সকলের চেয়ে!

তার পরদিনে— আবার ফবিল দার
শয়নমন্দিরে। পরিল মৃক্তার হার,
ভালে নিন্দুরের টিপ, নয়নে কাজল,
রক্তান্থর পট্টবাদ, সোনার আঁচল।
শুধাইল দর্পণেরে— কহ সত্য করি
ধরাতলে সব চেয়ে কে আজি স্থন্দরী।
উজ্জল কনকপটে ফুটিয়া উঠিল
দেই হাসিমাথা মৃথ। হিংসায় ল্টিল
রানী শয়্যার উপরে। কহিল কাঁদিয়া—
বনে পাঠালেম তারে কঠিন বাঁধিয়া,
এখনো সে মরিল না সতিনের মেয়ে,
ধরাতলে রূপদী সে স্বাকার চেয়ে!

তার পরদিনে— আবার দাজিল স্থথে
নব অলংকারে; বিরচিল হাসিম্থে
কবরী নৃতন ছাঁদে বাঁকাইয়া গ্রীবা,
পরিল যতন করি নবরৌদ্রবিভা
নব পীতবাদ। দর্পণ সম্মুথে ধরে
গুধাইল মন্ত্র পড়ি— সত্য কহ মোরে
ধরামাঝে দব চেয়ে কে আজি রূপদী।
দেই হাসি দেই মুখ উঠিল বিকশি
মোহন মুকুরে। রানী কহিল জলিয়া—
বিষক্ল খাওয়ালেম তাহারে ছলিয়া,
তব্ও দে মরিল না দতিনের মেয়ে,
ধরাতলে রূপদী দে সকলের চেয়ে!

তার পরদিনে রানী কনকরতনে পচিত করিল তম্ম অনেক যতনে দর্পণেরে শুধাইল বহু দর্পভরে—
সর্বশ্রেষ্ঠ রূপ কার বল্ সত্য করে।
ছইটি স্থলর মূখ দেখা দিল হাসি—
রাজপুত্র রাজকন্তা দোহে পাশাপাশি
বিবাহের বেশে। অদ্ধে অস্কে শিরা ঘত
রানীরে দংশিল যেন র্শ্চিকের মতো।
চীংকারি কহিল রানী কর হানি বুকে
মরিতে দেখেছি তারে আপন সম্মুথে
কার প্রেমে বাঁচিল সে সভিনের মেয়ে,
ধরাতলে রূপনী সে সকলের চেয়ে!

ষ্বিতে লাগিল রানী কনকমুকুর
বালু দিয়ে— প্রতিবিধ না হইল দ্র
মসী লেপি দিল তবু ছবি ঢাকিল না।
অগ্নি দিল তবুও তো গলিল না সোনা।
আছাড়ি ফেলিল ভূমে প্রাণপণ বলে,
ভাঙিল না সে মায়া-দর্পণ। ভূমিতলে
ঢকিতে পড়িল রানী, টুটি গেল প্রাণ—
স্বাঙ্গে হীরকমণি অগ্নির সমান
লাগিল জ্বলিতে। ভূমে পড়ি তারি পাশে
কনকদর্পণে তুটি হাসিমুধ হাসে।
বিষ্ববতী, মহিষীর সভিনের মেয়ে
ধরাতলে রপসী সে সকলের চেয়ে।

## শৈশবসন্ধ্যা

ধীরে ধীরে বিন্তারিছে ঘেরি চারিধার
প্রান্তি, আর শান্তি, আর সন্ধ্যা-অন্ধকার,
মায়ের অঞ্চলসম। দাঁড়ায়ে একাকী
মেলিয়া পশ্চিমপানে অনিমেষ আঁথি
ন্তন্ধ চেয়ে আছি। আপনারে মগ্ন করি
অতলের তলে, ধীরে লইতেছি ভরি
জীবনের মাঝে— আজিকার এই ছবি,
জনশৃত্য নদীতীর, অন্তমান রবি,
স্লান মূর্ছাতুর আলো— রোদন-অরুণ,
রুগন্ত নয়নের যেন দৃষ্টি সকরুণ
স্থির বাক্যহীন— এই গভীর বিষাদ,
জলে স্থলে চরাচরে প্রান্তি অবসাদ।

শহদা উঠিল গাহি কোন্থান হতে
বন-অন্ধলারঘন কোন্ গ্রামপথে
যেতে যেতে গৃহমুখে বালক-পথিক।
উচ্চুদিত কণ্ঠস্বর নিশ্চিন্ত নির্ভীক
কাঁপিছে দপ্তম স্থরে, তীব্র উচ্চতান
দন্ধ্যারে কাটিয়া যেন করিবে তুথান।
দেখিতে না পাই তারে। ওই যে দন্মুথে
প্রান্তরের দর্বপ্রান্তে, দক্ষিণের মুথে,
আথের থেতের পারে, কদলী স্থপারি
নিবিড় বাঁশের বন, মাঝখানে তারি
বিশ্রাম করিছে গ্রাম, হোথা আঁথি ধার।
হোথা কোন্ গৃহপানে গেয়ে চলে যায়
কোন্ রাখালের ছেলে, নাহি ভাবে কিছু,
নাহি চার শৃত্যপানে, নাহি আগুপিছু।

দেখে ভানে মনে পড়ে সেই সন্ধ্যাবেলা শৈশবের। কত গল্প, কত বাল্যখেলা, এক বিছানায় শুয়ে মোরা সঙ্গী তিন; দে কি আজিকার কথা, হল কত দিন। এখনো কি বৃদ্ধ হয়ে যায় নি সংসার। ভোলে নাই খেলাধুলা, নয়নে ভাহার আসে নাই নিদ্রাবেশ শাস্ত স্থূণীতল, বাল্যের খেলানাগুলি করিয়া বদল পায় নি কঠিন জ্ঞান ? দাঁডায়ে হেথায় নির্জন মাঠের মাঝে, নিস্তর সদ্ধ্যায়, ন্তনিয়া কাহার গান পড়ি গেল মনে— কত শত নদীতীরে, কত আয়বনে, কাংস্থঘন্টা-মুখরিত মন্দিরের ধারে, কত শস্তক্ষেত্রপ্রাস্তে, পুকুরের পাড়ে গৃহে গৃহে জাগিতেছে নব হাসিম্থ, নবীন হৃদয়ভরা নব নব স্থ্ কত অসম্ভব কথা, অপূর্ব কল্পনা, কত অমূলক আশা, অশেষ কামনা, অনন্ত বিখাদ। দাঁড়াইয়া অন্ধকারে দেখিতু নক্ষত্রালোকে, অসীম সংসারে রুয়েছে পৃথিবী ভরি বালিকা বালক, সন্ধ্যাশয্যা, মার মুখ, দীপের আলোক।

শিলাইদহ ফাল্গুন ১২৯৮

#### রাজার ছেলে ও রাজার মেয়ে

রপকথা

5

প্রভাতে

রাজার ছেলে যেত পাঠশালায়,
 রাজার মেয়ে যেত তথা।

হজনে দেখা হত পথের মাঝে,
 কে জানে কবেকার কথা।

রাজার মেয়ে দ্রে দরে যেত,

চুলের ফুল তার পড়ে যেত,

রাজার ছেলে এদে তুলে দিত

ফুলের সাথে বনলতা।

রাজার ছেলে যেত পাঠশালায়,

রাজার মেয়ে হেত তথা।

পথের তুই পাশে ফুটেছে ফুল,

পাথিরা গান গাহে গাছে।

রাজার মেয়ে আগে এগিয়ে চলে,

রাজার মেয়ে আগে এগিয়ে চলে,

রাজার ছেলে যায় পাছে।

K

মধ্যাহ্নে

উপরে বদে পড়ে রাজার মেয়ে,
রাজার ছেলে নিচে বদে।
পুঁথি থুলিয়া শেথে কত কী ভাষা,
থড়ি পাতিয়া আঁক কষে।
রাজার মেয়ে পড়া যায় ভুলে,
পুঁথিটি হাত হতে পড়ে থুলে,

রাজার ছেলে এসে দেয় তুলে,
আবার পড়ে যায় খসে।
উপরে বসে পড়ে রাজার মেয়ে,
রাজার ছেলে নিচে বসে।
হপুরে খরতাপ, বকুলশাথে
কোকিল কুছ কুহরিছে।
রাজার ছেলে চায় উপর পানে,
রাজার মেয়ে চায় নিচে।

6

#### সায়াহে

রাজার ছেলে ঘরে ফিরিয়া আদে,
রাজার মেয়ে ঘায় ঘরে।
খুলিয়া গলা হতে মোতির মালা
রাজার মেয়ে খেলা করে।
পথে সে মালাখানি গেল ভূলে,
রাজার ছেলে সেটি নিল তুলে,
আপন মণিহার মনোভূলে
দিল সে বালিকার করে।
রাজার ছেলে ঘরে ফিরিয়া এল,
রাজার মেয়ে গেল ঘরে।
শান্ত রবি ধীরে অন্ত যায়
নদীর তীরে একশেষে।
গাল হয়ে গেল দোহার পাঠ,
যে যার গেল নিজ দেশে।

8

নিশীথে

রাজার মেয়ে শোয় সোনার খাটে,
স্থপনে দেখে রূপরাশি।
ক্রপোর খাটে শুয়ে রাজার ছেলে
দেখিছে কার স্থা-হাসি।
করিছে আনাগোনা স্থ-হ্থ,
কথনো হক হক করে বুক,
অধরে কভু কাপে হাসিটুক,
নয়ন কভু যায় ভাসি।
রাজার মেয়ে কার দেখিছে মৃথ,
রাজার ছেলে কার হাসি।
বাদর ঝর ঝর, গরজে মেঘ,
পবন করে মাতামাতি।
শিথানে মাথা রাখি বিথান বেশ,
স্থপনে কেটে যায় রাতি।

জোড়াসাঁকো। কলিকাতা চৈত্ৰ ১২৯৮

#### নিজিতা

রাজার ছেলে ফিরেছি দেশে দেশে
দাত সমুদ্র তেরো নদীর পার।
থেখানে যত মধুর মুখ আছে
বাকি তো কিছু রাখি নি দেখিবার।
কেহ বা ডেকে কয়েছে হুটো কথা,
কেহ বা চেয়ে করেছে আঁথি নত,
কাহারো হাসি ছুরির মতো কাটে
কাহারো হাসি আঁথিজলেরই মতো।

গরবে কেহ গিয়েছে নিজ ঘর,
কাঁদিয়া কেহ চেয়েছে ফিরে ফিরে।
কেহ বা কারে কহে নি কোনো কথা,
কেহ বা গান গেয়েছে ধীরে ধীরে।
এমনি করে ফিরেছি দেশে দেশে।
অনেক দ্রে তেপাস্তর-শেষে
ঘুমের দেশে ঘুমায় রাজবালা,
তাহারি গলে এদেছি দিয়ে মালা।

একদা রাতে নৰান যৌবনে স্বপ্ন হতে উঠিমু চমকিয়া, বাহিরে এসে দাঁড়াফু একবার ধরার পানে দেখিত নিরখিয়া। শীর্ণ হয়ে এদেছে গুকতারা, পূর্বতটে হতেছে নিশি ভোর। আকাশ-কোণে বিকাশে জাগরণ, ধরণীতলে ভাঙে নি ঘুমঘোর। সমুখে পড়ে দীর্ঘ রাজ্পথ, ত্ব-ধারে তারি দাঁড়ায়ে তরুসার, নয়ন মেলি স্থদূরপানে চেয়ে আপন মনে ভাবিহু একবার,— আমারি মতো আজি এ নিশিশেষে ধরার মাঝে নৃতন কোন্ দেশে, চুগ্ধফেনশয়ন করি আলা স্বপ্ন দেখে ঘুমায়ে রাজবালা।

অখ চড়ি তথনি বাহিরিম্ব, কত যে দেশ-বিদেশ হন্ন পার। অকদা এক ধ্দর সন্ধ্যায়

ঘূমের দেশে লভিন্ন পুরধার।

দবাই দেখা অচল অচেতন,

কোথাও জেগে নাইকো জনপ্রাণী,
নদীর তীরে জলের কলতানে

ঘুমায়ে আছে বিপুল পুরীখানি।

ফেলিতে পদ দাহদ নাহি মানি,
নিমেষে পাছে দকল দেশ জাগে।
প্রাদাদমাঝে পশিন্ন দাবধানে,
শ্বলা মোর চলিল আগে আগে।

ঘুমায় রাজা, ঘুমায় বানীমাতা,
কুমার-দাথে ঘুমায় রাজলাতা;

একটি ঘরে রত্তদীপ জালা,
ঘুমায়ে দেখা রয়েছে রাজবালা।

কমলফুলবিমল শেজখানি,
নিলীন তাহে কোমল তহলতা।

ম্থের পানে চাহিত্ব অনিমেষে,
বাজিল বুকে হুখের মতো ব্যথা।

মেঘের মতো গুচ্ছ কেশরাশি
শিথান ঢাকি পড়েছে ভারে ভারে;
একটি বাহু বক্ষ'পরে পড়ি,
একটি বাহু ল্টায় এক ধারে।
আঁচলখানি পড়েছে খদি পাশে,
কাঁচলখানি পড়েছে ব্নি টুটি;
পত্রপুটে রয়েছে যেন ঢাকা
অনাঘাত পূজার ফুল তৃটি।
দেখিত্ব তারে উপমা নাহি জানি—
মুমের দেশে স্বপন একখানি,

#### সোনার তরী

পালহেতে মগন রাজবালা আপন ভরা-লাবণ্যে নিরালা।

ব্যাকুল বুকে চাপিত্ৰ তুই বাহু, না মানে বাধা হাদয়কম্পন। ভূতলে বসি আনত করি শির মুদিত আঁথি করিছ চুম্বন। পাতার ফাঁকে আঁথির তারা ঘটি, তাহারি পানে চাহিত্র একমনে, দ্বারের ফাঁকে দেখিতে চাহি ষেন কী আছে কোথা নিভৃত নিকেতনে। ভূৰ্জপাতে কাজলমদী দিয়া লিখিয়া দিহু আপন নামধাম। লিখিল, "অয়ি নিজানিমগনা, আমার প্রাণ তোমারে সঁপিলাম।" যতন করি কনক-স্থতে গাঁথি বতন-হারে বাঁধিয়া দিহু পাঁতি। ঘুমের দেশে ঘুমায় রাজবালা, তাহারি গলে পরায়ে দিহু মালা।

শাস্তিনিকেতন ১৪ জ্যৈষ্ঠ ১২*৯*০

# সুপ্তোখিতা

<mark>যুমের দেশে ভাঙিল ঘুম,</mark> উঠিল কলম্বর। গাছের শাথে জাগিল পাথি কুস্থমে মধুকর।

#### রবীন্দ্র-রচনাবলী

অশ্বশালে জাগিল ঘোডা হস্তিশালে হাতি। মলশালে মল জাগি ফুলায় পুন ছাতি। জাগিল পথে প্রহরিদল, তয়ারে জাগে ঘারী। আকাশে চেয়ে নিরথে বেলা জাগিয়া নরনারী। উঠিল জাগি রাজাধিরাজ, জাগিল রানীমাতা। কচালি আঁখি কুমার-সাথে জাগিল রাজভাতা। নিভৃত ঘরে ধৃপের বাস, রতন-দীপ জালা, জাগিয়া উঠি শয়াতলে শুধাল রাজবালা-কে পরালে মালা!

থিসিয়া-পড়া আঁচলখানি
বক্ষে তুলি দিল।
আপন-পানে নেহারি চেয়ে
শরমে শিহরিল।
ত্রস্ত হয়ে চকিত চোথে
চাহিল চারিদিকে,
বিজন গৃহ, রতন-দীপ
জ্ঞলিছে অনিমিথে।
গলার মালা খুলিয়া লয়ে
ধরিয়া ঘুটি করে

সোনার স্থতে ষতনে গাঁথা
লিখনখানি পড়ে।
পড়িল নাম, পড়িল ধাম,
পড়িল লিপি তার,
কোলের 'পরে বিছায়ে দিয়ে
পড়িল শতবার।
শয়নশেষে রহিল বসে,
ভাবিল রাজবালা—
আপন ঘরে ঘুমায়েছিয়
নিতান্ত নিরালা—
কে পরালে মালা।

ন্তন-জাগা কুঞ্বনে কুহরি উঠে পিক, বসস্তের চুম্বনেতে বিবশ দশ দিক। বাতাস ঘরে প্রবেশ করে ব্যাকুল উচ্ছাদে, नवीन क्लमक्षतित গন্ধ লয়ে আদে। জাগিয়া উঠি বৈতালিক গাহিছে জয়গান, প্রাসাদ্ধারে ললিত স্বরে বাশিতে উঠে তান। শীতলছায়া নদীর পথে কলসে লয়ে বারি— কাঁকন বাজে, নৃপুর বাজে-চলিছে পুরনারী। কাননপথে মর্মরিয়া কাঁপিছে গাছপালা,

3976



E.C.ERY West Sengar

Date ...

#### রবীন্দ্র-রচনাবলী

আধেক মৃদি নয়ন হুটি
ভাবিছে রাজবালা—
কে পরালে মালা !

বারেক মালা গলায় পরে, বারেক লহে খুলি, ত্ইটি করে চাপিয়া ধরে বুকের কাছে তুলি। শয়ন'পরে মেলায়ে দিয়ে তৃষিত চেয়ে রয়, এমনি করে পাইবে যেন অধিক পরিচয়। জগতে আজ কত না ধ্বনি উঠিছে কত ছলে— একটি আছে গোপন কথা, সে কেহ নাহি বলে। বাতাস শুধু কানের কাছে বহিয়া যায় হুছ, কোকিল শুধু অবিশ্ৰাম ডাকিছে কুহু কুহু। নিভূত ঘরে পরান-মন একান্ত উতালা, শয়নশেষে নীরবে বসে ভাবিছে রাজবালা— কে পরালে মালা।

কেমন বীর-ম্রতি তার মাধুরী দিয়ে মিশা। দীপ্তিতরা নয়নমাঝে তৃপ্তিহীন তৃষা।

স্বপ্নে তারে দেখেছে যেন এমনি মনে লয়— ভূলিয়া গেছে, রয়েছে শুধু অসীম বিশায়। পারশে যেন বসিয়াছিল, ধরিয়াছিল কর, এখনো তার পরশে ষেন সরস কলেবর। চমকি মৃথ ছ-হাতে ঢাকে, শরমে টুটে মন, नब्बारीन अमीप किन . নিভে নি সেই কণ। কণ্ঠ হতে ফেলিল হার যেন বিজুলিজালা, শয়ন'পরে লুটায়ে পড়ে ভাবিল রাজবালা— কে পরালে মালা!

এমনি ধীরে একটি করে
কাটিছে দিন রাতি।
বসস্ত সে বিদায় নিল
লইয়া যুথী-জাতি।
সখন মেঘে বরষা আসে,
বরষে ঝরঝর্।
কাননে ফুটে নবমালতী
কদম্বকেশর।
স্বচ্ছ হাসি শরং আসে
পূর্ণিমামালিকা।
সকল বন আকুল করে
শুল্র শেকালিকা।

রবীন্দ্র-রচনাবলী
আদিল শীত সঙ্গে লয়ে
দীর্ঘ ত্থনিশা।
শিশির-ঝরা কুন্দফুলে
হাসিয়া কাঁদে দিশা।

কণ্ডিন মাস স্বাবার এল বহিয়া ফুলডালা।

জানালা-পাশে একে**লা** বসে ভাবিছে রাজবালা—

কে পরালে মালা।

শান্তিনিকেতন ১৫ জোষ্ঠ ১২৯৯

#### তোমরা ও আমরা

তোমরা হাসিয়া বহিয়া চলিয়া বাও
কুলুকুল্কল নদীর স্রোতের মতো।
আমরা তীরেতে দাঁড়ায়ে চাহিয়া থাকি,
মরমে গুমরি মরিছে কামনা কত।
আপনা-আপনি কানাকানি কর স্থা
,
কৌতুকছটা উছলিছে চোথে মৃথে,
কমলচরণ পড়িছে ধরণীমাঝে,
কনকন্পুর রিনিকি ঝিনিকি বাজে।

অঙ্গে অঙ্গ বাঁধিছ রঙ্গপাশে,
বাহুতে বাহুতে জড়িত ললিত লতা।
ইন্ধিতরদে ধ্বনিয়া উঠিছে হাদি,
নয়নে নয়নে বহিছে গোপন কথা।

আঁথি নত করি একেলা গাঁথিছ ফুল,
মুকুর লইয়া ষতনে বাঁধিছ চুল।
গোপন হৃদয়ে আপনি করিছ খেলা,
কী কথা ভাবিছ, কেমনে কাটিছে বেলা।

চকিতে পলকে অলক উড়িয়া পড়ে,

ঈষৎ হেলিয়া আঁচল মেলিয়া যাও—
নিমেষ ফেলিতে আঁথি না মেলিতে, অরা

নয়নের আড়ে না জানি কাহারে চাও।
যৌবনরাশি টুটিতে লুটিতে চায়,

বসনে শাসনে বাঁধিয়া রেখেছ তায়।
তব্ শতবার শতধা হইয়া ফুটে,
চলিতে ফিরিতে ঝলকি চলকি উঠে।

আমরা মূর্থ কহিতে জানি নে কথা,
কী কথা বলিতে কী কথা বলিয়া ফেলি।
অসময়ে গিয়ে লয়ে আপনার মন,
পদতলে দিয়ে চেয়ে থাকি আঁথি মেলি।
তোমরা দেখিয়া চূপি চূপি কথা কও,
স্থীতে স্থাতে হাসিয়া অধীর হও,
বসন-আঁচল বুকেতে টানিয়া লয়ে—
হেসে চলে যাও আশার অতীত হয়ে।

আমরা বৃহৎ অবোধ ঝড়ের মতো,
আপন আবেগে ছুটিয়া চলিয়া আসি।
বিপুল আধারে অসীম আকাশ ছেয়ে
টুটিবারে চাহি আপন হৃদয়রাশি।

তোমরা বিজ্লি হাসিতে হাসিতে চাও, আঁধার ছেদিয়া মরম বিঁধিয়া দাও, গগনের গায়ে আগুনের রেখা আঁকি চকিত চরণে চলে ষাও দিয়ে ফাঁকি।

অধতনে বিধি গড়েছে মোদের দেহ,
নয়ন অধর দেয় নি ভাষায় ভরে।
মোহন মধুর মন্ত্র জানি নে মোরা,
আপনা প্রকাশ করিব কেমন করে?
তোমরা কোথায় আমরা কোথায় আছি,
কোনো স্থলগনে হব না কি কাছাকাছি।
তোমরা হাসিয়া বহিয়া চলিয়া যাবে,
আমরা দাঁড়ায়ে রহিব এমনি ভাবে!

३७ टेब्रार्घ ३२२२

#### সোনার বাঁধন

বন্দী হয়ে আছ তুমি স্থমধ্র স্থেহে
অয়ি গৃহলন্ধী, এই করুণক্রন্দন
এই তৃঃধদৈন্তে-ভরা মানবের গেহে।
তাই তৃটি বাছ'পরে স্থান্দরবন্ধন
সোনার কন্ধণ তৃটি বহিতেছ দেহে
শুভচিহ্ন, নিখিলের নয়ননন্দন।
পুরুষের তৃই বাছ কিণান্ধ-কঠিন
সংসারসংগ্রামে সদা বন্ধনবিহীন;
যুদ্ধ-দ্ধর যত কিছু নিদারণ কাজে
বহ্নিবাণ বন্ধ্রসম স্ব্র স্বাধীন।

তুমি বন্ধ স্বেহ-প্রেম-করুণার মাঝে— শুধু শুভকর্ম, শুধু সেবা নিশিদিন। তোমার বাহুতে তাই কে দিয়াছে টানি, গুইটি সোনার গণ্ডি, কাঁকন হুখানি।

শান্তিনিকেতন ১৭ জৈচি ১২৯৯

## বৰ্ষা-যাপন

রাজধানী কলিকাতা; তেতালার ছাতে কাঠের কুঠরি এক ধারে; আলো আদে পূর্বদিকে প্রথম প্রভাতে, বাযু আদে দক্ষিণের ঘারে।

মেঝেতে বিছানা পাতা, ছুয়ারে রাখিয়া মাথা वाहित्व वाथित्व मिरे छूरि, ঢাকিয়া রহস্ত কত সোধ-ছাদ শত শত আকাশেরে করিছে জ্রকুটি। এক কোণে আলিসায় নিকটে জানালা-গায় একটুকু সবুজের খেলা, আপন ছায়ার নাচ শিশু অশথের গাছ সারাদিন দেখিছে একেলা। আষাঢ় নামিয়া আসে, দিগন্তের চারিপাশে বর্ঘা আনে হইয়া ঘোরালো, গরজে ইন্দ্রের ঘোড়া সমস্ত আকাশজোড়া চিকমিকে বিহাতের আলো। ঝরঝর বৃষ্টিজল চারিদিকে অবিরল এই ছোটো প্রাস্ত-ঘরটিরে

দেয় নির্বাদিত করি দশ দিক অপহরি সমৃদয় বিশ্বের বাহিরে।

বদে বদে দলীহীন ভালো লাগে কিছুদিন পড়িবারে মেঘদূত-কথা—

বাহিরে দিবদ রাতি বায়ু করে মাতামাতি বহিয়া বিফল ব্যাকুলতা;

বহুপূর্ব আষাঢ়ের মেঘাচ্ছন্ন ভারতের নগ-নদী-নগরী বাহিয়া

কত শ্রুতিমধু নাম কত দেশ কত গ্রাম দেখে যাই চাহিয়া চাহিয়া।

ভালো করে দোঁহে চিনি, বিরহী ও বিরহিণী জগতের ছ-পারে ছজন—

প্রাণে প্রাণে পড়ে টান, মাঝে মহা ব্যবধান, মনে মনে কল্পনা হুজন।

যক্ষবধৃ গৃহকোণে ফুল নিয়ে দিন গণে দেখে শুনে ফিরে আসি চলি।

বর্ধা আদে ঘন রোলে, যত্নে টেনে লই কোলে
গোবিন্দদাদের পদাবলী।

স্থ্য করে বার বার পড়ি বর্ধা-অভিসার— অন্ধকার ধমুনার তীর,

নিশীথে নবীনা রাধা নাহি মানে কোনো বাধা, খুঁ জিতেছে নিকুঞ্জ-কুটির।

অনুক্ষণ দর দর
তাহে অতি দূরতর বন;

ঘরে ঘরে রুদ্ধ বার, সঙ্গে কেহ নাহি আর শুধু এক কিশোর মদন।

আষাত হতেছে শেষ, মিশায়ে মন্নার দেশ রচি "ভরা বাদরের" স্থর। থূলিয়া প্রথম পাতা, গীতগোবিন্দের গাথা গাহি "মেঘে সম্বর মেহুর।" ন্তন্ধ রাত্রি দ্বিপ্রহরে বুপ ঝুপ বৃষ্টি পড়ে— শুয়ে শুয়ে স্থ-অনিদ্রায়

'রজনী শাঙন ঘন ঘন দেয়া গরজন' সেই গান মনে পড়ে যায়।

'পালকে শগান রজে বিগলিত চীর অকে' মনস্থাথ নিদ্রায় মগন—

সেই ছবি জাগে মনে পুরাতন বৃন্দাবনে রাধিকার নির্জন স্বপন।

মৃত্ন মৃত্ন বহে স্থাস, অধরে লাগিছে হাস কেঁপে উঠে মুদিত পলক;

বাহুতে মাথাটি থ্য়ে, একাকিনী আছে শুয়ে, গৃহকোণে স্লান দীপালোক।

গিরিশিরে মেঘ ডাকে, বৃষ্টি ঝরে তরুশাথে
দাহুরী ডাকিছে সারারাতি—

হেনকালে কী না ঘটে, এ সময়ে আদে বটে একা ঘরে স্বপনের সাথি।

মরি মরি স্বপ্নশেষে পুলকিত রদাবেশে

যখন দে জাগিল একাকী,

দেখিল বিজন ঘরে দীপ নিবু নিবু করে প্রহরী প্রহর গেল হাঁকি।

বাড়িছে রুষ্টর বেগ, থেকে থেকে ডাকে মেঘ, ঝিল্লিরব পৃথিবী ব্যাপিয়া,

সেই ঘনঘোরা নিশি স্বথ্নে জাগরণে মিশি
না জানি কেমন করে হিয়া।

লামে পুঁথি ছ চারিটি নেড়ে চেড়ে ইটি সিটি
এইমতো কাটে দিনরাত।
তার পরে টানি লই বিদেশী কাব্যের বই,
উলটি পালটি দেখি পাত—

কোথা রে বর্ধার ছায়া অন্ধকার মেঘমায়া ঝরঝর ধ্বনি অহরহ,

কোথায় সে কর্মহীন একান্তে আপনে-লীন জীবনের নিগৃঢ় বিরহ !

বর্ষার সমান স্থবে অন্তর বাহির পূরে দংগীতের মুষলধারায়,

পরানের বহুদ্র কুলে কুলে ভরপুর,

বিদেশী কাব্যে সে কোথা হায় ! ধন সে পুঁথি ফেলি

তথন সে পুঁথি ফেলি, ত্য়ারে আসন মেলি বিদি গিয়ে আপনার মনে,

কিছু করিবার নাই চেয়ে চেয়ে ভাবি তাই দীর্ঘ দিন কাটিবে কেমনে।

মাথাটি করিয়া নিচু বদে বদে রচি কিছু বহু ধত্তে সারাদিন ধরে—

ইচ্ছা করে অবিরত আপনার মনোমত

গল্প লিখি একেকটি করে।

ছোটো প্রাণ, ছোটো ব্যথা, ছোটো ছোটো তৃঃখকথা নিভাস্তই সহজ সরল,

সহস্র বিশ্বতিরাশি প্রত্যহ বেতেছে ভাসি তারি ত্ব-চারিটি অশ্রজন।

নাহি বর্ণনার ছট। ঘটনার ঘন্ঘটা, নাহি তত্ত্ব নাহি উপদেশ।

অন্তরে অতৃপ্তি রবে, সান্দ করি' মনে হবে শেষ হয়ে হইল না শেষ।

জগতের শত শত অসমাপ্ত কথা যত,

অকালের বিচ্ছিন্ন মৃকুল, অজ্ঞাত জীবনগুলা, অখ্যাত কীর্তির ধুলা,

কত ভাব, কত ভয় ভূল—

সংসারের দশদিশি বারিতেছে অহর্নিশি বারঝার বর্ষার মতো— ক্ষণ-অশ্রু ক্ষণ-হাসি পড়িতেছে রাশি রাশি
শব্দ তার শুনি অবিরত।
দেই দব হেলাফেলা, নিমেবের লীলাখেলা
চারিদিকে করি স্থপাকার,
তাই দিয়ে করি স্পষ্ট একটি বিশ্বতির্ষ্টি
জীবনের শ্রাবণনিশার।

শেষ: ১৭ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৯ শাস্তিনিকেতন আরম্ভ বহুদিনের

# हिং हिः इहे

স্থামস্ত

স্বপ্ন দেখেছেন রাত্রে হবুচক্র ভূপ, অর্থ তার ভাবি ভাবি গবুচন্দ্র চুপ। শিয়রে বসিয়ে ষেন তিনটে বাঁদরে উকুন বাছিতেছিল পরম আদরে। একটু নড়িতে গেলে গালে মারে চড়, চোথে মুখে লাগে ভার নথের আঁচড়। সহদা মিলাল তারা, এল এক বেদে, 'পাখি উড়ে গেছে' ব'লে মরে কেঁদে কেঁদে; সম্মুথে বাজাবে দেখি তুলি নিল ঘাড়ে, ঝুলায়ে বসায়ে দিল উচ্চ এক দাঁড়ে। নিচেতে দাঁড়ায়ে এক বৃড়ি থুড়থ্ড়ি হাসিয়া পায়ের তলে দেয় স্বড়স্ডি। রাজা বলে, 'কী আপদ।' কেহ নাহি ছাড়ে, পা ঘুটা তুলিতে চাহে, তুলিতে না পারে। পাথির মতন রাজা করে ছট্ফট্, त्वरम कारन कारन वरन- 'हिः हिः हि ।' স্বপ্নস্থলের কথা অমৃতদ্মান, গৌড়ানন্দ কবি ভনে, ভনে পুণ্যবান।

হবুপুর রাজ্যে আজ দিন ছয়-দাত
চোথে কারো নিদ্রা নাই, পেটে নাই ভাত।
শীর্ণ গালে হাত দিয়ে নত করি শির
রাজ্যস্ক বালর্জ ভেবেই অস্থির।
ছেলেরা ভূলেছে থেলা, পণ্ডিতেরা পাঠ,
মেয়েরা করেছে চূপ— এতই বিভাট।
দারি দারি বদে গেছে কথা নাহি মুখে,
চিস্তা যত ভারি হয় মাথা পড়ে ঝুঁকে।
ভূঁইকোঁড়া তব যেন ভূমিতলে থোঁজে,
সবে যেন বদে গেছে নিরাকার ভোজে।
মাঝে মাঝে দীর্ঘাদ ছাড়িয়া উৎকট
হঠাৎ ফুকারি উঠে— 'হিং টিং ছট্।'
স্বপ্নমঙ্গলের কথা অমৃতদমান,
গৌড়ানন্দ কবি ভনে, শুনে পুণ্যবান।

চারিদিক হতে এল পণ্ডিতের দল—
অবোধ্যা কনোজ কাঞ্চী মগধ কোশল।
উজ্জারনী হতে এল ব্ধ-অবতংস
কালিদাস কবীন্দ্রের ভাগিনেয়বংশ।
মোটা মোটা পুঁথি লয়ে উলটায় পাতা,
ঘন ঘন নাড়ে বসি টিকিস্থদ্ধ মাথা।
বড়ো বড়ো মস্তকের পাকা শস্তথেত
বাতাসে ছলিছে যেন শীর্ধ-সমেত।
কেহ শ্রুতি, কেহ শ্বুতি, কেহবা পুরাণ,
কেহ ব্যাকরণ দেখে, কেহ অভিধান।
কোনোখানে নাহি পায় অর্থ কোনোরূপ,
বেড়ে উঠে অমুম্বর বিসর্গের স্কুপ।
চুপ করে বসে থাকে বিষম সংকট,
থেকে থেকে হেঁকে ওঠে— 'হিং টিং ছট্।'

স্থ্যস্তলের কথা অমৃতদমান, গোড়ানন্দ কবি ভনে, শুনে পুণ্যবান।

কহিলেন হতাখাস হব্চন্দ্রবাজ,

'মেচ্ছদেশে আছে নাকি পণ্ডিত-সমাজ,
তাহাদের ডেকে আনো যে যেখানে আছে—
অর্থ যদি ধরা পড়ে তাহাদের কাছে।'
কটাচুল নীলচক্ষ্ কিশাকপোল,
যবন পণ্ডিত আসে, বাজে ঢাক ঢোল।
গায়ে কালো মোটা মোটা ছাটাছোটা কুর্তি,
গ্রীম্বতাপে উম্মা বাড়ে, ভারি উগ্রম্তি।
ভূমিকা না করি কিছু ঘড়ি খুলি কয়—
'সতেরো মিনিট মাত্র রয়েছে সময়,
কথা যদি থাকে কিছু বলো চট্পট্।'
সভাস্থল বলি উঠে— 'হিং টিং ছট্।'
স্থামন্সলের কথা অমৃতসমান,
গ্রোড়ানন্দ কবি ভনে, শুনে পুণ্যবান।

স্থপ্ন শুনি মেচ্ছম্থ রাঙা টকটকে,
আগুন ছুটতে চায় মুখে আর চোখে।
হানিয়া দক্ষিণ মৃষ্টি বাম করতলে
'ডেকে এনে পরিহাদ' রেগেমেগে বলে।
ফরাসি পণ্ডিত ছিল, হাস্যোজ্ঞলমুখে
কহিল নোয়াম্বে মাথা, হস্ত রাখি বুকে,
'স্থপ্ন যাহা শুনিলাম রাজ্যোগ্য বটে;
হেন স্থপ্ন সকলের অদৃষ্টে না ঘটে।
কিন্তু তব্ স্থপ্ন প্রটা করি অন্থমান
যদিও রাজার শিরে পেয়েছিল স্থান।

অর্থ চাই, রাজকোষে আছে ভূরি ভূরি, রাজস্বথ্নে অর্থ নাই, যত মাধা থুঁড়ি। নাই অর্থ কিন্তু তবু কহি অকপট, শুনিতে কী মিষ্ট আহা, হিং টিং ছট্।' স্থমস্বলের কথা অমৃতদ্মান, গৌড়ানন্দ কবি ভনে, শুনে পুণাবান।

ত্তনিয়া সভাস্থ সবে করে ধিক ধিক— কোথাকার গণ্ডমূর্থ পাষণ্ড নাস্তিক! স্বপ্ন শুধু স্বপ্নমাত্র মন্তিক্ত-বিকার, এ-কথা কেমন করে করিব স্বীকার। জগৎ-বিখ্যাত মোরা 'ধর্মপ্রাণ' জাতি স্বপ্ন উড়াইয়া দিবে !— ত্পুরে ডাকাতি ! হব্চক্ৰ রাজা কহে পাকালিয়া চোখ— 'গবুচন্দ্র, এদের উচিত শিক্ষা হোক। হেঁটোয় কণ্টক দাও, উপরে কণ্টক, ডালকুভাদের মাঝে করহ **ব**ণ্টক। সভেরো মিনিট কাল না হইতে শেষ, মেচ্ছ পণ্ডিতের আর না মিলে উদ্দেশ। সভাস্থ সবাই ভাসে আনন্দাশ্রনীরে, ধর্মরাজ্যে পুনর্বার শাস্তি এল ফিরে। পণ্ডিতেরা মৃথ চক্ষ্ করিয়া বিকট भूनवीत উक्तातिल— 'हिः हिः हरें।' স্বপ্রমঙ্গলের কথা অমৃতদ্মান, গৌড়ানশ কবি ভনে, শুনে পুণাবান।

অতঃপর গোড় হতে এল হেন বেল। যবন পণ্ডিতদের গুরুমারা চেলা। নগ্নশির, সজ্জা নাই, লজ্জা নাই ধড়ে—
কাছা-কোঁচা শতবার খনে খনে পড়ে।
অন্তিত্ব আছে না আছে, ক্ষীণ থবিদেহ,
বাক্য যবে বাহিরায় না থাকে সন্দেহ।
এতটুকু যন্ত্র হতে এত শব্দ হয়
দেখিয়া বিশ্বের লাগে বিষম বিশায়।
না জানে অভিবাদন, না পুছে কুশল,
পিতৃনাম শুধাইলে উত্তত ম্যল।
সগর্বে জিজ্ঞাসা করে, 'কী লয়ে বিচার,
শুনিলে বলিতে পারি কথা হই-চার,
ব্যাখ্যায় করিতে পারি উলট-পালট।'
সমন্বরে কহে সবে—'হিং টিং ছট্।'
স্বপ্রমন্সলের কথা অমৃতস্মান,
গৌড়ানন্দ কবি ভনে, শুনে পুণ্যবান।

স্বপ্নকথা শুনি মৃথ গন্তীর করিয়া
কহিল গৌড়ীয় সাধু প্রহর ধরিয়া,
'নিতান্ত সরল অর্থ, অতি পরিকার,
বহু পুরাতন ভাব, নব আবিকার।
ব্যাস্বকের ত্রিনয়ন ত্রিকাল ত্রিগুণ
শক্তিভেদে ব্যক্তিভেদ দ্বিগুণ বিগুণ।
বিবর্তন আবর্তন সম্বর্তন আদি
জীবশক্তি শিবশক্তি করে বিসম্বাদী।
আকর্ষণ বিকর্ষণ পুরুষ প্রকৃতি
আগব চৌম্বকবলে আকৃতি বিকৃতি।
কুশাত্রে প্রবহমান জীবাত্মবিহাৎ
ধারণা পরমা শক্তি সেথায় উভুত।
ত্রয়ী শক্তি ত্রিস্বরূপে প্রপঞ্চে প্রকট—সংক্ষেপে বলিতে গেলে, হিং টিং ছট্।'

স্বপ্নমন্বলের কথা অমৃতস্মান, গৌড়ানন্দ কবি ভনে, শুনে পুণ্যবান।

'নাধু নাধু নাধু' রবে কাঁপে চারিধার, সবে বলে— পরিষ্কার অতি পরিষ্কার। তুৰ্বোধ বা-কিছু ছিল হয়ে গেল জল, শৃন্ত আকাশের মতো অত্যন্ত নির্মল। হাঁপ ছাড়ি উঠিলেন হবুচক্ররাজ, আপনার মাথা হতে খুলি লয়ে তাজ পরাইয়া দিল ক্ষীণ বাঙালির শিরে, ভারে তার মাথাটুকু পড়ে ব্ঝি ছিঁছে। वहिमन भरत जांक हिस्सा राजन कूरि, হাবুড়ুবু হবু-রাজ্য নজিচড়ি উঠে। ছেলেরা ধরিল থেলা, বৃদ্ধেরা ভাষ্ক, এক দত্তে খুলে গেল রমণীর মৃথ। দেশজোড়া মাথাধরা ছেড়ে গেল চট্, नवारे वृतिया लान- रिः हिः हरे। স্বপ্নদলের কথা অমৃতস্মান, গোড়ানন্দ কবি ভনে, শুনে পুণাবান।

বে শুনিবে এই স্থপ্নফলের কথা,
সর্বভ্রম ঘুচে যাবে নহিবে অন্তথা।
বিখে কভু বিশ্ব ভেবে হবে না ঠকিতে,
সত্যেরে সে মিথাা বলি ব্বিবে চকিতে।
যা আছে তা নাই আর নাই যাহা আছে,
এ-কথা জাজন্যমান হবে তার কাছে।
সবাই সরলভাবে দেখিবে যা কিছু,
সে আপন লেজুড় জুড়িবে তার পিছু।

এদ ভাই, তোলো হাই, গুয়ে পড়ো চিত,
অনিশ্চিত এ সংসারে এ-কথা নিশ্চিত—
জগতে সকলি মিথ্যা সব মায়াময়,
স্বপ্ন গুধু সত্য আর সত্য কিছু নয়।
স্বপ্নমন্দলের কথা অমৃতসমান,
গৌড়ানন্দ কবি ভনে, গুনে পুণ্যবান।

শান্তিনিকেতন ১৮ জৈচি ১২৯৯

#### পরশপাথর

খ্যাপা খুঁজে খুঁজে ফিরে পরশ-পাথর। মাথায় বৃহৎ জটা ধুলায় কাদায় কটা, মলিন ছায়ার মতো ক্ষীণ কলেবর। ওষ্ঠে অধরেতে চাপি অন্তরের দ্বার ঝাঁপি রাত্রিদিন তীব্র জালা জেলে রাথে চোথে। তুটো নেত্ৰ সদা যেন নিশার খতোত-হেন উড়ে উড়ে থোঁজে কারে নিজের আলোকে। নাহি যার চালচুলা গায়ে মাথে ছাইধুলা কটিতে জড়ানো ভগু গুসর কৌপীন, ভেকে কথা কয় তারে কেহ নাই এ সংসারে, পথের ভিথারি হতে আরো দীনহীন, তার এত অভিমান সোনারুপা তুচ্ছজ্ঞান, রাজসম্পদের লাগি নহে সে কাতর, দশা দেখে হাসি পায় আর কিছু নাহি চায় একেবারে পেতে চায় পরশপাথর!

সম্মুথে গরজে সিন্ধু অগাধ অপার। তরকে তরক উঠি হেসে হল কুটিকুটি স্টিছাড়া পাগলের দেখিয়া ব্যাপার।

আকাশ রয়েছে চাহি, নয়নে নিমেষ নাহি,

ছহু করে সমীরণ ছুটেছে অবাধ।

সূর্য ওঠে প্রাতঃকালে পূর্ব-গগনের ভালে,

সন্ধ্যাবেলা ধীরে ধীরে উঠে আসে চাঁদ।

জলরাশি অবিরল করিতেছে কলকল,

অতল রহস্থ যেন চাহে বলিবারে।

কাম্য ধন আছে কোথা জানে যেন দব কথা,

সে-ভাষা যে বোঝে সেই খুঁজে নিতে পারে।

কিছুতে জক্ষেণ নাহি, মহা গাখা গান গাহি

সমূদ্র আপনি শুনে আপনার স্থর।

কেহ যায় কেহ আসে, কেহ কাঁদে কেহ হাসে,

খ্যাপা তীরে খুঁজে ফিরে পরশপাথর।

এক দিন, বহুপূর্বে, আছে ইতিহাদ— নিক্ষে সোনার রেখা সবে ষেন দিল দেখা— আকাশে প্ৰথম সৃষ্টি পাইল প্ৰকাশ। মিলি যত স্থ্যাস্থ্য কৌভূহলে ভরপুর এসেছিল পা টিপিয়া এই সিদ্ধৃতীরে। অতলের পানে চাহি নয়নে নিমেষ নাহি নীরবে দাঁড়ায়ে ছিল স্থির নতশিরে। বহুকাল স্তব্ধ থাকি ওনেছিল মুদে আঁথি এই মহাসম্দ্রের গীতি চিরস্তন; তার পরে কৌতূহলে ঝাঁপায়ে অগাধ জলে করেছিল এ অনন্ত রহস্ত মন্থন। বহুকাল হুঃখ সেবি नित्रिंग, नम्मीरमरी উদিলা জগৎ-মাঝে অতুল স্বন্ধর। সেই সমুদ্রের তীরে नीर्नरह जीर्नहीरव शांभा थ्रॅं एक थ्रॅं एक किरत भत्र भाभाशत ।

এতদিনে বৃশ্ধি তার ঘুচে গেছে আশ।

খুঁজে খুঁজে ফিরে তবু বিশ্রাম না জানে কভু,
আশা গেছে, যায় নাই খোঁজার অভ্যাস।

বিরহী বিহন্ধ ডাকে সারা নিশি তরুশাথে,
যারে ডাকে তার দেখা পায় না অভাগা।

তবু ডাকে সারাদিন আশাহীন শ্রান্তিহীন,
একমাত্র কাজ তার ডেকে ডেকে জাগা।
আর-সব কাজ ভূলি আকাশে তরঙ্গ তূলি
সম্প্র না জানি কারে চাহে অবিরত।

যত করে হায় হায় কোনোকালে নাহি পায়,
তবু শ্তো তোলে বাহু, ওই তার ব্রত।

কারে চাহি ব্যোমতলে গ্রহতার। লয়ে চলে,
অনস্ত সাধনা করে বিশ্বচরাচর।

শেইমতো সিন্তুতেট ধ্লিমাখা দীর্ঘজ্ঞটে
খ্যাপা খুঁজে খুঁজে ফিরে প্রশ্পাথর।

একদা শুধাল তারে গ্রামবাসী ছেলে,

'সন্ন্যাসীঠাকুর, এ কী, কাঁকালে ও কী ও দেখি,

সেনার শিকল তুমি কোথা হতে পেলে।'

সন্ন্যাসী চমকি ওঠে শিকল সোনার বটে,

লোহা সে হয়েছে সোনা জানে না কথন।

একি কাণ্ড চমৎকার, তুলে দেখে বার বার,

আঁথি কচালিয়া দেখে এ নহে স্থপন।

কপালে হানিয়া কর বসে পড়ে ভূমি'পর,

নিজেরে করিতে চাহে নির্দয় লাঞ্ছনা;

পাগলের মতো চায়— কোথা গেল হার হায়,

ধরা দিয়ে পলাইল সফল বাঞ্ছনা।

কেবল অভ্যাসমত ফুড়ি কুড়াইত কত,

ঠন ক'রে ঠেকাইত শিকলের 'পর,

চেয়ে দেখিত না, স্থাড় দূরে ফেলে দিত ছুঁড়ি, কখন ফেলেছে ছুঁড়ে পরশপাধর।

তথন ষেতেছে অন্তে মলিন তপন। আকাশ দোনার বর্ণ, সমুদ্ৰ গলিত স্বৰ্ণ. পশ্চিমদিগ্রধ্ দেখে সোনার স্বপন। সন্মাসী আবার ধীরে পূর্বপথে যায় ফিরে খুঁ জিতে নৃতন ক'রে হারানো রতন। সে শক্তি নাহি আর মুয়ে পড়ে দেহ ভার অস্তর লুটায় ছিন্ন তরুর মতন। পুরাতন দীর্ঘ পথ 🔧 পড়ে আছে মৃতবং হেথা হতে কত দ্র নাহি তার শেষ। দিক হতে দিগন্তরে मक्वानि ध्र् करत, আসন্ন রজনী-ছায়ে মান সর্বদেশ। অর্ধেক জীবন খুঁজি কোন্ কণে চক্ বৃজি স্পার্শ লভেছিল যার এক পলভর, বাকি অর্ধ ভগ্ন প্রাণ আবার করিছে দান ফিরিয়া খ্ঁজিতে সেই পরশৃপাথর।

শাস্তিনিকেতন ১৯ জৈষ্ঠ ১২৯৯

# বৈষ্ণবকবিতা

শুর্ বৈক্ঠের তরে বৈক্ষবের গান!
পূর্বরাগ অন্তরাগ, মান-অভিমান,
অভিমার, প্রেমলীলা, বিরহ-মিলন,
বৃন্দাবনগাথা— এই প্রণয়-স্থপন
শাবণের শর্বরীতে কালিন্দার ক্লে,
চারি চক্ষে চেয়ে দেখা কদ্ম্বের মূলে
শরমে সম্বয়ে— এ কি শুধু দেবতার!

এ সংগীতরসধারা নহে মিটাবার দীন মর্তবাসী এই নরনারীদের প্রতিরজনীর আর প্রতিদিবদের তপ্ত প্রেমত্বা?

এ গীত-উৎসব মাঝে শুধু তিনি আর ভক্ত নির্জনে বিরাজে; দাঁড়ায়ে বাহির-ছারে মোরা নরনারী উৎস্কু প্রবণ পাতি শুনি যদি তারি হয়েকটি তান— দূর হতে তাই শুনে তঙ্গণ বসন্তে যদি নবীন ফাল্পনে অন্তর পুলকি উঠে, শুনি সেই স্থর সহসা দেখিতে পাই দ্বিগুণ মধুর আমাদের ধরা— মধুময় হয়ে উঠে वामात्मत वनकारम त्य-नमी छ छूछ, মোদের কৃটির-প্রাস্তে যে-কদম্ব ফুটে বরষার দিনে— সেই প্রেমাতুর তানে ষদি ফিরে চেয়ে দেখি, মোর পার্যপানে ধরি মোর বাম বাহু রয়েছে দাঁড়ায়ে ধরার সন্ধিনী মোর হৃদয় বাড়ায়ে মোর দিকে, বহি নিজ মৌন ভালোবাদা, ওই গানে যদি বা সে পায় নিজ ভাষা, যদি তার মুখে ফুটে পূর্ণ প্রেমজ্যোতি— তোমার কি তাঁর, বন্ধু, তাহে কার ক্ষতি?

সত্য করে কহ মোরে হে বৈষ্ণবকবি, কোথা তুমি পেয়েছিলে এই প্রেমচ্ছবি, কোথা তুমি শিখেছিলে এই প্রেমগান বিরহ-তাপিত। হেরি কাহার নয়ান, রাধিকার অশ্রু-আঁথি পড়েছিল মনে। বিজন বসন্তরাতে মিলনশয়নে
কে তোমারে বেঁধেছিল ছটি বাহুডোরে,
আপনার হৃদয়ের অগাধ সাগরে
রেখেছিল মগ্ন করি! এত প্রেমকথা—
রাধিকার চিন্তদীর্ণ তীত্র ব্যাকুলতা
চুরি করি লইয়াছ কার মুখ, কার
আখি হতে! আজ তার নাহি অধিকার
সে সংগীতে! তারি নারীহৃদয়-সঞ্চিত
তার ভাষা হতে তারে করিবে বঞ্চিত
চিরদিন!

আমাদেরি কুটিরকাননে
ফুটে পুষ্প, কেহ দেয় দেবতা-চরণে,
কেহ রাথে প্রিয়জন-তরে— তাহে তাঁর
নাহি অসন্তোষ। এই প্রেমগীতি-হার
গাঁথা হয় নরনারী-মিলনমেলায়,
কেহ দেয় তাঁরে কেহ বঁধুর গলায়।
দেবতারে বাহা দিতে পারি, দিই তাই
প্রিয়জনে— প্রিয়জনে যাহা দিতে পাই
তাই দিই দেবতারে; আর পাব কোথা।
দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা।

বৈষ্ণব কবির গাঁখা প্রেম-উপহার
চলিয়াছে নিশিদিন কত ভারে ভার
বৈকুঠের পথে। মধ্যপথে নরনারী
অক্ষয় সে স্থারাশি করি কাড়াকাড়ি
লইতেছে আপনার প্রিয়গৃহতরে
ম্থানাধ্য যে মাহার; মুগে মুগান্তরে
চিরদিন পৃথিবীতে মুবকম্বতী
নরনারী এমনি চঞ্চল-মতিগতি।

হই পক্ষে মিলে একেবারে আত্মহারা
অবাধ অজ্ঞান। সৌন্দর্যের দক্ষ্য তারা
ল্টেপুটে নিতে চায় দব। এত গীতি,
এত ছন্দ, এতভাবে উচ্ছাদিত প্রীতি,
এত মধুরতা ঘারের সম্মুধ দিয়া
বহে ষায়— তাই তারা পড়েছে আদিয়া
দবে মিলি কলরবে দেই স্থধাস্রোতে।
সম্দ্রবাহিনী দেই প্রেমধারা হতে
কলদ ভরিয়া তারা লয়ে ষায় তীরে
বিচার না করি কিছু, আপন কুটরে
আপনার তরে। তুমি মিছে ধর দোষ,
হে সাধু পণ্ডিত, মিছে করিতেছ রোষ।
বার ধন তিনি ওই অপার দস্তোবে
অদীম স্লেহের হাদি হাসিছেন বদে।

শাহাজাদপুর ১৮ আঘাচ ১২৯৯

### তুই পাখি

থাঁচার পাথি ছিল সোনার থাঁচাটিতে
বনের পাথি ছিল বনে।
একদা কী করিয়া মিলন হল দোঁহে,
কী ছিল বিধাতার মনে।
বনের পাথি বলে— 'থাঁচার পাথি ভাই,
বনেতে ঘাই দোঁহে মিলে।'
থাঁচার পাথি বলে— 'বনের পাথি, আয়
থাঁচায় থাকি নিরিবিলে।'
বনের পাথি বলে— 'না,
আমি শিকলে ধরা নাহি দিব।'

থাঁচার পাঝি বলে— 'হায়, আমি কেমনে বনে বাহিরিব !'

বনের পাধি গাহে বাহিরে বদি বদি
বনের গান ছিল যত,
থাচার পাথি পড়ে শিখানো বুলি তার—
দোহার ভাষা হুইমতো।
বনের পাথি বলে— 'থাচার পাথি ভাই,
বনের গান গাও দিখি।'
থাচার পাথি বলে— 'বনের পাথি ভাই,
থাচার গান লহ শিথি।'
বনের পাথি বলে— 'না,
আমি শিখানো গান নাহি চাই।'
থাচার পাথি বলে— 'হার,
আমি কেমনে বনগান গাই!'

বনের পাখি বলে— 'আকাশ ঘননীল,
কোথাও বাধা নাহি তার।'
থাঁচার পাথি বলে— 'থাঁচাটি পরিপাটি
কেমন ঢাকা চারিধার।'
বনের পাথি বলে— 'আপনা ছাড়ি দাও
মেঘের মাঝে একেবারে।'
থাঁচার পাথি বলে, 'নিরালা স্থথকোণে
বাঁধিয়া রাখে৷ আপনারে!'
বনের পাখি বলে— 'না,
মেথা কোথায় উড়িবারে পাই!'
থাঁচার পাথি বলে— 'হায়,
মেঘে কোথায় বসিবার ঠাঁই!'

এমনি ছই পাখি দোঁহারে ভালোবাদে
তব্ও কাছে নাহি পায়।
থাঁচার ফাঁকে ফাঁকে পরশে ম্থে ম্থে,
নীরবে চোখে চোখে চায়।
ছজনে কেহ কারে বুঝিতে নাহি পারে,
বুঝাতে নারে আপনায়।
ছজনে একা একা ঝাপটি মরে পাথা
কাতরে কহে— 'কাছে আয়!'
বনের পাখি বলে— 'না,
কবে খাঁচায় রুধি দিবে ছার।'
থাঁচার পাথি বলে— 'হায়,
মোর শকতি নাহি উডিবার।'

শাহাজাদপুর ১৯ আঘাঢ় ১২৯৯

#### আকাশের চাঁদ

হাতে তুলে দাও আকাশের চাদ—
এই হল তার বুলি।

দিবদ রজনী যেতেছে বহিয়া,
কাঁদে দে ত্-হাত তুলি।
হাসিছে আকাশ, বহিছে বাতাদ,
পাখিরা গাহিছে হথে।

সকালে রাখাল চলিয়াছে মাঠে,
বিকালে ঘরের মুখে।
বালক-বালিকা ভাইবোনে মিলে
থেলিছে আভিনাকোণে,
কোলের শিশুরে হেরিয়া জননী
হাসিছে আপন মনে।

কেহ হাটে যায় কেহ বাটে যায়
চলেছে যে যার কাজে,
কত জনরব কত কলরব
উঠিছে আকাশমাঝে।
পথিকেরা এসে তাহারে শুধায়,
'কে তুমি কাঁদিছ বসি।'
সে কেবল বলে নয়নের জলে,
'হাতে পাই নাই শনী।'

সকালে বিকালে ঝরি পড়ে কোলে অষাচিত ফুলদল, **मिथन मगीत व्नांग ननां**टि দক্ষিণ করতল। প্রভাতের আলো আশিস-পর্শ করিছে তাহার দেহে, রজনী তাহারে বুকের আঁচলে ঢাকিছে নীরব স্নেহে। কাছে আসি শিশু মাগিছে আদর কণ্ঠ জড়ায়ে ধরি. পাশে আদি যুবা চাহিছে তাহারে লইতে বন্ধু করি। এই পথে গৃহে কত আনাগোনা, কত ভালোবাসাবাদি, সংসারস্থ্য কাছে কাছে তার কত আদে যায় ভাসি, মুখ ফিরাইয়া দে রহে বদিয়া, कर्ट रम नयनज्ञत्न, 'তোমাদের আমি চাহি না কারেও, শনী চাই করতলে।'

শশী ষেথা ছিল সেথাই রহিল, সেও ব'সে এক ঠাই। অবশেষে যবে জীবনের দিন আর বেশি বাকি নাই, এমন সময়ে সহসা কী ভাবি চাহিল সে মুখ ফিরে, দেখিল ধরণী শ্রামল মধুর স্থনীল সিন্ধতীরে। সোনার ক্ষেত্রে ক্ষাণ বসিয়া কাটিতেছে পাকা ধান, ছোটো ছোটো তরী পাল তুলে যায়, মাঝি বসে গায় গান। দূরে মন্দিরে বাজিছে কাঁসর, বধুরা চলেছে খাটে, মেঠো পথ দিয়ে গৃহস্থজন আসিছে গ্রামের হাটে। নিশাস ফেলি রহে আঁথি মেলি. কহে শ্রিয়মাণ মন, 'गंगी नाहि हाहे यि किया शाहे আরবার এ জীবন।

দেখিল চাহিয়া জীবনপূর্ণ স্থানর লোকালয় প্রতিদিবদের হরষে বিষাদে চির-কল্লোলময়। স্মেহস্থা লয়ে গৃহের লক্ষ্মী ফিরিছে গৃহের মাঝে, প্রতিদিবদেরে করিছে মধুর প্রতিদিবদের কাজে। দকাল বিকাল ঘটি ভাই আদে

যরের ছেলের মতো,
বজনী দবারে কোলেতে লইছে

নয়ন করিয়া নত।
ছোটো ছোটো ফুল, ছোটো ছোটো হাসি,

ছোটো কথা, ছোটো স্থ্য,
প্রতিনিমেধের ভালোবাসা গুলি,

ছোটো ছোটো হাসিম্থ—

আপনা-আপনি উঠিছে ফুটিয়া

মানবজীবন ঘিরি,
বিজন শিখরে বসিয়া সে তাই

দেখিতেছে ফিরি ফিরি।

দেখে বহুদ্রে ছায়াপুরীসম অতীতজীবন-রেখা, অন্তর্কির সোনার কিরণে নৃতন বরনে লেখা। ষাহাদের পানে নয়ন তুলিয়া চাহে নি কখনো ফিরে. নবীন আভায় দেখা দেয় তারা শ্বতি-সাগরের তীরে। হতাশ হৃদয়ে কাঁদিয়া কাঁদিয়া পুরবী রাগিণী বাজে, ত্ৰ-বাহু বাড়ায়ে ফিনে খেতে চায় ওই জীবনের মাঝে। দিনের আলোক মিলায়ে আদিল তৰু পিছে চেয়ে রহে— যাহা পেয়েছিল তাই পেতে চায় তার বেশি কিছু নহে।

সোনার জীবন রহিল পড়িয়া
কোথা সে চলিল ভেসে।
শশীর লাগিয়া কাঁদিতে গেল কি
রবিশশীহীন দেশে।

বোট। ষম্নায় বিরাহিমপুরের পথে ২২ আয়াত ১২৯৯

#### যেতে নাহি দিব

ত্রারে প্রস্তুত গাড়ি; বেলা দ্বিপ্রহর;
হেমন্তের রোদ্র ক্রমে হতেছে প্রথর।
জনশৃত্য পল্লিপথে ধূলি উড়ে ধার
মধ্যাহ্ন-বাতাদে; স্নিগ্ধ অশথের ছার
ক্রান্ত বৃদ্ধা ভিথারিনী জীর্ণ বন্ধ পাতি
ঘুমায়ে পড়েছে; যেন রোদ্রময়ী রাতি
বাঁ বাঁ করে চারিদিকে নিস্তন্ধ নিঃবাুম—
শুধু মোর ঘরে নাহি বিশ্রামের ঘুম।

গিয়েছে আখিন,— পৃজার ছুটির শেষে
ফিরে যেতে হবে আজি বহুদ্রদেশে
সেই কর্মস্থানে। ভৃত্যপণ ব্যস্ত হয়ে
বাঁধিছে জিনিসপত্র দড়াদড়ি লয়ে,
হাঁকাহাঁকি ডাকাডাকি এ-ঘরে ও-ঘরে।
ঘরের গৃহিণী, চক্ষু ছলছল করে,
ব্যথিছে বক্ষের কাছে পাষাণের ভার,
তব্ও সময় তার নাহি কাঁদিবার
একদও-তরে; বিদায়ের আয়োজনে
ব্যস্ত হয়ে ফিরে; যথেই না হয় মনে

ষত বাড়ে বোঝা। আমি বলি, 'এ কী কাণ্ড, এত ঘট এত পট হাঁড়ি দরা ভাণ্ড বোতন বিছানা বাক্স রাজ্যের বোঝাই কী করিব লয়ে। কিছু এর রেখে ষাই কিছু লই সাথে।'

**দে-কথা**য় কৰ্ণপাত নাহি করে কোনো জন। 'কী জানি দৈবাৎ এটা এটা আবশুক যদি হয় শেষে তখন কোথায় পাবে বিভূঁই বিদেশে ? সোনামুগ সক্ষচাল স্থপারি ও পান; ও-হাঁড়িতে ঢাকা আছে তুই-চারিথান গুড়ের পাটালি; কিছু ঝুনা নারিকেল; তুই ভাঙ ভালো বাই-সরিষার তেল: আমদত্ত আমচুর; দের তুই তুধ— এই-সব শিশি কোটা ওষ্ধবিষ্ধ। মিষ্টান্ন রহিল কিছু হাঁড়ির ভিতরে, মাথা খাও, ভূলিয়ো না, খেয়ো মনে করে। বুঝিতু যুক্তির কথা বুথা বাক্যব্যয়। বোঝাই হইল উচু পর্বতের স্থায়। তাকান্থ ঘড়ির পানে, তার পরে ফিরে চাহিত্ব প্রিয়ার মৃথে, কহিলাম ধীরে 'তবে আসি'। অমনি ফিরায়ে মুখখানি নতশিরে চক্ষু'পরে বস্তাঞ্চল টানি অমঞ্চল অশ্রুজন করিল গোপন।

বাহিরে ছারের কাছে বনি অক্তমন
কলা মোর চারি বছরের। এতক্ষণ
অন্ত দিনে হয়ে ষেত স্নান সমাপন,
ছটি অন্ন মুখে না তুলিতে আঁখিপাতা
মুদিয়া আদিত ঘুমে; আজি তার মাতা

দেখে নাই তারে; এত বেলা হয়ে খায়
নাই স্নানাহার। এতক্ষণ ছায়াপ্রায়
ফিরিতেছিল সে মাের কাছে কাছে ঘেঁষে,
চাহিয়া দেখিতেছিল মােন নির্নিমেষে
বিদায়ের আয়ােজন। প্রাস্তদেহে এবে
বাহিরের ছারপ্রাস্তে কী জানি কী ভেবে
চূপিচাপি বনে ছিল। কহিন্তু যথন
'মাগাে, আদি' সে কহিল বিষধ্ব-নয়ন
য়ানমুখে, 'যেতে আমি দিব না তােমায়।'
যেথানে আছিল বসে রহিল সেথায়,
ধরিল না বাছ মাের, ক্ষিল না ছার,
গ্রের্বু নিজ হাদয়ের স্নেহ-অধিকার
প্রচারিল— 'য়েতে আমি দিব না তােমায়'।
তব্ও সময় হল শেষ, তব্ হায়
য়েতে দিতে হল।

ওরে মোর মৃঢ় মেয়ে,
কে রে তুই, কোথা হতে কী শক্তি পেয়ে
কহিলি এমন কথা, এত স্পর্ধাভরে—
'যেতে আমি দিব না তোমায়' ? চরাচরে
কাহারে রাখিবি ধরে ছটি ছোটো হাতে
গরবিনী, সংগ্রাম করিবি কার সাথে
বিস গৃহদ্বারপ্রান্তে শ্রান্ত-ক্ষ্ম-দেহ
শুধু লয়ে ওইটুকু বৃকভরা শ্লেহ ।
ব্যাথিত হাদয় হতে বহু ভয়ে লাজে
মর্মের প্রার্থনা শুধু ব্যক্ত করা সাজে
এ জগতে, শুধু বলে রাখা 'যেতে দিতে
ইচ্ছা নাহি'। হেন কথা কে পারে বলিতে
'যেতে নাহি দিব'! শুনি তোর শিশুমুখে
শ্লেহের প্রবল গর্ববাণী, সকৌতুকে

হাসিয়া সংসার টেনে নিয়ে গেল মোরে,
তুই শুধু পরাভৃত চোথে জল ভ'রে
ত্য়ারে রহিলি বসে ছবির মতন,
আমি দেখে চলে এমু মুছিয়া নয়ন।

চলিতে চলিতে পথে হেরি ছই ধারে
শরতের শস্তক্ষেত্র নত শস্তভারে
রোল্র পোহাইছে। তরুশ্রেণী উদাদীন
রাজপথপাশে, চেয়ে আছে দারাদিন
আপন ছায়ার পানে। বহে থরবেগ
শরতের ভরা গদা। শুভ্রথগুমেঘ
মাতৃহয়পরিতৃপ্ত স্থপনিদ্রারত
সত্যোজাত স্থকুমার গোবৎদের মতো
নীলাম্বরে শুয়ে। দীপ্ত রৌল্রে অনার্ভ
যুগ্যুগান্তরক্লান্ত দিগন্তবিন্তৃত
ধরণীর পানে চেয়ে ফেলিয় নিখাদ।

কী গভীর ছংথে ময় সমন্ত আকাশ,
সমন্ত পৃথিবী। চলিতেছি যতদ্র
শুনিতেছি একমাত্র মর্মান্তিক হুর
'যেতে আমি দিব না তোমায়'। ধরণীর
প্রান্ত হতে নীলাভ্রের সর্বপ্রান্ততীর
ধ্বনিতেছে চিরকাল অনাত্যন্ত রবে,
'যেতে নাহি দিব। যেতে নাহি দিব।' সবে
কহে 'যেতে নাহি দিব'। তুণ ক্ষুদ্র অতি
তারেও বাঁধিয়া বক্ষে মাতা বস্থমতী
কহিছেন প্রাণপণে 'যেতে নাহি দিব'।
আয়ুক্ষীণ দীপমুখে শিখা নিব-নিব,
আধারের গ্রাস হতে কে টানিছে তারে
কহিতেছে শতবার 'যেতে দিব না রে'।



জ্যেষ্ঠা কন্সা-সহ রবীজ্ঞনাথ ১৮৮৭ সালে শিল্পী আটার - অন্ধিত প্যাঞ্চেল চিত্র

এ অনন্ত চরাচরে স্বর্গমর্ত ছেয়ে

সব চেয়ে পুরাতন কথা, সব চেয়ে
গভীর ক্রন্দন— 'ষেতে নাহি দিব'। হায়
তবু ষেতে দিতে হয়, তবু চলে যায়।
চলিতেছে এমনি অনাদি কাল হতে।
প্রলয়সমুদ্রবাহী স্কলনের স্রোতে
প্রসারিত-বাগ্র-বাছ জ্বলন্ত-আধিতে
'দিব না দিব না ষেতে' ডাকিতে ডাকিতে
হুছ করে তীব্রবেগে চলে যায় সবে
পূর্ণ করি বিশ্বতট আর্ত কলরবে।
সম্মুথ-উর্মিয়ে ডাকে পশ্চাতের টেউ
'দিব না দিব না যেতে'— নাহি শুনে কেউ
নাহি কোনো সাড়া।

চারি দিক হতে আজি
অবিপ্রাম কর্ণে মোর উঠিতেছে বাজি
সেই বিশ্ব-মর্মভেদী করুণ ক্রন্দন
মোর কন্সাকঠন্বরে; শিশুর মতন
বিশ্বের অবাধ বাণী। চিরকাল ধরে
যাহা পায় তাই সে হারায়, তবু তো রে
শিথিল হল না মৃষ্টি, তবু অবিরত
সেই চারি বৎসরের কন্সাটির মতো
অক্ষ্প্র প্রেমের গর্বে কহিছে সে ডার্কি
'ষেতে নাহি দিব'। স্লানম্থ, অঞ্র-আধি,
দণ্ডে দণ্ডে পলে পলে টুটিছে গরব,
তবু প্রেম কিছতে না মানে পরাভব,
তবু বিদ্রোহের ভাবে রুদ্ধ কঠে কয়
'ষেতে নাহি দিব'। ষত বার পরাজয়

তত বার কহে, 'আমি ভালোবাসি যারে সে কি কভু আমা হতে দূরে বেতে পারে। আমার আকাজ্ঞাসম এমন আকুল, এমন দকল-বাড়া, এমন অকূল, এমন প্রবল বিখে কিছু আছে আর! এত বলি দর্পভরে করে দে প্রচার 'বেতে নাহি দিব'। তথনি দেখিতে পায়, শুষ তুচ্ছ ধূলিদম উড়ে চলে ষায় একটি নিখাদে তার আদরের ধন; অশ্রুজনে ভেসে যায় তুইটি নয়ন, ছিন্নমূল তরুসম পড়ে পৃথীতলে হতগর্ব নতশির। তবু প্রেম বলে, 'সত্যভদ্ন হবে না বিধির। আমি তাঁর পেয়েছি স্বাক্ষর দেওয়া মহা অঙ্গীকার চির-অধিকার-লিপি'।— তাই ফীত বুকে সর্বশক্তি মরণের মৃথের সন্মুথে দাঁড়াইয়া স্থকুমার ক্ষীণ তমুলতা বলে 'মৃত্যু তুমি নাই'।— হেন গর্বকথা। মৃত্যু হাদে বদি। মরণপীড়িত দেই চিরজীবী প্রেম আচ্ছন্ন করেছে এই অনস্ত সংসার, বিষয় নয়ন'পরে অশ্রবাষ্ঠাসম, ব্যাকুল আশহাভরে চির-কম্পর্মান। আশাহীন শ্রান্ত আশা টানিয়া রেখেছে এক বিষাদ-কুয়াশা বিশ্বময়। আজি যেন পড়িছে নয়নে চুখানি অবোধ বাহু বিফল বাঁধনে জ্ড়ায়ে পড়িয়া আছে নিখিলেরে ঘিরে. স্তব্ধ সকাতর। চঞ্চল স্রোতের নীরে পড়ে আছে একথানি অচঞ্চল ছায়া---অশ্রুষ্টিভরা কোন মেঘের সে মায়া।

তাই আজি শুনিতেছি তরুর মর্মরে
এত ব্যাকুলতা; অলস উদাস্থভরে
মধ্যান্থের তপ্ত বায়ু মিছে খেলা করে
শুদ্ধ পত্র লয়ে; বেলা ধীরে যায় চলে
ছায়া দীর্ঘতর করি অশথের তলে।
মেঠো হ্রেরে কাঁদে যেন অনস্তের বাঁশি
বিশ্বের প্রান্তরমাঝে: শুনিয়া উদাসী
বহুদ্ধরা বিদয়া আছেন এলোচুলে
দ্রব্যাপী শস্তক্ষেত্রে জাহুনীর কলে
একথানি রৌদ্রপীত হিরণ্য-অঞ্চল
বক্ষে টানি দিয়া; স্থির নয়নয়্গল
দ্র নীলাম্বরে ময় ; মুখে নাহি বাণী।
দেখিলাম তাঁর সেই মান মুখখানি
সেই দ্বারপ্রান্তে লীন স্তর্জ মর্মাহত
মোর চারি বৎসরের কন্তাটির মতো।

জোড়াসাঁকো ১৪ কার্তিক ১২৯২

## সমুদ্রের প্রতি

পুরীতে সমুদ্র দেখিয়া

হে আদিজননী সিন্ধু, বহুন্ধরা সন্তান তোমার,
একমাত্র কন্মা তব কোলে। তাই তন্দ্রা নাহি আর
চক্ষে তব, তাই বক্ষ জুড়ি সদা শঙ্কা, সদা আশা,
সদা আন্দোলন; তাই উঠে বেদমন্ত্রসম ভাষা
নিরস্তর প্রশান্ত অন্ধরে, মহেন্দ্রমন্দির-পানে
অন্তরের অনন্ত প্রার্থনা, নিয়ত মন্দ্রলগানে
ধ্বনিত করিয়া দিশি দিশি; তাই ঘুমন্ত পৃথীরে
অসংখ্য চুন্ধন কর আলিঙ্কনে সর্ব অন্ধ ঘিরে
তরক্ষবন্ধনে বাঁধি, নীলান্ধর অঞ্চলে তোমার

শ্বত্বে বেষ্টিয়া ধরি সন্তর্পণে দেহখানি তার व्ययुनिधि, इन कति प्रभारेया मिथा। व्यवस्ता धीति धीति भा विभिन्ना भिन्न इति इति घा । पृत्त, যেন ছেড়ে যেতে চাও; আবার আনন্দপূর্ণ স্থরে উল্লিসি ফিরিয়া আসি কলোলে ঝাঁপায়ে পড় বুকে— রাশি রাশি শুভ্রহান্তে, অশুজনে, স্নেহগর্বস্থা আর্দ্র করি দিয়ে যাও ধরিতীর নির্মল ললাট আশীর্বাদে। নিত্যবিগলিত তব অস্তর বিরাট, আদি অন্ত স্নেহরাশি— আদি অন্ত তাহার কোথা রে। কোথা তার তল ! কোথা কূল ! বলো কে ব্বিতে পারে তাহার অগাধ শান্তি, তাহার অপার ব্যাকুলতা, তার স্থগভীর মৌন, তার সম্চ্ছল কলকথা, তার হাস্ত্র, তার অশ্রুরাশি !— কথনো বা আপনারে রাধিতে পার না বেন, স্নেহপূর্ণফীতন্তনভারে উন্মাদিনী ছুটে এদে ধরণীরে বক্ষে ধর চাপি निर्मय ब्याद्यदर्भ ; धवा क्षष्ठ थे शेष्ट्र व केंनि, ক্ষশ্বাদে উর্ধ্বশ্বাদে চীৎকারি উঠিতে চাহে কাঁদি, উন্মত্ত স্বেহকুধায় রাক্ষদীর মতো ভারে বাঁধি পীড়িয়া নাড়িয়া ষেন টুটিয়া ফেলিয়া একেবারে অদীম অতৃপ্তিমাঝে গ্রাদিতে নাশিতে চাহ তারে প্রকাণ্ড প্রলয়ে। পরক্ষণে মহা অপরাধী প্রায় পডে থাক ভটতলে ন্তৰ হয়ে বিষয় ব্যথায় নিষপ্ল নিশ্চল— ধীরে ধীরে প্রভাত উঠিয়া এসে শান্তদৃষ্টি চাহে তোমাপানে; সন্ধ্যাস্থী ভালোবেসে স্থেহকরস্পর্শ দিয়ে সান্তনা করিয়ে চুপেচুপে চলে যায় তিমিরমন্দিরে; বাত্তি শোনে বন্ধরূপে গুমরি ক্রন্দন তথ রুদ্ধ অনুতাপে ফুলে ফুলে।

আমি পৃথিবীর শিশু বসে আছি তব উপক্লে,

শুনিতেছি ধানি তব। ভাবিতেছি, বুঝা যায় ষেন কিছু কিছু মৰ্ম তার— বোবার ইন্দিতভাষা-হেন আত্মীয়ের কাছে। মনে হয়, অন্তরের মাঝখানে নাড়ীতে বে-বক্ত বহে, সেও ষেন ওই ভাষা জানে. আর কিছু শেথে নাই। মনে হয়, ষেন মনে পড়ে যথন বিলীনভাবে ছিল্ল ওই বিরাট জঠরে অন্ধাত ভূবনজ্ঞণ-মাঝে, লক্ষকোটি বৰ্ষ ধ'রে ওই তব অবিশ্রাম কলতান অন্তরে অন্তরে মুদ্রিত হইয়া গেছে; সেই জন্মপূর্বের স্মরণ, গর্ভন্থ পৃথিবী 'পরে সেই নিত্য জীবনস্পদ্দন তব মাতৃহদয়ের— অতি ক্ষীণ আভাসের মতো জাগে যেন সমস্ত শিরায়, শুনি যবে নেত্র করি নত বদি জনশ্ভ তীরে ওই পুরাতন কলধ্বনি। দিক্ হতে দিগন্তরে যুগ হতে যুগান্তর গণি তখন আছিলে তুমি একাকিনী অখণ্ড অকূল আত্মহারা; প্রথম গর্ভের মহা রহস্ত বিপুল না ব্ঝিয়া। দিবারাত্রি গৃঢ় এক স্বেহব্যাকুলতা, গভিণীর পূর্বরাগ, অলক্ষিতে অপূর্ব মমতা, অজ্ঞাত আকাজ্ঞারাশি, নিঃসন্তান শৃত্য বক্ষোদেশে নিরস্তর উঠিত ব্যাকুলি। প্রতি প্রাতে উষা এদে অহমান করি ষেত মহাসন্তানের জন্মদিন, নক্ষত্র রহিত চাহি নিশি নিশি নিমেধ্বিহীন শিশুহীন শয়ন-শিয়রে। সেই আদিজননীর জনশূতা জীবশূতা স্নেহ্চঞ্লতা স্থগভীর, আসন্ন প্রতীক্ষাপূর্ণ সেই তব জাগ্রত বাসনা, অগাধ প্রাণের তলে সেই তব অজানা বেদনা অনাগত মহাভবিশ্বৎ লাগি, হদয়ে আমার যুগাস্তরস্বতিসম উদিত হতেছে বারসার। আমারো চিত্তের মাঝে তেমনি অজ্ঞাতব্যথাভরে, তেমনি অচেনা প্রত্যাশায়, অলক্ষ্য স্থানুর-তরে

উঠিছে মর্মর স্বর। মানবহৃদয়-সিয়্তলে
বেন নব মহাদেশ স্ক্রন হতেছে পলে পলে,
আপনি দে নাহি জানে। শুধু অর্ধ-অন্তব তারি
ব্যাকুল করেছে তারে, মনে তার দিয়েছে সঞ্চারি
আকারপ্রকারহীন ভৃপ্তিহীন এক মহা আশা—
প্রমাণের অগোচর, প্রত্যক্ষের বাহিরেতে বাসা।
তর্ক তারে পরিহাদে, মর্ম তারে সত্য বলি জানে,
সহস্র ব্যাঘাত মাঝে তবুও দে সন্দেহ না মানে,
জননী বেমন জানে জঠরের গোপন শিশুরে,
প্রাণে মনে জেহ জাগে, স্তনে মনে ত্র্ম উঠে পুরে।
প্রাণভরা ভাষাহরা দিশাহারা সেই আশা নিয়ে
চেয়ে আছি তোমা পানে; তুমি সিয়্ব, প্রকাণ্ড হাসিয়ে
টানিয়া নিতেছ মেন মহাবেগে কী নাড়ীর টানে
আমার এ মর্মধানি তোমার তর্জমাঝ্যানে
কোলের শিশুর মতো।

হে জলধি, ব্ঝিবে কি তুমি
আমার মানবভাষা। জান কি তোমার ধরাভূমি
পীড়ায় পীড়িত আজি ফিরিতেছে এ-পাশ ও-পাশ,
চক্ষে বহে অক্রধারা, ঘন ঘন বহে উষ্ণ শাদ।
নাহি জানে কী ষে চায়, নাহি জানে কিসে ঘুচে তৃষ্ণা,
আপনার মনোমাঝে আপনি সে হারায়েছে দিশা
বিকারের মরীচিকা-জালে। অতল গন্তীর তব
অন্তর হইতে কহ সান্তনার বাক্য অভিনব
আষাঢ়ের জলদমক্রের মতো; সিগ্র মাতৃপানি
চিন্তাতপ্ত ভালে তার ভালে তালে বার্যার হানি,
সর্বাঙ্গে সহস্রবার দিয়া ভারে স্লেহ্ময় চুমা,
বলো তারে 'শান্তি, শান্তি', বলো তারে 'ঘুমা, ঘুমা'।
রামপুর বোয়ালিয়া

३१ देहब ३२३३

#### প্রতীক্ষা

ওরে মৃত্যু, জানি তুই আমার বক্ষের মাঝে বেঁধেছিদ বাদা।

ধেথানে নির্জন কুঞ্চে ফুটে আছে যত মোর স্লেহ-ভালোবাসা,

গোপন মনের আশা, জীবনের হৃঃখ-স্থুখ,
মর্মের বেদনা,

চির-দিবদের ধত হাসি-অশ্রু-চিহ্ন-আকা বাসনা-সাধনা;

বেখানে নন্দন-ছায়ে নি:শঙ্কে করিছে খেলা অস্তরের ধন,

স্থেহের পুত্তলিগুলি, আজ্ঞারে স্নেহস্মৃতি, আনন্দ-কিরণ;

কত জালো, কত ছায়া, কত কুদ্ৰ বিহঙ্গের গীতিময়ী ভাষা—

ওরে মৃত্যু, জানিয়াছি, তারি মাঝখানে এদে বেঁধেছিদ বাদা।

নিশিদিন নিরস্তর জগৎ জুড়িয়া থেলা, জীবন চঞ্চল।

চেয়ে দেখি রাজপথে চলেছে অপ্রান্তগতি যত পান্থদল;

রৌদ্রপাণ্ড নীলাম্বরে পাথিগুলি উড়ে যায় প্রাণপূর্ণ বেগে,

সমীরকম্পিত বনে নিশিশেষে নব নব পুষ্প উঠে জেগে;

চারি দিকে কত শত দেখাশোনা আনাগোনা প্রভাতে সন্ধ্যায় ; দিনগুলি প্রতি প্রাতে খুলিতেছে জীবনের নৃতন অধ্যায়;

তুমি তথু এক প্রান্তে বদে আছ অহর্নিশি তব্ধ নেত্র খুলি—

মাঝে মাঝে রাত্তিবেলা উঠ পক্ষ ঝাপটিয়া, বক্ষ উঠে ত্লি।

ষে স্বদ্র সম্ভের পরপার-রাজ্য হতে আসিয়াছ হেথা,

এনেছ কি সেথাকার ন্তন সংবাদ কিছু গোপন বারতা।

দেখা শৰহীন তীরে উর্মিগুলি তালে তালে মহামন্দ্রে বাজে,

দেই ধানি কী করিয়া ধানিয়া তুলিছ মোর ক্তু বক্ষমাঝে।

বাত্তি দিন ধৃক ধৃক হৃদয়পঞ্জর-ভটে অনস্তের ঢেউ,

অবিশ্রাম বান্ধিতেছে স্থগন্তীর সমতানে শুনিছে না কেউ।

আমার এ ফ্রন্থের ছোটোখাটো গীতগুলি, স্নেহ-কলরব,

তারি মাঝে কে আনিল দিশাহীন সমুদ্রের সংগীত ভৈরব।

তুই কি বাসিস ভালো আমার এ বক্ষোবাসী পরান-পক্ষীরে, তাই এর পার্যে এসে কাছে বসেছিদ ঘেঁষে অতি ধীরে ধীরে ? দিনরাত্তি নির্নিমেধে চাহিয়া নেত্রের পানে নীরব সাধনা,

নিম্বন আগনে বসি একাগ্র আগ্রহভরে রুদ্র আরাধনা।

চপল চঞ্চল প্রিয়া ধরা নাহি দিতে চায়, স্থির নাহি থাকে,

মেলি নানাবৰ্ণ পাখা উড়ে উড়ে চলে যায় নব নব শাখে;

তুই তবু একমনে মৌনব্রত একাসনে বুসি নির্লম।

ক্রমে দে পড়িবে ধরা, গীত বন্ধ হয়ে খাবে মানিবে দে বশ।

তথন কোথায় তারে ভ্লায়ে লইয়া যাবি— কোন্ শৃত্যপথে,

অচৈতন্ত প্রেয়সীরে অবহেলে লয়ে কোলে অন্ধকার রথে !

বেথায় অনাদি রাত্রি রয়েছে চিরকুমারী— আলোক-পরশ

একটি রোমাঞ্রেখা আঁকে নি তাহার গাত্রে অসংখ্য বরষ ;

স্জনের পরপ্রান্তে যে অনস্ত অন্তঃপুরে কভু দৈববশে

দ্রতম জ্যোতিছের জীণতম পদ্ধানি তিল নাহি পশে,

সেথায় বিরাট পক্ষ দিবি তুই বিস্তারিয়। বন্ধনবিহীন,

কাঁপিবে বক্ষের কাছে নবপরিণীতা বধ্ নৃতন স্বাধীন। ক্রমে সে কি ভুলে ধাবে ধরণীর নীড়থানি তুণে পত্তে গাঁথা—

এ স্থানন্দ-স্থালোক, এই স্বেহ, এই গেহ, এই পুষ্পপাতা ?

ক্রমে সে প্রণয়ভরে তোরেও কি করি লবে আত্মীয় স্বন্ধন,

সন্ধকার বাসরেতে হবে কি ছন্তনে মিলি মৌন খালাপন।

তোর স্বিথ্ব স্থান্তীর অচঞ্চল প্রেমমৃর্তি, অসীম নির্ভর,

নিনিমেষ নীল নেত্ৰ, বিশ্বব্যাপ্ত জটাজ্ট, নিৰ্বাক্ অধ্ব--

তার কাছে পৃথিবীর চঞ্চল আনন্দগুলি ভূচ্ছ মনে হবে ;

সমূত্রে মিশিলে নদী বিচিত্র ভটের স্বতি স্মরণে কি রবে ?

ওগো মৃত্যু, ওগো প্রিয়, তব্ থাক্ কিছুকাল ভ্বনমাঝারে।

এরি মাঝে বধ্বেশে অনস্তবাসর-দেশে লইয়ো না তারে।

এখনো সকল গান করে নি সে সমাপন সন্ধ্যায় প্রভাতে;

নিজের বক্ষের তাপে মধ্র উত্তপ্ত নীড়ে ইপ্ত আছে রাতে;

পান্থপাথিদের সাথে এখনো খে খেতে হবে নব নব দেশে,

সিকুতীরে কুঞ্জবনে নব নব বদস্তের আনন্দ-উদ্দেশে।

- গুণো মৃত্যু, কেন তুই এখনি তাহার নীড়ে বসেছিস এসে ? তার সব ভালোবাসা আঁাধার করিতে চাস তুই ভালোবেসে ?
- এ যদি সতাই হয় মৃত্তিকার পৃথী'পরে মৃহুর্তের খেলা—
- এই সব ম্থোম্থি এই সব দেখাশোনা ক্ষণিকের মেলা,
- প্রাণপণ ভালোবাসা সেও যদি হয় ভুধু
  মিথ্যার বন্ধন,
- পরশে খসিয়া পড়ে, তার পরে দণ্ড-ত্ই অরণ্যে ক্রন্সন—
- তুমি শুধু চিরস্থায়ী, তুমি শুধু দীমাশৃত মহাপরিণাম,
- যত আশা যত প্রেম তোমার তিমিরে লভে অনস্ক বিশ্রাম—
- তবে মৃত্যু, দূরে ষাও, এখনি দিয়ো না ভেঙে এ খেলার পুরী;
- ক্ষণেক বিলম্ব করো, আমার ছ-দিন হতে করিয়ো না চুরি।
- একদা নামিবে সন্ধ্যা, বাজিবে আরতিশভা অদূর মন্দিরে,
- বিহন্দ নীরব হবে, উঠিবে ঝিলীর ধ্বনি অরণ্য-গভীরে,
- সমাপ্ত হইবে কর্ম, সংসার-সংগ্রাম-শেষে ভ জয়পরাজয়,

আদিবে তন্ত্রার ধোর পান্থের নয়ন'পরে ক্লান্ত অতিশয়,

দিনান্তের শেষ আলো দিগন্তে মিলায়ে যাবে, ধরণী আঁধার

স্থান্ত্র জ্বলিবে শুগু জনস্তের দাজাপথে প্রদীপ তারার,

শিয়রে শয়ন-শেষে বলি যারা জনিমেষে তাহাদের চোখে

আদিবে প্রান্তির ভার নিদ্রাহীন ধামিনীতে ন্তিমিত আলোকে—

একে একে চলে যাবে আপন আলয়ে সবে স্থাতে স্থাতে,

তৈলহীন দীপশিখা নিবিয়া আসিবে ক্রমে অর্ধরজনীতে,

উচ্ছ্সিত সমীরণ আনিবে স্থগদ্ধ বহি অদৃশ্য ফুলের,

অন্ধকার পূর্ণ করি আসিবে তরঙ্গধানি অজ্ঞাত কুলের—

ওগো মৃত্যু, সেই লগ্নে নির্জন শয়নপ্রান্তে এসো বরবেশে।

আমার পরান-বধ্ ক্লান্ত হন্ত প্রসারিয়া বহু ভালোবেদে

ধরিবে তোমার বাহু; তথন তাহারে তুমি মন্ত্র পড়ি নিয়ো,

রক্তিম অধর তার নিবিড় চুম্বনদানে পাণ্ডু করি দিয়ো।

রামপুর বোয়ালিয়া - নাটোর - শিলাইদহ ১৬-২০-২৭ অগ্রহায়ণ ১২৯৯

### মানসস্থন্দরী

আজ কোনো কাজ নয়— সব ফেলে দিয়ে ছন্দোবন্ধ-গ্ৰন্থগীত- এদ তুমি প্ৰিয়ে, আজন-সাধন-ধন স্বন্দরী আমার কবিতা, কল্পনা-লতা ৷ শুধু একবার কাছে বোদো। আৰু শুধু কৃজন গুঞ্জন তোমাতে আমাতে; শুধু নীরবে ভূঞ্জন এই দন্ধ্যা-কিরণের স্বর্ণ মদিরা-যতক্ষণ অস্তরের শিরা-উপশিরা লাবণ্যপ্রবাহভরে ভরি নাহি উঠে. যতক্ষণে মহানন্দে নাহি যায় টুটে চেতনাবেদনাবন্ধ, ভূলে ঘাই সব— কী আশা মেটে নি প্রাণে, কী সংগীতরব গিয়েছে নীরব হয়ে, কী আনন্দস্থা অধরের প্রান্তে এসে অস্তরের ক্ষ্ধা না মিটায়ে গিয়াছে শুকায়ে। এই শান্তি, এই মধুরতা, দিক সৌম্য মান ক্লান্তি জীবনের তুঃথদৈত্য-অতৃপ্তির 'পর করুণকোমল আভা গভীর স্থন্র।

বীণা ফেলে দিয়ে এসো, মানস-স্থলরী—
ছাট রিক্ত হস্ত শুধু আলিঙ্গনে ভরি
কণ্ঠে জড়াইয়া দাও— মুণাল-পরশে
রোমাঞ্চ অঙ্গরি উঠে মর্যাস্ত হরষে,
কম্পিত চঞ্চল বক্ষ, চক্ষ্ ছলছল্,
মুগ্ধ তমু মরি যায়, অস্তর কেবল
অকের সীমান্ত-প্রাস্তে উদ্ভাসিয়া উঠে,
এখনি ইক্রিয়বন্ধ ব্রিম টুটে টুটে।

অর্ধেক অঞ্চল পাতি বদাও যতনে পার্যে তব , স্থমধুর প্রিয় সম্বোধনে ডাকো মোরে, বলো, প্রিয়, বলো, প্রিয়তম— কুন্তল-আঁকুল মুখ বক্ষে রাখি মম হৃদয়ের কানে কানে অতি মৃত্ ভাষে সংগোপনে বলে যাও যাহা মুখে আমে অর্থহারা ভাবে-ভরা ভাষা। অন্নি প্রিয়া, চুম্বন মাগিব যবে, ঈষৎ হাসিয়া वाँकारमा ना श्रीवांशानि, कित्रारमा ना मूथ, উজ্জ্বল রক্তিমবর্ণ স্থধাপূর্ণ স্থধ রেখো ওষ্ঠাধরপুটে, ভক্ত ভঙ্গ তরে সম্পূর্ণ চুম্বন এক, হাসি স্তব্নে স্তব্নে मदम इन्स्त ; न्दक्ते भूष्णभग হেলায়ে বৃদ্ধি গ্রীবা বুস্ত নিরুপম ম্থথানি তুলে ধোরো; আনন্দ-আভায় বড়ো বড়ো হুটি চক্ষ্ পল্লব-প্রচ্ছায় রেখো মোর মৃথপানে প্রশান্ত বিখাসে, নিতান্ত নির্ভরে। বদি চোথে জল আসে কাঁদিব তু-জনে; ধদি ললিত কপোলে মৃত্ হাসি ভাসি উঠে, বসি মোর কোলে, वक वैधि वोङ्भारम, ऋष्क म्थ वाशि হাদিয়ো নীরবে অর্ধ-নিমীলিত আখি। যদি কথা পড়ে মনে তবে কলম্বরে বলে বেয়ো কথা, তরল আনন্ত্রে নির্ববের মতো, অর্ধেক রজনী ধরি কত না কাহিনী শ্বতি কল্পনালহরী— মধুমাথা কণ্ঠের কাকলি। যদি গান ভালো লাগে, গেয়ো গান। যদি মৃগ্ধপ্রাণ নিঃশন নিন্তৰ শান্ত সম্মুখে চাহিয়া বসিয়া থাকিতে চাও, তাই রব প্রিয়া।

হেরিব অদরে পদ্মা, উচ্চতটতলে প্রান্ত রূপদীর মতো বিস্তীর্ণ অঞ্চলে প্রসারিয়া তমুখানি, সায়াহ্ল-আলোকে শুয়ে আছে; অন্ধকার নেমে আদে চোথে চোথের পাতার মতো: সন্ধ্যাতারা ধীরে সম্ভর্ণণে করে পদার্পণ, নদীতীরে অরণ্য-শিয়রে: যামিনী শয়ন তার দেয় বিছাইয়া, একথানি অন্ধকার অনম্ভ ভূবনে। দোঁহে মোরা রব চাহি অপার তিমিরে; আর কোথা কিছু নাহি. শুধু মোর করে তব করতল্থানি, শুধু অতি কাছাকাছি ঘটি জনপ্রাণী, অসীম নির্জনে: বিষণ্ণ বিচ্ছেদরাশি চরাচরে আর-সব ফেলিয়াছে গ্রাসি-শুধু এক প্রান্তে তার প্রলয়-মগন বাকি আছে একখানি শক্ষিত মিলন, ছটি হাত, অন্ত কপোতের মতো ছটি বক্ষ হরুহরু, হুই প্রাণে আছে ফুটি শুধু একখানি ভয়, একখানি আশা, একথানি অশুভরে নম্র ভালোবাসা।

আজিকে এমনি তবে কাটিবে যামিনী
আলশু-বিলাদে। অয়ি নিরভিমানিনী,
অয়ি মোর জীবনের প্রথম প্রেয়দী,
মোর ভাগ্য-গগনের সৌন্দর্যের শনী,
মনে আছে কবে কোন্ ফুল্লযুথীবনে,
বছবাল্যকালে, দেখা হত তুই জনে
আধো-চেনাশোনা ? তুমি এই পৃথিবীর
প্রতিবেশিনীর মেয়ে, ধরার অস্থির

এক বালকের সাথে কী খেলা খেলাতে স্থী, আসিতে হাসিয়া, তরুণ প্রভাতে নবীন বালিকা-মূর্তি, শুভ্রবত্ম পরি উষার কিরণধারে দখ্য স্নান করি বিকচ কুত্ৰমদম ফুল ম্থপানি নিজাভঙ্গে দেখা দিতে, নিয়ে বেতে টানি উ<mark>পবনে কুড়াতে শেকালি। বারে</mark> বারে শৈশৰ-কৰ্তব্য হতে ভুলায়ে আমারে, ফেলে দিয়ে পুঁথিপত্র, কেড়ে নিয়ে খড়ি, দেখায়ে গোপন পথ দিতে মৃক্ত করি পাঠশালা-কারা হতে; কোথা গৃহকোণে নিয়ে বেতে নির্জনেতে রহস্ত-ভবনে ; জনশৃত্য গৃহছাদে আকাশের তলে কী করিতে খেলা, কী বিচিত্র কথা ব'লে ভূলাতে আমারে, স্থপ্সম চমৎকার অর্থহীন, সত্য মিখ্যা তুমি জান তার। হুটি কর্পে ছুলিত মুকুতা, ছুটি করে সোনার বলয়, ছটি কপোলের 'পরে খেলিত অলক, ঘুটি স্বচ্ছ নেত্ৰ হতে কাঁপিত আলোক নির্মল নির্মার-স্রোতে চূর্ণরশ্মিসম। দোঁহে দোঁহা ভালো করে চিনিবার আগে নিশ্চিন্ত বিশাসভৱে বেলাধুলা ছুটাছুটি হজনে সতত— কথাবাৰ্তা বেশবাদ বিথান বিভত i

তার পরে একদিন— কী জানি সে কবে—
জীবনের বনে যৌবনবদন্তে ঘবে
প্রথম মলয় বায়ু ফেলেছে নিখাস,
মুকুলিয়া উঠিতেছে শত নব আশ,

সহসা চকিত হয়ে আপন সংগীতে চমকিয়া হেরিলাম— খেলাক্ষেত্র হতে কখন অস্তরলক্ষী এসেছ অস্তরে, আপনার অন্তঃপুরে গৌরবের ভরে বসি আছ মহিধীর মতো। কে তোমারে এনেছিল বরণ করিয়া। পুরন্ধারে কে দিয়াছে হলুধানি! ভরিয়া অঞ্ল কে করেছে বরিষন নব পুস্পদল তোমার আন্ত্র শিরে আনন্দে আদরে! স্থন্দর সাহানা রাগে বংশীর স্থসরে কী উৎসব হয়েছিল আমার জগতে, বেদিন প্রথম তুমি পুষ্পভূল পথে লজামুকুলিত মুখে রক্তিম অম্বরে বধু হয়ে প্রবেশিলে চিরদিনতরে আমার অন্তর-গৃহে— যে গুপ্ত আলয়ে অন্তর্যামী জেগে আছে স্থগতঃথ লয়ে, ষেখানে আমার ষত লজা আশা ভয় সদা কম্প্রমান, পর্শ নাহিকো স্থ এত স্কুমার! ছিলে খেলার দিনী, এখন হয়েছ মোর মর্মের গেহিনী. জীবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। কোথা সেই অমূলক হাদি-অঞ্, সে চাঞ্চ্য নেই, সে বাহুল্য কথা। স্লিগ্ধ দৃষ্টি হুগম্ভীর স্বচ্চ নীলাম্বসম; হাসিথানি স্থির অশ্রুশিশিরেতে ধৌত; পরিপূর্ণ দেহ মঞ্জরিত বল্লরীর মতো; প্রীতিক্ষেহ গভীর সংগীততানে উঠিছে ধ্বনিয়া স্বৰ্ণবীণাভন্তী হতে বনিয়া বনিয়া অনস্ত বেদনা বহি। সে অবধি প্রিয়ে, রয়েছি বিশ্বিত হয়ে তোমারে চাহিয়ে

কোথাও না পাই অস্ত। কোন্ বিশ্বপার আছে তব জন্মভূমি। সংগীত তোমার কত দূরে নিয়ে যাবে, কোন্ কল্পলোকে আমারে করিবে বন্দী, গানের পুলকে विभूक्ष क्त्रक्रमम। এই यে विष्ना, এর কোনো ভাষা আছে ? এই যে বাসনা, এর কোনো ভৃপ্তি আছে ্ এই ষে উদার সমুদ্রের মাঝখানে হয়ে কর্ণধার ভাসায়েছ স্থলর তরণী, দশ দিশি অস্ট কল্লোলধ্বনি চিব্ৰ দিবানিশি কী কথা বলিছে কিছু নারি ব্ঝিবারে, এর কোনো কূল আছে ? সৌন্দর্য-পাথারে যে বেদনা-বায়্ভরে ছুটে মন-তরী দে বাতাদে, কত বার মনে শ**ভা করি**, हिम रखा लिन वृत्वि क्रमस्यत भान ; অভয় আশাসভবা নয়ন বিশাল হেরিয়া ভরদা পাই; বিখাদ বিপুল জাগে মনে— আছে এক মহা উপকৃল এই সৌন্দর্যের তটে, বাসনার তীরে মোদের দোঁহার গৃহ।

হাসিতেছ ধীরে
চাহি মোর মৃথে, ওগো বহস্তমধুরা।
কী বলিতে চাহ মোরে প্রণয়বিধুরা
দীমন্তিনী মোর, কী কথা ব্যাতে চাও।
কিছু বলে কাজ নাই— শুধু ডেকে দাও
আমার স্বাঙ্গমন তোমার অঞ্চলে,
সম্পূর্ণ হরণ করি লহ গো স্বলে

আমার আমারে; নগ্ন বক্ষে কক্ষ দিয়া অস্তর-রহস্থ তব শুনে নিই প্রিয়া। তোমার হৃদয়কষ্প অঙ্গুলির মতো আমার হৃদয়তন্ত্রী করিবে প্রহত, সংগীততরঙ্গধনি উঠিবে গুঞ্জরি সমস্ত জীবন ব্যাপি পর্থর করি। नारे वा वृतिञ्च किछू, नारे वा विलिश, নাই বা গাঁথিত গান, নাই বা চলিত্র ছন্দোবদ্ধ পথে, সলজ্ঞ হাদয়খানি টানিয়া বাহিবে! শুধু ভূলে গিয়ে বাণী কাঁপিব সংগীতভরে, নক্ষত্রের প্রায় শিহরি জলিব শুধু কম্পিত শিথায়, শুধু তরঙ্গের মতো ভাঙিয়া পড়িব তোমার তরঙ্গপানে, বাঁচিব মরিব শুধু, আর কিছু করিব না। দাও দেই প্রকাণ্ড প্রবাহ, যাহে এক মুহুর্তেই জीवन कतिया शूर्व, कथा ना विनया উন্মন্ত হইয়া যাই উদ্দাম চলিয়া।

মানসীরপিণী ওগো, বাসনাবাসিনী,
আলোকবসনা ওগো, নীরবভাষিণী,
পরজন্ম তুমি কি গো মৃতিমতী হয়ে
জন্মিবে মানবগৃহে নারীরূপ লয়ে
অনিল্যস্করী ? এখন ভাসিছ তুমি
অনস্তের মাঝে; স্বর্গ হতে মর্তভূমি
করিছ বিহার; সন্ধ্যার কনকবর্ণে
রাঙিছ অঞ্চল; উষার গলিত স্বর্ণে
গড়িছ মেখলা; পূর্ণ তটিনীর জলে
করিছ বিস্তার, তলতল ছলছলে

ললিত যৌবনখানি, বদস্ত-বাতাদে চঞ্চল বাদনাব্যথা স্থগন্ধ নিশাদে করিছ প্রকাশ; নিষ্প্ত পূর্ণিমা রাতে নিৰ্জন গগনে, একাকিনী ক্লান্ত হাতে বিছাইছ হৃগ্ণভ্ৰ বিরহ-শন্ত্রন; শরৎ-প্রত্যুষে উঠি করিছ চয়ন শেফালি, গাঁথিতে মালা, ভূলে গিয়ে শেযে, তৰুতলে ফেলে দিয়ে, আলুলিত কেশে গভীর অরণ্যছায়ে উদাসিনী হয়ে বসে থাক; ঝিকিমিকি আলোছায়া লয়ে কম্পিত অঙ্গুলি দিয়ে বিকালবেলায় বসন বয়ন কর বকুলতলায়; অবসন্ন দিবালোকে কোথা হতে ধীরে ঘনপল্লবিত কুঞ্জে সরোবর-তীরে ককণ কণোতকঠে গাও মূলতান; ক্থন অজ্ঞাতে আদি ছুঁয়ে যাও প্ৰাণ সকৌতুকে; করি দাও হাদয় বিকল, অঞ্চল ধরিতে গেলে পালাও চঞ্চল কলকণ্ঠে হাসি', অসীম আকাজ্জারাশি জাগাইয়া প্রাণে, ক্রতপদে উপহাদি' মিলাইয়া যাও নভোনীলিমার মাঝে। কথনো মগন হয়ে আছি যবে কাজে খলিতবসন তব শুভ্ৰ রূপথানি নগ বিছাতের আলো নয়নেতে হানি চকিতে চমকি চলি যায়। – জানালায় একেলা বসিয়া যবে আঁধার সন্ধ্যায়, মুখে হাত দিয়ে, মাতৃহীন বালকের মতো বহুক্ষণ কাঁদি স্বেহ-আলোকের তরে— ইচ্ছা করি, নিশার আধারম্রোতে মুছে ফেলে দিয়ে যায় সৃষ্টিপট হতে

এই ক্ষীণ অর্থহীন অন্তিম্বের রেখা,
তখন করণাময়ী দাও তুমি দেখা
তারকা-আলোক-জালা তার রজনীর
প্রান্ত হতে নিঃশব্দে আসিয়া; অশ্রনীর
অঞ্চলে মৃছায়ে দাও; চাও মৃথপানে
ক্ষেহময় প্রশ্নভরা করুণ নয়ানে;
নয়ন চুখন কর; স্লিয় হস্তখানি
ললাটে বুলায়ে দাও; না কহিয়া বাণী,
সাখনা ভরিয়া প্রাণে, কবিরে তোমার
ঘুম পাড়াইয়া দিয়া কখন আবার
চলে যাও নিঃশব্দ চরণে।

সেই তুমি মৃতিতে দিবে কি ধরা ? এই মর্ত্যভূমি পরশ করিবে রাঙা চরণের তলে ? অন্তরে বাহিরে বিশ্বে শৃত্যে জলে স্থলে সর্ব ঠ<del>াই হতে সর্বময়ী আপনারে</del> করিয়া হরণ, ধরণীর একধারে ধরিবে কি একথানি মধ্র ম্রতি? নদী হতে লভা হতে আনি তব গতি অঙ্গে অঞ্চে নানা ভঙ্গে দিবে হিল্লোলিয়া— বাহুতে বাঁকিয়া পড়ি, গ্রীবায় হেলিয়া ভাবের বিকাশভরে ? কী নীল বসন পরিবে স্থন্দরী তুমি ? কেমন কন্ধণ ধরিবে তুথানি হাতে ? কবরী কেমনে বাধিৰে, নিপুণ বেণী বিনায়ে যভনে ? কচি কেশগুলি পড়ি শুভ্ৰ গ্ৰীবা'পরে শিরীষকুত্বমসম সমীরণভরে

#### রবীন্দ্র-রচনাবলী

कैंगियित रकमन ? खोतर मिनखनारत
स्व गंडीत सिक्ष मृष्टि घन रमघडारत
स्वि रमग्र नव नीन अिंछ स्कूमात,
रम मृष्टि ना खानि धरत रकमन खाकात
नात्रीहर्त्क ! की मधन भस्तरत होग्र,
की स्वीर्ध की निविष् िधित-खाडाग्र
मृक्ष अखरतत मार्थ घनाहेग्र। जारन
स्विवावती ! अधत की स्वधानारन
तहिरत खेमूथ, भतिन्ध वानीखरत
निम्हन नीत्रत ! नातरात धरत धरत
अस्वीन की कित्रा। मृक्षि विकिध
यनिवात सोन्दर्शत छेठिरत छेछ्नि
निःमह सोवरन ?

জানি, আমি জানি স্থী,

যদি আমাদের দোঁহে হয় চোখোচোথি

সেই পরজন-পথে, দাঁড়াব থমকি;

নিজিত অতীত কাঁপি উঠিবে চমকি
লভিয়া চেতনা। জানি, মনে হবে মম,

চিরজীবনের মোর গ্রুবতারাসম

চিরপরিচয়-ভরা ওই কালো চোখ।
আমার নয়ন হতে লইয়া আলোক,
আমার অন্তর হতে লইয়া বাসনা,
আমার গোপন প্রেম করেছে রচনা
এই মুখখানি। তুমিও কি মনে মনে

চিনিবে আমারে? আমাদের তুই জনে

হবে কি মিলন? তুটি বাছ দিয়ে বালা,
কখনো কি এই কণ্ঠে পরাইবে মালা

ব্দস্তের ফুলে? কখনো কি ৰক্ষ ভরি নিবিভ বন্ধনে তোমারে হৃদয়েশ্বরী. পারিব বাঁধিতে ? পরশে পরশে দোঁহে করি বিনিময় মরিব মধুর মোহে দেহের হয়ারে ? জীবনের প্রতিদিন ভোমার আলোক পাবে বিচ্ছেদ্বিহীন. জীবনের প্রতিরাত্তি হবে স্থমধুর মাধুর্থ তোমার, বাজিবে তোমার স্থর সর্ব দেহে মনে ? জীবনের প্রতি স্থাথ পড়িবে তোমার শুদ্র হাসি, প্রতি দুখে পড়িবে তোমার অশ্রন্ত। প্রতি কাজে রবে তব শুভহন্ত চুটি। গৃহমাঝে জাগায়ে রাখিবে সদা স্থমঙ্গল জ্যোতি। এ কি শুধু বাসনার বিফল মিনতি, কল্পনার ছল ? কার এত দিব্যজ্ঞান, কে বলিতে পারে মোরে নিশ্চয় প্রমাণ— পূর্বজন্মে নারীরূপে ছিলে কি না তুমি আমারি জীবনবনে সৌন্দর্যে কুস্থমি, প্রণয়ে বিকশি। মিলনে আছিলে বাঁধা শুধু একঠাই, বিরহে টুটিয়া বাধা আজি বিশ্বময় ব্যাপ্ত হয়ে গেছ, প্রিয়ে, তোমারে দেখিতে পাই দর্বত্র চাহিয়ে। ধৃপ দক্ষ হয়ে গেছে, গন্ধবাষ্প তার পূর্ণ করি ফেলিয়াছে আজি চারিধার। গৃহের বনিতা ছিলে, টুটিয়া আলয় বিখের কবিতারূপে হয়েছ উদয়— তৰু কোন মায়াডোৱে চির-সোহাগিনী, হৃদয়ে দিয়েছ ধরা, বিচিত্র রাগিণী জাগায়ে তুলিছ প্রাণে চিরশ্বতিময়। তাই তো এখনো মনে আশা জেগে রয়

আবার ভোমারে পাব পরশবন্ধনে। এমনি সমন্ত বিশ্ব প্রলয়ে স্বজনে জলিছে নিবিছে, ধেন খলোতের জ্যোতি, কখনো বা ভাবময়, কখনো মুরতি।

রজনী গভীর হল, দীপ নিবে আসে;
পদার স্থদ্র পারে পশ্চিম আকাশে
কখন যে সায়াহের শেষ স্থারিব।
মিলাইয়া গেছে; সপ্তর্ষি দিয়েছে দেখা
তিমিরগগনে; শেষ ঘট পূর্ণ করে
কখন বালিকা-বধ্ চলে গেছে ঘরে;
হেরি ক্লন্ডপক্ষ রাত্রি, একাদশী তিথি,
দীর্ঘপথ, শৃত্যক্ষেত্র, হয়েছে অতিথি
গ্রামে গৃহস্থের ঘরে পাস্থ পরবাসী;
কখন গিয়েছে থেমে কলরবরাশি
মার্চপারে ক্ষমিপল্লী হতে; নদীতীরে
বৃদ্ধ ক্যাণের জীর্ণ নিভ্ত কুটিরে
কখন জলিয়াছিল সন্ধ্যাদীপথানি,
কখন নিবিয়া গেছে— কিছুই না জানি।

কী কথা বলিতেছিত্ব, কী জানি প্রেয়নী,
অর্থ-অচেতনভাবে মনোমাঝে পশি
স্বপুম্থ্য-মতো। কেহ শুনেছিলে সে কি,
কিছু ব্ঝেছিলে প্রিয়ে, কোথাও আছে কি
কোনো অর্থ তার ? সব কথা গেছি ভুলে,
শুধু এই নিদ্রাপূর্ণ নিশীথের কূলে
অন্তরের অন্তহীন অশ্রু-পারাবার
উদ্বেলিয়া উঠিয়াছে হৃদয়ে জামার
গন্তীর নিশ্বনে।

এদো স্থপ্তি, এসো শান্তি; এসো প্রিয়ে, মৃগ্ধ মৌন সকরুণ কান্তি; বক্ষে মোরে লহ টানি— শোয়াও ষতনে মরণস্থাসিগ্ধ শুভ্র বিশ্বতিশয়নে।

শিলাইদহ, বোট ৪ পৌষ ১২৯৯

## অনাদৃত

তথন তরুণ রবি প্রভাতকালে
আনিছে উষার পূজা সোনার থালে।
সীমাহীন নীল জল
করিতেছে থলখল,
রাঞা রেখা জলজল্
কিরণমালে।
তথন উঠিছে রবি গগনভালে।

গাঁথিতেছিলাম জাল বদিয়া তীরে।
বারেক অতলপানে চাহিন্থ ধীরে—
শুনিন্থ কাহার বাণী
পরান লইল টানি,
যতনে দে জালখানি
তুলিয়া শিরে
ঘুরায়ে ফেলিয়া দিন্থ স্থানুর নীরে।
নাহি জানি কত কী ষে উঠিল জালে।
কোনোটা হাদির মতো কিরণ ঢালে,
কোনোটা বা টলটল
কঠিন নয়নজল,
কোনোটা শরম-ছল
বধুর গালে—
সেদিন সাগরতীরে প্রভাতকালে।

#### রবীক্র-রচনাবলী

বেলা বেড়ে ওঠে, রবি ছাড়ি পুরবে গগনের মাঝধানে ওঠে গরবে। ক্ষ্ণাতৃষ্ণা দব ভূলি জাল ফেলে টেনে তৃলি— উঠিল গোধ্লি-ধ্লি ধ্দর নভে,

লয়ে দিবদের ভার ফিরিন্থ ঘরে, তথন উঠিছে চাঁদ আকাশ 'পরে। গ্রামপথে নাহি লোক, পড়ে আছে ছায়ালোক, মুদে আদে হুটি চোথ স্থানভরে— ডাকিছে বিরহী পাথি কাতর স্বরে।

সে তখন গৃহকাজ সমাধা করি
কাননে বসিয়া ছিল মালাটি পরি।
কুস্থম একটি হুটি
তক্ষ হতে পড়ে টুটি,
সে করিছে কুটিকুটি
নথেতে ধরি—
আলসে আপন মনে সময় হরি।

বারেক আগিয়ে ষাই, বারেক পিছু। কাছে গিয়ে দাঁড়ালেম, নয়ন নিচু। ষা ছিল চরণে রেথে ভূমিতল দিয়ু ঢেকে, সে কহিল দেখে দেখে, 'চিনিনে কিছু।'— শুনি রহিলাম শির করিয়া নিচু।

ভাবিলাম, সারাদিন সারাটি বেলা
বিদে বসে করিয়াছি কী ছেলেখেলা!
না জানি কী মোহে ভুলে
গেছ অকুলের কূলে,
ঝাঁপ দিল্ল কুতৃহলে—
আনিম্ন মেলা
অজানা সাগর হতে অজানা ঢেলা।

যুঝি নাই, খুঁজি নাই হাটের মাঝে—
এমন হেলার ধন দেওয়া কি সাজে!
কোনো ছখ নাহি যার
কোনো ছযা বাসনার
এ-সব লাগিবে ভার
কিসের কাজে!
কুড়ায়ে লইছ পুন মনের লাজে।

সারাটি রজনী বসি ত্য়ার-দেশে

একে একে ফেলে দিন্ত পথের শেষে।

স্থাহীন ধনহীন

চলে গেন্ত উদাসীন—

প্রভাতে পরের দিন

পথিকে এসে

সব তুলে নিয়ে গেল আপন দেশে।

তালদণ্ডা থাল পাণ্ডুয়া হইতে কটকের পথে ২২ ফাল্পন ১২৯৯

## नमीপरथ

গগন ঢাকা ঘন মেঘে,
পবন বহে খর বেগে।
অশনি ঝনঝন
ধ্বনিছে ঘন ঘন,
নদীতে ঢেউ উঠে জেগে।
পবন বহে খর বেগে।

তীরেতে তরুরাজি দোলে
আকুল মর্মর-রোলে।
চিকুর চিকিমিকে
চকিয়া দিকে দিকে
তিমির চিরি যায় চলে।
তীরেতে তরুরাজি দোলে।

ঝরিছে বাদলের ধারা
বিরামবিশামহারা।
বারেক থেমে আদে,
দ্বিগুণ উচ্ছাদে
আবার পাগলের পারা
ঝরিছে বাদলের ধারা।

মেঘেতে পথরেখা লীন, প্রহর তাই গতিহীন। গগনপানে চাই, জানিতে নাহি পাই গেছে কি নাহি গেছে দিন। প্রহর তাই গতিহীন। তীরেতে বাঁধিয়াছি তরী, রয়েছি সারাদিন ধরি। এখনো পথ নাকি অনেক আছে বাকি, আসিছে ঘোর বিভাবরী। তীরেতে বাঁধিয়াছি তরী।

বসিয়া তরণীর কোণে

একেলা ভাবি মনে মনে—

মেঝেতে শেজ পাতি

সে আজি জাগে রাতি,

নিদ্রা নাহি হ্নয়নে।
বসিয়া ভাবি মনে মনে।

মেঘের ডাক শুনে কাঁপে,
ফদয় হুই হাতে চাপে।
আকাশপানে চায়,
তরদা নাহি পায়,
তরাদে সারানিশি যাপে,
মেঘের ডাক শুনে কাঁপে।

কভু বা বায়ুবেগভরে

হয়ার ঝনঝনি পড়ে।

প্রদীপ নিবে আসে,

হায়াটি কাঁপে তাসে,

নয়নে আঁথিজন ঝরে,

বক্ষ কাঁপে থরথরে।

রবীক্ত-রচনাবলী

চকিত আঁথি হৃটি তার
মনে আসিছে বার বার।
বাহিরে মহা ঝড়,
বজ্র কড়মড়,
আকাশ করে হাহাকার।
মনে পড়িছে আঁথি তার।

গগন ঢাকা ঘন মেঘে,
পবন বহে ধর বেগে।
অশনি ঝনঝন
ধ্বনিছে ঘনঘন,
নদীতে ঢেউ উঠে জেগে।
পবন বহে আজি বেগে।

খালপথে। ঝড়বৃষ্টি। অপরাহু ২৩ ফাল্কন ১২৯৯

### দেউল

রচিয়াছিন্থ দেউল একথানি
আনেক দিনে আনেক তৃথ মানি।
রাখি নি তার জানালা দার,
সকল দিক আন্ধকার,
ভূধর হতে পাষাণভার
যভনে বহি আনি
রচিয়াছিন্থ দেউল একথানি।

দেবতাটিরে বদায়ে মাঝখানে ছিলাম চেয়ে তাহারি মুখপানে। বাহিরে ফেলি এ ত্রিভ্বন
ভূলিয়া গিয়া বিশ্বজন
ধেয়ান ভারি অফুক্ষণ
করেছি একপ্রাণে,
দেবভাটিরে বসায়ে মাঝধানে।

ষাপন করি অন্তহীন রাতি
জালায়ে শত গদ্ধময় বাতি।
কনকমণি-পাত্রপুটে
স্থরভি ধৃপধ্ম উঠে,
গুরু অগুরু-গদ্ধ ছুটে,
পরান উঠে মাতি।
যাপন করি অন্তহীন রাতি।

নিজাহীন বসিয়া এক চিতে

চিত্র কত এঁকেছি চারিভিতে।

স্বপ্রসম চমংকার,

কোথাও নাহি উপমা তার—

কত বরন, কত আকার

কে পারে বরনিতে

চিত্র ষত এঁকেছি চারিভিতে।

স্তম্ভগুলি জড়ায়ে শত পাকে
নাগবালিকা ফণা তুলিয়া থাকে।
উপরে ঘিরি চারিটি ধার
দৈত্যগুলি বিকটাকার,
পাষাণময় ছাদের ভার
মাথায় ধরি রাখে।
নাগবালিকা ফণা তুলিয়া থাকে।

স্টিছাড়া স্থজন কত-মতো।
পক্ষীরাজ উড়িছে শত শত।
ফুলের মতো লতার মাঝে
নারীর মুখ বিকশি রাজে
প্রণয়ভরা বিনয়ে লাজে
নয়ন করি নত।
স্টিছাড়া স্থজন কত-মতো।

ধ্বনিত এই ধরার মাঝখানে
শুধু এ গৃহ শব্দ নাহি জানে
ব্যাদ্রাজিন আদন পাতি
বিবিধরূপ ছন্দ গাঁথি
মন্ত্র পড়ি দিবস-রাতি
শুঞ্জরিত তানে,
শব্দহীন গৃহের মাঝখানে।

এমন করে গিয়েছে কত দিন,
জানি নে কিছু, আছি আপন-লীন
চিত্ত মোর নিমেষহত
উর্প্রম্থী শিখার মতো,
শরীরখানি মূর্ছাহত
ভাবের তাপে ক্ষীণ।
এমন করে গিয়েছে কত দিন।

একদা এক বিষম ঘোর দরে বজ্ঞ আদি পড়িল মোর দরে। বেদনা এক তীক্ষ্ণতম পশিল গিয়ে হৃদয়ে মম, অগ্নিময় দর্পসম কাটিল অস্তরে। বজ্ঞ আদি পড়িল মোর দরে। পাষাণরাশি সহসা গেল টুটি,
গৃহের মাঝে দিবস উঠে ফুটি।
নীরব ধ্যান করিয়া চুর
কঠিন বাঁধ করিয়া দূর
সংসারের অশেষ হুর
ভিতরে এল ছুটি।
পাষাণরাশি সহসা গেল টুটি।

দেবতাপানে চাহিম্ব একবার,
আলোক আদি পড়েছে মুথে তাঁর।
নৃতন এক মহিমারাশি
ললাটে তাঁর উঠেছে ভাসি,
জাগিছে এক প্রসাদহাসি
অধর-চারিধার।
দেবতাপানে চাহিম্ব একবার।

শরমে দীপ মলিন একেবারে
লুকাতে চাহে চির-অন্ধকারে।
শিকলে বাঁধা স্বপ্নমতো
ভিত্তি-আঁকা চিত্র যত
আলোক দেখি লজ্জাহত
পালাতে নাহি পারে।
শরমে দীপ মলিন একেবারে।

বে গান আমি নারিম্থ রচিবারে

সে গান আজি উঠিল চারিধারে।

আমার দীপ জালিল রবি,

প্রকৃতি আদি আঁকিল ছবি,

গাঁথিল গান শতেক কবি

কতই ছন্দ-হারে।

কী গান আজি উঠিল চারিধারে।

দেউলে মোর ত্য়ার গেল থুলি—
ভিতরে আর বাহিরে কোলাকুলি,
দেবের করপরশ লাগি
দেবতা মোর উঠিল জাগি,
বন্দী নিশি গেল সে তাগি
আঁধার পাখা তুলি।
দেউলে মোর হয়ার গেল খুলি।

তালদণ্ডা থাল বালিয়া হইতে কটক পথে ২৩ ফাল্পন ১২৯৯

### বিশ্বনৃত্য

বিপুল গভীর মধুর মন্ত্রে
কে বাজাবে দেই বাজনা!
উঠিবে চিত্ত করিয়া নৃত্য,
বিস্মৃত হবে আপনা।
টুটিবে বন্ধ, মহা আনন্দ,
নব সংগীতে নৃতন ছন্দ,
হৃদয়সাগরে পূর্ণচন্দ্র

সঘন অশ্রমগন হাস্থা
জাগিবে তাহার বদনে।
প্রভাত-অরুণকিরণরশ্মি
ফুটিবে তাহার নয়নে।
দক্ষিণ করে ধরিয়া যত্র
ঝানন রণন স্থাণতন্ত্র,
কাঁপিয়া উঠিবে মোহন মন্ত্র
নির্মল নীল গগনে।

হাহা করি সবে উচ্ছল রবে
চঞ্চল কলকলিয়া
চৌদিক হতে উন্মাদ স্রোতে
আসিবে তূর্ণ চলিয়া।
ছুটিবে সঙ্গে মহাতরঙ্গে
ঘিরিয়া তাঁহারে হরষরকে
বিম্নতর্গ চরণভঙ্গে
পথকণ্টক দলিয়া।

হ্যলোক চাহিয়া দে লোকসিরু
বন্ধনপাশ নাশিবে,
অসীম পুলকে বিশ্ব-ভূলোকে
অঙ্কে তুলিয়া হাদিবে।
উর্মিলীলায় সুর্যকিরণ
ঠিকরি উঠিবে হিরপবরন,
বিদ্ধ বিপদ হুঃথ মরণ
ফেনের মতন ভাসিবে।

ওগো, কে বাজায়, বুঝি শোনা যায়.
মহারহস্থে রসিয়া,
চিরকাল ধরে গম্ভীর স্বরে
অম্বর 'পরে বসিয়া।
গ্রহমণ্ডল হয়েছে পাগল,
ফিরিছে নাচিয়া চিরচঞ্চল—
গগনে গগনে জ্যোতি-অঞ্চল
পড়িছে খসিয়া খসিয়া।

ওগো, কে বাজায়, কে শুনিতে পায়, না জানি কী মহা রাগিণী! রবীন্দ্র-রচনাবলী

ত্তিয়া ফ্লিয়া নাচিছে সিন্ধু
সহস্রশির নাগিনী।

ঘন অরণ্য আনন্দে তুলে—

অনন্ত নভে শত বাহু তুলে,
কী গাহিতে গিয়ে কথা যায় তুলে,

মর্মরে দিন্যামিনী।

নিঝর ঝরে উচ্ছাসভরে
বন্ধর শিলাসরণে।
ছন্দে ছন্দে স্থলর গতি
পাষাণহদর-হরণে।
কোমল কঠে কুলু কুলু স্থর
ফুটে অবিরল তরল মধুর,
সদাশিঞ্জিত মানিকন্পুর
বাধা চঞ্চল চরণে।

নাচে ছয় প্রাতু, না মানে বিরাম,
বাহতে বাহুতে ধরিয়া
শ্রামল স্বর্ণ বিবিধ বর্ণ
নব নব বাস পরিয়া।
চরণ ফেলিতে কত বনফুল
ফুটে ফুটে টুটে হইয়া আকুল,
উঠে ধরণীর হৃদয় বিপুল
হাসি-ক্রন্দনে ভরিয়া।

পশু-বিহন্দ কীটপতন্দ জীবনের ধারা ছুটিছে। কী মহা থেলায় মরণবেলায় তরন্ধ তার টুটিছে।

#### সোনার তরী

কোনোখানে আলো কোনোখানে ছায়া, জেগে জেগে ওঠে নব নব কায়া, চেতনাপূর্ণ অভূত মায়া বুদ্দমম ফুটিছে।

ওই কে বাজায় দিবস-নিশায়

বিদ অস্তর-আদনে।

কালের ষত্ত্বে বিচিত্র হ্বর—

কেহ শোনে কেহ না শোনে।

অর্থ কী তার ভাবিয়া না পাই,

কত গুণী জ্ঞানী চিস্তিছে তাই,

মহান মানব-মানস সদাই

উঠে পড়ে তারি শাসনে।

শুধু হেথা কেন আনন্দ নাই,
কেন আছে দৰে নীৱৰে ?
তারকা না দেখি পশ্চিমাকাশে,
প্রভাত না দেখি পুরবে।
শুধু চারিদিকে প্রাচীন পাষাণ
জগৎ-ব্যাপ্ত সমাধিসমান
গ্রাদিয়া রেথেছে অযুত প্রান,
রয়েছে অটল গরবে।

সংসারস্রোত জাহ্নবীসম
বহু দূরে গেছে সরিয়া।
এ শুধু উষর বাল্কাধৃসর
মক্তরপে আছে মরিয়া।
নাহি কোনো গতি, নাহি কোনো গান,
নাহি কোনো কাজ, নাহি কোনো প্রাণ,
বলে আছে এক মহানির্বাণ,
আঁধার-মুকুট পরিয়া।

হাদয় আমার ক্রন্দন করে
মানব-হাদয়ে মিশিতে—
নিখিলের সাথে মহা রাজপথে
চলিতে দিবদ-নিশীথে।
আজনকাল পড়ে আছি মৃত
জড়তার মাঝে হয়ে পরাজিত,
একটি বিন্দু জীবন-অমৃত
কে গো দিবে এই তৃষিতে?

জগং-মাতানো সংগীততানে
কে দিবে এদের নাচায়ে !
জগতের প্রাণ করাইয়া পান
কে দিবে এদের বাঁচায়ে !
ছি ভিয়া ফেলিবে জাতিজালপাশ,
মুক্ত হৃদয়ে লাগিবে বাতাস,
ঘুচায়ে ফেলিয়া মিথ্যা তরাস
ভাঙিবে জীর্ণ বাঁচা এ।

বিপুল গভীর মধ্ব মন্ত্রে
বাজুক বিশ্ববাজনা!
উঠুক চিত্ত করিয়া নৃত্য
বিশ্বত হয়ে আপনা।
টুটুক বন্ধ, মহা আনন্দ,
নব সংগীতে নৃতন ছন্দ—
হদরসাগরে পূর্বচন্দ্র
জাগাক নবীন বাসনা।

বৈতরণী। জাহাজ 'উড়িয়া' কটক হইতে কলিকাতা-পথে ২৬ ফাল্পন ১২৯৯

### তুর্বোধ

তুমি মোরে পার না বুঝিতে ?
প্রশাস্ত বিষাদভরে
তৃটি আঁথি প্রশ্ন ক'রে
অর্থ মোর চাহিছে খুঁজিতে,
চন্দ্রমা ষেমন ভাবে স্থিরনতম্থে
চেয়ে দেখে সম্ত্রের বুকে।

কিছু আমি করি নি গোপন।

যাহা আছে দব আছে

তোমার আধির কাছে
প্রদারিত অবারিত মন।

দিয়েছি দমস্ত মোর করিতে ধারণা,
তাই মোরে বৃঝিতে পার না ?

এ যদি হইত শুধু মণি,
শতথণ্ড করি তারে
স্থত্নে বিবিধাকারে
একটি একটি করি গণি
একথানি হুৱে গাঁথি একথানি হার
পরাতেম গলায় তোমার।

এ ধনি হইত শুধু ফুল,
স্থগোল স্থন্দর ছোটো,
উধালোকে ফোটো-ফোটো,
বসস্তের পবনে দোহল,
বৃস্ত হতে স্থতনে আনিতাম তুলে—
পরায়ে দিতেম কালো চুলে।

রবীক্র-রচনাবলী

এ ষে স্থী, সমস্ত হৃদয়।
কোথা জল, কোথা কূল,
দিক্ হয়ে যায় ভূল,
অন্তহীন রহস্তনিলয়।
এ রাজ্যের আদি অন্ত নাহি জান রানী—
এ তবু তোমার রাজধানী।

কী তোমারে চাহি ব্ঝাইতে ?
গভীর স্থানমানে
নাহি জানি কী ধে বাজে
নিশিদিন নীরব সংগীতে—
শক্ষীন স্তর্গতায় ব্যাপিয়া গগন
রজনীর ধ্বনির মতন।

এ যদি হইত শুধু স্থপ,
কেবল একটি হাসি
অধরের প্রাস্তে আসি
আনন্দ করিত জাগরুক।
মূহুর্তে বৃঝিয়া নিতে হাদয়বারতা,
বলিতে হত না কোনো কথা।

এ যদি হইত শুধু ছ্থ,

ছটি বিন্দু অশুজন

ছই চক্ষে ছনছন,

বিষণ্ণ অধর, মান মুখ,
প্রত্যক্ষ দেখিতে পেতে অস্তরের ব্যথা,
নীরবে প্রকাশ হত কথা।

এ বে সখী, হৃদয়ের প্রেম,
ক্থত্ঃখবেদনার
আদি অন্ত নাহি ধার—
চিরদৈন্ত, চিরপূর্ণ হেম।
নব নব ব্যাকুলতা জাগে দিবারাতে,
তাই আমি না পারি বুঝাতে।

নাই বা ব্ঝিলে তৃমি মোরে!
চিরকাল চোখে চোখে
নৃতন নৃতনালোকে
পাঠ করো রাত্রিদিন ধরে।
ব্ঝা যায় আধ প্রেম, আধ্যানা মন—
সমস্ত কে বুঝেছে কথন ?

পদ্মায়। 'মিনো' জাহাজ রাজদাহী ঘাইবার পথে ১১ চৈত্র ১২৯৯

### ঝুলন

আমি পরানের সাথে থেলিব আজিকে

মরণথেল।

নিশীথবেলা।

সঘন বরষা, গগন আঁধার,

হেরো বারিধারে কাঁদে চারিধার,
ভীষণ রঙ্গে ভবতরকে
ভাসাই ভেলা;
বাহির হয়েছি স্বপ্লশয়ন
করিয়া হেলা
রাত্রিবেলা।

ওগো,

#### রবীন্দ্র রচনাবলী

পবনে গগনে সাগরে আজিকে
কী কল্পোল,
দে দোল্ দোল্।
পশ্চাৎ হতে হাহা ক'রে হাসি
মন্ত ঝটিকা ঠেলা দেয় আসি,
যেন এ লক্ষ ষক্ষশিশুর
অটুরোল।
আকাশে পাতালে পাগলে মাতালে
হটুগোল।
দে দোল্ দোল্।

আজি জাগিয়া উঠিয়া পরান আমার
বিদিয়া আছে
বুকের কাছে।
থাকিয়া থাকিয়া উঠিছে কাঁপিয়া,
ধরিছে আমার বক্ষ চাপিয়া,
নিঠুর নিবিড় বন্ধনস্থথে
হাদয় নাচে;
ভাবে উল্লাবে পরান আমার
ব্যাকুলিয়াছে
বুকের কাছে।

হায়, এতকাল আমি রেখেছিমু তারে

যতনভরে

শ্য়ন'পরে।

ব্যথা পাছে লাগে, হথ পাছে জাগে,
নিশিদিন তাই বহু অমুরাগে

বাদর-শ্য়ন করেছি রচন

কুস্থম-থরে;

ত্য়ার ক্ষধিয়া রেখেছিত্র তারে গোপন ঘরে যতনভরে।

কত সোহাগ করেছি চ্খন করি
নয়নপাতে
স্লেহের সাথে।
শুনায়েছি তারে মাথা রাখি পাশে
কত প্রিয় নাম মৃত্ মধ্ভাষে,
শুল্পরতান করিয়াছি গান
স্থোৎসারাতে।
যা-কিছু মধ্র দিয়েছিস্থ তার
ত্থানি হাতে
স্লেহের সাথে।

শেষে স্থের শয়নে শ্রান্ত পরান
আলসবসে
আবেশবশে।
পরশ করিলে জাগে না সে আর,
কুস্থমের হার লাগে গুরুভার,
ঘূমে জাগরণে মিশি একাকার
নিশিদিবসে।
বেদনাবিহীন অসাড় বিরাগ
মরমে পশে

ঢালি মধুরে মধুর বধুরে আমার হারাই বৃঝি, পাই নে খুঁজি। বাসরের দীপ নিবে নিবে আসে—
ব্যাকুল নয়নে হেরি চারিপাশে
শুধু রাশি রাশি শুদ্ধ কুশুম
হয়েছে পুঁজি।
শুজন স্বপ্রসাগরে ডুবিয়া
মরি ষে যুঝি
কাহারে খুঁজি।

তাই ভেবেছি আজিকে খেলিতে হইবে
নৃতন খেলা,
রাত্তিবেলা।
মরণদোলায় ধরি রশিগাছি
বিদিব ফুজনে বড়ো কাছাকাছি,
ঝঞ্চা আদিয়া অট হাসিয়া
মারিবে ঠেলা—
আমাতে প্রাণেতে খেলিব ফুজনে
ঝুলনখেলা।

দে দোল্ দোল্।

দে দোল্ দোল্।

এ মহাসাগরে তুফান তোল্।

বধ্রে আমার পেয়েছি আবার—

ভরেছে কোল।

প্রিয়ারে আমার তুলেছে জাগায়ে

প্রলয়রোল।

বক্ষণোণিতে উঠেছে আবার

কী হিল্লোল!

ভিতরে বাহিরে জেগেছে আমার

কী কল্লোল!

त्म प्रस्त प्राम ( sunce eith! wein-rea sussign such exam or Lo. च्या, मेश्रून अव्यक्षितszer lavel a wat wat! Lugar survis Rurishy me सिर्ध सद एपट मिस्टि, कर ग्राप्ट राक राक अग्राम अग्राम व्यास ME FORM, or over and the American engine me Ly must or over over er enter enter! 26 924 3500 sunde compain



#### সোনার তরী

উড়ে কুন্তন, উড়ে অঞ্চল,
উড়ে বনমালা বায়ুচঞ্চল,
বাজে কহল বাজে কিহিণী
মন্ত-বোল।
দে দোল দোল।
আয় রে ঝগ্ধা, পরান-বধ্র
আবরণরাশি করিয়া দে দ্র,
করি লুঠন অবগুঠনবদন খোল।
দে দোল দোল।

প্রাণেতে আমাতে ম্থোম্থি আজ

চিনি লব দোঁহে ছাড়ি ভয়-লাজ,

বক্ষে বক্ষে পরশিব দোঁহে
ভাবে বিভোল।
দে দোল দোল।

স্থপ্ন টুটিয়া বাহিরেছে আজ
হটো পাগল।
দে দোল দোল্।

রামপুর বোয়ালিয়া ১৫ চৈত্র ১২৯৯

# হৃদয়যমুনা

ষদি ভরিয়া লইবে কুন্ত, এসো ওগো, এসো মোর স্বদ্য়নীরে। তলতল ছলছল ওই তৃটি স্থকোমল চরণ ঘিরে। আজি বর্ষা গাঢ়তম, নিবিড়কুস্কলসম মেঘ নামিয়াছে মম তুইটি তীরে। ওই ষে শবদ চিনি নৃপুর-বিনিকিঝিনি, কে গো তুমি একাকিনী আদিছ ধীরে ? বদি ভরিয়া লইবে কুন্তু, এসো ওগো এসো, মোর হুদয়নীরে।

যদি কলস ভাসায়ে জলে বসিয়া থাকিতে চাও

আপনা ভূলে—
হেথা খাম দ্বাদল, নবনীল নভন্তল,
বিকশিত বনস্থল বিকচ ফুলে।
হুটি কালো আঁথি দিয়া মন যাবে বাহিরিয়া,
অঞ্চল থসিয়া গিয়া পড়িবে খুলে।
চাহিয়া বঞ্লবনে কী জানি পড়িবে মনে
বিস কুঞ্জে তুণাসনে খামল কুলে!
যদি কলস ভাসায়ে জলে বসিয়ে থাকিতে চাও
আপনা ভূলে।

যদি গাহন করিতে চাহ এসো নেমে এসো হেথা
গহনতলে।
নীলাম্বরে কিবা কান্ধ, তীরে ফেলে এসো আন্ধ,
তেকে দিবে দব লান্ধ স্থনীল জলে।
সোহাগ-তরঙ্গরাশি অঙ্গথানি দিবে গ্রাদি,
উচ্চুদি পড়িবে আদি উরদে গলে—
ঘুরে ফিরে চারি পাশে কভু কাঁদে কভু হাদে,
কুলুকুলু কলভাষে কত কী ছলে!
বিদি গাহন করিতে চাহ, এসো নেমে এসো হেথা
গহনতলে।

যদি মরণ লভিতে চাও, এদো তব ঝাঁপ দাও সলিল-মাঝে। শ্বিশ্ব শাস্ত হুগভীর, নাহি তল, নাহি তীর,

মৃত্যুসম নীল নীর হির বিরাজে।

নাহি রাত্রি দিনমান— আদি অস্ত পরিমাণ,

সে অতলে গীতগান কিছু না বাজে।

যাও সব যাও ভূলে, নিখিল বন্ধন খুলে

ফেলে দিয়ে এসো কূলে সকল কাজে।

যদি মরণ লভিতে চাও, এসো তবে ঝাঁপ দাও

সলিল-মাঝে।

১২ আধাঢ় ১৩০০

## বার্থ যৌবন

আজি

যে-রজনী যায় ফিরাইব তায়

কেমনে ?

কেন

নয়নের জল ঝরিছে বিফল

নয়নে !

এ বেশভূষণ লহ স্থী লহ,

এ কুসুমমালা হয়েছে অসহ—

এমন যামিনী কাটিল বিরহশ্য়নে ।

আজি

যে-রজনী যায় ফিরাইব তায়

কেমনে ।

আমি বৃথা অভিসাবে এ বম্নাপাবে
এসেছি।
বহি বৃথা মনো-আশা এত ভালোবাদা
বেদেছি।
শেষে নিশিশেষে বদন মলিন,
ক্লাস্ত চরণ, মন উদাসীন,

#### রবীন্দ্র-রচনাবলী

ফিরিয়া চলেছি কোন্ স্থধহীন ভবনে !

হায়, ষে-রজনী দায় ফিরাইব তায় কেমনে ?

কত উঠেছিল চাঁদ নিশীথ-অগাধ আকাশে!

বনে তুলেছিল ফুল গন্ধব্যাকুল বাতাসে। তক্ষমগর নদীকলতান কানে লেগেছিল স্বপ্লসমান, দূর হতে আদি পশেছিল গান শ্বনে।

আজি দে রজনী যায়, ফিরাইব তায় কেমনে।

মনে লেগেছিল হেন, আমারে সে যেন ডেকেছে।

ব্যন চিরষ্ণ ধরে মোরে মনে করে
রেখেছে।
সে আনিবে বহি ভরা অন্তরাগ,
বোবননদী করিবে সজাগ,
আদিবে নিশীথে, বাঁধিবে সোহাগবাধনে।

আহা, সে রজনী যায়, ফিরাইব তায় কেমনে।

ওগো, ভোলা ভালো তবে, কাঁদিয়া কী হবে মিছে আর ? যদি ধেতে হল হায়, প্রাণ কেন চায়
পিছে আর ?
কুঞ্জহ্য়ারে অবোধের মতো
রজনীপ্রভাতে বদে রব কত!
এবারের মতো বসস্ত গত
জীবনে।
হায়, যে-রজনী ধায় ফিরাইব তায়
কেমনে।

১৬ আষাট ১৩০০

### ভরা ভাদরে

নদী ভরা কুলে কুলে, থেতে ভরা ধান।
আমি ভাবিতেছি বদে কী গাহিব গান।
কেতকী জলের ধারে
ফুটিয়াছে ঝোপে ঝাড়ে,
নিরাকুল ফুলভারে
বকুল-বাগান।
কানায় কানায় পূর্ণ আমার পরান।

ঝিলিমিলি করে পাতা, ঝিকিমিকি আলো।
আমি ভাবিতেছি কার আঁথিহটি কালো।
কদম্বগাছের সার,
চিকন পল্লবে তার
গন্ধে-ভরা অশ্বকার
হয়েছে ঘোরালো।
কারে বলিবারে চাছি কারে বাদি ভালো।

রবীক্র-রচনাবলী

অমান উজ্জ্বল দিন, বৃষ্টি অবদান।
আমি ভাবিতেছি আব্দি কী করিব দান।
মেঘখণ্ড থরে থরে
উদাস বাতাস-ভরে
নানা ঠাই ঘুরে মরে
হতাশ-সমান।
সাধ যায় আপনারে করি শতথান।

দিবস অবশ ষেন হয়েছে আলদে।
আমি ভাবি আর কেহ কী ভাবিছে বদে।
তরুশাথে হেলাফেলা
কামিনীফুলের মেলা,
থেকে থেকে সারাবেলা
পড়ে থ'সে থ'সে।
কী বাশি বাদ্ধিছে দদা প্রভাতে প্রদোষে।

পাথির প্রমোদগানে পূর্ণ বনস্থল।
আমি ভাবিতেছি চোথে কেন আদে জল।
দোয়েল ত্লায়ে শাখা
গাহিছে অমৃতমাখা,
নিভ্ত পাতায় ঢাকা
কপোত্যুগল।
আমারে দকলে মিলে করেছে বিকল।

২৭ আষাঢ় ১৩০০

### প্রত্যাখ্যান

অমন দীননয়নে তৃমি
চেয়ো না।
অমন স্থা করুণ স্বরে
গেয়ো না।
সকালবেলা সকল কাজে
আসিতে যেতে পথের মাঝে
আমারি এই আঙিনা দিয়ে
ধেয়ো না।
অমন দীননয়নে তৃমি
চেয়ো না।

মনের কথা রেখেছি মনে
যতনে,
ফিরিছ মিছে মাগিয়া দেই
রতনে।
তুচ্ছ অতি, কিছু সে নয়,
ত্-চারি-ফোটা-অঞ্চ-ময়
একটি গুধু শোণিত-রাঙা
বেদনা।
অমন দীননয়নে তুমি
চেয়ো না।

কাহার আশে হয়ারে কর
হানিছ ?
না জানি তুমি কী মোরে মনে
মানিছ !
রয়েছি হেথা লুকাতে লাজ,
নাহিকো মোর রানীর সাজ,

त्रवौद्ध-त्रहभावली

পরিয়া আছি জীর্ণচীর বাসনা। অমন দীননয়নে তুমি চেয়ো না।

কী ধন তুমি এনেছ ভরি

ত্-হাতে।

অমন করি বেয়ো না ফেলি

ধুলাতে।

এ ঋণ ধদি শুধিতে চাই

কী আছে হেন, কোথায় পাই—
জনম-তরে বিকাতে হবে

আপনা।

অমন দীননয়নে তুমি

চেয়ো না।

ভেবেছি মনে, ঘরের কোণে
রহিব।
গোপন ছথ আপন বুকে
বহিব।
কিসের লাগি করিব আশা,
বলিতে চাহি, নাহিকো ভাষা—
রয়েছে সাধ, না জানি ভার
সাধনা।
অমন দীননয়নে তুমি
চেয়ো না।

ষে-স্থর তুমি ভরেছ তব বাঁশিতে উহার সাথে আমি কি পারি গাহিতে ? গাহিতে গেলে ভাঙিয়া গান
উছলি উঠে সকল প্রাণ,
না মানে রোধ অতি অবোধ
রোদনা।
অমন দীননয়নে ভূমি
চেয়ো না।

এসেছ তুমি গলায় মালা
ধরিয়া—
নবীন বেশ, শোভন ভূষা
পরিয়া।
হেথায় কোথা কনক-থালা,
কোথায় ফুল, কোথায় মালা—
বাসরসেবা করিবে কে বা
রচনা ?
অমন দীননয়নে তুমি
চেয়ো না।

ভূলিয়া পথ এসেছ সথা,
এ ঘরে।
অন্ধকারে মালা-বদল
কে করে!
সন্ধ্যা হতে কঠিন ভূঁমে
একাকী আমি রয়েছি শুয়ে,
নিবায়ে দীপ জীবননিশি
যাপনা!
অমন দীননয়নে আর
চেয়ো না।

### লড্জা

আমার হৃদয় প্রাণ সকলি করেছি দান, কেবল শরমধানি রেথেছি। চাহিয়া নিজের পানে নিশিদিন সাবধানে স্বতনে আপনারে ঢেকেছি।

হে বঁধু, এ স্বচ্ছ বাদ
করে মোরে পরিহাদ,
দতত রাথিতে নারি ধরিয়া—
চাহিয়া আঁথির কোণে
তুমি হাদ মনে মনে,
আমি তাই লাজে ঘাই মরিয়া।

দক্ষিণপবনভরে
অঞ্চল উড়িয়া পড়ে
কখন যে, নাহি পারি লখিতে।
পুলকব্যাকুল হিয়া
অঙ্গে উঠে বিকশিয়া,
আবার চেতনা হয় চকিতে।

বন্ধ গৃহে করি বাস

কল্প যবে হয় খাস
আধেক বসনবন্ধ থুলিয়া

বসি গিয়া বাতায়নে,
স্থুখসন্ধ্যাসমীরণে
ক্ষণতরে আপনারে ভুলিয়া।

#### সোনার তরী

পূর্ণচন্দ্রকররাশি
মূর্ছাতুর পড়ে আসি
এই নবধৌবনের মূকুলে,
অঙ্গ মোর ভালোবেদে
চেকে দেয় মূত্ হেদে
আপনার লাবণাের তুক্লে—

মুখে বক্ষে কেশপাশে
ফিরে বায়ু খেলা-আশে,
কুস্থমের গন্ধ ভাগে গগনে—
হেনকালে তুমি এলে
মনে হয় স্বপ্ন ব'লে,
কিছু আরু নাহি থাকে স্মরণে।

থাক্ বঁধু, দাও ছেড়ে,
ওটুকু নিয়ো না কেড়ে,
এ শরম দাও মোরে রাথিতে—
সকলের অবশেষ
এইটুকু লাজলেশ
আপনারে আধ্যানি ঢাকিতে।

ছলছল-ত্'নয়ান
করিয়ো না অভিমান ;
আমিও যে কত নিশি কেঁদেছি,
ব্ঝাতে পারি নে ষেন
সব দিয়ে তবু কেন
সবটুকু লাজ দিয়ে বেঁধেছি—

কেন যে তোমার কাছে
একটু গোপন আছে,
একটু রয়েছি মৃথ হেলায়ে।
এ নহে গো অবিখাদ—
নহে দখা, পরিহাদ,
নহে নহে ছলনার থেলা এ।

বসন্তনিশীথে বঁধু,
লহ গন্ধ, লহ মধু,
দোহাগে মৃথের পানে তাকিয়ো।
দিয়ো দোল আশে-পাশে,
কোয়ো কথা মৃত্ ভাষে—
শুধু এর বৃস্তটুকু রাখিয়ো।

সেটুকুতে ভর করি
এমন মাধুরী ধরি
তোমাপানে আছি আমি ফুটিয়া,
এমন মোহনভঙ্গে
আামার সকল অঙ্গে
নবীন লাবণ্য ধায় লুটিয়া—

এমন সকল বেলা
পবনে চঞ্চল থেলা,
বসন্তকুস্থম-মেলা ত্থারি।
শুন বঁধু, শুন তবে,
সকলি তোমার হবে,
কেবল শরম থাক্ আমারি।

# পুরস্কার

मिनि वत्रश वात्रवात्र वादत्र, কহিল কবির স্ত্রী.— 'রাশি রাশি মিল করিয়াছ জড়ো, রচিতেছ বিদ পুঁথি বড়ো বড়ো, মাথার উপরে বাড়ি পড়ো-পড়ো তার থোঁজ রাথ কি ! গাঁথিছ ছন্দ দীর্ঘ হ্রস্ব-মাথা ও মৃত, ছাই ও ভন্ম; মিলিবে কি তাহে হন্তী অশ্ব. না মিলে শস্তকণা। অন্ন জোটে না, কথা জোটে মেলা, নিশিদিন ধরে এ কী ছেলেখেলা! ভারতীরে ছাডি ধরে৷ এইবেলা লক্ষীর উপাসনা। ওগো, ফেলে দাও পুঁথি ও লেখনী, যা করিতে হয় করহ এখনি। এত শিখিয়াছ এটুকু শেখ নি কিলে কড়ি আনে ছটো। দেখি সে মুরতি সর্বনাশিয়া কবির পরান উঠিল তাদিয়া, পরিহাসছলে ঈষৎ হাসিয়া কহে জুড়ি করপুট— 'ভয় নাহি করি ও মূথ নাড়ারে, नक्षी मनग्र नक्षीक्रांखाद्व. ঘরেতে আছেন নাইকো ভাড়ারে এ-কথা শুনিবে কে বা! আমার কপালে বিপরীত ফল— চপলা লক্ষী মোরে অচপল,

ভারতী না থাকে থির এক পল এত করি তাঁর সেবা। তাই তো কপাটে লাগাইয়া খিল স্বর্গে মর্ত্যে খুঁ জিতেছি মিল, আনমনা যদি হই এক তিল অমনি সর্বনাশ। মনে মনে হাদি মুখ করি ভার কহে কবিজায়া, 'পারিনেকো আর, ঘর-সংসার গেল ছারেখার, সব তাতে পরিহাস। এতেক বলিয়া বাঁকায়ে মুথানি শিঞ্জিত করি কাঁকন ত্থানি চঞ্চল করে অঞ্চল টানি বোষছলে যায় চলি। হেরি সে ভূবন-গ্রব-দমন অভিমানবেগে অধীর গমন উচাটন কৰি কহিল, 'অমন (घरत्रा ना क्रम्त्र मिन। ধরা নাহি দিলে ধরিব ছ-পায়; কী করিতে হবে বলো সে উপায়, ঘর ভরি দিব সোনায় রুপায়— বৃদ্ধি জোগাও তুমি। এতটুকু ফাঁকা ষেখানে যা পাই তোমার ম্রতি সেখানে চাপাই, বুদ্ধির চাষ কোনোখানে নাই— সমস্ত মরুভূমি। 'হয়েছে, হয়েছে, এত ভালো নয়' হাসিয়া ক্ষিয়া গৃহিণী ভনয়, 'ষেমন বিনয় তেমনি প্রণয় আমার কপাল গুণে।

কথার কথনো ঘটেনি অভাব, যথনি বলেছি পেয়েছি জ্বাব; একবার ওগো বাক্য-নবাব

চলো দেখি কথা শুনে।
শুভ দিনখন দেখো পাঁজি খুলি,
দঙ্গে করিয়া লহ পুঁথিগুলি,
ক্ষণিকের তরে আলহা ভূলি

চলো রাজ্যভামাঝে।
আমাদের রাজা গুণীর পালক,
মান্ত্য হইয়া গেল কত লোক—
ঘরে তুমি জমা করিলে শোলোক

লাগিবে কিদের কাজে!' কবির মাথায় ভাঙি পড়ে বাজ; ভাবিল, 'বিপদ দেখিতেছি আজ, কথনো জানিনে রাজা-মহারাজ—

কপালে কী জানি আছে !'
মুখে হেদে বলে, 'এই বই নয় !
আমি বলি আরো কী করিতে হয়—
প্রাণ দিতে পারি, শুধু জাগে ভয়

বিধবা হইবে পাছে।
বৈতে যদি হয় দেরিতে কী কাজ,
বরা করে তবে নিয়ে এসো দাজ—
হেমকুণ্ডল, মণিময় তাজ,

কেয়্র, কনকহার। বলে দাও মোর সার্থিরে ডেকে ঘোড়া বেছে নেয় ভালো ভালো দেখে, কিংকরগণ সাথে যাবে কে কে

আয়োজন করো তার।' ব্রান্সণী কহে, 'মুখাগ্রে যার বাধে না কিছুই, কী চাহে সে আর,

মুখ ছুটাইলে রথাখে আর না দেখি আবশ্যক। নানা বেশভ্ষা হীরা রূপা সোনা এনেছি পাড়ার করি উপাসনা— সাজ করে লও পুরায়ে বাদনা, রসনা ক্ষান্ত হোক।' এতেক বলিয়া ত্রিতচরণ আনে বেশবাস নানান-ধরন: কবি ভাবে মুখ করি বিবরন, 'আজিকে গতিক মন্দ।' গৃহিণী স্বয়ং নিকটে বসিয়া তুলিল তাহারে মাজিয়া ঘষিয়া, আপনার হাতে যতনে ক্ষিয়া পরাইল কটিবন্ধ। উঞ্চীষ আনি মাথায় চড়ায়, কন্তি আনিয়া কঠে জড়ায়, অঙ্গদ হুটি বাহুতে পরায়, কুণ্ডল দেয় কানে। অঙ্গে যতই চাপায় রতন কবি বসি থাকে ছবির মতন, প্রেয়দীর নিজ হাতের যতন সেও আজি হার মানে। এই মতে ছুই প্রহর ধরিয়া বেশভ্ষা দব দমাধা করিয়া গৃহিণী নির্থে ঈষৎ সরিয়া বাঁকায়ে মধুর গ্রীবা। হেরিয়া কবির গম্ভীর মৃথ হৃদয়ে উপজে মহাকৌতুক— হাদি উঠি কহে ধরিয়া চিবুক, 'আ মরি সেজেছ কিবা!' ধরিল সম্থে আরশি আনিয়া, কহিল বচন অমিয় ছানিয়া, 'পুরনারীদের পরান হানিয়া

ফিরিয়া আসিবে আজি—
তখন দাসীরে ভূলো না গরবে,
এই উপকার মনে রেখো তবে,
মোরেও এমনি পরাইতে হবে

রতনভূষণরাজি।'
কোলের উপরে বদি' বাছপাশে
বাধিয়া কবিরে সোহাগে সহাদে
কপোল রাথিয়া কপোলের পাশে

কানে কানে কথা কয়।
দেখিতে দেখিতে কবির অধরে
হাসিরাশি আর কিছুতে না ধরে,
মুগ্ধ হৃদয় গলিয়া আদরে

ফাটিয়া বাহির হয়।
কহে উচ্ছুসি, 'কিছু না মানিব,
এমনি মধুর শ্লোক বাথানিব,
রাজভাগুার টানিয়া আনিব

ও রাঙা চরণতলে।'
বলিতে বলিতে বুক উঠে ফুলি,
উষ্ণীয় পরা-মন্তক তুলি
পথে বাহিরায় গৃহদার খুলি—

ক্রত রাজগৃহে চলে। কবির রমণী কুতৃহলে ভানে, তাড়াতাড়ি উঠি বাতায়নপাশে উকি মারি চায়, মনে মনে হানে,

কালো চোথে আলো নাচে। কহে মনে মনে বিপুল পুলকে, 'রাজপথ দিয়ে চলে এত লোকে এমনটি আর পড়িল না চোথে আমার বেমন আছে।'

এদিকে কবির উৎসাহ ক্রমে নিমেষে নিমেষে আদিতেছে কমে, যথন পশিল নূপ আশ্রমে মরিতে পাইলে বাঁচে। রাজসভাসদ দৈত পাহারা গৃহিণীর মতো নহে তো তাহারা, সারি সারি দাড়ি করে দিশাহারা— হেথা কি আদিতে আছে! হেদে ভালোবেদে ছটো কথা কয় রাজসভাগ্য হেন ঠাই নয়, মন্ত্ৰী হইতে দ্বারী মহাশয় দবে গম্ভীরমুখ। মানুষে কেন যে মানুষের প্রতি ধরি আছে হেন ষমের মুরতি, তাই ভাবি কবি না পায় ফুরতি দমি যায় তার বুক। বসি মহারাজ মহেন্দ্রায় মহোচ্চ গিরি-শিখরের প্রায়, জন-অরণ্য হেরিছে হেলায় অচল-অটল-ছবি। কুপানিবর্ব পড়িছে ঝরিয়া শত শত দেশ সরস করিয়া, দে মহা মহিমা নয়ন ভরিয়া চাহিয়া দেখিল কবি। বিচার দমাধা হল যবে, শেষে ইন্সিত পেয়ে মন্ত্রি-আদেশে

জোড়করপুটে দাঁড়াইল এনে
দেশের প্রধান চর।
অতি সাধুমত আকারপ্রকার,
এক তিল নাহি মুখের বিকার,
বাবসা যে তার মাহুযশিকার

নাহি জানে কোনো নর। ব্রত নানামত সতত পালয়ে, এক কানাকড়ি মূল্য না লয়ে ধর্মোপদেশ আলয়ে আলয়ে

বিতরিছে যাকে তাকে।
চারা কটাক্ষ চক্ষে ঠিকরে—
কী ঘটিছে কার, কে কোথা কী করে,
পাতায় পাতায় শিকড়ে শিকড়ে

সন্ধান তার রাথে।
নামাবলী গায়ে বৈষ্ণবরূপে

যথন সে আসি প্রণমিল ভূপে,
মন্ত্রী রাজারে অতি চুপে চুপে.

কী করিল নিবেদন। অমনি আদেশ হইল রাজার, 'দেহ এঁরে টাকা পঞ্চ হাজার।' 'দাধু দাধু' কহে সভার মাঝার

ষত সভাসদজন।
পুলক প্রকাশে সবার গাত্তে—
'এ-ষে দান ইহা যোগ্য পাত্তে,
দেশের আবালবনিতা-মাত্তে

ইথে না মানিবে ছেষ।'

মাধু স্থায়ে পড়ে নম্রতাভরে,

দেখি সভাজন আহা-আহা করে,

মন্ত্রীর শুধু জাগিল অধ্যে

ঈষং হাস্তলে<mark>শ।</mark>

আদে গুটি গুটি বৈয়াকরণ ধ্লি-ভরা তুটি লইয়া চরণ চিহ্নিত করি রাজান্তরণ পবিত্র পদপঙ্কে। ললাটে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম, বলি-অন্ধিত শিথিল চর্ম, প্রথরমূতি অগ্নিশর্ম,

ছাত্র মরে আতত্বে।
কোনো দিকে কোনো লক্ষ্য না ক'রে
পড়ি গেল শ্লোক বিকট হাঁ ক'রে
মটর-কড়াই মিশায়ে কাঁকরে

চিবাইল যেন দাঁতে।
কেহ তার নাহি বুঝে আগুপিছু,
সবে বদি থাকে মাথা করি নিচু;
রাজা বলে, 'এঁরে দক্ষিণা কিছু

দাও দক্ষিণ হাতে।' তার পরে এল গনৎকার, গণনায় রাজা চমৎকার, টাকা ঝন্ ঝন্ ঝনৎকার

বাজায়ে সে গেল চলি। আদে এক বুড়া গণ্যমান্ত করপুটে লয়ে দুর্বাধান্ত রাজা তাঁর প্রতি অতি বদান্ত

ভরিয়া দিলেন থলি।
আনে নটভাট রাজপুরোহিত
কৈহ একা কেহ শিক্স-সহিত,
কারো বা মাথায় পাগড়ি লোহিত
কারো বা হরিৎবর্ণ।

আদে বিজগণ পরমারাধ্য ; কন্তার দায়, পিতার শ্রাদ্ধ— যার ষ্থামতো পায় বরাদ,
রাজা আজি দাতাকর্ণ।
যে ষাহার সবে ষায় স্বভবনে,
কবি কী করিবে ভাবে মনে মনে,
রাজা দেখে তারে সভাগৃহকোণে

বিপন্নম্খছবি।
কহে ভূপ, 'হোথা বিদিয়া কে ওই,
এনো তো মন্ত্ৰী, সন্ধান লই।'
কবি কহি উঠে, 'আমি কেহ নই,

স্বামি শুধু এক কবি।' রাজা কহে, 'বটে, এসো এসো তবে, আজিকে কাব্য-আলোচনা হবে।' বসাইলা কাছে মহাগৌরবে

ধরি তার কর ঘটি।
মন্ত্রী ভাবিল, 'যাই এইবেলা,
এখন তো শুক্ত হবে ছেলেখেলা।'
কহে, 'মহারাজ, কাজ আছে মেলা,

আদেশ পাইলে উঠি।' রাজা শুধু মৃহ নাড়িলা হস্ত, নূপ-ইঙ্গিতে মহা তটস্থ বাহির হইয়া গেল সমস্ত

সভাস্থ দলবল—
পাত্র মিত্র অমাত্য আদি,
অর্থা প্রার্থা বাদী প্রতিবাদী,
উচ্চ তুচ্ছ বিবিধ উপাধি
বক্তার যেন জল।

চলি গেল ধবে সভাস্থজন, মুখোমুখি করি বসিলা হজন,

### রবীন্দ্র-রচনাবলী

রাজা বলে, 'এবে কাব্যকৃত্তন আরম্ভ করো কবি।' কবি তবে ছই কর জুড়ি বুকে বাণীবন্দনা করে নতমুখে, 'প্রকাশো জননী, নয়নসমূগে প্রসর মৃথছবি। বিমল মানসসরস্বাসিনী, ভক্লবসনা ভলহাসিনী, বীণাগঞ্জিত মঞ্জভাষিণী কমলকুঞ্জাসনা, তোমারে হদয়ে করিয়া আসীন স্থাে গৃহকোণে ধনমানহীন থ্যাপার মতন আছি চির্দিন উদাসীন আন্মনা। চারি দিকে সবে বাঁটিয়া ভূমিয়া আপন অংশ নিতেছে গুনিয়া---আমি তব ক্ষেহবচন গুনিয়া পেয়েছি স্বরগস্থধা। সেই মোর ভালো, সেই বহু মানি---তবু মাঝে মাঝে কেঁদে ওঠে প্রাণী, স্থরের থাতে জান তো মা বাণী, নরের মিটে না কুধা। যা হবার হবে, সে কথা ভাবি না. মা গো, একবার ঝংকারো বীণা, ধরহ বাগিণী বিশ্বপ্লাবিনা অমৃত-উৎস-ধারা— যে রাগিণী ভনি নিশিদিনমান বিপুল হর্ষে দ্রব ভগবান মলিন মর্ত-মাঝে বহুমান নিয়ত আত্মহারা।

ষে রাগিণী সদা গগন ছাপিয়া হোমশিধাসম উঠিছে কাঁপিয়া, অনাদি অসীমে পড়িছে ঝাঁপিয়া,

বিশ্বতন্ত্রী হতে। যে রাগিণী চির-জন্ম ধরিয়া চিত্তকুহরে উঠে কুহরিয়া, অশ্রহাসিতে জীবন ভরিয়া,

ছুটে সহস্র স্রোতে।
কে আছে কোথায়, কে আদে কে যায়,
নিমেষে প্রকাশে, নিমেষে মিলায়—
বালুকার 'পরে কালের বেলায়

ছায়া-আলোকের খেলা!
জগতের যত রাজা-মহারাজ
কাল ছিল যারা কোথা তারা আজ,
সকালে ফুটছে স্থগত্থলাজ

টুটছে সন্ধ্যাবেলা। শুধু তার মাঝে ধ্বনিতেছে স্থর বিপুল বৃহৎ গভীর মধুর— চিরদিন তাহে আছে ভরপুর

মগন গগনতল।
বে জন শুনেছে দে অনাদি ধ্বনি
ভাসায়ে দিয়েছে হৃদয়তরণী;
জানে না আপনা, জানে না ধ্বণী,

সংসার-কোলাহল।
সে জন পাগল, পরান বিকল—
ভবকুল হতে ছিঁ ড়িয়া শিকল
কেমনে এসেছে ছাড়িয়া সকল
ঠেকেছে চরণে তব।

তোমার অমল কমলগন্ধ হদয়ে ঢালিছে মহা-আনন্দ—

#### রবীক্র-রচনাবলী

অপূর্ব গীত আলোক ছন্দ শুনিছে নিত্য নব। বাজুক সে বীণা, মজুক ধরণী; বারেকের তরে ভূলাও জননী, কে বড়ো কে ছোটো, কে দীন কে ধনী,

কোৰ আগে কেবা পিছে—
কার জয় হল কার পরাজয়,
কাহার বৃদ্ধি কার হল ক্ষয়,
কোবা ভালো আর কেবা ভালো নয়,

কে উপরে কেবা নিচে।
গাঁথা হয়ে যাক এক গীতরবে
ছোটো জগতের ছোটো-বড়ো সবে,
স্থথে প'ড়ে রবে পদপল্লবে

ষেন মালা একখানি।
তুমি মানসের মাঝখানে আসি
দাড়াও মধুর ম্রতি বিকাশি,
কুন্দবরন স্থন্দরহাসি

বীণাহাতে বীণাপাণি।
ভাসিয়া চলিবে রবিশশীভারা
সারি সারি যত মানবের ধারা
অনাদিকালের পান্থ যাহারা

তব সংগীতসোতে। দেখিতে পাইব ব্যোমে মহাকাল ছন্দে ছন্দে বাজাইছে তাল, দশ দিক্বধৃ খুলি কেশজাল

নাচে দশ দিক হতে।'
এতেক বলিয়া ক্ষণপরে কবি
করুণ কথায় প্রকাশিল ছবি
পুণ্যকাহিনী রঘুকুলরবি
রাঘবের ইতিহাদ—

অসহ ছঃখ সহি নিরবধি কেমনে জনম গিয়েছে দগধি. জীবনের শেষ দিবস অবধি অশীম নিরাশ্বাস। কহিল, 'বারেক ভাবি দেখো মনে সেই এক দিন কেটেছে কেমনে ষেদিন মলিন বাকল-বসনে চলিলা বনের পথে-ভাই লক্ষণ বয়দ নবীন, মান ছায়াসম বিষাদ-বিলীন নবৰ্ধ্ দীতা আভরণহীন উঠिना विनाय यथ । রাজপুরীমাঝে উঠে হাহাকার, প্রজা কাঁদিতেছে পথে সারে সার— এমন বজ্র কখনো কি আর পড়েছে এমন ঘরে ! অভিষেক হবে, উৎসবে তার আনন্দময় ছিল চারিধার মঙ্গলদীপ নিবিয়া আঁধার खधू नित्मत्यत यर् । আন্ন-এক দিন, ভেবে দেখো মনে, যেদিন জীরাম লয়ে লক্ষণে ফিরিয়া নিভৃত কুটির-ভবনে দেখিলা জানকী নাহি--'জানকী জানকী' আৰ্ত রোদনে ভাকিয়া ফিরিলা কাননে কাননে, মহা-অরণ্য আঁধার-আননে রহিল নীরবে চাহি। তার পরে দেখো শেষ কোণা এর, ভেবে দেখো কথা সেই দিবদের—

#### রবীজ্র-রচনাবলী

এত বিষাদের, এত বিরহের, এত সাধনের ধন, সেই সীতাদেবী রাজ্যভাষাঝে বিদায়-বিনয়ে নমি রঘুরাজে দ্বিধা ধরাতলে অভিমানে লাজে इट्टेना जन्मीन । সে-দকল দিন দেও চলে যায়; সে অসহ শোক, চিহ্ন কোথায়— যায় নি তো এঁকে ধরণীর গায় অসীম দগ্ধ রেখা। দিধা ধরাভূমি জুড়েছে আবার, দণ্ডকবনে ফুটে ফুলভার, সর্যুর কূলে তুলে তৃণসার প্রফুল খ্যামলেখা। শুধু সেদিনের একথানি স্থর চিরদিন ধরে বহু বহু দূর কাঁদিয়া হৃদয় করিছে বিধুর মধ্র করুণ তানে; সে মহাপ্রাণের মাঝখানটিতে যে মহারাগিণী আছিল ধ্বনিতে আজিও দে গীত মহাদংগীতে বাজে মানবের কানে।' তার পরে কবি কহিল সে কথা, কুরুপাগুব-সমর-বারতা— 'গৃহবিবাদের ঘোর মত্তা वािशिन गर्व (म्भ ; তুইটি ষমজ তক্ষ পাশাপাশি, ঘর্ষণে জলে হুতাশনরাশি, মহাদাবানৰ ফেলে শেষে গ্রাসি অরণ্য-পরিবেশ।

এক গিরি হতে তুই স্রোত-পারা তুইটি শীর্ণ বিদ্বেষধারা সরীস্থপগতি মিলিল তাহারা

নিষ্ঠ্ব অভিমানে—
দেখিতে দেখিতে হল উপনীত
ভারতের যত ক্ষত্র-শোণিত—
ত্রাসিত ধরণী করিল ধ্বনিত

প্রলয়বন্থা-গানে।
দেখিতে দেখিতে ডুবে গেল ক্ল,
আত্ম ও পর হয়ে গেল ভূল,
গৃহবন্ধন করি নির্মূল

ছুটিল রক্তধারা ; ফেনারে উঠিল মরণাস্থি, বিশ্ব রহিল নিখাস কধি, কাঁপিল গগন শত আঁখি মুদি

নিবায়ে স্থতারা।
সমরবন্তা যবে অবসান
সোনার ভারত বিপুল খ্যশান,
রাজগৃহ যত ভূতলশ্যান

পড়ে আছে ঠাই ঠাই—
ভীষণা শাস্তি বক্তনয়নে
বিদিয়া শোণিত-পঙ্কশয়নে,
চাহি ধরাপানে আমত বয়নে

মুখেতে বচন নাই।
বহুদিন পরে ঘুচিয়াছে থেদ,
মরণে মিটেছে শব বিচ্ছেদ,
সমাধা ষজ্ঞ মহানরমেধ

বিদ্বেষ-হুতাশনে। সকল কামনা করিয়া পূর্ণ সকল দম্ভ করিয়া চূর্ণ পাঁচ ভাই গিয়া বদিলা শৃত্য স্বৰ্ণসিংহাসনে। ন্তৰ প্ৰাসাদ বিষাদ-আধার. শ্বশান হইতে আদে হাহাকার— রাজপুরবধৃ যত অনাথার মর্মবিদার রব। 'জয় জয় জয় পাণ্ডুতন্য়' দারি দারি দারী দাঁড়াইয়া কয়; পরিহাস ব'লে আজি মনে হয়, মিছে মনে হয় সব। কালি যে ভারত সারাদিন ধরি অটু গরক্তে অম্বর ভরি রাজার রক্তে থেলেছিল হোরি ছাড়ি কুলভয়লাজে, প্রদিনে চিতাভশ্ব মাথিয়া সন্ন্যাসীবেশে অন্ধ ঢাকিয়া বসি একাকিনী শোকার্ডহিয়া শৃন্য শ্বশানমাঝে। কুরুপাণ্ডব মুছে গেছে সব, (म व्रव्यक्त श्राह्म नीव्रव, সে চিতাবহ্নি অতি ভৈরব ভত্মও নাহি তার; ষে ভূমি লইয়া এত হানাহানি সে আজি কাহার তাহাও না জানি-কোথা ছিল রাজা, কোথা রাজধানী চিহ্ন নাহিকো আর। তবু কোথা হতে আসিছে সে স্বর—

ষেন সে অমর সমর-সাগর গ্রহণ করেছে নব কলেবর

একটি বিরাট গানে;

বিজয়ের শেষে সে মহাপ্রয়াণ, সকল আশার বিষাদ মহান, উদাস শান্তি করিতেছে দান চিরমানবের প্রাণে। 'হায়, এ ধরায় কত অনস্ত বরষে বরষে শীত বসস্ত

হুখে হুখে ভরি দিক্দিগন্ত

হাসিয়া গিয়াছে ভাসি
এমনি বরষা আজিকার মতো
কতদিন কত হয়ে গেছে গত,
নব মেঘভারে গগন আনত

ফেলেছে অশ্রহাশি।

মৃগে মৃগে লোক গিয়েছে এসেছে,

দুখীরা কেঁদেছে, স্থখীরা হেসেছে,

প্রেমিক যে জন ভালো সে বেসেছে

আজি আমাদেরি মতো—
তারা গেছে, শুধু তাহাদের গান
ছ-হাতে ছড়ায়ে করে গেছে দান;
দেশে দেশে, তার নাহি পরিমাণ,

ভেদে ভেদে যায় কত।
ভামলা বিপুলা এ ধরার পানে
চেয়ে দেখি আমি মুগ্ধ নয়ানে;
সমস্ত প্রাণে কেন যে কে জানে

ভরে আদে আঁথিজন— বহু মানবের প্রেম দিয়ে ঢাকা, বহু দিবদের স্থথে চুথে আঁকা, লক্ষ যুগের সংগীতে মাথা

স্থন্দর ধরাতল। এ ধরার মাঝে তুলিয়া নিনাদ চাহি নে করিতে বাদপ্রতিবাদ,

যে কদিন আছি মানদের দাধ মিটাৰ আপন মনে— ষার যাহা আছে তার থাকু তাই, কারো অধিকারে যেতে নাহি চাই শান্তিতে যদি থাকিবারে পাই একটি নিভূত কোণে। শুধু বাশিখানি হাতে দাও তুলি, বাজাই বসিয়া প্রাণমন খুলি, পুষ্পের মতো সংগীতগুলি ফুটাই আকাশভালে— অস্তর হতে আহরি বচন আনন্দলোক করি বিরচন, গীতরুসধারা করি সিঞ্চন मः**भा**त-धृनिकाल । অতি হুর্গম স্ষ্টিশিখরে অদীম কালের মহাকন্দরে সতত বিশ্বনির্বর ঝরে। ঝঝর সংগীতে, স্বরতরঙ্গ যত গ্রহতারা ছুটিছে শৃত্যে উদ্দেশহারা— মেথা হতে টানি লব গীতধারা ছোটো এই বাশরিতে। ধরণীর খ্রাম করপুট্থানি ভরি দিব আমি সেই গীত আনি, বাতাসে মিশায়ে দিব এক বাণী

মধুর-অর্থ-ভরা।
নবীন আধাড়ে রচি নব মায়া

এঁকে দিয়ে যাব ঘনতর ছায়া,
করে দিয়ে যাব বদস্তকায়া
বাদস্তীবাদ-পরা।

ধরণীর তলে, গগনের গায়, দাগরের জলে, অরণ্য-ছায় আরেকটুখানি নবীন আভায়

রঙিন করিয়া দিব।

সংসারমাঝে ত্-একটি স্থর

রেখে দিয়ে যাব করিয়া মধুর,
ত্-একটি কাঁটা করি দিব দ্র—

তার পরে ছুটি নিব।
স্থাহাসি আরো হবে উজ্জ্বন,
স্থানর হবে নয়নের জ্বন,
স্থান্য স্থানাখা বাসগৃহত্ব

আবো আপনার হবে। প্রেয়সী নারীর নয়নে অধরে আরেকটু মধু দিয়ে যাব ভরে, আরেকটু স্নেহ শিশুম্থ পরে

শিশিরের মতো রবে।
না পারে বুঝাতে, আপনি না বুঝে,
মান্ত্র্য ফিরিছে কথা খুঁজে খুঁজে,
কোকিল যেমন পঞ্চম কুজে

মাগিছে তেমনি স্থর—
কিছু ঘুচাইৰ দেই ব্যাকুলতা,
কিছু মিটাইৰ প্রকাশের ব্যথা,
বিদায়ের আগে ছ-চারিটা কথা

রেখে ধাব স্থমধুর।
থাকো স্থদাদনে জননী ভারতী—
তোমারি চরণে প্রাণের আরতি,
চাহি না চাহিতে আর কারো প্রতি,

রাখি না কাহারো আশা। কত স্থথ ছিল, হয়ে গেছে ত্থ ; কত বান্ধব হয়েছে বিমুখ,

#### রবীক্র-রচনাবলী

মান হয়ে গেছে কত উৎস্থক উন্মুখ ভালোবাসা। শুধু ও-চরণ হাদয়ে বিরাজে, एष् ७३ वीमा हित्रिमन वार्ष्क, ম্বেহস্থরে ডাকে অন্তর্মাঝে— আয় রে বংস, আয়, ফেলে রেখে আয় হাসিকন্দন, ছি ড়ে আয় ষত মিছে বন্ধন, হেথা ছায়া আছে চিরনন্দন চির্বসন্ত বায়। (मरे जांका या त्या, यांक यांशा यांग्र, জন্মের মতো বরিত্র তোমায়, কমলগন্ধ কোমল তু-পায় বার বার নমো নম।' এত বলি কবি থামাইল গান, বসিয়া রহিল মুগ্র নয়ান, বাজিতে লাগিল হৃদয় পরান বীণাঝংকারসম। পুলকিত রাজা, আঁথি ছলছল, আসন ছাড়িয়া নামিলা ভূতল---ত্-বাহু বাড়ায়ে পরান উতল कविरत नहेन। वृतक । কহিলা, 'ধন্ম, কবি গো, ধন্ম-আনন্দে মন সমাচ্ছন্ন, তোমারে কী আমি কহিব অন্ত, চিবদিন থাকো স্থথে। ভাবিয়া না পাই কী দিব ভোমারে, করি পরিতোষ কোন্ উপহারে, যাহা কিছু আছে রাজভাগুরে

সব দিতে পারি আনি।'

প্রেমোচ্ছু সিত আমন্দ-জলে
ভরি ত্ব-ময়ন কবি তাঁরে বলে,
'কঠ হইতে দেহ মোর গলে
ওই ফুলমালাখানি।'

মালা বাঁধি কেশে কবি যায় পথে; কেহ শিবিকায়, কেহ ধায় রথে. নানা দিকে লোক যায় নানা মতে কান্ডের অন্বেষণে। কবি নিজ মনে ফিরিছে লুক্ক, ষেন সে তাহার নয়ন মুগ্ধ কল্পধেত্বর অমৃত-ত্বর্ম দোহন করিছে মনে। কবির রমণী বাঁধি কেশপাশ, সন্ধ্যার মতো পরি রাঙা বাস বদি একাকিনী বাতায়ন-পাশ, স্ব্রহাস মূথে ফুটে। কপোতের দল চারিদিকে ঘিরে নাচিয়া ডাকিয়া বেড়াইছে ফিরে, ষবের কণিকা তুলিয়া সে ধীরে দিতেছে চঞ্চপুটে। অঙ্গুলি তার চলিছে ষেমন কত কী যে কথা ভাবিতেছে মন, হেনকালে পথে ফেলিয়া নয়ন সহসা কবিরে হেরি বাহুখানি নাড়ি মুহু ঝিনি ঝিনি वाषारेया मिन कत्रकिहिनी, হাসিজালখানি অতুলহাসিনী ফেলিলা কবিরে ঘেরি।

কবির চিত্ত উঠে উল্লাসি, অতি সত্তর সম্মৃথে আসি কহে কৌতুকে মৃহ মৃহ হাসি,

'দেখো কী এনেছি বালা।
নানা লোকে নানা পেয়েছে রতন,
আমি আনিয়াছি করিয়া যতন
তোমার কঠে দেবার মতন

রাজকণ্ঠের মালা।'

এত বলি মালা শির হতে খুলি
প্রিয়ার গলায় দিতে গেল তুলি—
কবিনারী রোধে কর দিল ঠেলি,

ফিরায়ে রহিল মূথ।
মিছে ছল করি মূথে করে রাগ,
মনে মনে তার জাগিছে সোহাগ,
গরবে ভরিয়া উঠে অফরাগ—

হৃদয়ে উথলে স্থা।
কবি ভাবে, 'বিধি অপ্রদন্ন,
বিপদ আজিকে হেরি আদন্ন।'
বিদি থাকে মুখ করি বিষণ্ণ

শৃত্যে নয়ন মেলি।
কবির ললনা আধধানি বেঁকে
চোরা-কটাক্ষে চাহে থেকে থেকে—
পতির মুধের ভাবধানা দেখে

মৃথের বসন ফেলি
উচ্চকণ্ঠে উঠিল হাসিয়া,
তুচ্ছ ছলনা গেল সে ভাসিয়া,
চকিতে সরিয়া নিকটে আসিয়া

পড়িল তাহার ব্কে— সেথায় লুকায়ে হাদিয়া কাঁদিয়া, কবির কণ্ঠ বাহুতে বাঁধিয়া, শতবার করি আপনি সাধিয়া
চুম্বিল তার মুথে।
বিস্মিত কবি বিহ্বলপ্রায়
আনন্দে কথা খুঁজিয়া না পায়—
মালাথানি লয়ে আপন গলায়
আদরে পরিলা সতী।
ভক্তি-আবেগে কবি ভাবে মনে
চেয়ে সেই প্রেমপূর্ণ বদনে—
বাধা প'ল এক মাল্য-বাঁধনে
লক্ষ্মী-সরস্বতী।

১৩ শ্রাবণ ১৩০০

# বস্থন্ধরা

আমারে ফিরায়ে লহ অয়ি বয়্বদ্ধরে,
কোলের সন্তানে তব কোলের ভিতরে
বিপুল অঞ্চল-তলে। ওগো মা মৃময়ী,
তোমার মৃত্তিকা-মাঝে ব্যাপ্ত হয়ে রই;
দিয়িদিকে আপনারে দিই বিস্তারিয়া
বসন্তের আনন্দের মতো; বিদারিয়া
এ বক্ষপঞ্জর, টুটিয়া পাষাণ-বন্ধ
সংকীর্ণ প্রাচীর, আপনার নিরানন্দ
অন্ধ কারাগার, হিলোলিয়া, মর্মরিয়া,
কম্পিয়া, অলিয়া, বিকিরিয়া, বিচ্ছুবিয়া,
শিহরিয়া, সচকিয়া আলোকে প্লকে
প্রবাহিয়া চলে ষাই সমস্ত ভূলোকে
প্রান্ত প্রান্ত প্রান্ত প্রান্ত ক্রিলেণ,
প্রবে পশ্চিমে— শৈবালে শাঘলে ভূণে

#### রবীজ্র-রচনাবলী

শাখায় বন্ধলে পত্রে উঠি সরসিয়।
নিগৃত জীবনরসে; ষাই পরশিয়া
স্বর্ণীর্বে আনমিত শস্তক্ষেত্রতল
অঙ্গুলির আন্দোলনে; নব পুপদল
করি পূর্ণ সংগোপনে স্থবর্ণলেখায়
স্থাগন্ধে মধ্বিন্দুভারে; নীলিমায়
পরিব্যাপ্ত করি দিয়া মহাসিন্ধ্নীর
তীরে তীরে করি নৃত্য স্তন্ধ ধরণীর
অনস্ত কলোলগীতে; উল্লসিত রক্ষে
ভাষা প্রসারিয়া দিই তরঙ্গে তরজে
দিক্-দিগস্তরে; শুভ্র উত্তরীয়প্রায়
শৈলশৃক্ষে বিছাইয়া দিই আপনায়
নিক্ষলঙ্ক নীহারের উত্তুপ্ত নির্জনে
নিঃশন্ধ নিভৃতে।

যে-ইচ্ছা গোপনে মনে
উৎসদম উঠিতেছে অজ্ঞাতে আমার
বহুকাল ধ'রে, হৃদরের চারিধার
ক্রমে পরিপূর্ণ করি বাহিরিতে চাহে
উদ্বেল উদ্দাম মৃক্ত উদার প্রবাহে
দিঞ্চিতে তোমায়— ব্যথিত দে বাদনারে
বন্ধমৃক্ত করি দিয়া শতলক্ষ ধারে
দেশে দেশে দিকে দিকে পাঠাব কেমনে
অস্তর ভেদিয়া! বিদি শুধু গৃহকোণে
লুক্ক চিত্তে করিতেছি দদা অধ্যয়ন,
দেশে দেশাস্তরে কারা করেছে ভ্রমণ
কৌতুহলবশে; আমি তাহাদের দনে
করিতেছি তোমারে বেইন মনে মনে
কল্পনার জালে।

স্তুর্গম দ্রদেশ---পথশৃত্য তরুশৃত্য প্রান্তর অশেষ, মহাপিণাদার বন্ধভূমি; বোদ্রালোকে জলন্ত বালুকারাশি স্থচি বিধৈ চোখে; দিগন্তবিস্তৃত যেন ধূলিশ্যা। 'পরে জরাতুরা বস্থন্ধরা লুটাইছে পড়ে তপ্তদেহ, উঞ্চনাস বহ্নিজালাময় ভঙ্ককণ্ঠ, সঙ্গহীন, নিঃশব্দ, নির্দয়। কতদিন গৃহপ্রান্তে বসি বাতায়নে দূরদূরান্তের দৃশু আঁকিয়াছি মনে চাহিয়া সমূথে; চারিদিকে শৈলমালা, মধ্যে নীল সরোবর নিশুরু নিরালা ফটিকনির্মল স্বচ্ছ: খণ্ড মেঘগণ মাতৃন্তনপানরত শিশুর মতন পড়ে আছে শিখর আঁকড়ি; হিমরেথা নীলগিরিখেণী-'পরে দরে যায় দেখা দৃষ্টিরোধ করি, যেন নিশ্চল নিষেধ উঠিয়াছে সারি সারি স্বর্গ করি ভেদ যোগমগ্ন ধূর্জটির তপোবন-ছারে। মনে মনে ভ্রমিয়াছি দূর সিন্ধুপারে মহামেরুদেশে— যেখানে লয়েছে ধরা অনন্তকুমারীব্রত, হিমবল্পরা, নিঃদন্ধ, নিঃস্পৃহ, দর্ব-আভরণহীন; ষেথা দীর্ঘরাত্রিশেষে ফিরে আদে দিন শব্দশূন্ত সংগীতবিহীন; রাত্রি আদে, ঘুমাবার কেহ নাই, অনস্ত আকাশে অনিমেষ জেগে থাকে নিদ্রাতন্ত্রাহত শুকুশয্যা মৃতপুত্রা জননীর মতো। নৃতন দেশের নাম যত পাঠ করি, বিচিত্র বর্ণনা শুনি, চিত্ত অগ্রসরি

সমন্ত স্পর্শিতে চাহে— সমুদ্রের তটে ছোটো ছোটো নীলবর্ণ পর্বতসংকটে একখানি গ্রাম, তীরে শুকাইছে জাল, জলে ভাদিতেছে তরী, উড়িতেছে পাল, ক্ষেলে ধরিতেছে মাছ, গিরিমধ্যপথে সংকীৰ্ণ নদীটি চলি আদে কোনোমতে আঁকিয়া বাঁকিয়া; ইচ্ছা করে সে নিভৃত গিরিকোড়ে স্থাসীন উর্মিম্থরিত লোকনীডখানি হৃদয়ে বেষ্টিয়া ধরি বাহুপাশে। ইচ্ছা করে, আপনার করি ষেখানে যা কিছু আছে; নদীম্রোতোনীরে আপনারে গলাইয়া তুই ভীরে তীরে নৰ নৰ লোকালয়ে করে যাই দান পিপাসার জল, গেয়ে ঘাই কলগান দিবদে নিশীথে; পৃথিবীর মাঝখানে উদয়সমূদ্র হতে অন্তদিন্নপানে প্রদারিয়া আপনারে, তুক্ত গিরিরাজি আপনার স্তুর্গম রহস্থে বিরাজি, ক্টিন পাষাণকোড়ে তীব্ৰ হিমবায়ে মাত্র্য করিয়া তুলি লুকায়ে লুকায়ে নব নব জাতি। ইচ্ছা করে মনে মনে. স্বজাতি হইয়া থাকি সর্বলোকসনে দেশে দেশস্তিরে; উষ্ট্রহণ্ণ করি পান মকতে মানুষ হই আরব-সন্তান হর্দম স্বাধীন; তিকাতের গিরিতটে. নির্লিপ্ত প্রন্থরীমাঝে, বৌদ্ধমঠে করি বিচরণ। দ্রাক্ষাপায়ী পারসিক গোলাপকাননবাসী, তাতার নির্ভীক অস্বার্চ, শিষ্টাচারী সতেজ জাপান, প্রবীণ প্রাচীন চীন নিশিদিনমান

কর্ম-অনুরত-- সকলের ঘরে ঘরে জন্মলাভ করে লই হেন ইচ্ছা করে। অরুগুণ বলিষ্ঠ হিংস্র নগ্ন বর্বর্তা— নাহি কোনো ধর্মাধর্ম, নাহি কোনো প্রথা, নাহি কোনো বাধাবন্ধ, নাহি চিস্তাজ্ব, নাহি কিছু দিধাদ্বন্দ, নাহি ঘর পর, উন্মুক্ত জীবনম্রোত বহে দিনরাত সম্মুখে আঘাত করি সহিয়া আঘাত অকাতরে; পরিতাপ-জর্জর পরানে বুথা ক্ষোভে নাহি চায় অতীতের পানে, ভবিশ্বৎ নাহি হেরে মিথ্যা চুরাশায়— বর্তমান-তরঞ্বের চূড়ায় চূড়ায় নৃত্য করে চলে যায় আবৈগে উল্লাসি— উচ্ছূ ঋল সে-জীবন সেও ভালোবাসি; কত বার ইচ্ছা করে সেই প্রাণঝড়ে ছুটিয়া চলিয়া যাই পূর্ণপালভরে লঘুতরীসম।

হিংশ্র ব্যাদ্র অটবীর
আপন প্রচণ্ড বলে প্রকাণ্ড শরীর
বহিতেছে অবহেলে; দেহ দীপ্তোজ্জল
অরণ্যমেঘের তলে প্রাক্তর-অনল
বজ্রের মতন, রুদ্র মেঘমন্দ্র স্বরে
পড়ে আসি অতর্কিত শিকারের 'পরে
বিত্যতের বেগে; অনায়াস সে মহিমা,
হিংসাতীর সে আনন্দ, সে দৃগু গরিমা,
ইচ্ছা করে, একবার লভি তার স্বাদ।
ইচ্ছা করে, বারবার মিটাইতে সাধ
পান করি বিশের সকল পাত্র হতে
আনন্দমদিরাধারা নব নব শ্রোতে।

হে স্বন্ধরী বস্তন্ধরে, তোমা পানে চেয়ে কতবার প্রাণ মোর উঠিয়াছে গেয়ে প্রকাণ্ড উল্লাসভরে; ইচ্ছা করিয়াছে— সবলে আঁকড়ি ধরি এ বক্ষের কাছে সমুদ্রমেখলা-পরা তব কটিদেশ ; প্রভাত-রৌদ্রের মতো অনস্ত অশেষ वाश्रि इस्त मिरक मिरक, अत्राभा कृधरत কম্পমান পল্লবের হিলোলের 'পরে করি নৃত্য সারাবেলা, করিয়া চুম্বন প্রত্যেক কুমুমকলি, করি' আলিদন স্ঘন কোমল খ্রাম তৃণক্ষেত্রগুলি, প্রত্যেক তরঙ্গ'পরে সারাদিন ছলি' আনন্দ-দোলায়। রজনীতে চুপে চুপে নিঃশব্দ চরণে, বিশ্ববাপী নিজারপে তোমার সমস্ত পশুপক্ষীর নয়নে অঙ্গুলি বুলায়ে দিই, শয়নে শয়নে নীড়ে নীড়ে গৃহে গৃহে গুহায় গুহায় করিয়া প্রবেশ, বৃহৎ অঞ্চলপ্রায় আপনারে বিস্তারিয়া ঢাকি বিশ্বভূমি স্বন্ধিগ্ধ আঁধারে।

আমার পৃথিবী তৃমি
বহু বর্ষের, তোমার মৃত্তিকা দনে
আমারে মিশায়ে লয়ে অনন্ত গগনে
অপ্রান্ত চরণে করিয়াছ প্রদক্ষিণ
দবিত্মগুল, অসংখ্য রজনীদিন
যুগযুগান্তর ধরি আমার মাঝারে
উঠিয়াছে তৃণ তব, পুষ্প ভাবে ভারে
ফুটিয়াছে, বর্ষণ করেছে তর্জরাজি
পত্রফুলফল গদ্ধরেণু। তাই আজি

কোনো দিন আনমনে বসিয়া একাকী পদাতীরে, সম্মুখে মেলিয়া মৃগ্ধ আঁখি সর্ব অকে সর্ব মনে অগ্রভব করি— তোমার মুক্তিকামাঝে কেমনে শিহরি উঠিতেছে তৃণাঙ্কুর, তোমার অন্তরে কী জীবনরস্থারা অহনিশি ধরে করিতেছে সঞ্জণ, কুস্থমমুকুল কী অন্ধ আনন্দভরে ফুটিয়া আকুল স্থন্য বৃত্তের মৃথে, নব রোজালোকে তক্লতাত্ণগুলা কী গৃঢ় পুলকে কী মৃঢ় প্রমোদরদে উঠে হরবিয়া— মাতৃন্তন্পান্ত্রান্ত পরিতৃপ্ত-হিয়া স্থপন্থপ্রহাস্ত্রমূথ শিশুর মতন। তাই আজি কোনো দিন-- শর্থ-কিরণ পডে যবে পক্ষনীর্য স্বর্ণক্ষেত্র'পরে, নারিকেলদলগুলি কাঁপে বাযুভরে আলোকে ঝিকিয়া, জাগে মহাব্যাকুলতা-মনে পড়ে বুঝি সেই দিবসের কথা মন ষবে ছিল মোর সর্বব্যাপী হয়ে क्रा ऋरन, व्यत्राभात भन्नविनास, আকাশের নীলিমায়। ডাকে যেন মোরে অব্যক্ত আহ্বানরবে শতবার করে সমস্ত ভুবন ; সে বিচিত্র সে বৃহৎ খেলাঘর হতে মিশ্রিত মর্মরবং শুনিবারে পাই যেন চিরদিনকার সঙ্গীদের লক্ষবিধ আনন্দ-থেলার পরিচিত রব। সেথায় ফিরায়ে লহ মোরে আরবার; দূর করো সে বিরহ যে বিরহ থেকে থেকে জেগে ওঠে মনে হেরি যবে সম্বেতে সন্ধার কিরণে

বিশাল প্রান্তর, ষবে ফিরে গাভীগুলি দুর গোটে মাঠপথে উড়াইয়া ধলি, তরুবেরা গ্রাম হতে উঠে ধুমলেখা मक्काकिटिंग ; यदन हन्त पृत्त दम्य दम्या শ্রাস্ত পথিকের মতো অতি ধীরে ধীরে নদীপ্রান্তে জনশৃত্য বালুকার তীরে, মনে হয় আপনারে একাকী প্রবাসী নিৰ্বাসিত, বাছ বাড়াইয়া ধেয়ে আসি সমস্ত বাহিরথানি লইতে অন্তরে— এ আকাশ, এ ধরণী, এই নদী'পরে ভ্ৰন্ন শান্ত স্থা জ্যোৎসারাশি। কিছু নাহি পারি পরশিতে, শুধু শূন্যে থাকি চাহি বিষাদব্যাকুল। আমারে ফিরায়ে লহ <u>দেই সর্বমাঝে, যেথা হতে অহরহ</u> অঙ্গবিছে মুকুলিছে মুঞ্জবিছে প্রাণ শতেক সহস্ররপে, গুঞ্জরিছে গান শতলক্ষ স্থরে, উচ্ছুদি উঠিছে নৃত্য অসংখ্য ভন্নীতে, প্ৰবাহি খেতেছে চিত্ত ভাবস্রোতে, ছিন্তে ছিন্তে বাজিতেছে বেণু; দাঁড়ায়ে রয়েছ তুমি খ্রাম কল্পধেত্ব, তোমারে সহস্র দিকে করিছে দোহন তরুলতা পশুপক্ষী কত অগণন ত্যিত পরানি যত; আনন্দের রস কতরূপে হতেছে বর্ষণ, দিক দশ ধ্বনিছে কল্লোলগীতে। নিথিলের সেই বিচিত্ৰ আনন্দ যত এক মূহুৰ্তেই একত্রে করিব আসাদন, এক হয়ে সকলের সনে। আমার আনন্দ লয়ে হবে না কি খ্রামতর অরণ্য তোমার ? প্রভাত আলোক-মাঝে হবে না সঞ্চার

নবীন কিরণকম্প ? মোর মৃগ্ধ ভাবে আকাশ ধরণীতল আঁকা হয়ে ধাবে क्रमस्त्रत तरঙ— या स्मर्थ कवित यस्न জাগিবে কবিতা, প্রেমিকের ছ-নয়নে লাগিবে ভাবের ঘোর, বিহঙ্গের মূখে সহসা আসিবে গান। সহস্রের স্বথে রঞ্জিত হইয়া আছে সর্বাঙ্গ তোমার হে বহুধে— জীবম্রোত কত বারম্বার তোমারে মণ্ডিত করি আপন জীবনে গিয়েছে ফিরেছে, তোমার মৃত্তিকাসনে মিশায়েছে অস্তরের প্রেম, গেছে লিখে কত লেখা, বিছায়েছে কত দিকে দিকে ব্যাকুল প্রাণের আলিম্বন; তারি সনে আমার সমস্ত প্রেম মিশায়ে ষতনে তোমার অঞ্লথানি দিব রাঙাইয়া সঞ্জীব বরনে: আমার সকল দিয়া দাজাব তোমারে। নদীজলে মোর গান পাবে না কি ভনিবারে কোনো মুগ্ধ কান নদীকূল হতে ? উষালোকে মোর হাসি পাবে না কি দেখিবারে কোনো মর্ত্যবাসী নিদ্রা হতে উঠি ? আজ শতবর্ষ পরে এ স্থন্দর অরণ্যের পলবের স্তরে কাঁপিবে না আমার পরান ? ঘরে ঘরে কত শত নরনারী চিরকাল ধ'রে পাতিবে সংসারখেলা, তাহাদের প্রেমে কিছু কি বব না আমি ? আসিব না নেমে তাদের মুখের 'পরে হাসির মতন, তাদের সর্বাক্ষমাঝে সরস যৌবন, তাদের বসন্তদিনে অকস্মাৎ স্থ্ তাদের মনের কোণে নবীন উন্মুখ

প্রেমের অঙ্কুররূপে ? ছেড়ে দিবে তুমি আমারে কি একেবারে ওগো মাতভূমি— যুগযুগান্তের মহা মৃত্তিকা-বন্ধন সহসা কি ছিঁড়ে যাবে ? করিব গমন ছাড়ি লক্ষ বরষের স্নিগ্ধ ক্রোডথানি ? চতুর্দিক হতে মোরে লবে না কি টানি এই সব তক লতা গিরি নদী বন, এই চিরদিবদের স্থনীল গগন. এ জীবনপরিপূর্ণ উদার সমীর, জাগরণপূর্ণ আলো, সমস্ত প্রাণীর অন্তরে অন্তরে গাঁথা জীবনসমাজ ? ফিরিব ভোমারে ঘিরি, করিব বিরাজ তোমার আত্মীয়মাঝে: কীট পশু পাথি তক্ষ গুলা লতা রূপে বারম্বার ডাকি আমারে লইবে তব প্রাণতগু বৃকে; যুগে যুগে জন্মে জন্ম ন্তন দিয়ে মুখে মিটাইবে জীবনের শত লক্ষ ক্ষা াত লক্ষ আনন্দের স্থগ্রসম্ব্রধা নি:শেষে নিবিড ক্ষেহে করাইয়া পান। তার পরে ধরিত্রীর যুবক সন্তান বাহিরিব জগতের মহাদেশমাঝে অতি দূর দূরাস্তরে জ্যোতিঙ্কদমাজে স্তুৰ্গম পথে। এখনো মিটেনি আশা, এখনো তোমার স্তন-অমৃত-পিপাসা মুখেতে রয়েছে লাগি, তোমার আনন এখনো জাগায় চোখে স্থলর স্বপন, এখনো কিছুই তব করি নাই শেষ, সকলি রহস্তপূর্ণ, নেত্র জনিমেষ বিশ্বয়ের শেষতল খুঁজে নাহি পায়, এখনো তোমার বুকে আছি শিশুপ্রায়

#### সোনার তর

মুখপানে চেয়ে। জননী, লহ গো মোরে দঘনবন্ধন তব বাহুযুগে ধরে— আমারে করিয়া লহ তোমার বুকের— তোমার বিপুল প্রাণ বিচিত্র স্থাধের উৎস উঠিতেছে ধেথা সে গোপন পুরে আমারে লইয়া যাও— রাখিয়ো না দূরে।

২৬ কার্তিক ১৩০০

## মায়াবাদ

হা রে নিরানন্দ দেশ, পরি জীর্ণ জরা,
বহি বিজ্ঞতার বোঝা, ভাবিতেছ মনে—
ঈশরের প্রবঞ্চনা পড়িয়াছে ধরা
অচত্র স্ক্রদৃষ্টি তোমার নয়নে!
লয়ে কুশাঙ্কুরবৃদ্ধি শাণিতপ্রথরা
কর্মহীন রাত্রিদিন বিদ গৃহকোণে
মিথ্যা ব'লে জানিয়াছ বিশ্ববস্থারা
গ্রহতারাময় স্বষ্টি অনস্ত গগনে।
য়ুগয়্পান্তর ধ'রে পশু পক্ষী প্রাণী
অচল নির্ভয়ে হেথা নিতেছে নিশ্বাদ
বিধাতার জগতেরে মাতৃক্রোড় মানি;
তুমি বৃদ্ধ কিছুরেই কর না বিশ্বাদ!
লক্ষ কোটি জীব লয়ে এ বিশ্বের মেলা;
তুমি ক্রানিতেছ মনে, সব ছেলেখেলা।

#### রবীজ্র-রচনাবলী

## খেলা

হোক খেলা, এ খেলায় যোগ দিতে হবে
আনন্দকল্লোলাকুল নিখিলের সনে।

সব ছেড়ে মৌনী হয়ে কোথা বনে রবে
আপনার অন্তরের অন্ধকার কোলে!
জেনো মনে, শিশু তুমি এ বিপুল ভবে,
অনস্ত কালের কোলে, গগনপ্রাঙ্গণে—
যত জান মনে কর কিছুই জান না।
বিনয়ে বিশ্বাসে প্রেমে হাতে লহ তুলি
বর্ণান্দগীতময় যে মহা-খেলনা
তোমারে দিয়াছে মাতা; হয় যদি ধ্লি
হোক ধ্লি, এ ধ্লির কোথায় তুলনা!
থেকো না অকালবৃদ্ধ বিদয়া একেলা—
কেমনে মাত্ময় হবে না করিলে খেলা!

## বন্ধন

বন্ধন ? বন্ধন বটে, সকলি বন্ধন—
সেহ প্রেম স্থত্ফা; সে বে মাতৃপাণি
স্তন হতে স্থনান্তরে লইতেছে টানি,
নব নব রসম্রোতে পূর্ণ করি মন
সদা করাইছে পান। স্তন্তের পিপাসা
কল্যাণদায়িনীরূপে থাকে শিশুমুখে—
তেমনি সহজ তৃফা আশা তালোবাসা
সমস্ত বিশ্বের রস কত স্থাও তৃথে
করিতেছে আকর্ষণ, জনমে জনমে
প্রাণে মনে পূর্ণ করি গঠিতেছে ক্রমে
হর্লভ জীবন; পলে পলে নব আশ
নিয়ে যায় নব নব আস্বাদে আশ্রমে।

স্তত্যত্ত্ব নষ্ট করি মাতৃবন্ধপাশ ছিন্ন করিবারে চাদ কোন্ মৃজিল্লমে !

## গতি

জানি আমি, স্থথে তৃঃথে হাসি ও ক্রন্দনে
পরিপূর্ণ এ জীবন, কঠোর বন্ধনে
ক্রতিহ্ন পড়ে ষায় গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে ।
জানি আমি, সংসারের সমূল মন্থিতে
কারো ভাগ্যে স্থধা ওঠে, কারো হলাহল।
জানি না, কেন এ সব, কোন্ ফলাফল
আছে এই বিশ্বব্যাপী কর্মশৃঞ্চলার।
জানি না, কী হবে পরে, সবি অন্ধকার
আদি অন্ত এ সংসারে— নিখিল তৃঃথের
অন্ত আছে কি না আছে, স্থব্ভূক্কের
মিটে কি না চির-আশা। পণ্ডিতের ঘারে
চাহি না এ জনমরহস্ত জানিবারে।
চাহি না ছিঁ ড়িতে একা বিশ্বব্যাপী ডোর,
লক্ষকোটি প্রাণী-সাথে এক গতি মোর।

## মুক্তি

চক্ষ্ কর্ণ বৃদ্ধি মন সব ক্ষম্ব করি
বিম্থ হইয়া সর্ব জগতের পানে,
শুদ্ধ আপনার ক্ষ্ম আত্মাটিরে ধরি
মৃক্তি-আশে সন্তরিব কোথায় কে জানে!
পার্য দিয়ে ভেনে বাবে বিশ্বমহাতরী
অন্তর আকুল করি বাত্রীদের গানে,
শুদ্র কিরণের পালে দশ দিক্ ভরি',
বিচিত্র সৌন্দর্যে পূর্ণ অসংখ্য পরানে।

ধীরে ধীরে চলে ধাবে দূর হতে দূরে
অধিল জন্দন-হাসি আঁধার-আলোক,
বহে ধাবে শৃগুপথে সকরুণ স্করে
অনস্ত-জগৎ-ভরা যত তৃঃথশোক।
বিশ্ব যদি চলে যায় কাঁদিতে কাঁদিতে
আমি একা বসে রব মৃক্তি-সমাধিতে?

## অক্ষমা

বেখানে এসেছি আমি, আমি দেথাকার,
দরিত্র দস্তান আমি দীন ধরণীর।
জন্মাবিধ যা পেয়েছি স্থবতঃথভার
বহু ভাগ্য বলে তাই করিয়াছি স্থির।
অসীম ঐর্যরাশি নাই ভোর হাতে,
হে শ্রামলা সর্বদহা জননী মুন্ময়ী।
সকলের মূথে অন্ন চাহিদ জোগাতে,
পারিদ নে কত বার— 'কই অন্ন কই'
কাঁদে তোর সন্তানেরা মান শুদ্ধ মুখ।
জানি মা গো, ভোর হাতে অসম্পূর্ণ স্থথ—
যা কিছু গড়িয়া দিন ভেঙে ভেঙে যায়,
সব-তাতে হাত দেয় মৃত্যু সর্বভূক্,
সব আশা মিটাইতে পারিদ নে হায়—
তা বলে কি ছেড়ে যাব তোর তপ্ত বুক!

## দরিদ্রা

দরিক্রা বলিয়া তোরে বেশি ভালোবাসি
হে ধরিত্রী, ক্ষেহ তোর বেশি ভালো লাগে—
বেদনাকাতর মুখে সকরুণ হাসি,
দেখে মোর মর্ম-মাঝে বড়ো ব্যথা জাগে।

#### সোনার তরী

আপনার বক্ষ হতে রসরক্ত নিয়ে
প্রাণটুকু দিয়েছিদ সস্তানের দেহে,
অহর্নিশি মৃথে তার আছিদ তাকিয়ে,
অমৃত নারিদ দিতে প্রাণপণ স্নেহে।
কত যুগ হতে তুই বর্ণগন্ধগীতে
স্ক্রন করিতেছিদ আনন্দ-আবাদ,
আজা শেষ নাহি হল দিবদে নিশীথে—
স্বর্গ নাই, রচেছিদ স্বর্গের আভাদ।
তাই তোর মৃথখানি বিষাদকোমল,
দকল দৌন্দর্যে তোর ভরা অঞ্জল।

## আত্মসমর্পণ

তোমার আনন্দগানে আমি দিব স্থর
যাহা জানি ত্-একটি প্রীতিস্থমধ্র
অন্তরের ছন্দোগাথা; ত্থবের ক্রন্দনে
বাজিবে আমার কণ্ঠ বিষাদবিধ্র
তোমার কণ্ঠের সনে; কুস্থমে চন্দনে
তোমারে প্রিব আমি; পরাব দিন্দূর
তোমার দীমন্তে ভালে; বিচিত্র বন্ধনে
তোমারে বাঁধিব আমি, প্রমোদদিরুর
তরক্ষেতে দিব দোলা নব ছন্দে তানে।
মানব-আআর গর্ব আর নাহি মোর,
চেয়ে তোর স্মিগ্র্যাম মাতৃম্থ-পানে
ভালোবাদিয়াছি আমি ধ্লিমাটি তোর।
জন্মেছি যে মর্ত্য-কোলে ঘুণা করি তারে
ছুটিব না স্বর্গ আর মুক্তি খুঁজিবারে।

### রবীন্দ্র-রচনাবলী

## অচল স্মৃতি

আমার হৃদয়ভূমি মাঝখানে
জাগিয়া রয়েছে নিতি
অচল ধবল শৈল -সমান
একটি অচল স্মৃতি।
প্রতিদিন ঘিরি ঘিরি
দে নীরব হিমগিরি
আমার দিবদ আমার রজনী
আসিছে বেতেছে ফিরি।

ষেধানে চরণ রেখেছে দে মোর
মর্ম গভীরতম—
উন্নত শির রয়েছে তুলিয়া
সকল উচ্চে মম।
মোর কল্পনা শত
রঙিন মেঘের মতো
তাহারে ঘেরিয়া হাসিছে কাঁদিছে,
দোহাগে হতেছে নত।

আমার শ্রামন তরুনতাগুলি
ফুলপল্লবভারে
সরস কোমল বাহুবেইনে
বাঁধিতে চাহিছে তারে।
শিখর গগনলীন
ফুর্গম জনহীন,
বাসনাবিহুগ একেলা সেধায়
ধাইছে রাত্রিদিন।

চারিদিকে তার কত আসা-যাওয়া,
কত গীত, কত কথা—

মাঝখানে শুধু ধ্যানের মতন

নিশ্চল নীরবতা।

দ্রে গেলে তব্, একা

সে শিথর যায় দেখা—

চিত্তগগনে আঁকা থাকে তার

নিত্যনীহাররেখা।

উড্ফীল্ড্। সিমলা ১১ অগ্রহায়ণ ১৩০০

## কণ্টকের কথা

একদা পুলকে প্রভাত-আলোকে গাহিছে পাখি, কহে কণ্টক বাঁকা কটাক্ষে কুহুমে ডাকি---'তুমি তো কোমল বিলাসী কমল, তুলায় বায়, দিনের কিরণ ফুরাতে ফুরাতে ফুরায় আয়ু— এ পাশে মধুণ মধুমদে ভোর, ও পাশে প্রম পরিমলচোর, বনের তুলাল, হাসি পায় তোর আদর দেখে। আহা মরি মরি, কী রঙিন বেশ, সোহাগহাসির নাহি আর শেষ, সারাবেলা ধরি রসালসাবেশ গন্ধ মেথে।

হায় কদিনের আদর-সোহাগ, সাধের থেলা— ললিত মাধুরী, রঙিন বিলাস, মধুপমেলা।

'ওগো নহি আমি তোদের মতন স্থথের প্রাণী---হাব ভাব হাস, নানারঙা বাস নাহিকো জানি। রয়েছি নগ্ন, জগতে লগ্ন আপন বলে; কে পারে তাড়াতে, আমারে মাড়াতে ধরণীতলে ? তোদের মতন নহি নিমেষের. আমি এ নিখিলে চিরদিবদের, বৃষ্টি-বাদল ঝড় বাতাদের না রাথি ভয়। সতত একাকী, সঙ্গীবিহীন; কারো কাছে কোনো নাহি প্রেম-ঋণ, চাটুগান শুনি সারা নিশিদিন করি না ক্ষয়। আসিবে তো শীত, বিহন্ধগীত যাইবে থামি, ফুলপল্লব ঝরে যাবে সব— রহিব আমি।

'চেয়ে দেখো মোরে, কোনো বাহুল্য কোথাও নাই, স্পাষ্ট সকলি— আমার মূল্য জানে সবাই।

#### সোনার তরী

এ ভীক্ন জগতে যার কাঠিন্য জগৎ তারি। নখের আঁচড়ে আপন চিহ্ন রাখিতে পারি। কেহ জগতেরে চামর ঢুলায়, চরণে কোমল হস্ত বুলায়, নতম্ন্তকে ল্টায়ে ধুলায় প্রণাম করে। ভূলাইতে মন কত করে ছল— কাহারো বর্ণ, কারো পরিমল, विक्न वामव्यास्त्री, दक्वन ত্র'দিন-তরে। কিছুই করি না, নীরবে দাঁড়ায়ে তুলিয়া শির বিঁধিয়া রয়েছি অন্তর-মাঝে এ পৃথিবীর।

'আমারে তোমরা চাহ না চাহিতে

চোথের কোণে,
গরবে ফাটিয়া উঠেছ ফুটিয়া

আপন-মনে।
আছে তব মধু, থাক সে তোমার—

আমার নাহি।
আছে তব রূপ— মোর পানে কেহ

দেখে না চাহি।
কারো আছে শাখা, কারো আছে দল,
কারো আছে ফুল, কারো আছে ফল,
আমারি হন্ত রিক্ত কেবল

দিবস্বামী।

রবীশ্র-রচনাবলী

ওহে তরু, তুমি বৃহৎ প্রবীণ,
আমাদের প্রতি অতি উদাসীন—
আমি বড়ো নহি, আমি ছায়াহীন,
ক্ষুত্র আমি।
হই না ক্ষুত্র, তব্ও রুত্র
ভীষণ ভয়—
আমার দৈত দে মোর দৈত,
তাহারি জয়।

২৯ কার্তিক ১৩০০

## নিক্দেশ যাত্রা

আর কত দ্রে নিয়ে বাবে মোরে

হে স্থন্দরী ?
বলো, কোন্ পার ভিড়িবে তোমার
সোনার তরী।

যথনি শুধাই, ওগো বিদেশিনী,
তুমি হাস শুধু, মধুরহাসিনী—
ব্ঝিতে না পারি, কী জানি কী আছে
তোমার মনে।
নীরবে দেখাও অঙ্গুলি তুলি
অকুল সিন্ধু উঠিছে আকুলি,
দ্রে পশ্চিমে ভূবিছে তপন
গগনকোনে।
কী আছে হোথায়— চলেছি কিসের
অরেষণে?

বলো দেখি মোরে, শুধাই তোমায়
অপরিচিতা—
ওই যেথা জলে সন্ধ্যার কূলে
দিনের চিতা,
ঝলিতেছে জল তরল অনল,
গলিয়া পড়িছে অম্বরতল,
দিক্বধ্ যেন ছলছল-আঁখি
অশুজলে,
হোধায় কি আছে আলয় তোমার
উর্মিম্থর সাগরের পার
মেঘচুম্বিত অস্তগিরির
চরণতলে ?
তুমি হাস শুধু ম্থপানে চেয়ে
কথা না ব'লে।

হুছ্ ক'রে বায়ু ফেলিছে সতত
দীর্ঘশাস।

অন্ধ আবেগে করে গর্জন
জলোচ্ছাস।

সংশয়ময় ঘননীল নীর,
কোনো দিকে চেয়ে নাহি হেরি তীর,
অসীম রোদন জগৎ প্লাবিয়া

হলিছে ঘেন।
তারি 'পরে ভাসে তরণী হিরণ,
তারি 'পরে পড়ে সন্ধাাকিরণ,
তারি মাঝে বসি এ নীরব হাসি
হাসিছ কেন ?
আমি তো বুঝি না কী লাগি তোমার
বিলাস হেন।

#### রবীক্র-রচনাবলী

যথন প্রথম ডেকেছিলে তুমি

'কে যাবে সাথে'
চাহিন্ন বারেক তোমার নয়নে

নবীন প্রাতে।

দেখালে সম্থে প্রসারিয়া কর

পশ্চিমপানে অসীম সাগর,
চঞ্চল আলো আশার মতন

কাঁপিছে জলে।
তরীতে উঠিয়া শুধান্থ তথন
আছে কি হোধায় নবীন জীবন,
আশার স্বপন ফলে কি হোধায়

সোনার ফলে ?

ম্থপানে চেয়ে হাসিলে কেবল
কথা না ব'লে।

তার পরে কভু উঠিয়াছে মেঘ
কখনো রবি—
কখনো ক্ল্ক সাগর কখনো
শাস্তচ্চবি।
বেলা বহে যায়, পালে লাগে বায়—
সোনার তরণী কোথা চলে যায়,
পশ্চিমে হেরি নামিছে তপন
অস্তাচলে।
এখন বারেক শুধাই তোমায়,
স্মিশ্ব মরণ আছে কি হোথায়,
আছে কি শাস্তি, আছে কি ক্মপ্তি
তিমিরতলে ?
হাসিতেছ ত্মি তুলিয়া নয়ন
কথা না ব'লে।

আঁধার রজনী আসিবে এখনি
মেলিয়া পাথা,
সন্ধ্যা-আকাশে স্থর্ণ-আলোক
পড়িবে ঢাকা।
শুধু ভাদে তব দেহসৌরভ,
শুধু কানে আসে জলকলরব,
গায়ে উড়ে পড়ে বায়ভরে তব
কেশের রাশি।
বিকল হৃদয় বিবশ শরীর
ডাকিয়া তোমারে কহিব অধীর,
'কোথা আছ, ওগো, করহ পরশ
নিকটে আসি।'
কহিবে না কথা, দেখিতে পাব না
নীরব হাসি।

২৭ অগ্রহায়ণ ১৩০০

## নাটক ও প্রহসন

# চিত্রাঙ্গদা

## সূচনা

অনেক বছর আগে রেলগাড়িতে যাচ্ছিলুম শান্তিনিকৈত্ন থেকে কলকাতার দিকে। তথন বোধ করি চৈত্রমাস হবে। রেল লাইনের ধারে ধারে আগাছার জঙ্গল। হলদে বেগনি সাদা রঙের ফুল ফুটেছে অঞ্জন্স। দেখতে দেখতে এই ভাবনা এল মনে যে আর কিছুকাল পরেই রৌজ হবে প্রথর, ফুলগুলি তার রঙের মরীচিকা নিয়ে যাবে মিলিয়ে— তখন পল্লীপ্রাঙ্গণে আম ধরবে গাছের ডালে ডালে, তরুপ্রকৃতি তার অন্তরের নিগৃত রুসসঞ্চয়ের স্থায়ী পরিচয় দেবে আপন অপ্রগল্ভ ফল-সম্ভারে। সেই সঙ্গে কেন জানি <mark>হঠাৎ আমার মনে হল স্থন্</mark>দরী যুবতী যদি অনুভব করে যে সে তার যৌবনের মায়া দিয়ে প্রেমিকের ন্থদয় ভুলিয়েছে তা হলে সে তার স্থরূপকেই আপন সৌভাগ্যের মুখ্য অংশে ভাগ বসাবার অভিযোগে সতিন বলে ধিক্কার দিতে পারে। এ যে তার বাইরের জিনিস, এ যেন ঋতুরাজ বসস্তের কাছ থেকে পাওয়' বর, ক্ষণিক মোহ-বিস্তারের দারা জৈব উদ্দেশ্য সিদ্ধ করবার জত্যে যদি তার অন্তরের মধ্যে যথার্থ চারিত্রশক্তি থাকে তবে সেই মোহমুক্ত শক্তির দানই তার প্রেমিকের পক্ষে মহৎ লাভ, যুগল জীবনের জয়যাত্রার সহায়। সেই দানেই আত্মার স্থায়ী পরিচয়, এর পরিণামে ক্লান্তি নেই, অবসাদ নেই, অভ্যাসের ধূলিপ্রলেপে উজ্জলতার মালিস্ত নেই। এই চারিত্রশক্তি জীবনের ধ্রুব সম্বল, নির্মম প্রকৃতির আশু প্রয়োজনের প্রতি তার নির্ভর নয়। অর্থাৎ, এর মূল্য মানবিক, এ নয় প্রাকৃতিক।

এই ভাবটাকে নাট্য-আকারে প্রকাশ-ইচ্ছা তথনি মনে এল, সেই
সঙ্গেই মনে পড়ল মহাভারতের চিত্রাঙ্গদার কাহিনী। এই কাহিনীটি
কিছু রূপান্তর নিয়ে অনেক দিন আমার মনের মধ্যে প্রচ্ছন্ন ছিল।
অবশেষে লেখবার আনন্দিত অবকাশ পাওয়া গেল উড়িয়ায় পাড়্যা
বলে একটি নিভূত পল্লীতে গিয়ে।



রবীন্দ্রনাথ ১২৯৭

## 

3

অনঙ্গ-আশ্রম

চিত্রাঙ্গদা মদন ও বসস্থ

চিত্রাবদা। তুমি পঞ্চশর ?

মদন। আমি দেই মনপিজ,

টেনে আনি নিখিলের নরনারী-হিয়া

(वन्नावस्रत्व।

চিত্ৰাঞ্চদা। কী বেদনা কী বন্ধন

জানে তাহা দাসী। প্রণমি তোমার পদে।

প্রভু, তুমি কোন দেব ?

বসস্ত। আমি ঋতুরাজ।

জরা মৃত্যু ছই দৈত্য নিমেষে নিমেষে বাহির করিতে চাহে বিশ্বের কন্ধাল; আমি পিছে পিছে ফিরে পদে পদে তারে করি আক্রমণ; রাতিদিন সে সংগ্রাম।

আমি অথিলের সেই অনস্ত যৌবন।

চিত্রাঙ্গদা। প্রণাম তোমারে ভগবন্। চরিতার্থ দাসী দেব-দরশনে।

মদন ৷

কল্যাণী, কী লাগি

এ কঠোর ব্রত তব ? তপস্থার তাপে
করিছ মলিন থিয় যোবনকুস্থম—
অনন্ধ-পূজার নহে এমন বিধান।
কে তুমি, কী চাও ভব্রে।

#### রবীন্দ্র-রচনাবলী

চিত্রাঙ্গদা।

न्या कत्र यनि.

শোনো মোর ইতিহাস। জানাব প্রার্থনা

তার পরে।

भएन ।

শুনিবারে রহিন্থ উৎস্থক।

চিত্ৰাহ্বদা।

আমি চিত্রাঞ্চল। মণিপুরবাজকরা। মোর পিতৃবংশে কভু পূত্রী জন্মিবে না— দিয়াছিলা হেন বর দেব উমাপতি তপে তুষ্ট হয়ে। আমি দেই মহাবর বার্থ করিয়াছি। অমোঘ দেবতাবাক্য মাতৃগর্ভে পশি তুর্বল প্রারম্ভ মোর পারিল না পুরুষ করিতে শৈব তেজে,

এমনি কঠিন নারী আমি।

মদন।

ভনিয়াচি

বটে। তাই তব পিতা পুত্রের সমান পালিয়াছে তোমা। শিখায়েছে ধহুর্বিভা রাজদণ্ডনীতি।

চিত্রাঞ্চন।

তাই পুরুষের বেশে

নিত্য করি রাজকাজ যুবরাজরূপে, ফিরি স্বেচ্ছামতে; নাহি জানি লজ্জা ভয়, অস্ত:পুরবাদ; নাহি জানি হাবভাব, বিলাদচাত্রী; শিথিয়াছি ধন্থবিঁভা, শুধু শিথি নাই, দেব, তব পুষ্পধ্যু

কেমনে বাঁকাতে হয় নয়নের কোণে।

ञ्चनयदन, तम विका भिर्य ना त्कारना नांती; নয়ন আপনি করে আপনার কাজ, বুকে যার বাজে সেই বোঝে।

চিত্ৰাঙ্গদা।

বদস্ত।

এক দিন

গিয়েছিমু মুগ-অন্বেষণে একাকিনী ঘন বনে, পূর্ণা-নদীতীরে। তরুমূলে বাঁধি অশ্ব, তুর্গম কুটিল বনপথে

পশিলাম মুগপদ্চিক্ত অনুসরি। ঝিল্লিম্স্র্যুখরিত নিত্য-অন্ধকার লতাগুলো গহন গন্তীর মহারণ্যে কিছু দর অগ্রসরি দেখির সহসা, কৃধিয়া সংকীর্ণ পথ রয়েছে শয়ান ভমিতলে চিরধারী মলিন পুরুষ। উঠিতে কহিন্দ তারে অবজ্ঞার স্বরে সরে যেতে— নড়িল না, চাহিল না ফিরে। উদ্ধত অধীর রোবে ধন্থ-অগ্রভাগে করিত্ব তাড়না— সরল স্থদীর্ঘ দেহ মহুর্তেই তীরবেগে উঠিল দাঁড়ায়ে সন্মধে আমার— ভশ্মম্বুও অগ্নি যথা ঘৃতাহুতি পেয়ে, শিখারূপে উঠে উর্ধের্ব চক্ষের নিমেষে। শুধু ক্ষণেকের তরে চাহিলা আমার মুখপানে, রোষদৃষ্টি মিলাল পলকে: নাচিল অধরপ্রান্তে ত্মিগ্ধ গুপ্ত কৌতুকের মৃত্হাস্থরেখা বুঝি দে বালক-মূর্তি হেরিয়া আমার। শিখে পুরুষের বিছা, প'রে পুরুষের বেশ, পুরুষের সাথে থেকে, এতদিন ভলে ছিত্ৰ বাহা, দেই মুখে চেয়ে, সেই আপনাতে-আপনি-অটল মূর্তি হেরি', সেই মুহূর্তেই জানিলাম মনে, নারী আমি। সেই মুহূর্তেই প্রথম দেখির সম্মথে পুরুষ মোর।

भवन ।

সে শিক্ষা আমারি স্থলক্ষণে। আমিই চেতন করে দিই একদিন জীবনের শুভ পুণ্যক্ষণে নারীরে হইতে নারী, পুরুষে পুরুষ। কী ঘটিল পরে ? চিত্ৰাক্ষণ।

সভয়বিস্ময়কঠে শুধান্ন, "কে তুমি ?" শুনিস্থ উত্তর, "আমি পার্থ, কুরুবংশধর।"

রহিত্ব দাঁড়ায়ে চিত্রপ্রায়, ভূলে গেহু প্রণাম করিতে। এই পার্থ ? আজন্মের বিশ্বয় আমার ? শুনেছিমু বটে, সত্যপালনের তরে ঘাদশ বৎসর বনে বনে ব্রন্ধচর্য পালিছে অৰ্জুন। এই সেই পাৰ্থবীর! বাল্যহরাশায় কত দিন করিয়াছি মনে, পার্থকীতি করিব নিম্প্রভ আমি নিজ ভূজবলে; দাধিব অব্যর্থ লক্ষ্য; পুরুষের ছদ্মবেশে মাগিব সংগ্রাম তাঁর দাথে, বীরত্বের দিব পরিচয়। হা রে মুগ্নে, কোথায় চলিয়া গেল সেই স্পর্ধা ভোর! যে ভূমিতে আছেন দাঁড়ায়ে সে ভূমির তৃণদল হইতাম যদি, শৌर्यवीर्य याश किছू धूनांग्र मिनारा লভিতাম হুর্লভ মরণ, মেই তাঁর চরণের তলে।

কী ভাবিতেছিত্ব মনে
নাই। দেখিত্ব চাহিয়া ধীরে চলি গেলা
বীর, বন-অন্তরালে। উঠিত্ব চমকি;
সেইক্ষণে জনিল চেতনা; আপনারে
দিলাম ধিকার শতবার। ছি ছি মৃঢ়ে,
না করিলি সন্তাধণ, না শুধালি কথা,
না চাহিলি ক্ষমাভিক্ষা, বর্বরের মতো
রহিলি দাঁড়ায়ে— হেলা করি চলি গেলা
বীর। বাঁচিতাম, সে মৃহুর্তে মরিতাম
যদি।

পরদিন প্রাতে দ্রে ফেলে দিয় পুরুষের বেশ। পরিলাম রক্তাম্বর, কঙ্গণ কিষ্কিণী কাঞ্চি। অনভ্যন্ত সাজ লক্ষায় জড়ায়ে অন্ধ রহিল একান্ত সসংকোচে।

গোপনে গেলাম সেই বনে

অরণ্যের শিবালয়ে দেখিলাম তাঁরে—

বলে যাও বালা। মোর কাছে করিয়ো না

কোনো লাজ। আমি মনসিজ; মানসের

সকল রহস্ম জানি।

চিত্রাপদা।

মনে নাই ভালো
তার পরে কী কহিছ আমি, কী উত্তর
শুনিলাম। আর শুধায়ো না ভগবন্।
মাথায় পড়িল ভেঙে লজ্জা বজ্ররপে,
তব্ মোরে পারিল না শতধা করিতে—
নারী হয়ে এমনি পুরুষপ্রাণ মোর।
নাহি জানি কেমনে এলেম ঘরে ফিরে
হঃম্প্রবিহ্বলসম। শেষ কথা তাঁর
কর্ণে মোর বাজিতে লাগিল তপ্ত শূল—
"ব্রন্ধচারিব্রতধারী আমি। পতিষোগ্য
নহি বরালনে।"

পুরুষের ব্রদ্ধার্য !
ধিক্ মোরে, তাও আমি নারিফ্ টলাতে।
তুমি জান, মীনকেতু, কত ঋষি মুনি
করিয়াছে বিদর্জন নারীপদতলে
চিরার্জিত তপস্থার ফল। ক্ষত্রিয়ের
ব্রদ্ধার্য গৃহে গিয়ে ভাঙিয়ে ফেলিফ্
ধ্যুংশর ষাহা কিছু ছিল; কিণান্ধিত
এ কঠিন বাছ— ছিল যা গর্বের ধন
এত কাল মোর— লাঞ্ছনা করিফ্ তারে

মদন।

#### রবীন্দ্র-রচনাবলী

নিফল আক্রোশভরে। এতদিন পরে
ব্রিলাম, নারী হয়ে পুরুষের মন
না ষদি জিনিতে পারি রুখা বিভা ষত।
অবলার কোমলমূণালবাহুছটি
এ বাহুর চেয়ে ধরে শতগুণ বল।
ধন্ম সেই মুঝ মূর্থ ক্ষীণতমূলতা
পরাবলম্বিতা লজ্জাভয়ে-লীনাঙ্গিনী
সামান্ম ললনা, ধার ত্রস্ত নেত্রপাতে
মানে পরাভব বীর্ঘবল, তপস্থার
তেজ।

হে অনগদেব, সব দস্ত মোর
এক দণ্ডে লয়েছ ছিনিয়া— সব বিভা
সব বল করেছ ভোমার পদানত।
এখন তোমার বিভা শিখাও আমায়,
দাও মোরে অবলার বল, নিরত্তের
অস্ত্র ষত।

মদন্।

আমি হব সহায় তোমার।
অয়ি শুভে, বিশ্বজয়ী অর্জুনে জিনিয়া
বন্দী করি আনি দিব সম্মুথে তোমার।
রাজ্ঞী হয়ে দিয়ো তারে দণ্ড পুরস্কার
যথা-ইচ্ছা। বিদ্রোহীরে করিয়ো শাসন।
সমর থাকিত যদি, একাকিনী আমি
ভিলে তিলে হদর তাঁহার করিতাম
অধিকার, নাহি চাহিতাম দেবতার
সহায়তা। সন্দীরূপে থাকিতাম সাথে,
রণক্ষেত্রে হতেম সারথি, মৃগয়াতে
রহিতাম অহচর, শিবিরের দারে
জাগিতাম রাত্রির প্রহরী, ভক্তরূপে
পৃজ্জিতাম, ভ্তারূপে করিতাম সেবা,
ক্ষত্রিয়ের মহাত্রত আর্ত-পরিত্রাণে

চিত্রাঞ্চদা।

স্থারূপে হইতাম সহায় তাঁহার। একদিন কৌতৃহলে দেখিতেন চাহি, ভাবিতেন মনে মনে, "এ কোন বালক, পূর্বজনমের চিরদাস, এ জনমে সঙ্গ লইয়াছে মোর স্কৃতির মতো।" ক্রমে খুলিভাম তাঁর হৃদয়ের ছার, চিরস্থান লভিতাম সেথা। জানি আমি এ প্রেম আমার শুধু ক্রন্দনের নহে; ষে নারী নির্বাক্ ধৈর্ঘে চিরমর্মব্যথা নিশীথনয়নজলে করুয়ে পালন. দিবালোকে ঢেকে রাথে মান হাসিতলে. व्याक्त्राविधवा, व्यामि तम तमगी निहः আমার কামনা কভু হবে না নিফল। নিজেরে বারেক যদি প্রকাশিতে পারি, নিশ্চয় সে দিবে ধরা। হায় হতবিধি. रमिन की स्मर्थिष्ट्र । भवरम कृष्टि শঙ্কিত কম্পিত নারী, বিবশ বিহ্বল প্রলাপবাদিনী। কিন্তু আমি যথার্থ কি তাই ? ষেমন সহস্র নারী পথে গৃহে, চারি দিকে, শুধু ক্রন্দনের অধিকারী, তার চেয়ে বেশি নই আমি ? কিন্তু হায়, আপনার পরিচয় দেওয়া, বহু ধৈর্যে বহু দিনে ঘটে, চিরজীবনের কাজ, জন্মজনান্তের ব্রত। তাই আদিয়াছি ঘারে তোমাদের, করেছি কঠোর তপ। হে ভুবনজ্মী দেব, হে মহাস্থলর ঋতুরাজ, শুধু এক দিবদের তরে ঘুচাইয়া দাও, জন্মদাতা বিধাতার বিনাদোষে অভিশাপ, নারীর কুরূপ। করো মোরে অপূর্ব স্থন্দরী। দাও মোরে

#### রবীন্দ্র-রচনাবলী

সেই এক দিন— তার পরে চিরদিন
রহিল আমার হাতে।— ষধন প্রথম
দেখিলাম তারে, যেন মৃহুর্তের মাঝে
অনস্ত বসস্ত ঋতু পশিল হৃদয়ে।
বড়ো ইচ্ছা হয়েছিল সে ষৌবনোচ্ছাসে
সমস্ত শরীর যদি দেখিতে দেখিতে
অপূর্বপূলকভরে উঠে প্রক্টিয়া
লন্ধীর চরণশায়ী পদ্মের মতন।
হে বসস্ত, হে বসস্তস্থে, সে বাসনা
পুরাও আমার শুধু দিনেকের তরে।
তথান্ত।

মদন। বস্স্ত।

তথাস্ত। শুধু এক দিন নহে, বসন্তের পুষ্পশোভা এক বর্ষ ধরি ঘেরিয়া তোমার তম্ম রহিবে বিকশি।

₹

## মণিপূর। অরণ্যে শিবালয়

অর্জুন

অৰ্জুন ৷

কাহারে হেরিছ ? দে কি সত্য, কিম্বা মায়া ?
নিবিড় নির্জন বনে নির্মল সরসী—
এমনি নিভ্ত নিরালয়, মনে হয়,
নিস্তর মধ্যাহে সেথা বনলক্ষীগণ
স্মান করে যায়, গভীর পূর্ণিমারাত্রে
সেই স্থা সরসীর স্মিয় শঙ্গতটে
শয়ন করেন স্থা নিঃশক্ষ বিশ্রামে
শ্বলিত-অঞ্চলে।

**শেথা তক্ত-অন্তরালে** অপরাহ্নবেলাশেষে, ভাবিতেছিলাম আশৈশৰ জীৰনের কথা: সংসারের মৃঢ় খেলা হঃথমুখ উলটি পালটি; জীবনের অসন্তোষ, অসম্পূর্ণ আশা, অনন্ত দারিন্ত্য এই মর্ত্য মানবের। হেনকালে ঘনতক্ৰ-অন্ধকার হতে ধীরে ধীরে বাহিরিয়া, কে আসি দাঁডাল সরোবর-দোপানের খেত শিলাপটে। কী অপূর্ব রূপ। কোমল চরণতলে ধরাতল কেমনে নিশ্চল হয়ে ছিল? উষার কনক মেঘ, দেখিতে দেখিতে ষেমন মিলায়ে যায়, পূর্ব পর্বতের শুত্র শিরে অকলম্ব নগ্ন শোভাধানি করি বিকাশিত, তেমনি বসন তার মিলাতে চাহিতেছিল অঙ্গের লাবণো স্থাবেশে। নামি ধীরে সরোবরতীরে কৌতৃহলে দেখিল সে নিজ মুখজায়া: উঠিল চমকি। ক্ষণপরে মৃতু হাসি হেলাইয়া বাম বাছখানি, হেলাভৱে এলাইয়া দিলা কেশপাশ; মুক্ত কেশ পড়িল বিহবল হয়ে চরণের কাছে। অঞ্চল খদায়ে দিয়ে হেরিল আপন অনিন্দিত বাছখানি- পরশের রসে কোমল কাতর, প্রেমের করুণামাখা। নির্থিলা নত করি শির, পরিস্ফুট দেহতটে যৌবনের উন্মুখ বিকাশ। দেখিলা চাহিয়া নব গৌরতমূতলে আর্ক্তিম আলজ্জ আভাস; সরোবরে পা-তথানি ডুবাইয়া দেখিলা আপন

চরণের আভা। বিশ্বয়ের নাই সীমা।

সেই ষেন প্রথম দেখিল আপনারে।

শ্বেড শতদল ষেন কোরকবয়স

যাপিল নয়ন মৃদি— ষেদিন প্রভাতে
প্রথম লভিল পূর্ণ শোভা, সেইদিন

হেলাইয়া গ্রীবা, নীল সরোবরজলে
প্রথম হেরিল আপনারে, সারাদিন
রহিল চাহিয়া সবিশ্বয়ে। ক্ষণপরে,
কী জানি কী তুখে, হাদি মিলাইল মৃথে,
য়ান হল হুটি আখি; বাঁধিয়া তুলিল

কেশপাশ; অঞ্চলে ঢাকিল দেহখানি;
নিশাদ ফেলিয়া, ধীরে ধীরে চলে গেল;

সোনার সায়াহু ঘণা মান মৃথ করি
আধার রজনীপানে ধায় মৃত্পদে।

ভাবিলাম মনে, ধরণী থুলিয়া দিল
ক্রীর্য আপন। কামনার সম্পূর্ণতা
চমিকিয়া মিলাইয়া গেল। ভাবিলাম
কত যুদ্ধ, কত হিংসা, কত আড়ম্বর,
পুরুষের পৌরুষগোরব, বীরত্বের
নিত্য কীভিত্যা, শাস্ত হয়ে লুটাইয়া
পড়ে ভূমে, ওই পূর্ণ সৌন্দর্যের কাছে;
পশুরাজ সিংহ যথা সিংহ্বাহিনীর
ভূবনবাঞ্ছিত অরুণচরণতলে।
আর এক বার যদি— কে হয়ার ঠেলে!

ষার খুলিয়া

এ কী ! সেই মূর্তি ! শাস্ত হও হে হৃদয় !…
কোনো ভয় নাই মোরে বরাননে। আমি
ক্ষত্রকুলজাত ; ভয়ভীত তুর্বলের
ভয়হারী।

চিত্ৰাঙ্গদা।

আর্থ, তুমি অতিথি আমার।

এ মন্দির আমার আশ্রম। নাহি জানি কেমনে করিব অভ্যর্থনা, কী সংকারে ভোমারে তুষিব আমি।

অৰ্জুন।

অতিথি-সংকার

, তব দরশনে, হে স্থনরী, শিষ্টবাক্য সমূহ সোভাগ্য মোর। বদি নাহি লহ অপরাধ, প্রশ্ন এক শুধাইতে চাহি, চিত্ত মোর কুতুহলী।

চিত্ৰাঙ্গদা।

শুধাও নির্ভয়ে।

অর্জুন।

গুচিন্মিতে, কোন্ স্থকঠোর বত লাগি জনহীন দেবালয়ে হেন রূপরাশি হেলায় দিতেছ বিদর্জন, হতভাগ্য মর্তাজনে করিয়া বঞ্চিত।

চিত্ৰাহ্নদা।

গুপ্ত এক

কামনা-সাধনা-তরে একমনে করি শিবপূজা।

অৰ্জুন।

হায়, কারে করিছে কামনা
জগতের কামনার ধন। স্থদর্শনে,
উদয়শিথর হতে অন্তাচলভূমি
ভ্রমণ করেছি আমি; সপ্তদ্বীপমাঝে
বেখানে ধা-কিছু আছে তুর্লভ স্থলর,
অচিস্ত্য মহান্, সকলি দেখেছি চোখে;
কী চাও, কাহারে চাও, ধদি বল মোরে
মোর কাছে পাইবে বারতা।

চিত্রাঙ্গদা।

ত্রিভূবনে

পরিচিত তিনি, আমি যাঁরে চাহি।

অৰ্জুন।

হেন

নর কে আছে ধরায়। কার ধশোরাশি অমরকাজ্জিত তব মনোরাজ্যমাঝে করিয়াছে অধিকার হুর্নভ আসন। কহ নাম তার, শুনিয়া ক্রতার্থ হই।

চিত্রাঙ্গদা।

জন্ম তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ নরপতিকুলে, সর্বশ্রেষ্ঠ বীর।

অৰ্জুন।

মিথ্যা খ্যাতি বেড়ে ওঠে
মূথে মূথে কথায় কথায়; ক্ষণস্থায়ী
বাষ্প যথা উবারে ছলনা ক'রে ঢাকে
যতক্ষণ সূর্য নাহি ওঠে। হে সরলে,
মিথ্যারে কোরো না উপাসনা, এ ছর্লভ
সৌন্দর্যসম্পদে। কহ শুনি সর্বশ্রেষ্ঠ
কোন্ বীর, ধরণীর সর্বশ্রেষ্ঠ কুলে।
পরকীর্তি-অসহিফ্ কে তুমি সন্ন্যাসী!
কে না জানে কুক্রবংশ এ ভুবনমাঝে

চিত্রাঙ্গদা।

वर्जून ।

কুরুবংশ !

চিত্রাপদা।

সেই বংশে কে আছে অক্ষয়য়শ বীরেক্সকেশরী

নাম শুনিয়াছ ?

রাজবংশচূড়া।

অর্জুন। চিত্রাঙ্গদা।

বলো, শুনি তব মুখে। অর্জুন, গাণ্ডীবধন্ত, ভূবনবিজয়ী। সমস্ত জগৎ হতে সে অক্ষয় নাম,

করিয়া ল্ঠন, ল্কায়ে রেখেছি মড়ে
ক্মারীষদম পূর্ণ করি ।— বন্ধচারী,

কেন এ অধৈৰ্য তব ?

তবে মিথা। এ কি ?
মিথা। সে অর্জুন নাম ? কহ এই বেলা—
মিথা। যদি হয় তবে হৃদয় ভাঙিয়া
ছেড়ে দিই তারে, বেড়াক সে উড়ে উড়ে
শ্যে শ্যে মৃথে মৃথে— তার স্থান নহে
নারীর অন্তরাসনে।

षर्जून।

অন্নি বরান্ধনে,
সে অর্জুন, সে পাগুব, সে গাগুবিধন্থ,
চরণে শরণাগত সেই ভাগ্যবান।
নাম তার, খ্যাতি তার, শোর্ধবীর্ঘ তার,
মিথ্যা হোক, সত্য হোক, যে ঘূর্লভ লোকে
করেছ তাহারে স্থানদান, সেথা হতে
আর তারে কোরো না বিচ্যুত, ক্ষীণপুণ্য
হৃতস্বর্গ হৃতভাগ্যসম।

চিত্ৰান্দল।

তুমি পাৰ্থ ?

অৰ্জুন।

আমি পার্থ, দেবী, তোমার হৃদয়দারে প্রেমার্ড অতিথি।

চিত্রাহ্বদা।

ভনেছিত্ব বৃহ্বচৰ্য

পালিছে অর্জুন দাদশবরষব্যাপী। সেই বীর কামিনীরে করিছে কামনা ব্রত ভদ করি! হে সন্মাদী, তুমি পার্থ!

অৰ্জুন।

তুমি ভাঙিয়াছ ব্রত মোর। চন্দ্র উঠি ধ্যেম নিমেষে ভেঙে দেয় নিশীথের ধোগনিত্রা-অন্ধকার।

চিত্ৰাব্দা।

ধিক্, পার্থ, ধিক্।
কে আমি, কী আছে মোর, কী দেখেছ তুমি,
কী জান আমারে। কার লাগি আপনারে
হতেছ বিশ্বত। মূহর্তেকে সত্যভদ্ধ
করি অর্জুনেরে করিতেছ অনর্জুন
কার তরে ? মোর তরে নছে। এই হুটি
নালাৎপল নয়নের তরে; এই হুটি
নবনীনিন্দিত বাছপাশে সব্যসাচী
অর্জুন দিয়াছে আসি ধরা, হুই হুন্তে
ছিন্ন করি সত্যের বন্ধন। কোথা গেল
প্রেমের মর্যাদা ? কোথায় রহিল পড়ে
নারীর সম্মান ? হায়, আমারে করিল

অতিক্রম আমার এ তুচ্ছ দেহখানা, মৃত্যুহীন অস্তরের এই ছন্মবেশ ক্ষণস্থায়ী। এতক্ষণে পারিম্থ জানিতে মিধ্যা খ্যাতি, বীর্ম্ব তোমার।

অৰ্জুন।

খ্যাতি মিখ্যা,

বীর্থ মিথ্যা আজ বুঝিয়াছি। আজ মোরে সপ্তলোক স্বপ্ন মনে হয়। শুধু একা পূর্ণ তুমি, দর্ব তুমি, বিশ্বের ঐশ্বর্য তুমি- এক নারী সকল দৈন্তের তুমি মহা অবদান, সকল কর্মের তুমি বিশ্রামরূপিণী। কেন জানি অকুশাং তৌমারে হেরিয়া, বুঝিতে পেরেছি আমি কী আনন্দকিরণেতে প্রথম প্রত্যুষে অন্ধকার মহার্ণবে স্প্রিশতদল দিখিদিকে উঠেছিল উন্মেষিত হয়ে এক মুহুর্তের মাঝে। আর দকলেরে পলে পলে তিলে তিলে তবে জানা যায় বছ দিনে; তোমাপানে যেমনি চেয়েছি অমনি সমন্ত তব পেয়েছি দেখিতে, তৰু পাই নাই শেষ। কৈলাসশিখরে একদা মুগয়াশ্রাস্ত, ভৃষিত, তাপিত, গিয়েছিম দিপ্রহরে কুম্বমবিচিত্র মানদের ভীরে। যেমনি দেখিমু চেয়ে দেই স্থরসরসীর সলিলের পানে, অমনি পড়িল চোখে অনস্ত-অতল। স্বচ্ছ জল, ষ্ড নিম্নে চাই। মধ্যাহ্নের রবিরশ্বিরেখাগুলি স্বর্ণনলিনীর স্থবর্ণমূণাল-সাথে মিশি নেমে গেছে অগাধ অসীমে ; কাঁপিতেছে আঁকি বাঁকি জলের হিল্লোলে, লক্ষকোটি অগ্নিময়ী

नाशिनीत मरण। । मर्न एन जगरान

प्रश्रान मर्ख जङ्गि निर्मिशा

किरान मर्था जङ्गि निर्मिशा

किरान मर्थारा, जम्र्यांच कर्मक्रांच

मर्जांक्रान, रकाशा जारह चन्नत मत्रन

जन्छ नीजन। रमरे चच्छ ज्ञजनण।

क्रिश्च राजां मार्या। ज्ञांति किक रूरक

क्रिरात जङ्गि रक्त क्रिश्चार क्रिरावह

रमारत, उरे जन ज्ञांनिक-ज्ञांनिक-मार्यः

कौर्किङ्गि क्षीनराम भूर्ग निर्वाभन।

जामि निर्, जामि निर, राम भार्य, राम,

रकान् क्रिरत मांच नीत। मिथारत रकारता ना

जेभानना। रनोर्य नीर्य मर्च रजांमात

क्रिराम ना मिथारत भक्त। यांच, क्रिरत यांच।

চিত্রাঙ্গদা।

9

#### তরুতলে চিত্রাঙ্গদা

চিত্রাঙ্গদা।

হায়, হায়, দে কি ফিরাইতে পারি ! সেই
থরণর ব্যাকুলতা বীরহৃদয়ের,
ত্যার্ড কম্পিত এক ক্লুলিন্ধনিশ্বাসী
হোমাগ্নিশিথার মতো; সেই, নয়নের
দৃষ্টি যেন অন্তরের বাহু হয়ে কেড়ে
নিতে আদিছে আমায়; উত্তপ্ত হৃদয়
ছুটিয়া আদিতে চাহে সর্বান্ধ টুটিয়া,
তাহার ক্রন্ধনিন প্রতি অন্ধে যেন
যায় শুনা। এ তৃষ্ণা কি ফিরাইতে পারি ?

বসন্ত ও মদনের প্রবেশ

হে অনঙ্গদেব, এ কী রপত্তাশনে বিরেছ আমারে, দগ্ধ হই, দগ্ধ করে মারি।

মদন।

বলো, তথী, কালিকার বিবরণ। মৃক্ত পুষ্পাশর মোর কোথা কী দাধিল কাজ শুনিতে বাসনা।

চিত্রাঙ্গদা।

কাল সন্ধ্যাবেলা সরদীর তৃণপুঞ্জ তীরে পেতেছিত্ব পুष्णभाषा, वमस्त्रत वाता कृत मिरत्र। শ্রাস্ত কলেবরে শুয়েছিত্র আনমনে, রাখিয়া অলম শির বামবাহু'পরে ভাবিতেছিলাম গতদিবদের কথা। শুনেছিয় যেই স্থতি অর্জুনের মৃধে আনিতেছিলাম ভাহা মনে; দিবসের সঞ্চিত **অমৃত হতে বিন্দু বিন্দু** লয়ে করিতেছিলাম পান; ভুলিতেছিলাম পূৰ্ব ইতিহাস, গতজন্মকথাসম। বেন আমি রাজকন্তা নহি; বেন মোর নাই পূর্বপর; বেন আমি ধরাতলে এক দিনে উঠেছি ফুটিয়া, অরণ্যের পিত্মাত্হীন ফুল; শুধু এক বেলা পরমায়, তারি মাঝে শুনে নিতে হবে ভ্রমরগুঞ্জনগীতি, বনবনাস্তের আনন্দমর্মর; পরে নীলাম্বর হতে ধীরে নামাইয়া আঁখি, হুমাইয়া গ্রীবা, টুটিয়া ল্টিয়া ষাব বায়ুস্পর্শভরে জন্দনবিহীন, মাঝখানে ফুরাইবে কুস্মকাহিনীখানি আদিঅন্তহারা।

বসস্ত ।

একটি প্রভাতে ফুটে অনস্ত জীবন, হে স্করী।

गहर ।

সংগীতে ষেমন, ক্ষণিকের তানে, গুঞ্জরি, কাঁদিয়া ওঠে অস্তহীন কথা। তার পরে বলো।

চিত্রাঙ্গদা।

ভাবিতে ভাবিতে

দর্বাঞ্চে হানিতেছিল ঘূমের হিল্লোল
দক্ষিণের বায়। দপ্তপর্ণশাথা হতে
ফুল মালতীর লতা আলস্ত-আবেশে
মোর গৌরতম্ব'পরে পাঠাইতেছিল
নিঃশন্দ চুম্বন; ফুলগুলি কেহ চুলে,
কেহ পদতলে, কেহ স্তনতটমূলে
বিছাইল আপনার মরণশয়ন।

অচেতনে গেল কত ক্ষণ। হেনকালে

ত্মঘোরে কখন করিত্ব অঞ্ছব

যেন কার মৃথ্য নয়নের দৃষ্টিপাত

দশ অঙ্গুলির মতো পরশ করিছে

রভদলালদে মোর নিদ্রালদ তম।

চমকি উঠিছ জাগি।

দেখিল, সন্ন্যাদী
পদপ্রান্তে নির্নিষেষ দাঁড়ায়ে রয়েছে
স্থিরপ্রতিমৃতিদম। পূর্বাচল হতে
ধীরে ধীরে সরে এসে পশ্চিমে হেলিয়া
বাদশীর শশী, দমন্ত হিমাংশুরাশি
দিয়াছে ঢালিয়া, শ্বলিতবদন মোর
অমানন্তন শুভ্র সৌন্দর্যের 'পরে।
পূজাগন্ধে পূর্ণ তক্ষতল; ঝিল্লিরবে
তক্রামগ্র নিশীধিনী; স্বচ্ছ সরোব্রে
অকম্পিত চক্রকরছোয়া; স্থপ্ত বায়;

### রবীন্দ্-রচনাবলী

সে চিরত্র্ভ মিলনের স্থেম্বডি <mark>দক্ষে করে ঝরে পড়ে যাবে অতিকৃ</mark>ট পুষ্পদলসম, এ মায়ালাবণ্য মোর ; অন্তরের দরিদ্র রমণী, রিক্তদেহে বদে রবে চিরদিনরাত। মীনকেতু, কোন মহারাক্ষ্মীরে দিয়াছ বাধিয়া অবসহচরী করি ছায়ার মতন— কী অভিসম্পাত! চিরম্ভন তৃঞ্চাতুর লোলুপ ওষ্ঠের কাছে আসিল চুখন, দে করিল পান। সেই প্রেমদৃষ্টিপাত— এমনি আগ্রহপূর্ণ, যে-অম্বেতে পড়ে সেথা যেন অন্ধিত করিয়া রেখে যায় বাসনার রাঙা চিহ্নরেখা— সেই দৃষ্টি ববিবশ্মিসম, চিররাত্রিতাপদিনী-क्मात्री-कन्यभन्तभारत कूटि धन, म তাহারে नहेन जूनास्त्र।

यमन ।

কল্য নিশি বার্থ গেছে তবে ! শুধু, কুলের সম্মুখে এসে আশার তরণী, গেছে ফিরে ফিরে তরদ-আঘাতে ?

চিত্ৰাক্দা।

কাল রাত্রে কিছু নাহি
মনে ছিল দেব। স্থপ্সর্গ এত কাছে
দিয়েছিল ধরা, পেয়েছি কি না পেয়েছি
করি নি গণনা আত্মবিশ্মরণস্থে।
আজ প্রাতে উঠে, নৈরাশুধিকারবেগে
অন্তরে অন্তরে টুটিছে হৃদয়। মনে
পড়িতেছে একে একে রজনীর কথা।
বিছাৎবেদনাদহ হতেছে চেতনা
অন্তরে বাহিরে মোর হয়েছে সতিন,
আর তাহা নারিব ভুলিতে। সপত্নীরে

শ্বহন্তে সাজায়ে স্বতনে, প্রতিদিন
পাঠাইতে হবে, আমার আকাজ্জা-তীর্থ
বাসরশ্যায়; অবিশ্রাম দঙ্গে রহি
প্রতিক্ষণ দেখিতে হইবে চক্ষ্ মেলি
তাহার আদর। ওগো, দেহের সোহাগে
অস্তর জলিবে হিংসানলে, হেন শাপ
নরলোকে কে পেয়েছে আর। হে অত্তর,
বর তব ফিরে লও।

मन्न ।

ষদি ফিরে নই,
ছলনার আবরণ খুলে ফেলে দিয়ে
কাল প্রাতে কোন্ লাজে দাঁড়াইবে আদি
পার্থের সমুখে, কুস্থমপল্লবহীন
হেমন্ডের হিমনীর্ণ লতা ? প্রমোদের
প্রথম আমাদটুকু দিয়ে, মুখ হতে
স্থাপাত্র কেড়ে নিয়ে চূর্ণ কর যদি
ভূমিতলে, অকস্মাৎ সে আঘাতভরে
চমকিয়া, কী আজোশে হেরিবে তোমায়!
সেও ভালো। এই ছল্মনিপিনির চেয়ে
শ্রেষ্ঠ আমি শতগুলে। সেই আপনারে

করিব প্রকাশ; ভালো যদি নাই লাগে, ঘুণাভরে চলে যান যদি, বুক ফেটে

চিত্ৰাঙ্গদা।

মরি যদি আমি, তবু আমি— আমি রব। সেও ভালো, ইন্দ্রস্থা।

বসস্ত।

শোনো মোর কথা।

ফুলের ফুরায় যবে ফুটিবার কাজ
তথন প্রকাশ পায় ফল। ষথাকালে
আপনি ঝরিয়া পড়ে যাবে, তাপক্লিষ্ট
লঘু লাবণ্যের দল; আপন গৌরবে
তথন বাহির হবে; হেরিয়া তোমারে
নৃতন সৌভাগ্য বলি মানিবে ফাল্কনী।
যাও ফিরে যাও, বংসে, ধৌবন-উৎসবে।

8

অজুন ও চিত্রাঙ্গদা

চিত্রাঙ্গদা।

कौ प्रिश्च वीव।

অৰ্জুন।

দেখিতেছি পুষ্পবৃদ্ধ
ধরি, কোমল অঙ্গলিগুলি রচিতেছে
মালা; নিপুণতা চাক্ষতায় হুই বোনে
মিলি, খেলা করিতেছে যেন সারাবেলা
চঞ্চল উল্লাসে, অঙ্গুলির আগে আগে।
দেখিতেছি আর ভাবিতেছি।

চিত্ৰাক্দা ।

কী ভাবিছ।

অৰ্জুন।

ভাবিতেছি অমনি স্থন্দর ক'রে ধ'রে, সরসিয়া ওই রাঙা পরশের রদে, প্রবাদ দিবদগুলি গেঁথে গেঁথে প্রিয়ে অমনি রচিবে মালা; মাথায় পরিয়া অক্ষয় আনন্দ-হার গৃহে ফিরে যাব।

চিত্রাঙ্গদা।

এ প্রেমের গৃহ আছে ?

অর্জুন।

গৃহ নাই ?

চিত্রাপদা।

নাই।

গৃহে নিয়ে যাবে ! বোলো না গৃহের কথা।
গৃহ চির বরষের ; নিত্য যাহা তাই
গৃহে নিয়ে যেয়ো। অরণাের ফুল যবে
শুকাইবে, গৃহে কোথা ফেলে দিবে তারে,
আনাদরে পাযাণের মাঝে ? তার চেয়ে
আরণাের অন্তঃপুরে নিতা নিতা যেথা
মরিছে অন্তর, পড়িছে পল্লবরাশি,
ঝারিছে কেশর, খসিছে কুস্মদল,
ক্ষণিক জীবনগুলি ফুটিছে টুটিছে
প্রতি পলে পলে, দিনাস্তে আমার থেলা

সান্ধ হলে ঝরিব সেথায়, কাননের শত শত সমাপ্ত স্থথের সাথে। কোনো থেদ রহিবে না কারো মনে।

অৰ্জুন। চিত্ৰাঙ্গদা।

এই শুধু এই। বীববর, তাহে হৃঃথ কেন।

আলস্তের দিনে যাহা ভালো লেগেছিল,
আলস্তের দিনে যাহা ভালো লেগেছিল,
আলস্তের দিনে তাহা ফেলো শেষ করে।
হথেরে তাহার বেশি একদণ্ডকাল
বাঁধিয়া রাখিলে, হুখ হুঃখ হয়ে ওঠে।
যাহা আছে তাই লও, যতক্ষণ আছে
ততক্ষণ রাখো। কামনার প্রাতঃকালে
যতটুকু চেয়েছিলে, তৃপ্তির সন্ধ্যায়
তার বেশি আশা করিয়ো না।

দিন গেল।

এই মালা পরো গলে। শ্রান্ত মোর তন্ত্ব ওই তব বাহু'পরে টেনে লও বীর। দক্ষি হোক অধরের স্থ্যসন্মিলনে ক্ষান্ত করি মিথ্যা অসন্তোষ। বাহুবজ্জে এস বন্দী করি দোঁহে দোঁহা, প্রণয়ের স্থাময় চিরপরাজ্যে।

অৰ্জুন।

প্তই শোনো প্রিয়তমে, বনাস্তের দূর লোকালয়ে আরতির শাস্তিশশু উঠিল বাজিয়া। ¢

#### মদন ও বসন্থ

মদন।

वभरछ ।

আমি পঞ্চশর, স্থা; এক শরে হাসি,
অঞ্চ এক শরে; এক শরে আশা, অন্ত
শরে ভয়; এক শরে বিরহ-মিলনআশা-ভয়-ছঃখ-স্থুখ এক নিমেষেই।
শ্রাস্ত আমি, ক্ষাস্ত দাও স্থা। হে অনঙ্গ,
সাঙ্গ করো রণরঙ্গ তব; রাত্রিদিন
সচেতন থেকে, তব হুতাশনে আর
কত কাল করিব ব্যজন। মাঝে মাঝে
নিস্তা আমে চোখে, নত হয়ে পড়ে পাখা,
ভয়ে স্থান হয়ে আমে তপ্তদীপ্রিরাশি।

চমকিয়া জেগে, আবার নৃতন খাদে জাগাইয়া তুলি তার নব-উজ্জ্লতা।

এবার বিদায় দাও স্থা।

ग्राम्ब ।

জানি তুমি
অনস্ত অস্থির, চিরশিশু। চিরদিন
বন্ধনবিহীন হয়ে ছালোকে ভ্লোকে
করিতেছ খেলা। একান্ত ষতনে যারে
তুলিছ স্থানর করি বহুকাল ধরে
নিমেষে বেতেছ তারে ফেলি ধ্লিতলে
পিছে না ফিরিয়া। আর বেশি দিন নাই;
আনন্দচঞ্চল দিনগুলি, লঘুবেগে,
তব পক্ষ-সমীরণে, ছহু করি কোথা
ষেতেছে উড়িয়া চ্যুত পল্লবের মতো।
হর্ষ-অচেতন বর্ষ শেষ হয়ে এল।

હ

## অরণ্যে অজু ন

অৰ্জুন।

আমি যেন পাইয়াছি, প্রভাতে জাগিয়া
ঘুম হতে, স্বপ্রলব্ধ অমূল্য রতন।
রাখিবার স্থান তার নাহি এ ধরায়;
ধরে রাখে এমন কিরীট নাই কোথা,
গোঁথে রাখে হেন স্থ্র নাই, ফেলে ঘাই
হেন নরাধম নহি; তারে লয়ে তাই
চিররাত্রি চিরদিন ক্ষ্ত্রিয়ের বাছ
বন্ধ হয়ে পড়ে আছে কর্তব্যবিহীন।

চিত্রাঙ্গদার প্রবেশ

চিত্ৰাঙ্গদা। অৰ্জুন। কী ভাবিছ।

ভাবিতেছি মৃগয়ার কথা।
ওই দেখো বৃষ্টিধারা আদিয়াছে নেমে
পর্বতের 'পরে; অরণ্যেতে ঘনঘোর
ছায়া; নির্করিণী উঠেছে ত্রস্ত হয়ে,
কলগর্ব-উপহাদে তটের তর্জন
করিতেছে অবহেলা; মনে পড়িতেছে
এমনি বর্ধার দিনে পঞ্চ ভ্রাভা মিলে
চিত্রক-অরণ্যতলে যেতেম শিকারে।
সারাদিন রৌদ্রহীন স্লিশ্ব অন্ধকারে
কাটিত উৎসাহে; গুরুগুরু মেঘমন্দ্রে
নৃত্য করি উঠিত হদয়; বারবার
বৃষ্টিজলে, মৃথর নির্কর্বকলোলাদে
সাবধান পদশন্দ শুনিতে পেত না
মৃগ; চিত্রব্যান্ত্র পঞ্চন্থতিহরেখা
রেখে যেত পথপস্ক'পরে, দিয়ে যেত

#### রবীন্দ্র-রচনাবলী

আপনার গৃহের সন্ধান। কেকারবে
অরণ্য ধ্বনিত। শিকার সমাধা হলে
পঞ্চ সন্ধী পণ করি মোরা, সন্তরণে
হইতাম পার, বর্ধার সোভাগ্যগর্বে
ফীত তরঙ্গিণী। সেই মতো বাহিরিব
মুগয়ায়, করিয়াছি মনে।

চিত্রাঙ্গদা।

হে শিকারী, ষে-মুগয়া আরম্ভ করেছ, আগে তাই হোক শেষ। তবে কি জেনেছ স্থির এই স্বর্ণ সাগ্নামুগ তোমারে দিয়েছে ধরা ? নহে, তাহা নহে। এ বন্ত হরিণী আপনি রাখিতে নারে আপনারে ধরি। চকিতে ছুটিয়া যায় কে জ্বানে কখন স্থপনের মতো। ক্ষণিকের খেলা সহে, চিরদিবসের পাশ বহিতে পারে না। ওই চেয়ে দেখো, যেমন করিছে খেলা বায়তে বৃষ্টিতে— খ্রাম বর্ধা হানিতেছে নিমেষে সহস্র শর বায়্পৃষ্ঠ'পরে, তবু সে ছরম্ভ মৃগ মাতিয়া বেড়ায় অক্ষত অজেয়— তোমাতে আমাতে, নাথ, সেইমতো খেলা, আজি বরষার দিনে; চঞ্চলারে করিবে শিকার, প্রাণ্পণ করি; যত শর, যত অন্ত আছে ভূণে একাগ্র আগ্রহভরে করিবে বর্ষণ। কভু অন্ধকার, কভু বা চকিত আলো চমকিয়া হাসিয়া মিলায়, কভু স্থিগ্ধ বৃষ্টিবরিষন, কভু দীপ্ত বজ্রজালা। মায়ামুগী ছুটিয়া বেড়ায়, মেঘাচ্ছন জগতের মাঝে, বাধাহীন চিরদিন।

٩

#### মদন ও চিত্রাঙ্গদা

চিত্রাপদা।

হে মন্মথ, কী জানি কী দিয়েছ মাখায়ে সর্বদেহে মোর। তীত্র মদিরার মতো রক্তসাথে মিশে, উন্মাদ করেছে মোরে। আপনার গতিগর্বে মন্ত মুগী আমি ধাইতেছি মুক্তকেশে, উচ্চুসিত বেশে পৃথিবী লভিবয়া। ধহুর্ধর ঘনশ্রাম ব্যাধেরে আমার করিয়াছি পরিশ্রাস্ত আশাহতপ্রায়, ফিরাতেছি পথে পথে বনে বনে তারে। নির্দয় বিজয়স্থথে হাসিতেছি কৌতুকের হাসি। এ খেলায় ভঙ্গ দিতে হইতেছে ভয়; এক দণ্ড স্থির হলে পাছে, ক্রন্দনে হাদয় ভরে ফেটে পড়ে যায়।

মদন ৷

থাক্। ভাঙিয়োনা থেলা।
এ থেলা আমার। ছুট্ক ফুট্ক বাণ,
টুট্ক হৃদয়। আমার মৃগয়া আজি
অরণ্যের মাঝখানে নবীন বর্ষায়।
দাও দাও শ্রান্ত করে দাও, করো তারে
পদানত, বাঁধো তারে দৃঢ় পাশে; দয়া
করিয়োনা, হাদিতে জর্জর করে দাও,
অমৃতে-বিষেতে-মাথা থর বাক্যবাণ
হানো বুকে। শিকারে দয়ার বিধি নাই।

b

### অজুন ও চিত্রাঙ্গদা

অর্জুন।

কোনো গৃহ নাই তব প্রিয়ে, ষে-ভবনে
কাঁদিছে বিরহে তব প্রিয়পরিজন ?
নিত্য স্বেহসেবা দিয়ে ষে আনন্দপুরী
রেখেছিলে স্বধানগ্ন করে, ষেথাকার
প্রদীপ নিবাগ্নে দিয়ে এসেছ চলিয়া
অরণ্যের মাঝে ? আপন শৈশবস্থৃতি
যেথায় কাঁদিতে ধায় হেন স্থান নাই ?

চিত্রাঞ্চদা।

প্রশ্ন কেন ? তবে কি আনন্দ মিটে গেছে ?

যা দেখিছ তাই আমি, আর কিছু নাই

পরিচয়। প্রভাতে এই-যে ত্লিতেছে

কিংশুকের একটি পল্লবপ্রাস্তভাগে

একটি শিশির, এর কোনো নামধাম

আছে ? এর কি শুধার কেহ পরিচয়।

তুমি যারে ভালোবাসিয়াছ, সে এমনি

শিশিরের কণা, নামধামহীন।

অৰ্জুন।

কিছু
তার নাই কি বন্ধন পৃথিবীতে। এক
বিন্দু স্বৰ্গ শুধু ভূমিতলে ভূলে পড়ে
গেছে ?

চিত্রাঙ্গদা।

তাই বটে। শুধু নিমেষের তরে দিয়েছে আপন উজ্জ্বলতা অরণ্যের কুস্কমেরে।

वर्जून।

তাই দলা হারাই হারাই
করে প্রাণ, তৃপ্তি নাহি পাই, শান্তি নাহি
মানি। স্বহর্লভে, আরো কাছাকাছি এন।
নামধামগোত্রগৃহ-বাক্যদেহমনে

সহস্র বন্ধনপাশে ধরা দাও প্রিয়ে।
চারি পার্য হতে ঘেরি পরশি তোমায়,
নির্ভয় নির্ভরে করি বাদ। নাম নাই ?
তবে কোন্ প্রেমমন্ত্রে জপিব তোমারে
হাদয়মন্দিরমাঝে ? গোত্র নাই ? তবে
কী মৃণালে এ কমল ধরিয়া রাখিব ?
নাই, নাই, নাই। যারে বাঁধিবারে চাধ

চিত্রাঙ্গদা।

নাই, নাই, নাই। যারে বাঁধিবারে চাও কখনো দে বন্ধন জানেনি। সে কেবল মেঘের স্থবর্ণছটা, গন্ধ কুসুমের

তরঙ্গের গতি।

অর্জুন।

তাহারে যে ভালোবাদে অভাগা দে। প্রিয়ে, দিয়ো না প্রেমের হাতে আকাশকুস্কম। বুকে রাখিবার ধন দাও তারে, স্থে তুঃথে স্থদিনে তুর্দিনে।

চিত্রাঞ্চদা।

এখনো যে বর্ষ ধায় নাই, শ্রান্তি এরি
মাঝে ? হায় হায়, এখন ব্রিক্স পূষ্প
স্বল্লপরমায় দেবতার আনীর্বাদে।
গত বসস্তের ঘত মৃতপুষ্পাশথে
ঝরিয়া পড়িত যদি এ মোহন তন্ত
আদরে মরিত তবে। বেশি দিন নহে
পার্থ। যে কদিন আছে, আশা মিটাইয়া
কুত্হলে, আনন্দের মধুটুকু তার
নিংশেষ করিয়া করো পান। এর পরে
বারবার আসিয়ো না স্মৃতির কুহকে
ফিরে ফিরে, গত সায়াহুরে, চ্যুতবৃস্ত
মাধবীর আশে ত্যিত ভৃষ্কের মতো।

বন্চর ।

3

## বনচরগণ ও অজু ন

অর্জুন। কী হয়েছে ? বনচর। উত্তর-পর্বত হতে আদিছে ছুটিয়া দস্যাদল, বরষার পার্বত্য বঞ্চার মতো বেগে, বিনাশ করিতে লোকালয়।

হায় হায়, কে রক্ষা করিবে ?

অর্জুন। এ রাজ্যে রক্ষক কেহ নাই ?

বনচর। রাজকন্মা

চিত্রাঙ্গদা আছিলেন হুটের দমন ; তাঁর ভয়ে রাজ্যে নাহি ছিল কোনো ভয়, যমভয় ছাড়া। শুনেছি গেছেন তিনি তীর্থপর্যটনে, অজ্ঞাত ভ্রমণব্রত।

অর্ন। এ বাজ্যের রক্ষক বম্পী ?

বনচর। এক দেহে

তিনি পিতামাতা অমুরক্ত প্রজাদের। মেহে তিনি রাজমাতা, বীর্ষে যুবরাজ।

্ৰিস্থান

## চিত্রাঙ্গদার প্রবেশ

চিত্ৰাঙ্গদা। কী ভাবিছ নাথ।

অর্জুন। রাজকতা চিতাছদা

কেমন না জানি তাই ভাবিতেছি মনে।

প্রতিদিন শুনিতেছি শত মুথ হতে তারি কথা, নব নব অপূর্ব কাহিনী।

চিত্রাঙ্গদা। কুৎদিত, কুরপ। এমন বৃদ্ধিম ভুরু

নাই তার— এমন নিবিড় ক্বফতারা

কঠিন সবল বাহু বি ধিতে শিখেছে লক্ষ্য, বাঁধিতে পারে না বীরতন্ত, হেন স্থকোমল নাগপাশে।

অর্জুন।

কিন্ত শুনিয়াছি, ক্ষেহে নারী, বীর্যে সে পুরুষ।

চিত্রাঙ্গদা।

हि हि, त्मरें

जात मन्नजागा। नाजी यक नाजी रव ख्रू, ख्र्र् स्त्रीत त्मांजा, ख्र्र् कात्ना, ख्रू जात्नाचामा, ख्र्र स्म्रम्त हत्न मज्ज्ञम जिम्मां मनत्क मनत्क न्तित्व क्ष्मां त्वंत्क तित्य हित्य क्षित्व न्तित्व क्ष्मां तित्व तित्य हित्य थात्क मना, ज्य जात्र मार्थक क्षम् । को रहेत्व कर्मकीं जीर्यन मिक्नांनीक्षा जात्र । त्व त्मांत्र कान यि तिथित जारात्व वह तमभथभात्व, वह भूगीजीत्त, ख्रे तिनानस्मात्य— हत्म हत्न त्यत्व। राष्ट्र राष्ट्र क्षकि नाजीत त्मोन्तर्य, नाजीत्व थ् क्षित्क हांच्व त्भीकृत्यत कान!

এদ নাথ, ওই দেখো
গাঢ়ভায়া শৈলগুহামুখে, বিছাইয়া
রাখিয়াছি আমাদের মধ্যাহুশয়ন,
কচি কচি পীতখাম কিশলয় তুলি
আর্দ্র করি ঝরনার শীকরনিকরে।
গভীর পল্লবছায়ে বিদ, ক্লান্তকঠে
কাঁদিছে কপোত, "বেলা ষায়" "বেলা যায়"
বলি। কুলু কুলু বহিয়া চলেছে নদী
ছায়াতল দিয়া। শিলাখণ্ডে স্তরে স্তরে
সরস স্থামিয় শিক্ত খামল শৈবাল

নয়ন চুম্বন করে কোমল অধরে। এস, নাথ, বিরল বিরামে।

অৰ্জুন।

আজ নহে

প্রিয়ে।

চিত্ৰাঙ্গদা।

কেন নাথ।

অর্জুন।

শুনিয়াছি দস্থাদল আদিছে নাশিতে জনপদ। ভীত জনে করিব রক্ষণ।

চিত্ৰাঙ্গদা।

কোনো ভয় নাই প্রভূ।
তীর্থবাত্রাকালে, রাজকতা চিত্রাঙ্গলা
স্থাপন করিয়া গেছে দতর্ক প্রহরী
দিকে দিকে; বিপদের মত পথ ছিল
বন্ধ করে দিয়ে গেছে বহু তর্ক করি।
তবু আক্রা করে। প্রিয়ে, মুল্লকালতরে

অৰ্জুন।

করে আদি কর্তব্যসন্ধান। বহুদিন বয়েছে অলস হয়ে ক্ষত্রিয়ের বাহু। স্মধ্যমে, ক্ষীণকীতি এই ভুজদ্বয় পুনর্বার নবীন গোরবে ভরি আনি তোমার মস্তকতলে যতনে রাখিব, হবে তব যোগ্য উপাধান।

চিত্রাবদা।

यि जामि
ना'र्ट स्वर्ण पिटे ? यि दिंद्ध त्राथि ? ছिन्न
करत यादा ? जार्ट यां । किन्छ मदन द्राद्या
हिन्न नजा द्राप्ता नार्टि नार्ता। यि जृष्ठि
हरम थारक, जदन यां ७, किन्निन ना माना;
यि जृष्ठि नार्टि हरम थारक, जदन मदन
द्राप्ता, क्कना इर्द्य वाक्षी कार्ता जदन
वरम नार्टि थारक; रम कार्टादा रमनामाने
नरह; जान रमना करन नन्नानी, ज्रिल
ভरम जरम, निमिनिन नार्थ हार्थ हार्थ हार्थ

যত দিন প্রসন্ন সে থাকে। রেথে যাবে যারে স্থথের কলিকা, কর্মক্ষেত্র হতে ফিরে এসে সন্ধ্যাকালে দেখিবে তাহার দলগুলি ফুটে ঝরে পড়ে গেছে ভূমে; সব কর্ম ব্যর্থ মনে হবে। চিরদিন রহিবে জীবনমাঝে জীবন্ত অতৃপ্তি ক্ষাতুরা। এম নাথ, বোদো। কেন আজি এত অন্তমন। কার কথা ভাবিতেছ? চিত্রাঙ্গদা ? আজ তার এত ভাগ্য কেন। ভাবিতেছি বীরান্ধনা কিদের লাগিয়া ধরেছে হন্ধর ব্রত। কী অভাব তার। কী অভাব তার? কী ছিল দে অভাগীর। বীর্য তার অভ্রভেদী হুর্গ স্বত্র্গম রেখেছিল চতুর্দিকে অবক্ষম করি বল্মান রুমণীহাদয়। রুমণী তো সহজেই অন্তর্বাদিনী; সংগোপনে থাকে আপনাতে; কে ভারে দেখিতে পায়, হৃদয়ের প্রতিবিম্ব দেহের শোভায় প্রকাশ না পায় যদি। কী অভাব তার! অকুণলাবণ্যলেখাচিরনির্বাপিত উষার মতন, ষে-রমণী আপনার শতস্তর তিমিবের তলে বদে থাকে বীৰ্ঘনৈলশৃষ্ণপরে নিত্য-একাকিনী, কী অভাব তার! থাক্, থাক্ তার কথা; পুকষের শ্রুতিস্কমধুর নহে তার ইতিহাস।

অৰ্জুন।

অৰ্জুন।

চিত্ৰান্দা।

বলো বলো। শ্রবণলালমা ক্রমশ বাড়িছে মোর। হৃদয় তাহার করিতেছি অমুভব হৃদয়ের মাঝে। যেন পান্থ আমি, প্রবেশ করেছি গিয়া কোন্ অপরূপ দেশে অর্ধরন্ধনীতে।
নদীগিরিবনভূমি স্থপ্তিনিমগন,
শুল্রমোধকিরীটিনী উদার নগরী
ছায়াদম অর্থফুট দেখা বায়, শুনা
যায় দাগরগর্জন; প্রভাতপ্রকাশে
বিচিত্র বিশ্বয়ে যেন ফুটিবে চৌদিক;
প্রতীক্ষা করিয়া আছি উৎস্ক হৃদয়ে
তারি তরে। বলো বলো, শুনি তার কথা।
কী আর শুনিবে?

চিত্রাঙ্গদা। অর্জুন।

দেখিতে পেতেছি তারে

বাম করে অশ্বশ্মি ধরি অবহেলে. দক্ষিণেতে ধহুঃশর, হাই নগরের বিজয়লন্দ্রীর মতো, আর্ত প্রজাগণে করিছেন বরাভয় দান। দরিদ্রের দংকীর্ণ ত্রমারে, রাজার মহিমা যেথা নত হয় প্রবেশ করিতে, মাতৃরূপ ধরি দেখা, করিছেন দয়া বিতরণ। সিংহিনীর মতো, চারি দিকে আপনার বৎসগণে রয়েছেন আগলিয়া, শত্রু কেহ কাছে নাহি আসে ভরে। ফিরিছেন মুক্তলজ্জা ভয়হীনা প্রসন্নহাদিনী, বীর্যসিংহ'পরে চড়ি জগদ্ধাতী দয়।। র্মণীর কমনীয় ছুই বাহু'পরে স্বাধীন সে অসংকোচ বল, ধিক থাক তার কাছে রুমুরু কন্ধণ কিন্ধিণী। অয়ি বরারোহে, বহুদিন কর্মহীন এ পরান মোর, উঠিছে অশান্ত হয়ে দীর্ঘশীতহুপ্তোখিত ভুজদের মতো। এদ এদ দোঁহে হুই মত্ত অশ্ব লয়ে পাশাপাশি ছুটে চলে যাই, মহাবেগে

হই দীপ্ত ক্ষ্যোতিক্ষের মতো। বাহিরিয়া যাই, এই রুদ্ধ সমীরণ, এই তিক্ত পুষ্পাগদ্ধমদিরায় নিদ্রাঘনঘোর অরণ্যের অন্ধার্গত হতে।

চলে ষাবে কর্মের সন্ধানে; পুরাতন হলে, ষেথা স্থান দিবে, সেথায় রহিব পার্যে পড়ি। যামিনীর নর্মসহচরী

দক্ষিণ হন্তের অনুচর, দে কি ভালো

ষদি হয় দিবসের কর্মসহচরী, সতত প্রস্তুত থাকে বাম হস্তদম

লাগিবে বীরের প্রাণে ?

চিত্রাঙ্গদা।

যদি এ লালিত্য, এই কোমল ভীকতা, স্পর্শক্রেশসকাতর শিরীষপেলব এই রূপ, ছিন্ন করে ঘূণাভরে ফেলি পদতলে, পরের বসন্থত্ত সম— দে-ক্ষতি কি সহিতে পারিবে। কামিনীর ছলাকলা মায়ামন্ত্র দূর করে দিয়ে উঠিয়া দাঁড়াই যদি সরল উন্নত বীর্ঘমন্ত অন্তরের বলে, পর্বতের তেজস্বী তরুণ তরুসম, বায়ুভরে আনম ফুন্দর, কিন্তু লতিকার মতো নহে নিত্য কুন্তিত লুন্তিত— সে কি ভালো লাগিবে পুরুষ-চোথে। থাকু থাকু, তার চেয়ে এই ভালো। আপন যৌবনখানি ত-দিনের বহুমূল্য ধন, সাজাইয়া সম্বতনে, পথ চেয়ে বসিয়া রহিব; অবসরে আসিবে যথন, আপনার স্বধাটুকু দেহপাত্রে আকর্ণ পুরিয়া করাইব পান; স্থস্বাদে শ্রান্তি হলে

হে কৌন্তেয়,

অৰ্জুন।

বৃঝিতে পারিনে

আমি বহস্ত তোমার। এতদিন আছি, তবু ষেন পাই নি সন্ধান। তুমি ষেন বঞ্চিত করিছ মোরে গুপ্ত থেকে সদা; তুমি ষেন দেবীর মতন, প্রতিমার অন্তরালে থেকে আমারে করিছ দান অমূল্য চুম্বনরত্ব, আলিম্বনস্থা; নিজে কিছু চাহ না, লহ না। অন্বহীন ছনোহীন প্রেম, প্রতিক্ষণে পরিতাপ জাগায় অন্তরে। তেজম্বিনী, পরিচয় পাই তব মাঝে মাঝে কথায় কথায়। তার কাছে এ সৌন্দর্যরাশি মনে হয় মৃত্তিকার মূর্তি শুধু, নিপুণচিত্রিত শিল্পযুবনিকা। মাঝে মাঝে মনে হয় তোমারে তোমার রূপ ধারণ করিতে পারিছে না আর, কাঁপিতেছে টলমল করি। নিতাদীপ্ত হাসির অন্তরে ভরা অশ্রু করিতেছে বাস, মাঝে মাঝে ছলছল করে ওঠে, মুহুর্তের মাঝে ফাটিয়া পড়িবে যেন আবরণ টুটি। সাধকের কাছে, প্রথমেতে ভ্রান্তি আনে মনোহর মায়াকায়া ধরি; তার পরে मछा रमथा रमग्न, ज्वनविशीन करम আলো করি অন্তর বাহির। সেই সত্য কোথা আছে তোমার মাঝারে, দাও তারে। আমার যে সত্য তাই লও। প্রান্তিহীন সে-মিলন চির্দিবদের। - আঞা কেন প্রিয়ে ! বাহতে লুকায়ে মুখ কেন এই ব্যাকুলতা! বেদনা দিয়েছি প্রিয়তমে ? তবে থাকু, তবে থাকু। ওই মনোহর

রূপ পুণ্যফল মোর। এই-যে সংগীত শোনা যায় মাঝে মাঝে বসস্তসমীরে এ যৌবনযমূনার পরপার হতে, এই মোর বহুভাগ্য। এ বেদনা মোর স্থারে অধিক স্থা, আশার অধিক আশা, হৃদয়ের চেয়ে বড়ো, তাই তারে হৃদয়ের ব্যথা বলে মনে হন্ধ প্রিয়ে।

50

মদন, বসস্ত ও চিত্রাঙ্গদা

ম্দ্ৰ |

শেষ রাত্রি আজি।

বসন্ত ।

আজ রাত্রি-অবসানে
তব অঙ্গশোভা ফিরে যাবে বসন্তের
অক্ষয় ভাণ্ডারে। পার্থের চুম্বনমৃতি
ভূলে গিয়ে, তব ওষ্ঠরাগ, তুটি নব
কিশলয়ে মঞ্জরি উঠিবে লতিকায়।
অঙ্গের বরন তব, শত খেত ফুলে
ধরিয়া নৃতন তমু, গতজন্মকথা
ত্যজিবে অপ্রের মতো নব জাগরণে।
হে অনঙ্গ, হে বসস্তু, আজ রাত্রে তবে
এ মুমুর্রপ মোর, শেষ রক্ষনীতে,

চিত্রাপদা।

অন্তিম শিখার মতো শ্রাস্ত প্রদীপের, আচ্ছিতে উঠুক উজ্জ্বলতম হয়ে। তবে তাই হোক। সথা. দক্ষিণ পবন দাও তবে নিশ্বসিয়া প্রাণপূর্ণ বেগে।

মদন 1

অবে অবে উঠুক উচ্ছুসি পুনর্বার নবোলাসে যৌবনের ক্লান্ত মন্দ স্লোত।

আমি মোর পঞ্চ পুস্শরে, নিশীথের

নিদ্রাভেদ করি, ভোগবতী তটিনীর তরঙ্গ-উচ্ছাদে প্রাবিত করিয়া দিব বাহুপাশে বন্ধ হুটি প্রেমিকের তন্তু।

22

শেষ রাত্রি

অজু ন ও চিত্রাঙ্গদা

চিত্রাঙ্গদা।

প্রভু, মিটিয়াছে দাধ? এই স্থলনিত
স্থগঠিত নবনীকোমল দৌন্দর্যের
যত গন্ধ যত মধু ছিল দকলি কি
করিয়াছ পান? আর-কিছু বাকি আছে?
আর-কিছু চাও? আমার যা-কিছু ছিল
দব হয়ে গেছে শেষ? হয় নাই প্রভু।
ভালো হোক, মন্দ হোক, আরো কিছু বাকি
আছে, দে আজিকে দিব।

প্রিয়তম, ভালো
লেগেছিল ব'লে করেছিয় নিবেদন
এ সৌন্দর্যপূস্পরাশি চরণকমলে—
নন্দনকানন হতে তুলে নিয়ে এদে
বহু সাধনায়। যদি সাক্ষ হল পূজা
তবে আজ্ঞা করে। প্রভু, নির্মাল্যের ডালি
ফেলে দিই মন্দিরবাহিয়ে। এইবার
প্রসন্ন নয়নে চাও সেবিকার পানে।

বে-ফুলে করেছি পূজা, নহি আমি কভু সে-ফুলের মতো, প্রভু, এত স্থমধুর, এত স্থকোমল, এত সম্পূর্ণ স্থন্দর। দোষ আছে, গুণ আছে, পাপ আছে, পুণ্য আছে; কত দৈত আছে; আছে আজনের
কত অত্প্র তিয়াষা। সংসারপথের
পায়, ধ্লিলিপ্তবাদ বিক্ষতচরণ;
কোথা পাব কুস্মলাবণ্য, ছ-দণ্ডের
জীবনের অকলম্ব শোভা। কিন্তু আছে
অক্ষর অমর এক রমণী-হাদয়।
ছঃখ স্থথ আশা ভয় লজ্জা ছর্বলতা—
ধ্লিময়ী ধরণীর কোলের সন্তান,
তার কত ভাল্ভি, তার কত ব্যথা, তার
কত ভালোবাসা, মিশ্রিত জড়িত হয়ে
আছে একসাথে। আছে এক সীমাহীন
অপূর্ণতা, অনন্ত মহৎ। কুস্কমের
সৌরভ মিলায়ে থাকে যদি, এইবার
সেই জন্মজন্মান্তের সেবিকার পানে
চাপ্ত।

## স্থাদয় অবগুঠন খুলিয়া

আমি চিত্রাঙ্গদা। বাজেন্দ্রননিনী।

হয়তো পড়িবে মনে, সেই একদিন

সেই সরোবরতীরে শিবালয়ে দেখা

দিয়েছিল এক নারী, বহু আভরণে
ভারাক্রান্ত করি তার রূপহীন তম্থ।

কী জানি কী বলেছিল নির্লজ্জ মৃথরা,
পুরুষেরে করেছিল পুরুষ-প্রথায়
আরাধনা; প্রত্যাখ্যান করেছিলে তারে।
ভালোই করেছ। সামান্ত সে নারীরূপে
গ্রহণ করিতে যদি তারে, অম্বতাপ
বিভিত তাহার বুকে আমরণ কাল।
প্রভু, আমি সেই নারী। তরু আমি সেই

নারী নহি; সে আমার হীন ছদ্মবেশ।
তার পরে পেয়েছিত্ব বসস্তের বরে
বর্ষকাল অপরূপ রূপ। দিয়েছিত্ব
শ্রাস্ত করি বীরের হৃদয়, ছলনার
তারে। সেও আমি নহি।

আমি চিত্রাঙ্গদা।

দেবী নহি, নহি আমি দামান্তা রমণী।
পূজা করি রাখিবে মাথায়, দেও আমি
নই, অবহেলা করি পুষিয়া রাখিবে
পিছে, দেও আমি নহি। যদি পার্শে রাখ
মোরে সংকটের পথে, ত্রহ চিস্তার
যদি অংশ দাও, যদি অন্তমতি কর
কঠিন ব্রতের তব সহায় হইতে,
যদি হথে তৃঃথে মোরে কর সহচরী,
আমার পাইবে তবে পরিচয়। গর্ভে
আমি ধরেছি যে সন্তান তোমার, যদি
পুত্র হয়, আশৈশব বীরশিক্ষা দিয়ে
দ্বিতীয় অর্জুন করি তারে একদিন
পাঠাইয়া দিব ধবে পিতার চরণে,
তথন জানিবে মোরে, প্রিয়তম।

আজ

শুধু নিবেদি চরণে, আমি চিত্রাক্দা, রাজেন্দ্রনন্দিনী।

অৰ্জুন।

প্রিয়ে, আজ ধন্য আমি।

কটক ২৮ ভাত্র ১২৯৮

# গোড়ায় গলদ

# উৎসর্গ

শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ সেন প্রিয়বন্ধুবরেযু

# নাটকের পাত্রগণ

বিনোদবিহারী

চন্দ্ৰকান্ত

নলিনাক্ষ

নিমাই

শ্রীপতি

ভূপতি

নিবারণ

শিবচরণ

**কমল**মূখী

4.4-1.7.1

ইন্দুমতী কান্তমণি চন্দ্রকাম্বের প্রতিবেশী

নিমাইয়ের পিতা

নিবারণের পালিতা ক্সা

নিবারণের ক্লা

চন্দ্রকান্তের স্ত্রী

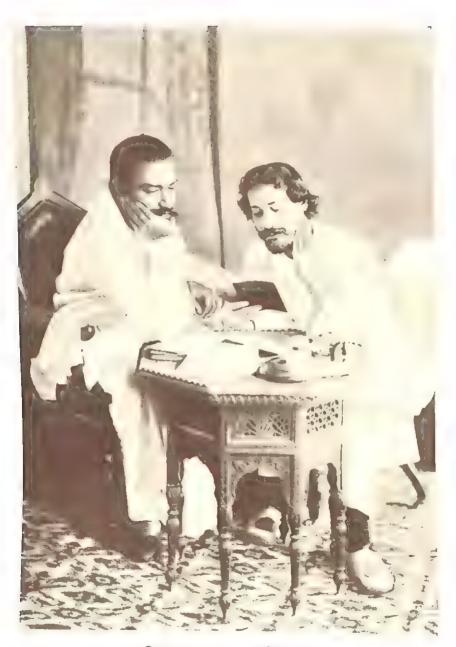

প্রিয়নাথ সেন ও রবীক্রনাথ

# গোড়ায় গলদ

## প্রথম অন্ত

## প্রথম দৃশ্য

## চন্দ্রকান্তের বাসা

## বিনোদবিহারী, নলিনাক্ষ ও চন্দ্রকান্ত

চন্দ্রকান্ত। আচ্ছা বিনদা, স্বত্যি বলো না ভাই, জগংটা কি বেবাক শৃক্ত মনে হয়।

নলিনাক্ষ। তুমি একেবারে আকাশ থেকে পড়লে যে। তোমার হয় না নাকি। আমাদের তো হয়।

ठलकांछ। তবু की तकभंगे इस अनिह ना।

নলিনাক্ষ। ব্ঝতে পারছ না? সমস্ত কেমন যেন শ্যু— যেন ফাঁকা— যেন মফভূমি—

চন্দ্রকান্ত। যেন নেড়া মাথার মতো। আমারও বোধ করি ঐ রকমই মনে হয় কিন্তু ঠিক বুঝতে পারিনে— আচ্ছা, বিনদা, জগৎটা যদি মকভূমিই হল—

বিনোদবিহারী। বড্ড বেজার করলে যে হে! কে বলছে মরুভূমি! তা হলে পৃথিবীস্থন্ধ এতগুলো গোরু চরে বেড়াচ্ছে কোন্থানে। জগতে গোরুর থাবার ঘাসও যথেষ্ট আছে এবং ঘাস থাবার গোরুরও অভাব নেই।

চন্দ্রকান্ত। দিব্যি গুছিয়ে বলেছ বিহু। ঐ যা বললে ভাই। সবাই কেবল চিবোচ্ছে আর জাওর কাটছে আর ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে আছে— কিছু একটা হচ্ছে না—

বিনোদ্বিহারী। কিছু না, কিছু না। দেখো না, ছট ব্রাহ্মণ এবং একটি কায়স্থ-কুলতিলক বদে বদে খোপের মধ্যে তৃপুরবেলাকার পায়রার মতো সমন্ত ক্ষণ কেবল বৃক্বক্ কর্ছি, তার না আছে অর্থ, না আছে তাৎপর্য। নলিনাক। ঠিক। না আছে অর্থ, না আছে কিছু।

চন্দ্রকান্ত। কিন্তু সত্যি কথা বলছি, তাই নলিন, রাগ করিসনে, এ-সব কথা বিনদার মুখে ষেমন মানায় তোর মুখে তেমন মানায় না। তুই কেমন ঠিক স্থরটি লাগাতে পারিসনে। বিল্ল ষধন বলে জগংটা শৃত্য— তথন দেখতে দেখতে চোখের সামনে সমন্ত পৃথিবীটা ষেন একটা ঘষা পয়সার মতো চেহারা বের করে।

বিনোদবিহারী। চন্দ্র, তোমার কাছে কথা কয়ে স্থ্য আছে, তার মধ্যে ছুটো নতুন স্থর লাগাতে পার। নইলে নিজের প্রতিধ্বনি শুনে শুনে নিজের উপর বিরক্ত ধরে গেল।

নলিনাক্ষ। ঠিক বলেছ। বিরক্ত ধরে গেছে। প্রাণের কথা কেউ ব্ঝতে পারে না—

বিনোদবিহারী। নলিন, সকালবেলাটায় আর তোমার প্রাণের কথা তুলো না— একটু চুপ করে। তো দাদা। আজ রবিবারটা আছে, আজ একটা কিছু করা যাক, ষাতে মনটা বেশ তাজা হয়ে ধড়ফড়িয়ে ওঠে।

চক্রকান্ত। ঠিক বলেছ। ওষ্ধের শিশির মতো নিদেন হপ্তার মধ্যে একটা দিন নিজেকে থানিকটা ঝাঁকানি দিয়ে নেওয়া আবশ্যক— নইলে শরীরে যা কিছু পদার্থ ছিল সমস্তই তলায় থিতিয়ে গেল। কী করা যায় বলো দেখি। চলো, গড়ের মাঠে বেড়িয়ে আদা যাক।

বিনেদিবিহারী। হাঃ— গড়ের মাঠে কে যায়। তুমিও যেমন।
চক্রকান্ত। তবে ক্লাবে চলো।

বিনোদবিহারী। রাম! কেবল কতকগুলো মসুখুম্র্তি দেখে আদা, তাও আবার প্রায়ই চেনা লোক।

চন্দ্রকাস্ত। তবে এক কাজ করা যাক। চলো আমরা বোষ্ট্রম ভিক্ষুক সেজে বেরিয়ে পড়ি— দেখি তিনটে প্রাণী সমস্ত দিন শহরে কত ভিক্ষে কুড়োতে পারি।

বিনোদবিহারী। কথাটা মন্দ নয়, কিন্তু বড়ো ল্যাঠা।

চন্দ্রকাস্ত। তা হলে আর একটা গ্ল্যান মাথায় এসেছে—

वित्नामविशाती। की वत्ना तमि।

চক্ৰকান্ত। যেমন আছি এমনিই বদে থাকি।

বিনোদবিহারী। ঠিক বলেছ। সেটা এতক্ষণ আমায় মাথায় আদে নি। আজ তবে এমনি বসে থাকাই যাক।— দেখো দেখি চন্দর, একে কি বেঁচে থাকা বলে। দোমবার থেকে শনিবার পর্যন্ত কেবল কালেজ যাচ্ছি, আইন পড়ছি, আর সেই পটলডাঙার বাদার মধ্যে পড়ে পড়ে <u>ড়ীমের ঘড়ঘড় শুনছি। হপ্তার মধ্যে একটার বেশি</u> রবিবার আদে না, তাও কিদে ধরচ করব ভেবে পাওয়া যায় না।

চন্দ্রকান্ত। আচ্ছা বর্ধার দিনে যেমন চালকড়াইভাজা তেমনি রবিবার দিনে কী হলে ঠিক হত বলো দেখি বিনদা।

বিনোদবিহারী। তবে সত্যি কথা বলব। আা। এক রাঙা পাড়, একটু
মিষ্টি হাদি, ত্টো নরম কথা,— তার থেকে ক্রমে দীর্ঘনিশাস, ক্রমে অশুজল, ক্রমে
ছটফটানি—

চন্দ্রকান্ত। এমন কি, আত্মহত্যা পর্যন্ত—

বিনোদবিহারী। হাঁ— এই হলে জীবনটার একটুখানি স্বাদ পাওয়া যায়। ভাই, এ কালো চোখ, টুকটুকে ঠোঁট, মিষ্টিমুখের সঙ্গে মাঝে মাঝে মিশল না হলে এই রোজ বোজ নিরিমিষ দিনগুলো আর তো মুখে রোচে না। কেবল এই শুকনো বইয়ের বোঝা টেনে এই পটিশটা বংসর কী করে কাটল বলো দেখি।

চক্রকান্ত। এর চেয়ে সাধের মানবজন্ম একেবারেই ঘুচিয়ে দিয়ে যদি কোনো গতিকে একটা ইংরেজ নভেলিস্টের মাথার মধ্যে সেঁধোতে পারা ঘেত, বেশ দিব্যি সোনার জলে বাঁধানো একথানি তকতকে বইয়ের মধ্যে ছাপা হয়ে বেরোত্ম—কথনো ইডিথ, কথনো এলেন, কখনো লিওনোরার সঙ্গে বেশ ভালো ইংরিজিতে প্রেমালাপ করছি— মেয়ের বাপ বিয়ে দিতে চাচ্ছে না, মেয়ে সম্জে কাঁপ দিয়ে ময়তে চাচ্ছে, শেষকালে নভেলের শেষ পাতায় বেশ স্থে-স্বচ্ছন্দে ছটিতে মিলে ঘরকরনা করছি— হছ করে এডিশনের পর এডিশন উঠে যাচ্ছে আর পাচ-পাঁচ শিলিঙে বিক্রি হচ্ছি।

বিনোদবিহারী। চমৎকার! কত মেরি-ফ্যানি-ল্যুসির হাতে হাতে কোলে কোলে দিনপাত করা যাচছে। যে-সব নীল চোথ কোনো জয়ে আমাদের প্রতি কটাক্ষপাতও করত না তারা হুলু শব্দে আমাদের জন্তে অশ্রুবর্ষণ করছে। তা না হয়ে জন্মাল্ম বাঙালির ঘরে— কেবল একুইটি আর এভিডেন্স আরাক্ট মুখস্থ করে করেই তুর্লভ জীবনটা কাটাল্ম।

নলিনাক্ষ। চললুম ভাই বিনোদ। আমি থাকলে তোমার ভালো লাগে না, তোমাদের গল্প জ্যে না— চন্দর ছাড়া আর কারো সঙ্গে তোমার প্রাণের কথা হয় না।
—"ভালোবাদা ভূলে যাব, মনেরে ব্রাইব, পৃথিবীতে আর যেন কেউ কারেও ভালোবাদে না!"

वितापविशाती। এই प्रयो। त्राभाष्मित कथा रुष्टिन এই এक त्राभाष्म।

পোড়া অদৃষ্ট এমনি, ভালোবাসা বল ষা বল সবই জুটল, কেবল বিধির বিপাকে একটু ব্যাকরণের ভুল হয়েই সব মাটি করে দিয়েছে।

চক্রকান্ত। কেবল একটা দীর্ঘঈ'র জন্তে। নলিনাক্ষ না হয়ে যদি নলিনাক্ষী হত। হায় হায়! কিন্তু তা হলে এই মিনদে চক্রবিন্দুটাকে লোপ করে দেবার জায়গা পেতেনা।

### নিমাইয়ের প্রবেশ

. नियारे। की श्रष्ट ।

वित्नां विश्वाती। या त्रां अ श्र छ। हे हत्कः।

নিমাই। সেণ্টিমেণ্টাল আলোচনা! তোমাদের আচ্ছা এক কাজ হয়েছে যা হোক। ওটা একটা শারীরিক ব্যামো তা জান? বেশ ভালো করে আহারটি করলে এবং সেটি হজম করতে পারলে কবিছরোগ কাছে ঘেঁষতে পারে না। আর আধপেটা করে থাও, আর অন্থলের ব্যামোটি বাধাও, আর অমনি কোথায় আকাশের চাঁদ, কোথায় দক্ষিণের বাতাস, কোথায় কোকিল পক্ষীর ডাক, এই নিয়ে ভারি মাথাব্যথা পড়ে যায়— জানালার কাছে বসে বসে মনে হয় কী যেন চাই— যা চাও সেটি যে হচ্ছে বাইকার্বোনেট অফ সোভা তা কিছুতেই ব্রুতে পার না।

বিনোদবিহারী। তা যদি বল তা হলে জীবনটাই তো একটা প্রধান রোগ, এবং সকল রোগের গোড়া। জড়পদার্থ কেমন মুস্থ আছে— মাঝের থেকে হঠাৎ প্রাণনামক একটা ব্যাধি জুটে প্রাণিগুলোকে খেপিয়ে নিমে বেড়াছে। বাতাগে একটা টেউ উঠল অমনি কানের মধ্যে ভোঁ করে উঠল, ঈথর একটু নড়ে উঠল অমনি চোথের মধ্যে চিকমিক করতে লাগল, সন্ধালবেলায় উঠেই পেটের মধ্যে টো কোঁ করতে আরম্ভ করেছে— এ কি কখনো স্বাভাবিক অবস্থা হতে পারে। স্বাভাবিক যদি বলতে চাও সে কেবল কাঠ পাথর মাটি—

নিমাই। আরে, অতটা দূর গেলে তো কথাই নেই। কিন্তু তোমরা ওই যে যাকে ভালোবাদা বল দেটা যে শুদ্ধ একটা স্নায়ুর ব্যামো তার আর দলেহ নেই। আমার বিশ্বাদ অক্সান্ত ব্যামোর মতে। তারও একটা ওয়ুধ বের হবে। বালক-বালিকাদের যেমন হাম হয়, যুবক্যুবতীদের তেমনি ওই একটা স্নায়ুর উৎপাত ঘটে, কারো বা খুব উৎকট, কারে। বা একটু মুত্ন রক্মের। মগন ও রোগটা চিকিৎসা-শাল্পের অধীনে আদবে তথন লক্ষণ মিলিয়ে ওয়ুধ ঠিক করতে হবে— ডাক্তার রোগীকে জিল্লাসা করবে, "আচ্ছা, তাকে কি তোমার স্বদাই মনে পড়ে। তার কাছে থাকলে

বেশি ভালোবাস। বোধ হয় না দূরে গেলে? তাকে দেখতে আস না দেখা দিতে আস ?" এই সমস্ত নির্ণয় করে তবে ওয়ুধ আনতে হবে।

চন্দ্রকান্ত। কাগজে বিজ্ঞাপন বেরোবে— "হৃদয়বেদনার জন্ম অতি উত্তম মালিশ, উত্তম মালিশ, উত্তম মালিশ। বিরহ-নিবারিণী বটিকা। রাত্রে একটি, সকালে একটি সেবন করিলে সমস্ত বিরহ দূর হইয়া অস্তঃকরণ পরিস্কার হইয়া যাইবে।"

বিনোদবিহারী। আবার প্রশংসাপত্র বেরোবে— কেউ লিখবে— "আমি একাদিক্রমে আড়াইমাস কাল আমার প্রতিবেশিনীর প্রেমে ভূগিতেছিলাম— নানারূপ চিকিৎসায় কোনো আরাম না পাইয়া অবশেষে আপনার জগদিখ্যাত প্রেমাঙ্কৃশ রস সেবন করিয়া প্রায় সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়াছি— এক্ষণে উক্ত প্রতিবেশিনীর জন্ত ভ্যালুপেয়েত্রে বড়ো এক শিশি পাঠাইয়া বাধিত করিবেন, তাঁহার ব্যাধিটা আমার অপেক্ষাও অনেক প্রবল জানিবেন। ইতি—"

নিমাই। ওহে চন্দর, তামাক ডাকো। তোমরা ধোঁয়ার মধ্যে বাস কর, তোমাদের আর তামাকের দ্রকার হয় না, আমরা পৃথিবীতে থাকি আমাদের তামাকটা পানটা, এমন কি সামান্ত ভাতটা ডালটারও আবশুক ঠেকে।

চক্রকান্ত। বটে বটে, ভূল হয়ে গেছে, মাপ করো নিমাই। ওরে ভূতো,—
আবাগের বেটা ভূত— তামাক দিয়ে যা— আচ্ছা ভাই বিহু, মেয়েমাহুষের কথা যে
বলছিলে কী রকম মেয়েমাহুষ তোমার পছন্দসই। তোমার আইডিয়ালটি কী

বিনোদবিহারী। আমি কী রকম চাই জান? যাকে কিছু বোঝবার জো নেই।
যাকে ধরতে গেলে পালিয়ে যায়— পালাতে গেলে ধরে টেনে নিয়ে আলে। যে
শরতের আকাশের মতো এদিকে বেশ নির্মল কিন্তু কথন রোদ উঠবে, কথন মেঘ
করবে, কথন বৃষ্টি হবে, কথন বিদ্যাৎ দেখা দেবে, তা স্বয়ং বিজ্ঞানশাঞ্যের পিতৃপিভামহত্ত
ঠিক করে বলতে পারে না।

চন্দ্রকাস্ত। ব্রেছি— যে কোনোকালেই পুরোনো হবে না। মনের কথা টেনে বলেছ ভাই। কিন্তু পাওয়া শক্ত। আমরা ভুক্তভোগী, জানি কি না, বিয়ে করলেই মেয়েগুলো ত্-দিনেই বছকেলে পড়া-পুঁথির মতো হয়ে আদে; মলাটটা আধখানা ছি ড়ে চলচল করছে, পাতা গুলো দাসি হয়ে খুলে খুলে আসছে— কোথায় সে আটিসাঁট বাধুনি, কোথায় সে সোনার জ্বোর ছাপ— তা ছাড়া মেথানে খুলে দেখ সেই এক কথা— "ক্ষালিনী অতি গুবোধ মেয়ে, সে ঘরক্যায় কদাচ আলশ্য করে না; সে প্রত্যায়ে উরিয়াই গৃহসার্জন এবং গোমায়লেপন করে; ম্পাসময়ে খামীর অন্নব্যন্তন প্রভ্রত

করিয়া রাথে, যাহাতে তাঁহার আপিসে যাইতে বিলম্ব না হয়; আপিস হইতে ফিরিয়া আসিলে তাঁহার গাড়ু-গামছা ঠিক করিয়া রাথে এবং রাত্রিকালে তাঁহার মশারি ঝাড়িয়া দেয়।" আগাগোড়া একটা নীতি-উপদেশের মতো। স্ত্রী হবে কেমন—বোজ এক-এক পাতা ওলটাবে আর এক-একটা নতুন চ্যাপ্টার বেরোবে।

নিমাই। অর্থাৎ কোনোদিন বা গৃহমার্জন করবে, কোনোদিন বা স্বামীর পৃষ্ঠমার্জন করবে! একদিন বা মেঝেতে গোমর লেপন করলে, একদিন বা স্বামীর পবিত্র মাথার উপর ঘোল সেচন করলে— পূর্বাহ্নে কিছুই ঠিক করবার জো নেই।

<u>চক্রকান্ত। সে ধেন হল— আর চেহারাটা কী রক্ম হবে।</u>

বিনোদবিহারী। চেহারাটি বেশ ছিপছিপে, মাটির সঙ্গে অতি অল্পই সম্পর্ক, ষেন "দঞ্চারিণী পল্পবিনী লতেব।" অর্থাৎ যাকে দেখে মনে হবে অতি ক্ষীণবল—অন্তিষ্টকু কেবল নামমাত্র— অথচ ওইটুকুর মধ্যে যে এত লীলা, এত বল, এত কৌতুক তাই দেখে পলকে পলকে আশ্চর্য বোধ হবে। যেন বিত্যুতের মতো, একটিমাত্র আলোর রেখা— কিন্তু তার ভিতরে কত চাঞ্চল্য, কত হাদি, কত বছতেজ।

চন্দ্রকান্ত। আর বেশি বলতে হবে না— আমি ব্ঝে নিয়েছি। তুমি চাও পছর মতো চোলটি অক্ষরে বাঁধাসাঁধা, ছিপছিপে; অমনি, চলতে কিরতে ছলটি রেখে চলে, কিন্তু এদিকে মল্লিনাথ, ভরত শিরোমণি, জগলাথ তর্কপঞ্চানন প্রভৃতি বড়ো বড়ো পণ্ডিত তাঁর টিকে ভাষ্য করে থই পায় না। বুঝেছ বিনদা, আমিও তাই চাই, কিন্তু চাইলেই তো পাওয়া যায় না—

বিনোদবিহারী। কেন, তোমার কপালে তো মন্দ জোটেনি।

চন্দ্রকান্ত। মন্দ বলতে সাহস করিনে— কিন্তু ভাই, পদ্ম নয় সে গদ্ম— বিধাতা অক্ষর মিলিয়ে তাকে তৈরি করেননি, কলমে যা এসেছে তাই বসিয়ে গেছেন— এই প্রতিদিন যে-ভাষায় কথাবার্তা চলে তাই আর-কি। ওর মধ্যে বেশ একটি ছাঁদ পাওয়া যাচ্ছে না।

নিমাই। আর ছাঁদে কাজ নেই ভাই। আবার তোমার কী রকম ছাঁদ সেটাও তো দেখতে হবে। বিনোদ লেখক-মান্ত্র, ওর মূথে সকলরকম খ্যাপামিই শোভা পায়, ও ধদি হঠাৎ মাঝের থেকে বিহাৎ কিম্বা অন্তর্ভুভ ছন্দকে বিয়ে করে বদে ও তাদের সামলাতে পারে, বরঞ্চ ওকে নিয়েই তারা কিছু বাতিব্যস্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু চন্দরদা, তোমার সঙ্গে একটি আন্ত পত্ত জুড়ে দিলে কি আর রক্ষে ছিল। এক লাইন পত্ত আর এক লাইন গতে কখনো মিল হয় ? চক্রকাস্ত। সে-কথা অস্বীকার করবার জো নেই। কিন্তু আমাকে বাইরে থেকে যা দেখিদ নিমাই, ভিতরে যে কিছু পন্ত নেই তা বলতে পারিনে। আমি, যাকে বলে, চম্পুকাব্য। গঙ্গাজল ছুঁয়ে বললেও কেউ বিশ্বাদ করে না, কিন্তু মাইরি বলছি আমারও মন এক-একদিন উড়ু-উড়ু করে — এমন কি, চাঁদের আলোয় শুয়ে পড়ে পড়ে এমনও ভেবেছি— আহা, এই সময়ে প্রেয়দী যদি চুলটি বেঁধে, গাটি ধুয়ে, একথানি বাসন্তী রঙের কাপড় প'রে, একগাছি বেলছুলের মালা হাতে করে নিয়ে এসে গলায় পরিয়ে দেয় আর মুথের দিকে চেয়ে চেয়ে বলতে থাকে—

জনম অবধি হাম রূপ নেহারত্ন নরন না তিরপিত ভেল। লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু তবু হিয়ে জুড়ন না গেল।

প্রেয়দীও আদে, ত্-চার কথা বলেও থাকে, কিন্তু আমার ঐ বর্ণনার সঙ্গে ঠিকটি মেলে না।

নিমাই। দেখো বিনোদ, তোমাদের দক্ষে একটা বিষয়ে আমার ভারি মতের অনৈক্য হয়। মেয়েমাত্মষ যদি বড্ড বেশি জ্যান্ত গোছের হয় তাকে নিয়ে পুরুষের কখনোই পোষায় না। ছ্-জন জ্যান্ত লোকে কখনো রীতিমত মিল হতে পারে? তোমার কাপড়টি যেমন বেশ নিবিবাদে গায়ে লেগে রয়েছে স্ত্রীটি ঠিক তেমনি হওয়া চাই— এ বিষয়ে আমি ভাই সম্পূর্ণ রক্ষণশীল কিছা ছিতিশীল, কিছা যা বল।

চন্দ্রকাস্ত। তা বটে। মনে করো তোমার জামাটাও ধদি জ্যাস্ত হত, প্রতি কথায় ত্-জনে আপদ করতে করতেই দিন খেত, ফদ করে যে মাথাটা গলিয়ে দিয়ে প'রে ফেলবে তার জ্যো থাকত না। তুমি যথন বোতাম আঁটতে চাও দে হয়তো তার গর্ভনো প্রাণপণে এঁটে বদে রইল। তোমার নেমস্তন্ন আছে, থিদেয় পেট চোঁ করছে, তোমার শাল অভিমান করে বদে আছেন; যতই টানাটানি কর কিছুতেই তাঁর আর ভাঁজ থোলে না।

নিমাই। সেই কথাই বলছি। দেখিস, আমি ষাকে বিয়ে করব সে মাটি থেকে
মৃথ তুলবে না, তার হাসি ঘোমটার মধ্যেই মিলিয়ে যাবে, তার পায়ের মলের শব্দ
শুনতে কানে দ্রবীন ক্ষতে হবে। ষা হোক বিনোদ, তুমি একটা বিয়ে করে ফেলো।
সর্বদা তুমি যে মনটা বিগড়ে বসে রয়েছ সে কেবল গৃহলক্ষীর অভাবে। পূর্বকালে সে
ছিল ভালো, বাপমায়ে ছেলেবেলায় বিয়ে দিয়ে দিত— একেবারে শিশুকালেই প্রেম-রোগের টিকে দিয়ে রাখা হত।

চন্দ্রকান্ত। আমিও বিহুকে এক-একবার দে-কথা বলেছি। একটি স্ত্রী সহস্র

ত্শিক্তার জায়গা জুড়ে বসে থাকেন— বেদনার উপরে যেমন বেলেস্তারা অভাভ ভবষত্রণার উপরে স্ত্রীর প্রয়োগটাও তেমনি।

পাশের বাড়ি হইতে গানের শক

বিনোদবিহারী। ঐ শোনো, সেই গান হচ্ছে। নিমাই। কার গান হে ? চক্রকাস্ত। চুপ করে খানিকটা শোনোই না; পরে পরিচয় দেব।

#### গান

বিনোদবিহারী। চন্দ্র, আজ কী করব ভাবছিলুম, একটা মতলব মাথায় এসেছে। চন্দ্রকাস্ত। কী বলো দেখি।

বিনোদবিহারী। চলো— যে মেয়েটি গান গায় ওর দক্ষে আজই আমার বিয়ের সম্বন্ধ করে আদিগে।

চন্দ্ৰকান্ত। বল কী।

বিনোদবিহারী। একটা তো কিছু করা চাই। আর তো বদে বদে ভালো লাগছে না। বিয়ে করে আদা যাকগে। অমনতরো গান শুনলে মানুষ খামকা দকল রকম ঘুঃদাহদিক কাজই করে ফেলতে পারে।

চন্দ্রকাস্ত। কিন্ত দেখাশুনো তো করবে, আলাপ-পরিচয় তো করতে হবে ? আমাদের মতো তো আর বাপমায়ে তৃ-হাতে, চোখ-কান বৃজে, ধ'রে বিয়ে গিলিয়ে দেবে না।

বিনোদবিহারী। না, আমি তাকে দেখতে চাইনে। মনে করো আমি কেবল ওই গানকেই বিয়ে করছি। গান তো দৃষ্টিগোচর নয়।

চন্দ্রকাস্ত। বিন্ন, এ-কথাটা তোর ম্থেও একটু বাড়াবাড়ি শোনাচ্ছে। কেবল গান বিয়ে করতে চাদ তো একটা আর্গিন কেন্ না? এ যে ভাই মান্ত্রষ, বড়ো দহজ জল্প নয়! এ যেমন গান গাইতে পারে তেমনি পাঁচ কথা শুনিতে দিতেও পারে। একই কণ্ঠ থেকে ত্-রকম বিপরীত স্থর বের করতে পারে। গানটি পেতে গেলে দক্ষে সঙ্গে আস্থি স্ত্রীলোকটিকেও নিতে হয় এবং তাঁকে নিতে গেলেই একটু দেখেশুনে নেওয়া ভালো।

বিনোদবিহারী। না ভাই, আ্বসল র্ডুটুকুর অন্ত্সন্ধান পাওয়া গেছে, এখন চোথ-কান বুজে সমুদ্রে বাঁপিয়ে পড়তে হবে। আহা, একবার ভেবে দেখো দেখি চন্দ্র, প্রত্যেক দিনটির সঙ্গে সকালে সঙ্গে ছটি-একটি করে তেমন-তেমন মিষ্টি স্থর যদি লাগে, তা হলে জীবনের এক-একটা দিন এক-এক পাত্র মদের মতো এক চুমুকে নিঃশেষ করে ফেলা যায়—

চক্রকান্ত। এখন বুঝি কেবল মুখ সিট্কে চিরেতা থাচ্ছিস?

বিনোদবিহারী। তা নয় তো কী। তুমি ষে দেখে নিতে বলছ, দেখব কাকে
মাত্র্য কি চোথ চাইলেই দেখা যায়। দৈবাৎ হাতে ঠেকে। তুমিও যেমন! রাখো
জীবনটা বাজি— চক্ষ্ বুজে দান তুলে নাও, তার পর হয় রাজা নয় ফকির— একেই
তো বলে খেলা।

চন্দ্রকান্ত। উঃ! কী সাহস! তোমার কথা শুনলে আমার মতো মরচে-পড়া বিবাহিত লোকেরও বুক সাত হাত হয়ে ওঠে— ফের আর-একটা বিয়ে করতে ইচ্ছে করে। সত্যি, তোমাদের দেখে হিংসে হয়। একেবারে আঠারো আনা কবিত্ব করে নিলে হে। না দেখে বিয়ে তো আমরাও করেছি কিন্তু তার মধ্যে এমনতরো নেশা ছিল না। এ যে একেবারে দেখতে-না-দেখতে এক মুহুর্তে ভোঁ হয়ে উঠল!

নিমাই। তা বলি, বিয়ে যদি করতে হয় নিজে না দেখে করাই ভালো। যেমন ডাক্তারের পক্ষে নিজের কিয়া আত্মীয়ের চিকিৎসে করাটা কিছু নয়। কিন্তু বন্ধু-বান্ধবদের দেখে শুনে নেওয়া উচিত। মেয়েটি কে বলো তো হে চন্দরদা।

চল্রকান্ত। আমাদের নিবারণবাবুর বাড়িতে থাকেন, নাম কমলম্থী। আদিতাবাবু আর নিবারণবাবু পরমবন্ধ ছিলেন। আদিত্য মরবার সময় মেয়েটিকে নিবারণবাবুর হাতে সমর্পণ করে দিয়ে গেছেন। নিবারণবাবু লোকটি কিছু নতুন ধরনের। যেমন কাঁচাপাকা মাথা, তেমনি কাঁচাপাকা স্বভাবের মাহ্যটিও। অনেক বিষয়ে সেকেলে অথচ অনেকগুলো একেলে ভাবও আছে। মেয়েটির বয়স হয়েছে, শুনেছি লেখাপড়াও কিছু অতিরিক্ত রকম শেখানো হয়েছে। বিহু যথন ম্থনাড়া থাবেন তার মধ্যে ব্যাকরণের ভুল বের করতে পারবেন না। মনে করো, আমার গৃহিণী যথন উক্ত কার্যে প্রত্ত হন তথন প্রায়ই তাঁর ঘটো-চারটে গ্রাম্যতা-দোষ সংশোধন করে দিতে হয়, কিন্তু—

নিমাই। ষাই হোক, একবার দেখে আসতে হচ্ছে।

বিনোদবিহারী। থেপেছ নিমাই। সে তো আর কচি মেয়ে নয় ধে, ক'টি দাঁত উঠেছে গুনতে যাবে কিম্বা বর্ণপরিচয়ের পরীক্ষা নেবে।

নিমাই। তা বটে, গিয়ে নিজেই অপ্রতিভ হয়ে বসে থাকতে হবে, ভয় হবে পাছে আমাকেই একজামিন করে বসে। বিনোদবিহারী। আচ্ছা, একটা বাজি রাখা যাক ! কী রকম তাকে দেখতে। গান শুনে আমার মনে একটা চেহারা উঠেছে— রং গৌরবর্ণ, পাতলা শরীর, চোখ তৃটি খুব চঞ্চল, উজ্জ্বল হাসি এবং কথা মূখে বাধে না। চুল খুব যে বড়ো তা নয় কিন্তু কুঁকড়ে কুঁকড়ে মুখের চারদিকে পড়েছে !

নিমাই। আচ্ছা, আমি বলছি সে উজ্জ্বল শ্রামবর্ণ, দোহারা আকৃতি, বেশ ধীর স্বগম্ভীর ভাব, বড়ো বড়ো স্থির চক্ষ্, বেশি কথা কইতে ভালোবাসে না, প্রশান্তভাবে ঘরকরার কাজ করে— খুব দীর্ঘ ঘন চুল পিঠ আচ্ছন্ন করে পড়েছে।

চন্দ্রকান্ত। আচ্ছা, আমি বলব ! রংটি ত্থে আলতায় ; সর্বদা প্রফুল্ল ; অত্যের ঠাটায় খুব হাসে কিন্তু নিজে ঠাটা করতে পারে না ; সরল অথচ বৃদ্ধির অভাব নেই, — একটু সামান্ত আঘাতে ম্থথানি মান হয়ে আসে,— যেমন অল্প উচ্ছাসেই গান গেয়ে ওঠে তেমনি অল্প বাধাতেই গান বন্ধ হয়ে যায়— ঠিক যাকে চঞ্চল বলে তা নয় কিন্তু বেশ একটি যেন হিল্লোল আছে ।

নিমাই। তুমি তোমার প্রতিবেশিনীকে আগে থাকতেই দেখনি তো?

চক্রকাস্ত। মাইরি বলছি, না! আমার কি আর আশেপাশে দেখবার জো আছে। আমার এ হুটি চক্ষ্ই একেবারে দন্তখতি-দীলমোহর-করা, অন হার ম্যাজেষ্টিদ্ সর্ভিদ! তবে শুনেছি বটে দেখতে ভালো এবং স্বভাবটিও ভালো।

নিমাই। আচ্ছা, এখন তা হলে আমরা কেউ দেখব না; একেবারে সেই বিবাহের রাত্রে মিলিয়ে দেখা যাবে।

চন্দ্রকান্ত। এ কিন্তু বড়ো মন্তা হচ্ছে ভাই— আমার লাগছে বেশ। সভ্যি সভ্যি একটা গুরুতর যে কিছু হচ্ছে তা মনেই হচ্ছে না। বাস্তবিক, বিনোদের যদি বিয়ে করতে হয় তো এইরকম বিয়েই ভালো। নইলে, ও যে গন্তীরভাবে রীতিমত প্রণালীতে ঘটকালি দিয়ে দরদাম ঠিক করে একটি ছিঁচকাছ্নে হুধের মেয়ে বিয়ে করে এনে মানুষ করতে বদবে, দে কিছুতেই মনে করতে পারিনে।

তোমরা একটু বদো ভাই, আমি অমনি বাড়ির ভিতর থেকে চট করে চাদরটা প'রে আসি।

## দ্বিতীয় দৃশ্য

## চন্দ্রকান্তের অন্তঃপুর

#### চক্ৰকান্ত ও ক্ষান্তমণি

চক্রকান্ত। বড়োবউ, ও বড়োবউ। চাবিটা দাও দেখি।

ক্ষান্তমণি। কেন জীবনদর্বন্ধ নয়নমণি, দাদীকে কেন মনে পড়ল ?

চন্দ্রকান্ত। ও আবার কী।

ক্ষান্তমণি। নাথ, একটু বসো, তোমার ঐ ম্থচন্দ্রমা বসে বসে একটু নিরীক্ষণ করি—

চন্দ্রকান্ত। ব্যাপারটা কী। যাত্রার দল খুলবে নাকি। আপাতত একটা দাফ দেখে চাদর বের করে দাও দেখি, এখনি বেরোতে হবে—

ক্ষান্তমণি। (অগ্রসর হইয়া) আদর চাই। প্রিয়তম। তা আদর করছি!

চন্দ্রকান্ত। (পশ্চাতে স্ঠিয়া) আরে ছি ছি ছি! ও কী ও!

ক্ষান্তমণি। নাথ, বেলফুলের মালা গেঁথে রেখেছি, এখন কেবল চাঁদ উঠলেই হয়

— কিন্তু সেই শোলোকটি লিখে দিয়ে যাও, আমি ততক্ষণ মুখস্থ করে রাখি—

চন্দ্রকাস্ত। ওঃ ! গুণবর্ণনা আড়াল থেকে সমন্ত শোনা হয়েছে দেথছি। বড়োবউ, কাজটা ভালো হয়নি ! ওটা বিধাতার অভিপ্রায় নয়— তিনি মান্ত্রের শ্রবণশক্তির একটা সীমা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন— তার কারণই হচ্ছে, পাছে অসাক্ষাতে যে কথাগুলো হয় তাও মান্ত্র্য শুনতে পায়; তা হলে পৃথিবীতে বন্ধুত্ব বল, আত্মীয়তা বল, কিছুই টিকতে পারে না।

ক্ষান্তমণি। তের হয়েছে গোঁসাই ঠাকুর, আর ধর্মোপদেশ দিতে হবে না।
আমাকে তোমার পছন্দ হয় না, না ?

চন্দ্ৰকান্ত। কে বললে পছন হয় না?

ক্ষান্তমণি। আমি গত, আমি পতা নই, আমি শোলোক পড়িনে, আমি বেল-ফুলের মালা পরাইনে—

চক্রকান্ত। আমি গললগ্নীকৃতবন্ত হয়ে বলছি, দোহাই তোমার, তুমি শোলোক পোড়ো না, তুমি মালা পরিয়ো না, ওগুলো স্বাইকে মানায় না—

ক্ষান্তমণি। কী বললে?

চন্দ্রকান্ত। আমি বললুম যে, বেলফুলের মালা আমাকে মানায় না, তার চেয়ে সাফ চাদরে ঢের বেশি শোভা হয়— পরীক্ষা করে দেখো।

ক্ষান্তমণি। যাও যাও, আর ঠাটা ভালো লাগে না। (অঞ্চলে মৃথ আবরণ করিয়া) আমি গভ, আমি বেলেন্ডারা!

চন্দ্রকান্ত। (নিকটে আদিয়া) কথাটা ব্ঝলে না ভাই! কেবল রাগই করলে! ওটা, শুদ্ধ অভিমানের কথা, আর কিছুই নয়। ভালোবাদা থাকলেই মাত্মৰ অমন কথা বলে। আচ্ছা, তুমি আমার গা ছুঁয়ে বলো, তুমি ঘাটে পদ্যঠাকুরঝিকে বলনি— "আমার এমনি পোড়াকপাল যে বিয়ে করে ইন্তিক স্থুও কাকে বলে একদিনের তরে জানলুম না।" আমি কি দে-কথা শুনতে গিয়েছিল্ম না শুনলে রাগ করতুম।

ক্ষাস্তমণি। আমি কক্থনো পদ্যঠাকুরঝিকে ও-কথা বলিনি।

চন্দ্রকান্ত। আহা, পদ্মঠাকুরঝিকে না বলতে পার, আর ঠিক ওই কথাটিই না হতেও পারে, কিন্তু কাউকে কিচ্ছু বলনি ? আচ্ছা, আমার গা ছুঁয়ে বলো।

ক্ষান্তমণি। তা আমি দৌরভীদিদিকে বলেছিলুম—

চন্দ্ৰকান্ত। কী বলেছিলে।

ক্ষান্তমণি। আমি বলেছিলুম—

চন্দ্রকান্ত। বলেই ফেলো না! দেখো, আমি রাগ করব না।

ক্ষাস্তমণি। আমার গায়ে গয়না দেখতে পায় না বলে সৌরভীদিদি তুঃখু করছিল তাই আমি কথায় কথায় বলেছিল্ম— গয়না কোখেকে হবে। হাতে যা থাকে বই কিনতে আর বই বাঁধাতেই দব ষায়। তাঁর যত শথ দব বইয়েতেই মিটেছে। বউ না হয়ে বই হলে আদর বেশি পাওয়া ষেত। তা আমি বলেছিল্ম!

চন্দ্রকান্ত। (গন্তীর মূথে) হাটে ঘাটে ষেথানে দেথানে বলে বেড়াও তোমার স্বামী গরিব, তোমাকে একথানা গয়না দিতে পারে না— স্ত্রী ও রকম অপবাদ রটিয়ে বেড়ানোর চেয়ে সম্মাদী হয়ে বেরিয়ে যাওয়া ভালো।

ক্ষান্তমণি। তোমার পায়ে পড়ি ও রকম করে বোলো না। আমার দোষ হয়েছিল মানছি— আমি আর কথনো এমন বলব না!

চন্দ্রকাস্ত। মূথে বল আর না বল মনে মনে আছে তো! মনে মনে ভাব তো
এই লক্ষীছাড়াটার সঙ্গে বিয়ে হয়ে আমার গায়ে একথানা গয়না চড়ল না— তার চেয়ে

যদি মূখুজ্জেদের বড়ো ছেলে কেবলক্ষ্ণর সঙ্গে—

ক্ষান্তমণি। (চক্রের মূথ চাপা দিয়া) অমন কথা তুমি ঠাটা করেও বোলো না,

আমার ভালো লাগে না। আমার গয়নায় কাজ নেই— আমি জন্ম জন্ম শিবপুজো করেছিলুম তাই তোমার মতো এমন স্বামী পেয়েছি—

চক্রকান্ত। আচ্ছা, তাহলে আমার চাদরখানা দাও।

ক্ষান্তমণি। (চাদর আনিয়া দিয়া) তুমি বাইরে বেরোচ্ছ যদি, চুলগুলো অমন কাগের বাদার মতো করে বেরিয়ো না। একটু বোদো তোমার চুল ঠিক করে দিই। [চিন্ননি ক্রশ লইয়া আঁচড়াইতে প্রবৃত্ত

চন্দ্রক স্তা হয়েছে, হয়েছে।

ক্ষান্তমণি। নাহয়নি— এক দণ্ড মাথাটা স্থির করে রাথো দেখি।

চন্দ্রকান্ত। তোমার সামনে আমার মাথার ঠিক থাকে না, দেখতে দেখতে ঘুরে ষায়—

ক্ষান্তমণি। অত ঠাট্রায় কাজ কী! না হয় আমার রূপ নেই, গুণ নেই— যে তোমার মাথা ঘোরাতে পারে এমন একটা থোঁজ করোগে— আমি চললুম।

[ চিক্ননি ক্রশ ফেলিয়া ক্রত প্রস্থান

চক্রকান্ত। এখন আর সময় নেই, ফিরে এসে রাগ ভাঙাতে হবে।

বিনোদবিহারী। (নেপথ্য হইতে) ওহে! আর কতক্ষণ বসিয়ে রাখবে? তোমাদের প্রেমাভিনয় সাঙ্গ হল কি।

চন্দ্রকান্ত। এইমাত্র পঞ্চমান্ধের যবনিকাপতন হয়ে গেল। ছদয়বিদারক ট্রাছেড়ি!

## তৃতীয় দৃশ্য

## নিবারণের বাড়ি

### নিবারণ ও শিবচরণ

নিবারণ। তবে তাই ঠিক হইল ? এখন আমার ইন্মুমতীকে তোমার নিমাইয়ের পছন্দ হলে হয়।

শিবচরণ। সে-বেটার আবার পছন্দ কী। বিয়েটা তো আগে হয়ে যাক, তার পর পছন্দ সময়মত পরে করলেই হবে।

নিবারণ। না ভাই, কালের যে রকম গতি সেই অফুদারেই চলতে হয়।

শ্বিচরণ। তা হোক না কালের গতি— অসম্ভব কথনো সম্ভব হতে পারে না।
একটু ভেবেই দেখো না, যে ছোঁড়া পূর্বে একবারও বিবাহ করেনি সে স্ত্রী চিনবে কী
করে। সকল কাজেই তো অভিজ্ঞতা চাই। পার্ট না চিনলে পার্টের দালালি করা
যায় না। আর স্ত্রীলোক কি পার্টের চেয়ে সিধে জিনিস। আজ প্রত্রেশ বংসর হল
আমি নিমাইয়ের মাকে বিবাহ করেছি তার থেকে পাঁচটা বংসর বাদ দাও — তিনি
গত হয়েছেন সে আজ বছর পাঁচেকের কথা হবে— যা হোক তিরিশটা বংসর তাঁকে
নিয়ে চালিয়ে এসেছি— আমি আমার ছেলের বউ পছন্দ করতে পারব না, আর সে
ছোঁড়া ভূমিষ্ঠ হয়েই আমার চেয়ে পেকে উঠল? তবে যদি তোমার মেয়ের কোনো
ধহুকভঙ্গ পণ থাকে, আমার নিমাইকে যাচিয়ে নিতে চান, সে আলাদা কথা।

নিবারণ। নাঃ, আমার মেয়ে কোনো আপত্তিই করবে না, তাকে যা বলব সে তাই শুনবে। কিন্তু তোমার নিমাইকে আমি একবার দেখতে চাই।

ইন্দুমতী। (অন্তরাল হইতে) তাই বই কী। আমি কখনো শুনব না। নিমাই! মা গো, নাম শুনলে গায়ে জর আদে! আমি তাকে বিয়ে করলুম বলে!

নিবারণ। আর একটা কথা আছে— জান তো আদিত্য মরবার সময় তার মেয়ে কমলম্থীকে আমার হাতে সমর্পণ করে গেছে— তার বিয়ে না দিয়ে আমি আমার মেয়ের বিয়ে দিতে পারিনে।

শিবচরণ। আমার হাতে তুই-একটি পাত্র আছে, আমিও সন্ধান দেখছি। নিবারণ। আর-একটি কথা তোমাকে বলা উচিত। আমার মেয়েটির কিছু বয়স হয়েছে।

শিবচরণ। আমিও তাই চাই। ঘরে যদি গিলি থাকতেন তা হলে বউমা ছোটো হলে ক্ষতি ছিল না— তিনি দেখিয়ে শুনিয়ে ঘরকল্পা শিথিয়ে ক্রমে তাকে মান্ত্রয় করে তুলতেন। এখন এই বুড়োটাকে দেখে শোনে আর ছেলেটাকে বেশ শাসনে রাথতে পারে এমন একটি মেয়ে না হলে সংসারটি গেল। ছেলেটা কালেজে যায়, আমি তোশহরের নাড়ি টিপে ঘুরে বেড়াই, বাড়িতে কেউ নেই— ঘরে ফিরে এলে মনে হয় না ঘরে এল্ম— মনে হয় ষেন বাসা ভাড়া করে আছি।

নিবারণ। তা হলে তোমার একটি অভিভাবকের নিতাস্ত দরকার দেখছি।

শিবচরণ। হাঁ ভাই, মা ইন্দুকে বোলো, আমার নিমাইয়ের ঘরে এলে এই বুড়ো নাবালকটিকে প্রতিপালনের ভার তাঁকেই নিতে হবে। তথন দেখব তিনি কেমন মা।

নিবারণ। তা ইন্দুর সে অভ্যে**স** আছে। বছকাল একটি আন্ত বুড়ো বাপ

তারই হাতে পড়েছে। দেখতেই তো পাচ্ছ, ভাই, খাইয়ে-দাইয়ে বেশ একরকম ভালো অবস্থাতেই রেখেছে।

শিবচরণ। তাই তো। তাঁর হাতের কাজটিকে দেখে তারিফ করতে হয়। তাই বটে, তোমার এখনো আধ-মাথা কাঁচাচুল দেখা ঘাচ্ছে— হায় হায়, আমার মাথাটা কেবল অষত্নেই আগাগোড়া পেকে গেল— নইলে, বয়েস এমনিই কী বেশি হয়েছে। যা হোক আজ তবে আদি। গুটিছ্য়েক ফুগি এখনো মুরতে বাকি আছে। [ প্রস্থান

## ইন্দুমতীর প্রবেশ

ইন্দুমতী। ও বুড়োটা কে এসেছিল বাবা?

নিবারণ। কেন মা, বুড়ো বুড়ো করছিস— তোর বাবাও তো বুড়ো।

ইন্মতী। (নিবারণের পাকা চুলের মধ্যে হাত বুলাইয়া) তুমি তো আমাদের আছিকালের বভি বুড়ো, তোমার সঙ্গে কার তুলনা। কিন্তু ওটা কে। ওকে তোকখনো দেখিনি।

নিবারণ। ওর সঙ্গে ক্রমে খুবই পরিচয় হবে—

ইন্দুমতী। আমি থ্ব পরিচয় করতে চাইনে।

নিবারণ। তোর তো এ বাবা ক্রমে পুরোনো ঝর্ঝরে হয়ে এদেছে, এখন একবার বাবা বদল করে দেখবিনে ইন্দু ?

ইন্মতী। তবে আমি চললুম।

নিবারণ। না না, শোন্ না। তুই তো তোর বাবার মা হয়ে উঠেছিস— এখন একটা কথা বলি, একটু ভালো করে বুঝে দেখু দেখি। তোরই যেন বাবার দরকার নেই, আমার তো একটি বাপের পদ থালি আছে— তাই আমি একটি সন্ধান করে বের করেছি মা— এখন আমার নতুন বাপের হাতে আমার পুরোনো মা-টিকে সমর্পণ করে আমার কর্তব্য কর্ম শেষ করে ষাই।

ইন্দুমতী। তুমি কী বকছ আমি বুঝতে পারছিনে।

নিবারণ। নাং, তুমি আমার তেমনি হাবা মেয়ে কি না। সব ব্যতে পেরেছিস, কেবল ছষ্টুমি! তবে বলি শোন্— যে বুড়োট এসেছিল ও আমার ছেলেবেলাকার বন্ধ, কলেজ ছাড়ার পর থেকে ওর সঙ্গে আমার এই প্রথম সাক্ষাৎ। ওর নিমাই বলে একটি ছেলে আছে—

रेन्प्यजी। आभारमत निमारे भग्ना?

নিবারণ। দুর পাগলী!

ইন্মতী। চন্দরবাব্দের বাড়িতে যে তাঁতিনী আদে তার দেই গ্রাংল। ছেলেটা ?

#### ভূত্যের প্রবেশ

ভূত্য। তিনটি বাবু এদেছে দেখা করতে।

ইন্মতী। তাদের যেতে বলে দে। সকাল থেকে কেবলই বাবু আসছে!

নিবারণ। না না, ভদ্রলোক এমেছে, দেখা করা চাই।

ইন্দুমতী। তোমার ষে নাবার সময় হয়েছে।

নিবারণ। একবার শুনে নিই কী জন্মে এসেছেন, বেশি দেরি হবে না-

ইন্মতী। তুমি একবার গল্প পেলে আর উঠতে চাইবে না, আবার কালকের মতো থেতে দেরি করবে। আচ্ছা, আমি ওই পাশের ঘরে দাঁড়িয়ে রইল্ম, পাঁচ মিনিট বাদে ডেকে পাঠাব।

নিবারণ। তোর শাসনের জালায় আমি আর বাঁচিনে। চাণক্যের শ্লোক জানিস তো? প্রাপ্তে তু যোড়শে বর্ষে পুত্রং গিত্রবদাচরেৎ। তা আমার কি সে বয়স পেরোয়নি?

ইন্দুমতী। তোমার রোজ বয়স কমে আসছে। আর দেখো, তোমার ঐ ভদ্রলোকদের বোলো, তাদের কারো যদি নিমাই কিম্বা বলাই বলে ছেলে থাকে তো দে-কথা তুলে তোমার মাবার দেরি করে দেবার দরকার নেই। তাদের ছেলে আছে তাদেরই থাক্ না বাপু, আদরে থাকবে।

নিবারণ। ( ভৃত্যের প্রতি ) বাবুদের ডেকে নিম্নে আয়।

চন্দ্রকান্ত, বিনোদবিহারী ও নিমাইয়ের প্রবেশ

নিবারণ। এই যে চক্রবাবু! আদতে আজ্ঞা হোক! আপনারা সকলে বস্তুন। গুরে, তামাক দিয়ে যা।

চক্ৰকান্ত। আজে না, তামাক থাক্।

নিবারণ তা, ভালো আছেন চক্রবাবু?

চন্দ্রকান্ত। আজে হাঁ, আপনার আশীর্বাদে একরকম আছি ভালো।

নিবারণ। আপনাদের কোথায় থাকা হয়?

বিনোদবিহারী। আমরা কলকাভাতেই থাকি।

চক্রকাস্ত। মশান্ত্রের কাছে আমাদের একটি প্রস্তাব আছে।

নিবারণ। (শণবান্ত হইয়া) কী বলুন।

চন্দ্রকান্ত। মশায়ের ঘরে আদিত্যবাবুর যে অবিবাহিতা কন্তাটি আছেন তাঁর জন্মে একটি সংপাত্র পাওয়া গেছে— মশায় যদি অভিপ্রায় করেন—

নিবারণ। অতি উত্তম কথা। শুনে বড়ো দস্তোষ লাভ করলেম। পাত্রটি কে। চন্দ্রকাস্ত। আপনি বিনোদবিহারীবাবুর নাম শুনেছেন বোধ করি?

নিবারণ। বিলক্ষণ ! তা আর শুনিনি ! তিনি আমাদের দেশের এক জন প্রধান লেখক ! "জ্ঞানরত্বাকর" তো তাঁরই লেখা !

চক্রকান্ত। আজ্ঞেনা। দে বৈকুণ্ঠ বদাক বলে একটি লোকের লেখা।

নিবারণ। তাই বটে। আমার ভুল হয়েছে। তবে "প্রবোধলহরী" তাঁর লেখা হবে। আমি ওই ফুটোতে বরাবর ভুল করে থাকি।

চন্দ্রকাস্ত। আজে না। "প্রবোধলহরী" তাঁর লেখা নয়— সেটা কার বলতে পারিনে। ও বইটার নাম পূর্বে কখনো শুনিনি।

নিবারণ। তবে তাঁর একথানা বইয়ের নাম করুন দেখি।

চন্দ্ৰকান্ত। "কাননকুশুমিকা" দেখেছেন কি ?

নিবারণ। "কাননকুস্থমিকা"! না, আমি দেখিনি। অবশ্য, খুব ভালো বই হবে।
নামটি অতি স্থললিত। বাংলা বই বহুকাল পড়িনি— সেই বাল্যকালে পড়তেম—
তথন অবশ্যই "কাননকুস্থমিকা" পড়ে থাকব কিন্তু স্মরণ হচ্ছে না। যাই হোক,
বিনোদবাবুর পুত্রের কথা বলছেন বুঝি? তা তাঁর বয়স কত হল এবং কটি পাশ
করেছেন ?

চক্রকান্ত। মশায় ভূল করছেন। বিনোদবাবুর বয়স অতি অল্প। তিনি এম. এ. পাশ করে বি. এল. পড়ছেন। তাঁর বিবাহ হয়নি। তাঁরই কথা মশায়কে বলছিলুম। তা আপনার কাছে প্রকাশ করে বলাই ভালো— এই এঁর নাম বিনোদবাবু।

নিবারণ। আপনি বিনোদবাবু! আজ আমার কী সৌভাগ্য! বাংলা দেশে আপনাকে কে না জানে। আপনার রচনা কে না পড়েছে। আপনারা হচ্ছেন ক্ষণজন্ম লোক —

বিনোদবিহারী। আজ্ঞে ও-কথা বলে আর লজা দেবেন না। বাংলা দেশে মতি হালদারের বই সকলে পড়ে বটে, আমার লেখা তো সকলের পড়বার মতন নয়।

নিবারণ। মতি হালদার ? যাঁর পাঁচালি ? হাঁ, তাঁর রচনার ক্ষমতা আছে বটে। তা আপনারও লেখা মন্দ হবে না। আমি মেয়েদের কাছে শুনেছি আপনি দিব্যি লিখতে পারেন। যা হোক আপনার বিনয়গুণে বড়ো মুগ্ধ হলেম।

চক্রকান্ত। তা, এঁর সঙ্গে আপনার ভাইঝির বিবাহ দিতে যদি আপত্তি নাথাকে—

নিবারণ। আপত্তি? আমার পরম সোভাগ্য!

চন্দ্রকান্ত। তা হ'লে এ সহস্কে যা যা স্থির করবার আছে কাল এনে মশায়ের সঙ্গে কথা হবে।

নিবারণ। যে আজে। কিন্তু একটা কথা বলে রাথি— মেয়েটির বাপ টাকাকড়ি কিছুই রেথে যেতে পারেননি। তবে এই পর্যন্ত বলতে পারি এমন লক্ষ্মী মেয়ে আর পাবেন না।

ইন্মতী। ( অন্তরালে কমলম্থীকে টানিয়া আনিয়া) দিদি, ও দিদি, ঐ দেথ ভাই, তোর পরম সৌভাগ্য ঐ মাঝখানটিতে বদে রয়েছেন— মেঝের ভিতর থেকে কবিত্ব বেরোতে পারে কি না, তাই নিরীক্ষণ করে দেখছেন।

কমলমুখী। তুই যে বললি বোদেদের বাড়ির নতুন জামাই এদেছে, তাই তো আমি ছুটে দেখতে এলুম।

ইন্মতী। সত্যি কথাটা শুনলে আরো বেশি ছুটে আসতিস। যা দেখতে এনেছিলি তার চেয়ে ভালো জিনিস দেখলি তো ভাই। আর পরের বাড়ির জামাই দেখে কী হবে এখন নিজের সন্ধান দেখ্।

কমলম্থী। তোর আবশ্যক হয়ে থাকে তুই দেধ্। এখন আমার অভ্য কাজ আছে।

চক্রকান্ত। মশায়, অহুমতি হয় তো এখন আসি।

নিবারণ। এত শীঘ্র যাবেন ? বলেন কী। আর-একটু বস্তন না!

চক্রকান্ত। আপনার এখনো নাওয়া-খাওয়া হয়নি---

নিবারণ। সে এখনো ঢের সময় আছে। বেলা তো বেশি হয়নি—

চন্দ্রকান্ত। আজে বেলা নিতান্ত কম হয়নি— এখন যদি আজ্ঞা করেন তো উঠি—

নিবারণ। তবে আস্থন। দেখুন চন্দরবাবু, মতি হালদারের ওই যে "কুস্থমকানন" না কী বইথানা বললেন ওটা লিখে দিয়ে যাবেন তো-

চন্দ্রকান্ত। "কাননকুত্বমিকা" ? বইখানা পাঠিয়ে দেব কিন্তু সেটা মতি হালদারের নয়—

নিবারণ। তবে থাক্। বরঞ্চ বিনোদবাবুর একখানা "প্রবোধলহরী" যদি থাকে তো একবার—

চন্দ্রকাস্ত। "প্রবোধলংরী" তে বিনোদবাবৃর—

বিনোদবিহারী। আঃ থামো না। তা, যে আজে, আমিই পাঠিয়ে দেব।

আমার প্রবাধনহরী, বারবেলাকথন, তিথিদোষখণ্ডন, প্রায়শ্চিত্তবিধি, এবং নৃতন পঞ্জিকা আপনাকে পাঠিয়ে দেব— আজ তবে আদি। প্রস্থান

নিবারণ। নাঃ লোকটার বিজে আছে। বাঁচা গেল, একটি মনের মতো সংপাত্র পাওয়া গেল। কমলের জন্তে আমার বড়ো ভাবনা ছিল।

## ইন্দুমতীর প্রবেশ

ইন্মতী। বাবা, তোমার হল?

নিবারণ। ও ইন্দু, তুই তো দেখলিনে— তোরা সেই যে বিনোদবাবুর লেথার এত প্রশংসা করিদ তিনি আজ এসেছিলেন।

ইন্মতী। আমার তো আর খেয়ে দেয়ে কান্ধ নেই, তোমার এখানে যত রাজ্যির আকেজো লোক এসে জোটে আর আমি আড়াল থেকে লুকিয়ে লুকিয়ে তাদের দেখি! আছে। বাবা, চন্দ্রবাব্ বিনোদবাব্ ছাড়া আর একটি যে লোক এসেছিল— বদচেহারা লক্ষীছাড়ার মতো দেখতে, দে কে ?

নিবারণ। তবে তুই যে বলছিলি আড়াল থেকে দেখিসনে ? বদ চেহারা আবার কার দেখলি। বাব্টি তো দিব্যি বেশ ফুটফুটে কার্তিকটির মতো দেখতে। তার নামটি কী জিজ্ঞাসা করা হয়নি।

ইন্দুমতী। তাকে আবার ভালো দেখতে হল ? দিনে দিনে তোমার কী যে পছন্দ হচ্ছে বাবা। এখন নাইতে চলো। [নিবারণের প্রস্থান

না, সত্যি, দেখে চোথ জুড়িয়ে যায়। যদি কাতিককে এঁর মতন দেখতে হয়তা হলে কাতিককে ভালো দেখতে, বলতে হবে। মৃথে একটি কথা ছিল না, কিন্তু কেমন বসে বসে সব দেখছিল আর মজা করে মৃথ টিপে টিপে হাসছিল— না সত্যি, বেশ হাসিথানি। বাবা যেমন, একবার জিজ্ঞাসাও করলেন না তার নাম কী, বাড়ি কোথায়। আর কোথা থেকে ষত সব নিমাই নেপাল নিলু জুটিয়ে নিয়ে আসেন। বাবা যথন মতি হালদারের সঙ্গে বিনোদবাব্র তুলনা করছিলেন তথন সে বিনোদবাব্র মৃথের দিকে চেয়ে চেয়ে কেমন হাসছিল! আর, বাবা যথন বিনোদবাব্র ছেলের কথা জিজ্ঞাসা করছিলেন তথন কেমন— আমি কক্থনো নিমাই গয়লাকে— সেই বুড়ো ডাক্ডারের ছেলেকে বিয়ে করব না। কক্থনো না। সেই বুড়োটার উপর আমার এমন রাগ ধরছে!— আজ একবার ক্ষান্তিদির কাছে যেতে হচ্ছে, তাঁর কাছ থেকে সমন্ত সন্ধান পাওয়া যাবে।

## কমলমুখীর প্রবেশ

দিদিভাই, তুমি যে বলতে কান্মকুস্থমিকা তোমার আদবে ভালো লাগে না, তা হলে বইখানা আর-একবার তো ফিরে পড়তে হবে— এবারে বোধ করি মত একটু-আধটু বদলাতেও পারে।

কমলমুখী। **আমি ভাই দরকা**র বুঝে মত বদলাতে পারিনে।

ইন্মতী। তা ভাই, শুনেছি স্বামীর জ্ঞাে সবই করতে হয়— জীবনের অনেকথানি নতুন করে বদলে কেলতে হয়। বিধাতা তো আর আমাকে ঠিক তাঁর শ্রীচরণকমলের মাপ নিয়ে বানাননি। স্বামীরা আবার কোথাও একটু আঁট সইতে পারেন না।

কমলমুখী। তা আমরা তাঁদের মনের মতো মত বদলাতে না পারলে তাঁরা তো আমাদের বদলে ফেলতে পারেন— তাতে তো কেউ বাধা দেবার নেই। আমি ধা আছি তা আছি, এতদিন পরে যে কারো মনোরঞ্জনের জ্ঞে আবার ধার-করা মালমদলা নিয়ে আপনাকে করমাশে গড়তে হবে সে তো ভাই আর পারব না। এতে যদি কারো পছন্দ না হয় তো সে আমার অদৃষ্টের দোষ।

ইন্দুমতী। কিন্তু তোর তো দে-কথা বলবার জো নেই, তাঁকে তো তোর পছন্দ করতেই হবে।

কমলম্থী। আমি তো আর ধ্য়ধরা হতে যাচ্ছিনে বোন, তা আমার আবার পছনা! হুটো-একটা কাপড়চোপড় ছাড়া জীবনের কটা জিনিসই বা নিজের পছনা অমুসারে পাওয়া গেছে। বিধাতা কোনো বিষয়ে কারো তো মত জিজ্ঞাসা করেন না। আপনাকেই আপনি পছনা করে নিতে পারিনি। যদি পারত্ম তা হলে বোধ হয় এর চেয়ে ঢের ভালো মাহ্যটিকে পেত্ম— কিন্তু তবু তো আপনাকে কম ভালোবাসিনে— তাকেও বোধ হয় তেমনি ভালোবাসব!

ইন্দুমতী। তুই ভাই কথায় কথায় বড়ো বেশি গন্তীর হয়ে পড়িস, বিনোদের কাছে যদি অমনি করে থাকিস তা হলে সে তোর দঙ্গে প্রেমালাপ করতে সাহস করবে না—

কমলম্খী। সে জন্তে নাহয় তুই নিযুক্ত থাকিস।

ইন্মতী। তা হলে যে তোর গান্তীর্য আরো সাত গুণ বেড়ে যাবে। দেখ্ ভাই, তুই তো একটা পোষা কবি হাতে পেলি এবার তাকে দিয়ে তোর নিজের নামে কবিতা লিখিয়ে নিস— যতক্ষণ পছন্দ না হয় ছাড়িসনে— চাই কি, ঘুটো-একটা খুব মিষ্টি সম্বোধন নিজে বসিয়ে দিতে পারিস। নিজের নামে কবিতা দেখলে কী রক্ম লাগে কে জানে।

কমলম্থী। মনে হয়, আমার নাম করে আর-কাকে লিখছে। তোর যদি শথ থাকে আমি তোর নামে একটা লিখিয়ে নেব—

ইন্দুমতী। তুমি কেন, দে আমি নিজে করে নেব। আমার যে সম্পর্ক আমি যে কান ধরে লিথিয়ে নিতে পারি। তুমি তো তা পারবে না!

কমলম্থী। দে যখনকার কথা তখন হবে, এখন তোর চুলটা বেঁধে দিই চল্। ইন্দুমতী। আজ থাক্ ভাই। আমি এখন ক্ষান্তিদির ওখানে যাচ্ছি। আমার ভারি দরকার আছে।

# চতুর্থ দৃশ্য

## চন্দ্রকান্তের অন্তঃপুর ক্ষান্তমণি ও ইন্দুমতী

ক্ষান্তমণি। তোমরা ভাই নানা রকম বই পড়েছ, তোমরা বলতে পার কী করলে ভালো হয়।

ইন্দুমতী। তোমার স্বামী ঠাট্টা করে বলে, দে কি আর সত্যি।

ক্ষান্তমণি। না ভাই, ঠাটা কি সত্যি ঠিক ব্বতে পারিনে। আর, সত্যি হবারই বা আটক কী। আমার বাপ-মা আমাকে ঘরকল্লা ছাড়া আর তো কিছুই শেখায়নি। এদানিং বাংলা বইগুলো সব পড়ে নিয়েছি, তাতে অনেক রকম কথাবার্তা আছে কিন্তু দেগুলো নিয়ে কোনো স্থবিধে করতে পারছিনে। আমার স্বামী যে রকম চায় দে ভাই আমাকে কিছুতেই মানায় না।

ইন্দুমতী। তোমার স্বামীর আধার তেমনি সব বন্ধু জুটেছে, তারাই পাঁচ জনে পাঁচ কথা কয়ে তাঁর মন উতলা করে দেয়। বিশেষ, সেদিন বিনোদবাবু আর তোমার স্বামীর সঙ্গে আর একটি কে বাবু আমাদের বাড়িতে গিয়েছিল, তাকে দেখে আমার আদ্বে ভালো লাগল না। লোকটা কে ভাই ?

ক্ষান্তমণি। কী জানি ভাই। বন্ধু একটি-আধটি ভো নয়, সবগুলোকে আবার চিনিওনে। ললিতবাবু হবে ব্ঝি।

## কমলমুখীর প্রবেশ

দিদিভাই, তুমি থে বলতে কাননকুস্থমিকা তোমার আদবে ভালো লাগে না, তা হলে বইখানা আর-একবার তো ফিরে পড়তে হবে— এবারে বোধ করি মত একটু-আধটু বদলাতেও পারে।

কমলম্থী। আমি ভাই দরকার বুঝে মত বদলাতে পারিনে।

ইন্মতী। তা ভাই, শুনেছি স্বামীর জ্ঞে সবই করতে হয়— জীবনের অনেকথানি নতুন করে বদলে ফেলতে হয়। বিধাতা তো আর আমাকে ঠিক তার শ্রীচরণকমলের মাপ নিয়ে বানাননি। স্বামীরা আবার কোথাও একটু আঁট সইতে পারেন না।

কমলম্থী। তা আমরা তাঁদের মনের মতো মত বদলাতে না পারলে তাঁরা তো আমাদের বদলে ফেলতে পারেন— তাতে তো কেউ বাধা দেবার নেই। আমি ধা আছি তা আছি, এতদিন পরে ধে কারো মনোরঞ্জনের জত্তে আবার ধার-করা মালমদলা নিয়ে আপনাকে ফরমাশে গড়তে হবে সে তো ভাই আর পারব না। এতে ধদি কারো পছন্দ না হয় তো সে আমার অদৃষ্টের দোষ।

ইন্মতী। কিন্তু তোর তো দে-কথা বলবার জো নেই, তাঁকে তো তোর পছন্দ করতেই হবে।

কমলমুখী। আমি তো আর স্বয়ন্বরা হতে যাচ্ছিনে বোন, তা আমার আবার পছনা! হুটো-একটা কাপড়চোপড় ছাড়া জীবনের কটা জিনিসই বা নিজের পছনা অমুসারে পাওয়া গেছে। বিধাতা কোনো বিষয়ে কারো তো মত জিজ্ঞাসা করেন না। আপনাকেই আপনি পছনা করে নিতে পারিনি। যদি পারতুম তা হলে বোধ হয় এর চেয়ে ঢের ভালো মান্ত্রটকে পেতুম— কিন্তু তবু তো আপনাকে কম ভালোবাসিনে— তাকেও বোধ হয় তেমনি ভালোবাসব।

ইন্দুমতী। তুই ভাই কথায় কথায় বড়ো বেশি গন্তীর হয়ে পড়িস, বিনোদের কাছে যদি অমনি করে থাকিস তা হলে দে তোর সঙ্গে প্রেমালাপ করতে সাহস করবে না—

কমলম্থী। সে জন্তে নাহয় তুই নিযুক্ত থাকিস।

ইন্দুমতী। তা হলে যে তোর গান্তীর্থ আরো সাত গুল বেড়ে যাবে। দেখ্ ভাই, তুই তো একটা পোষা কবি হাতে পেলি এবার তাকে দিয়ে ভোর নিজের নামে কবিতা লিখিয়ে নিস— যতক্ষণ পছন্দ না হয় ছাড়িসনে— চাই কি, তুটো-একটা খুব মিষ্টি সংস্থাধন নিজে বসিয়ে দিতে পারিদ। নিজের নামে কবিতা দেখলে কী রক্ম লাগে কে জানে।

কমলমূখী। মনে হয়, আমার নাম করে আর-কাকে লিখছে। তোর যদি শথ থাকে আমি তোর নামে একটা লিখিয়ে নেব—

ইন্মতী। তুমি কেন, সে আমি নিজে করে নেব। আমার যে সম্পর্ক আমি যে কান ধরে লিথিয়ে নিতে পারি। তুমি তো তা পারবে না!

কমলম্থী। দে যথনকার কথা তখন হবে, এখন তোর চুলটা বেঁধে দিই চল্। ইন্মতী। আজ থাক্ ভাই। আমি এখন ফান্তদিদির ওখানে যাচ্ছি। আমার ভারি দরকার আছে।

# চতুর্থ দৃশ্য

# চন্দ্রকান্তের অন্তঃপুর

## ক্ষান্তমণি ও ইন্দুমতী

ক্ষান্তমণি। তোমরা ভাই মানা রকম বই পড়েছ, তোমরা বলতে পার কী করলে ভালো হয়।

ইন্দুমতী। তোমার স্বামী ঠাট্টা করে বলে, দে কি আর সত্যি।

ক্ষান্তমণি। না ভাই, ঠাটা কি সত্যি ঠিক ব্ৰতে পারিনে। আর, সত্যি হবারই বা আটক কী। আমার বাপ-মা আমাকে ঘরকল্পা ছাড়া আর তো কিছুই শেখায়নি। এদানিং বাংলা বইগুলো সব পড়ে নিয়েছি, তাতে অনেক রকম কথাবার্তা আছে কিন্তু দেগুলো নিয়ে কোনো স্থবিধে করতে পারছিনে। আমার স্থামী যে রকম চায় দে ভাই আমাকে কিছুতেই মানায় না।

ইন্সতী। তোমার স্বামীর আথার তেমনি সব বন্ধু জুটেছে, তারাই পাঁচ জনে পাঁচ কথা কয়ে তাঁর মন উতলা করে দেয়। বিশেষ, সেদিন বিনোদবাবু আর তোমার স্বামীর সঙ্গে আর একটি কে বাবু আমাদের বাড়িতে গিয়েছিল, তাকে দেখে আমার আদবে ভালো লাগল না। লোকটা কে ভাই ?

ক্ষান্তমণি। কী জানি ভাই। বন্ধু একটি-আধটি ভো নয়, দ্বগুলোকে আবার চিনিওনে। ললিতবাবু হবে ব্ঝি। ইন্মতী। (স্বগত) নিশ্চয় ললিতবাবু হবে। নাম গুনেই মনে হচ্ছে তাঁর নাম বটে।

ক্ষাস্তমণি। কীরকম বলো দেখি। স্থন্দর-হানো? পাতলা?

रेक्मजी। श-

কান্তমণি। চোখে চশমা আছে ?

ইন্দুমতী। হাঁ হাঁ, চশমা আছে— আর সকল কথাতেই মূচকে মূচকে হাসে— দেখে গা জলে যায়।

ক্ষাস্তমণি। তবে আমাদের ললিত চাটুজ্জে তার আর সন্দেহ নেই।

ইন্দুমতী। ললিত চাটুজ্বে!

ক্ষান্তমণি। জান না? ঐ কল্টোলার নৃত্যকালী চাটুজ্জের ছেলে। ছোকরাটি কিন্তু মন্দ না ভাই। এম. এ. পাশ করে জলপানি পাচ্ছে।

ইন্দুমতী। ওদের ঘরে দ্বীপুত্রপরিবার কেউ নেই নাকি ! অমন্তরো লক্ষীছাড়ার মতো যেথানে সেথানে টো টো করে ঘুর্বে বেড়ায় কেন।

ক্ষান্তমণি। স্ত্রীপুত্র থেকেই বা কী হয়। ওর তো তবুনেই। ললিত আবার বাপকে বলেছে রোজগার না করে সে বিয়ে করবে না। সে-কথা যাক। এখন আমাকে একটা পরামর্শ দে না ভাই।

ইন্মতী। আচ্ছা, এক কাজ করা যাক। মনে করো আমি চন্দ্রবাবু; আপিস থেকে ফিরে এসেছি, থিদেয় প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছে— তার পরে তুমি কী করবে বলো দেখি। রোদো ভাই, চন্দ্রবাব্র ঐ চাপকান আর শামলাটা পরে নিই, নইলে আমাকে চন্দ্রবাব্ মনে হবে না। [ আপিসের বেশ পরিধান ও ক্ষাস্তমণির উচ্চহাস্থ

(গন্তীর ভাবে) ক্ষাস্তমণি, স্বামীর প্রতি এরপ পরিহাদ অত্যন্ত গহিত কার্য। কোনো পতিব্রতা রমণী স্বামীর দমক্ষে কদাপি উচ্চহাস্ত করেন না। যদি দৈবাৎ কোনো কারণে হাস্ত জনিবার্য হইয়া উঠে তবে সাধ্বী স্ত্রী প্রথমে স্বামীর অন্তমতি লইয়া পরে বদনে অঞ্চল দিয়া ঈষৎ হাসিতে পারেন। যা হোক আমি আপিদ থেকে ফিরে এসেছি— এখন তোমার কী কর্তব্য বলো।

ক্ষান্তমণি। প্রথমে তোমার চাপকানটি এবং শামলাটি থুলে দিই, তার পরে জলথাবার—

ইন্দুমতী। নাঃ, তোমার কিছু শিক্ষা হয়নি। আমি তোমাকে দেদিন এত করে দেখিয়ে দিলুম, কিছু মনে নেই ?

ক্ষান্তমণি। দে ভাই, আমি ভালো পারিনে।

ইন্দুমতী। সেই জন্মেই তো এত করে মৃথস্থ করাচ্ছি। আচ্ছা, তুমি তবে চন্দ্রবাবু সাজো, আমি তোমার স্বী সাজছি—

ক্ষান্তমণি। না ভাই, সে আমি পারব না—

ইন্মতী। তবে যা বলে দিয়েছি তাই করো। আচ্ছা, তবে আরম্ভ হোক। বড়োবউ, চাপকানটা খুলে আমার ধুতি-চাদরটা এনে দাও তো।

ক্ষান্তমণি। (উঠিয়া) এই দিচ্ছি।

ইন্মতী। ও কী করছ! তুমি ওইখানে হাতের উপর মাথা রেখে বদে থাকো, বলো— নাথ, আজ দক্ষেবেলায় কী স্থন্দর বাতাদ দিচ্ছে! আজ আর কিছুতেই মন লাগছে না, ইচ্ছে করছে পাথি হয়ে উড়ে ধাই।

ক্ষাস্তমণি। ( যথাশিক্ষামত ) নাথ, আজ সন্ধেবেলায় কী স্থন্দর বাতাস দিচ্ছে। আজ আর কিছুতে মন লাগছে না, ইচ্ছে করছে পাথি হয়ে উড়ে যাই।

ইন্দুমতী। কোথায় উড়ে যাবে? তার আগে আমায় লুচি দিয়ে যাও, ভারি থিদে পেয়েছে—

ক্ষান্তমণি। (তাড়াতাড়ি উঠিয়া) এই দিচ্ছি—

ইন্মতী। এই দেখো, দব মাটি করলে। তুমি ষেমন ছিলে তেমনি থাকো, বলো— লুচি? কই, লুচি তো আজ ভাজিনি। মনে ছিল না। আচ্ছা, লুচি কাল হবে এখন। আজ এদ এখানে এই মধুর বাতাদে বদে—

চন্দ্ৰকান্ত। (নেপথ্য হইতে) বড়োবউ।

ইন্মতী। ওই চন্দ্রবাবু আসছেন। আমাকে দেখতে পেয়েছেন বোধ হল। তুমি ব'লো তো ভাই, বাগবাজারের চৌধুরীদের কাদ্ধিনী। আমার পরিচয় দিয়ো না, লক্ষীটি, মাথা খাও!

## পঞ্চম দৃশ্য

পার্গের ঘর

নিমাই আসীন

চাপকান-শামলা-পরা ইন্দুমতীর ছুটিয়া প্রবেশ

निगारे। ध की!

ইন্মতী। ছি ছি, আর-একটু হলেই চন্দ্রবাব্র কাছে এই বেশে ধরা পড়তুম। তিনি কী মনে করতেন? আমাকে বোধ হয় দেখতে পাননি। (হঠাৎ নিমাইকে দেখিয়া) ও মা, এ বে দেই ললিতবাবু। আর তো পালাবার পথ নেই! (সামলাইয়া লইয়া ধীরে ধীরে চাপকান-শামলা খুলিয়া নিমাইয়ের প্রতি) তোমার বাবুর এই শামলা, আর এই চাপকান। সাবধান করে রেখো, হারিয়ো না। আর শিগ্গির দেখে এস দেখি বাগবাজারের চৌধুরীবাবুদের বাড়ি থেকে পালকি এসেছে কিনা।

নিমাই। ( ঈষং হাদিয়া ) যে আজ্ঞা।

ইন্দ্মতী। ছি ছি! লজ্জায় ললিতবাবৃকে ভালো করে দেখে নিতেও পারল্ম না! আজ কী করল্ম! ললিতবাবৃ কী মনে করলেন! যা হোক, আমাকে তো চেনেন না। ভাগ্যিদ্ হঠাৎ বৃদ্ধি জোগাল, বাগবাজারের চৌধুরীদের নাম করে দিল্ম। চন্দ্রবাব্র এ বাসাটিও হয়েছে ভেমনি। অন্দর বাহির সব এক। এখন আমি কোন্ দিক দিয়ে পালাই! ওই আবার আসছে। মান্ন্যটি তো ভালো নয়! অন্য কোনো লোক হলে অবস্থা বৃঝে চলে যেত! ও আবার ছল করে যে ফিরে আসে! কেন বাপু, দেখবার জিনিস এখানে কী এমন আছে!

### নিমাইয়ের প্রবেশ

নিমাই। ঠাকরুন, পালকি তো আদেনি। এখন কী আজা করেন।

ইন্দুমতী। এখন তুমি তোমার কাজে যেতে পার। না না, ওই যে তোমার মনিব এদিকে আদছেন। ওঁকে আমার দম্বন্ধে থবর দেবার কোনো দরকার নেই, আমার পালকি নিশ্চয় এদেছে।

নিমাই। কী চমংকার রূপ। আর কী উপস্থিত বৃদ্ধি। চোথে মুথে কেমন উজ্জ্বল জীবস্ত ভাব। বা, বা। আমাকে হঠাৎ চাকর বানিয়ে দিয়ে গেল— সেও আমার পরম তাগিয়। বাঙালির ছেলে চাকরি করতেই জন্মেছি কিন্তু এমন মনিব কি অদৃষ্টে জুটবে। প্রুবের কাপড়ও ষেমন মানিয়েছিল ওইটুকু নির্লজ্জতাও ওকে কেমন বেশ শোভা পেয়েছিল। আহা, এই শামলা আর এই চাপকান চন্দরকে ফিরিয়ে দিতে ইচ্ছে করছে না। বাগবাজারের চৌধুরী। সন্ধান নিতে হচ্ছে।

#### চন্দ্রকান্তের প্রবেশ

চন্দ্রকান্ত। তুমি এ ঘরে ছিলে না কি। তবে তো দেখেছ ?

নিমাই। চক্ষ্ থাকলেই দেখতে হয়— কিন্তু কে বলো দেখি?

চক্রকাস্ত। বাগবাজারের চৌধুরীদের মেয়ে কাদদ্বিনী। আমার স্ত্রীর একটি

নিমাই। ওর স্বামী বোধ করি স্বাধীনতা ওয়ালা?

চন্দ্রকান্ত। ওঁর আবার স্বামী কোথায় ?

নিমাই। মরেছে বৃঝি? আপদ গেছে। কিন্তু বিধবার মতো বেশ নয় তো—

চন্দ্রকাস্ত। বিধবা নয় হে— কুমারী। যদি হঠাৎ স্নায়্র ব্যামো ঘটে থাকে তো বলো, ঘটকালি করি।

নিমাই। তেমন স্নায় হলে এতদিনে গলায় দড়ি দিয়ে মরতুম।

চন্দ্রকাস্ত। তা হলে চলো একবার বিনোদকে দেখে আসা যাক। তার বিশ্বাস সে তারি একটা অসমসাহদিক কাজ করতে প্রবৃত্ত হয়েছে, তাই একেবারে সপ্তমে চড়ে রয়েছে— যেন তার পূর্বে বঙ্গদেশে বিবাহ আর কেউ করেনি!

নিমাই। মেয়েমাত্মকে বিয়ে করতে হবে তার আবার ভয় কিসের? এমন যদি হত, না দেখে বিয়ে করতে গিয়ে দৈবাৎ একটা পুরুষমাত্ম বেরিয়ে পড়ত তা হলে বটে!

চন্দ্রকাস্ত। বল কী নিমাই ? বিধাতার আশীর্বাদে জন্মালুম পুরুষমান্ত্র হয়ে, কী জানি কার শাপে বিয়ে করতে গেলুম মেয়েমান্ত্রকে, এ কি কম সাহসের কথা ?

#### নলিনাক্ষের প্রবেশ

ठक्ककांस्त्र । जारत, जारत, यम निम्ना । **जारना र**ा ?

নলিনাক্ষ। (নিমাইয়ের প্রতি) বিনোদ কোখায়?

চক্রকান্ত। বিনোদ যেখানেই থাক্, আপাতত আমার মতো এতবড়ো লোকটা কি তোমার নলিনাক্ষগোচর হচ্ছে না। তোমার ভাব দেখে হঠাং ভয় হয়, তবে আমি হয়তো বা নেই।

নলিনাক। আমি বিনোদকে খুঁজছি।

চন্দ্রকাস্ত। ইচ্ছা করলে অমনি ইতিমধ্যে আমার দক্ষেও হুটো-একটা কথা কয়ে নিতে পার। তা চলো, আমরাও তার কাছে যাচ্ছি।

নলিনাক্ষ। তা হলে তোমরা এগোও। আমি পরে যাব এখন। [ প্রস্থান

## দ্বিতীয় অঙ্ক

## প্রথম দৃশ্য

## নিমাইয়ের ঘর

### নিমাই লিখিতে প্রবৃত্ত

নিমাই। মুখে এত কথা অনর্গল বকে যাই কিছু বাধে না, সেইগুলোই চোদ্দটা অক্ষরে ভাগ করা যে এত মৃশ্কিল তা জানতুম না।

> কাদ্যিনী যেমনি আমায় প্রথম দেখিলে, কেমন করে ভূত্য বলে তথনি চিনিলে।

ভাবটা বেশ নতুন রকমের হয়েছে কিন্তু কিছুতেই এই হতভাগা ছল বাগাতে পারছিনে। (গণনা করিয়া) প্রথম লাইনটা হয়েছে ষোলো, দ্বিভীয়টা হয়ে গেছে পনেরো। ওর মধ্যে একটা অক্ষরও ভো বাদ দেবার জো দেখছিনে। [ চিন্তা "আমায়" কে "আমা" বললে কেমন শোনায়?— 'কাদম্বিনী ষেমনি আমা প্রথম দেখিলে'— আমার কানে ভো থারাপ ঠেকছে না। কিন্তু তবু একটা অক্ষর বেশি থাকে। কাদম্বিনীর "নী"টা কেটে যদি সংক্ষেপ করে দেওয়া ষায়। পুরো নামের চেয়ে সে তো আরো আদরের শুনতে হবে। "কাদ্যি"— না— কই তেমন আদ্রের শোনাচ্ছে না তো। "কদ্য"— ঠিক হয়েছে—

কদম্ব যেমনি আমা প্রথম দেখিলে
কেমন ক'রে ভূত্য বলে তথনি চিনিলে!

উহঁ, ও হচ্ছে না। দিতীয় লাইনটাকে কাব্ করি কী করে? "কেমন করে" কথাটাকে তো কমাবার জো নেই— এক "কেমন করিয়া" হয়— কিন্তু তাতে আরো একটা অক্ষর বেড়ে যায়। "তথনি চিনিলে"র জায়গায় "তৎক্ষণাৎ চিনিলে" বিসিয়ে দিতে পারি কিন্তু তাতে বড়ো স্থবিধে হয় না, এক দমে কতকগুলো অক্ষর বেড়ে যায়। ভাষাটা আমাদের বহু পূর্বে তৈরি হয়ে গেছে, কিছুই নিজে বানাবার জো নেই— অথচ ওরই মধ্যে আবার কবিতা লিখতে হবে। দ্র হোকগে, ও পনেরো অক্ষরই থাক্— কানে থারাপ না লাগলেই হল। ও পনেরোও যা যোলোও ভা সতেরোও তাই, কানে সমানই ঠেকে, কেবল পড়বার দোষেই খারাপ শুনতে হয়। চোদ্দ অক্ষর, ও একটা প্রেজুডিস।

#### শিবচরণের প্রবেশ

শিবচরণ। কী হচ্ছে নিমাই।

নিমাই। আজে আনোটমির নোটগুলো একবার দেখে নিচ্ছি, একজামিন খুব কাছে এনেছে—

শিবচরণ। দেখো বাপু, একটা কথা আছে। তোমার বয়স হয়েছে, তাই আমি তোমার জন্মে একটি কন্তা ঠিক করেছি।

নিমাই। কী সর্বনাশ।

শিবচরণ। নিবারণবাবুকে জান বোধ করি—

নিমাই। আজে হাঁ জানি।

শিবচরণ। তাঁরই কন্মা ইন্দুমতী। মেয়েটি দেখতে শুনতে তালো। বয়সেও তোমার যোগ্য। দিনও এক রকম স্থির করা হয়েছে।

নিমাই। একেবারে স্থির করেছেন ? কিন্তু এখন তো হতে পারে না।

শিবচরণ। কেন বাপু?

নিমাই। আমার এখন একজামিন কাছে এসেছে—

শিবচরণ। তাহোক না একজামিন! বিয়ের সঙ্গে একজামিনের যোগটা কী? বউমাকে বাপের বাড়ি রেখে দেব, তার পরে তোমার একজামিন হয়ে গেলে ঘরে আনব।

নিমাই। ডাক্তারিটা পাশ না করে বিয়ে করাটা ভালো বোধ হয় না।

শিবচরণ। কেন বাপু, তোমার সঙ্গে তো একটা শক্ত ব্যায়রামের বিয়ে দিচ্ছিনে। মাসুষ ডাক্তারি না জেনেও বিয়ে করে। কিন্তু তোমার আপত্তিটা কিসের জন্মে হচ্ছে।

নিমাই। উপার্জনক্ষম না হয়ে বিয়ে করাটা-

শিবচরণ। উপার্জন ? আমি কি তোমাকে আমার বিষয় থেকে বঞ্চিত করতে ষাচ্ছি। তুমি কি সাহেব হয়েছ যে বিয়ে করেই স্বাধীন ঘরকল্লা করতে যাবে। (নিমাই নিক্তর) তোমার হল কী। বিয়ে করবে তার আবার এত ভাবনা কী। আমি কি তোমার ফাঁসির হুকুম দিলুম।

নিমাই। বাবা, আপনার পায়ে পড়ি আমাকে এখন বিয়ে করতে অন্থরোধ করবেন না।

শিবচরণ। ( সরোধে ) অন্থরোধ কী বেটা। হুকুম করব। আমি বলছি, ভোকে বিয়ে করতেই হবে।

७॥३७

নিমাই। আমাকে মাপ করুন, আমি এখন কিছুতেই বিয়ে করতে পারব না।
শিবচরণ। (উচ্চস্বরে) কেন পারবিনে। তোর বাপ-পিতামহ, তোর
চোলপুরুষ বরাবর বিয়ে করে এসেছে, আর তুই বেটা ছ-পাতা ইংরেজি উলটে আর
বিয়ে করতে পারবিনে! এর শক্তটা কোন্থানে। কনের বাপ সম্প্রদান করবে
আর তুই মন্ত্র পড়ে হাত পেতে নিবি— তোকে গড়ের বাজিও বাজাতে হবে না
মন্ত্রপংথিও বইতে হবে না, আর বাতি জালাবার ভারও তোর উপর দিচ্ছিনে।

নিমাই। আমি মিনতি করে বলছি বাবা— একেবারে মর্যান্তিক অনিচ্ছে না থাকলে আমি কথনোই আপনার প্রস্তাবে না বলতুম না।

শিবচরণ। কই বাপু, বিয়ে করতে তো কোনো ভদ্রলোকের ছেলের এতদ্র অনিচ্ছে দেখা যায় না, বরঞ্চ অবিবাহিত থাকতে আপত্তি হতেও পারে। আর তুমি বেটা আমার বংশে জন্মগ্রহণ করে হঠাৎ একদিনে এতবড়ো বৈরাগী হয়ে উঠলে কোথা থেকে। এমন স্ষ্টিছাড়া অনিচ্ছেটা হল কেন দেটা তো শোনা আবিশ্বক।

নিমাই। আচ্ছা, আমি মাদিমাকে দব কথা বলব, আপনি তাঁর কাছে জানতে পারবেন।

শিবচরণ। আচ্ছা। (স্বগত) লোকের কাছে শুনল্ম, নিমাই বাগবাজারের রাস্তায় ঘূরে ঘূরে বেড়ায়— গেরস্তর বাড়ির দিকে হাঁ করে চেয়ে থাকে— সেই শুনেই তো আরো আমি ওর বিয়ের জন্মে এত তাড়াতাড়ি করছি। প্রিস্থান

নিমাই। আমার ছন্দ মিল ভাব সমস্ত ঘুলিয়ে গেল, এখন যে আর এক লাইনও মাধায় আসবে এমন সম্ভাবনা দেখিনে।

### চক্রকান্তের প্রবেশ

চন্দ্রকাস্ত। এই যে নিমাই, একা একা বসে রয়েছ। তোমার হল কী বলো দেখি। আজকাল তোমার যে দেখা পাবারই জো নেই।

নিমাই। আর ভাই, একজামিনের যে তাড়া পড়েছে—

চন্দ্রকান্ত। সেদিন সন্ধেবেলায় ট্রামে করে আসতে আসতে দেখি, তুমি বাগবাজারের রাস্তায় দাঁড়িয়ে হাঁ করে তারা দেখছ। আজকাল কি তুমি ডাক্তারি ছেড়ে আফ্রিনমি ধরেছ? যা হোক আজ বিনোদের বিয়ে মনে আছে তো?

নিমাই। তাই তো, ভূলে গিয়েছিলুম বটে।

চন্দ্রকাস্ত। তোমার শারণশক্তির যে রকম অবস্থা দেখছি একজামিনের পক্ষে স্থ্বিধে নয়। তা চলো।

নিমাই। আজ শরীরটা তেমন ভালো ঠেকছে না, আজ থাক্—

চন্দ্রকান্ত। বিনোদের বিয়েটা তো বছরের মধ্যে সদাসর্বদা হবে না নিমাই। যা হবার আজই চুকে যাবে। অতএব আজ তোমাকে ছাড়ছিনে, চলো।

## দ্বিতীয় দৃশ্য

#### চন্দ্রকান্তের অন্তঃপুর

## ক্ষান্তমণি ও ইন্দুমতী

ক্ষাস্তমণি। তোমাদের বাড়ির আয়োজন সব হল ?

ইন্দুমতী। হাঁ ভাই, এক রকম হল। এখন ভোমাদের বাড়ি কী হচ্ছে তাই দেখতে এসেছি। আমি বরের ঘরেও আছি, কনের ঘরেও আছি। বর তো ভোমাদের এখান থেকে বেরোবেন ? তাঁর তিন কুলে আর কেউ নেই না কি।

ক্ষান্তমণি। ওই তো ভাই, ওদের কথা ব্যবে কে। বাপ-মা নেই বটে, কিন্তু শুনেছি দেশে পিসি-মাসি সব আছে— কিন্তু ভাদের খবরও দেয়নি। বলে যে, বিয়ে করছি, হাট বসাচ্ছিনে ভো! ওঁকে বললুম, তুমি তাদের খবর দাও— উনি বলেন তাতে খরচপত্র বিশ্বর বেড়ে যাবে— বিয়ে করতেই যদি বেবাক খরচ হয়ে যায় ভো ঘরকল্লা করতে বাকি থাকবে কী— শুনেছ একবার কথা! আবার বলে কী— এ তো আর শুন্তনিশুন্তর যুদ্ধু হচ্ছে না, কেবল হটিমাত্র প্রাণীর বিয়ে, এর জন্তে এত শোরসরাবৎ লোকলস্করের দরকার কী?

ইন্দ্মতী। কিছু ধুমধাম নেই, আমার ভাই এ মন উঠছে না। আমাদের হাতে একবার পড়লে তাকে আচ্ছা করে শিক্ষা দিতে হবে— ছটিমাত্র প্রাণীর বিয়ে যে কতবড়ো ব্যাপার তা তাকে এক রকম মোটাম্টি ব্রিয়ে দেব।— আজ যে তুমি বাইরের ঘরে?

ক্ষান্তমণি। এই ঘরে সব বরষাত্রী জুটবে। দেখ না ভাই ঘরের অবস্থানা।
তারা আসবার আগে একটুথানি গুছিয়ে নেবার চেটায় আছি।

ইন্দুমতী। তোমার একলার কর্ম নয়, এদ ভাই ছু-জনে এ জ্ঞাল দাক করা যাক। এগুলো দরকারি নাকি ?

ক্ষান্তমণি। কিচ্ছু না। যত রাজ্যির পুরোনো খবরের কাগজ জমেছে। কাগজগুলো যেখানে পড়া হয়ে যায় সেইখানেই পড়ে থাকে। ওগুলো যে ফেলে দেওয়া কি গুছিয়ে রাখা তার নাম নেই।

हेन्म्मजी। তবে अहे मद्भ এश्वता । करन मिहे ?

ক্ষান্তমণি। না না, ওওলো ওঁর মকদমার কাগজ— হারাতে পারলে বাঁচেন বোধ হয়, মকেলদের হাত থেকে উদ্ধার পান। কেন যে হারায় না তাও তো বুঝতে পারিনে। কতকগুলো গদির নীচে গোঁজা, কতক আলমারির মাথায়, কতক ময়লা চাপকানের পকেটে,— যথন কোনোটার দরকার পড়ে বাড়ি মাথায় করে বেড়ান,— আঁস্তাকুড় থেকে আর বাড়ির ছাত পর্যন্ত এমন জায়গা নেই ষেধানে না খুঁজতে হয়।

ইন্দুমতী। এর সঙ্গে যে ইংরেজি নভেলও আছে— তারও আবার পাতা ছেঁড়া। কতকগুলো চিঠি— এ কি দরকারি।

ক্ষান্তমণি। ওর মধ্যে দরকারি আছে অদরকারিও আছে, কিচ্ছু বলবার জোনেই। খুব গোপনীয়ও আছে, দেওলো চারদিকে ছড়ানো। খুব বেশি দরকারি চিঠি সাবধান করে রাখবার জ্ঞার বইয়ের মধ্যে গুঁজে রাখা হয়, সে আর কিছুতেই খুঁজে পাওয়া যায় না, ভুলেও যেতে হয়। বয়ৣরা বই পড়তে নিয়ে য়ায়, তার পরে কোন্ চিঠি কোন্ বইয়ের সঙ্গে কোন্ বয়ৣর বাড়ি গিয়ে পৌছয় তা কিছুই বলবার জো নেই। এক-একদিন বড়ো আবশ্যকের সময় গাড়িভাড়া করে বয়ুদের বাড়ি-বাড়ি থোঁজ করে বেড়ান।

ইন্মতী। এক কান্ধ করো না ভাই। কাউকে দিয়ে বন্ধদের গাল দিয়ে কতক ওলো চিঠি লেখাও না— দেগুলো বইয়ের মধ্যে গোঁজা থাকবে— বন্ধুরা যখন বই ধার করে পড়বেন নিজেদের সম্বন্ধে অনেক জ্ঞানলাভ করবেন এবং সেই স্বযোগে তৃটি-পাঁচটি ঝরে ষেতেও পারেন।

ক্ষান্তমণি। আঃ, তা হলে তো হাড় স্কুড়োয়।

ইন্মতী। এ দব কী ? কতকগুলো লেখা, কতকগুলো প্রুফ, থালি দেশলাইয়ের বাক্স, কাননকুস্মিকা, কাগজের পুঁটুলির মধ্যে ছাতাধরা মদলা, একখানা তোয়ালে, গোটাকতক দাবার ঘুঁটি, একটি ইস্বাবনের গোলাম, ছাতার বাঁট— এ চাবির গোচ্ছা ফেলে দিলে বোধ হয় চলবে না— ক্ষান্তমণি। এই দেখো। এই চাবির মধ্যে ওঁর ষণাসর্বস্থ আছে। আজ সকালে একবার থোঁজ পড়েছিল, কোথাও সন্ধান না পেয়ে শেষে উমাপতিদের বাড়ি থেকে সভেরোটা টাকা ধার করে নিয়ে এলেন। দাও তো ভাই, এ চাবি ওঁকে সহজে দেওয়া হবে না। ওই ভাই, ওরা আসছে— চলো ও ঘরে পালাই।

বিনোদ চক্রকান্ত নিমাই নলিনাক্ষ শ্রীপতি ও ভূপতির প্রবেশ

বিনোদবিহারী। (টোপর পরিয়া) সং তো সাজলুম, এখন তোমরা পাঁচজনে মিলে হাততালি দাও— উৎসাহ হোক, নইলে থেকে থেকে মনটা দমে যাচ্ছে।

চন্দ্রকাস্ত। এখন তো কেবল নেপথ্যবিধান চলছে, আগে অভিনয় আরম্ভ হোক তার পরে হাততালি দেবার সময় হবে।

বিনোদবিহারী। আচ্ছা চন্দর, অভিনয়টা হবে কিসের বলো তো হে। কী সাজ্ব আমাকে ব্ঝিয়ে দাও দেখি।

চন্দ্রকান্ত। মহারানীর বিদ্ধক দাজতে হবে আর কী। যাতে তিনি একটু প্রচুত্র থাকেন আৰু রাত্রি থেকে এই তোমার একমাত্র কান্ধ হল।

বিনোদবিহারী। তা সাজটিও যথোপযুক্ত হয়েছে। এই টোপরটা দেখলে মনে পড়ে সেকেলে ইংরেজ রাজাদের যে "ফুল"গুলো ছিল তাদেরও টুপিটা এই আকারের।

চক্রকান্ত। সেজের বাতি নিবিয়ে দেবার ঠোঙাগুলোরও ওই রকম চেহারা। এই পঁটিশটা বৎসর যা কিছু শিক্ষাদীক্ষা হয়েছে, যা কিছু আশা-আকাজ্জা জয়েছিল—ভারতের ঐক্যা, বাণিজ্যের উন্নতি, সমাজের সংস্কার, সাহেবের ছেলে পিটোনো প্রভৃতি যে-সকল উচু উচু ভাবের পলতে মগজের ঘি থেয়ে খুব উজ্জ্বল হয়ে জলে উঠেছিল— সেগুলিকে ওই টোপরটা চাপা দিয়ে এক দমে নিবিয়ে সম্পূর্ণ ঠাপ্তা হয়ে বসতে হবে—

নলিনাক্ষ। আর আমাদেরও মনে থাকবে না— একেবারে ভূলে যাবে— দেখা করতে এলে বলবে সময় নেই—

চক্রকান্ত। কিংবা মহারানীর হুকুম নেই। কিন্তু সেটা তোমার ভারি ভুল। বন্ধুত্ব তথন আরো প্রগাঢ় হয়ে উঠবে। ওর জীবনের মধ্যাহ্নসূর্যটি যথন ঠিক ব্রহ্মরক্রের উপর ঝাঁ ঝাঁ করতে থাকবেন তথন এই কালো কালো ছায়াগুলিকে নিভান্ত খারাপ লাগবে না। কিন্তু দেখু বিনোদ, কিছু মনে করিসনে— আরম্ভেতে একটুথানি দমিয়ে দেওয়া ভালো— তা হলে আসল ধাকা সামলাবার বেলায় নিভান্ত অস্থু বোধ হবে না। তথন মনে হবে, চন্দর ষ্টটা ভয় দেখাত আসলে তভটা কিছু নয়। সে

বলেছিল আগুনে ঝলসাবার কথা কিন্তু এ তো কেবলমাত্র উলটে-পালটে তাওয়ায় সেঁকা— তথন কী অনির্বচনীয় আরাম বোধ হবে!

শ্রীপতি। চন্দরদা, ও কী তুমি বকছ! আজ বিয়ের দিনে কি ও-সব কথা শোভা পায়! একে তো বাজনা নেই আলো নেই, উলু নেই, শাঁথ নেই, তার পরে যদি আবার অন্তিমকালের বোলচাল দিতে আরম্ভ কর তা হলে তো আর বাঁচিনে!

ভূপতি। মিছে না! চন্দরদার ও সমস্ত মুখের আস্ফালন বেশ জানি— এদিকে রাত্তির দশটার পর যদি আর এক মিনিট ধরে রাখা যায়, তা হলে ব্রাহ্মণ বিরহের জালায় একেবারে অস্থির হয়ে পড়ে—

চন্দ্রকাস্ত। ভূপতির আর কোনো গুণ না থাক্ ও মান্ত্র্য চেনে তা স্বীকার করতে হয়। ঘড়িতে ওই যে ছুঁচোলো মিনিটের কাঁটা দেখছ উনি যে কেবল কানের কাছে টিক টিক করে সময় নির্দেশ করেন তা নয় অনেক সময় পাঁটে পাঁট করে বেঁধেন—মন-মাতঙ্গকে অঙ্গুশের মতো গৃহাভিমূথে তাড়না করেন। রাত্তির দশটার পর আমি যদি বাইরে থাকি তা হলে প্রতি মিনিট আমাকে একটি করে থোঁচা মেরে মনে করিয়ে দেন ঘরে আমার অন্ন ঠাণ্ডা এবং গৃহিণী গরম হচ্ছেন।— বিহ্নদার ঘড়ির সঙ্গে আজকাল কোনো সম্পর্কই নেই— এবার থেকে ঘড়ির গুই চন্দ্রবদনে নানা রকম ভাব দেখতে পাবেন— কখনো প্রসন্ন কখনো ভীষণ। (নিমাইয়ের প্রতি) আচ্ছা ভাই বৈজ্ঞানিক, তুমি আজ্ব অমন চুপচাপ কেন ? এমন করলে তো চলবে না।

শ্রীপতি। সত্যি, বিন্ন যে বিয়ে করতে যাচ্ছে তা মনে হচ্ছে না। আমরা কতকগুলো পুরুষমান্নবে জটলা করেছি— কী করতে হবে কেউ কিছু জানিনে— মহা মৃশকিল! চন্দরদা, তুমি তো বিয়ে করেছ, বলো না কী করতে হবে— হাঁ করে সবাই মিলে বদে থাকলে কি বিয়ে বিয়ে মনে হয়?

চন্দ্রকান্ত। আমার বিয়ে দে যে পুরাতত্ত্বের কথা হল— আমার শ্বরণশক্তি ততদ্ব পৌছয় না। কেবল বিবাহের যেটি দর্বপ্রধান আয়োজন, যেটিকে কিছুতে ভোলবার জোনেই, দেইটিই অন্তরে বাহিরে জেগে আছে, মন্তর-তন্তর পুরুত-ভাট দে সমস্ত ভূলে গেছি।

ভূপতি। বাদর্ঘরে খালীর কান মলা?

চন্দ্রকান্ত। হায়পোড়াকপাল! শ্বালীই নেই তো শ্বালীর কান মলা— মাথা নেই তার মাথাব্যথা! শ্বালী থাকলে তবু তো বিবাহের সংকীর্ণতা অনেকটা দূর হয়ে যায়— ওরই মধ্যে একটুখানি নিখেদ ফেলবার, পাশ ফেরবার জায়গা পাওয়া যায়— শুশুরমশায় একেবারে কড়ায় গুণায় গুজন করে দিয়েছেন সিকিপয়সার ফাউ দেননি। বিনোদ্বিহারী। বাস্তবিক— বর মনোনীত করবার সময় ধেমন জিজ্ঞাসা করে, ক'টি পাশ আছে, কনে বাছবার সময় তেমনি থোঁজ নেওয়া উচিত ক'টি ভগ্নী আছে।

চন্দ্রকান্ত। চোর পালালে বৃদ্ধি বাড়ে— ঠিক বিয়ের দিনটিতে বৃঝি তোমার চৈতগ্য হল ? তা তোমারও একটি আছে শুনেছি তাঁর নামটি হচ্ছে ইন্মতী— স্বভাবের পরিচয় ক্রমে পাবে।

নিমাই। (স্বগত) ধাঁকে আমার স্কন্ধের উপরে উন্নত করা হয়েছে— সর্বনাশ আর কী!

শ্রীপতি। এদিকে যে বেরোবার সময় হয়ে এল তা দেখছ ? এতক্ষণ কী যে হল তার ঠিক নেই! নিদেন ইংরেজ ছোঁড়াগুলোর মতো থুব থানিকটা হো হো করতে পারলেও আসর গরম হয়ে উঠত। থানিকটা চেঁচিয়ে বেস্থরো গান গাইলেও একটু জমাট হত— (উচ্চৈঃম্বরে) "আজ তোমায় ধরব চাঁদ আঁচল পেতে।"

চন্দ্রকান্ত। আবে থাম্ থাম্— তোর পায়ে পড়ি ভাই, থাম্; দেখ্ আর্য ঋষিগণ যে রাগরাগিণীর স্প্রতি করেছিলেন সে কেবল লোকের মনোরঞ্জনের জন্তে— কোনো রকম নিষ্ঠুর অভিপ্রায় তাঁদের ছিল না।

ভূপতি। এস তবে বরকনের উদ্দেশে থ্রী চিয়ার্স দিয়ে বেরিয়ে পড়া ধাক— হিপ হিপ হুরে—

চন্দ্রকান্ত। দেখো, আমার প্রিয় বন্ধুর বিয়েতে আমি কখনোই এ রকম অনাচার হতে দেব না; শুভকর্মে অমন বিদেশী শেয়াল-ডাক ডেকে বেরোলে নিশ্চয় অযাত্রা হবে। তার চেয়ে সবাই মিলে উলু দেবার চেটা করো না! ঘরে একটিমাত্র স্ত্রীলোক আছেন তিনি শাঁথ বাজাবেন এখন। আহা, এই সময়ে থাকত তাঁর গুটি হুই-তিন সহোদরা তা হলে কোকিলকণ্ঠের উলু শুনে আজ কান জুড়িয়ে যেত।

বিনোদবিহারী। তা হলে তোমার হুটি কান সামলাতেই দিন বয়ে যেত। ভূপতি। বিনোদ তবে ওঠো, সময় হল!

নলিনাক্ষ। এই তবে আমাদের অবিবাহিত বন্ধুত্বের শেষ মিলন। জীবনশ্রোতে তুমি এক দিকে যাবে আমি এক দিকে যাব। প্রার্থনা করি, তুমি স্থবে থাকো। কিন্তু মৃহুর্তের জন্মে ভেবে দেখো বিহু, এই মরুময় জগতে তুমি কোথায় যাচ্ছ—

চন্দ্রকান্ত। বিন্ন, তুই বল, মা, আমি তোমার জ্বন্তে দাসী আনতে যাচ্ছি। তা হলে কনকাঞ্জলিটা হয়ে যায়।

শ্রীপতি। এইবার তবে উলু আরম্ভ হোক।

সকলে উলুর চেষ্টা। নেপথ্যে উলু ও শহাধ্বনি

নিমাই। ওই ষে উলুর জোগাড় করে রেখেছ, এতক্ষণে একটুখানি বিয়ের স্থর লাগল। নইলে কতকগুলো মিন্দেয় মিলে ষে রকম বেস্থরো লাগিয়েছিলে, বর্যাত্রা কি গদাযাত্রা কিছু বোঝবার জো ছিল না।

## ইন্দুমতী ও ক্ষান্তমণির প্রবেশ

ক্ষান্তমণি। শুনলি তো ভাই, আমার কর্তাটির মধুর কথাগুলি?

ইন্মতী। কেন ভাই, আমার তো মন্দ লাগেনি।

ক্ষান্তমণি। তোর মন্দ লাগবে কেন ? তোর তো আর বাজেনি। যার বেজেছে সেই জানে।

ইন্মতী। তুমি ষে আবার একবারে ঠাট্টা সইতে পার না। তোমার স্বামী কিন্তু ভাই, তোমাকে সত্যি ভালোবাদে। দিনকতক বাপের বাড়ি গিয়ে বরং পরীক্ষা করে দেখো না—

ক্ষান্তমণি। তাই একবার ইচ্ছা করে, কিন্তু জানি থাকতে পারব না। তা ষা হোক, এখন তোদের এখানে যাই। ওরা তো বউবাজারের রাস্তা ঘুরে যাবে, সে এখনো ঢের দেরি আছে।

ইন্মতী। তুমি এগোও ভাই, আমি তোমার স্বামীর এই বইগুলি গুছিয়ে দিয়ে যাই। (ক্ষাস্তমণির প্রস্থান) আজ ললিতবাবু এমন চুপচাপ গঞ্জীর হয়ে বদেছিলেন। কী কথা ভাবছিলেন কে জানে। সত্যি আমার জানতে ইচ্ছে করে। থেকে থেকে একটা খাতা খুলে দেখছিলেন। সেই খাতাটা ওই ভূলে ফেলে গেছেন। ওটা আমাকে দেখতে হচ্ছে। (খাতা খুলিয়া) ও মা। এ যে কবিতা। কাদ্ধিনীর প্রতি। আ মরণ। দে পোড়ারম্থী আবার কে।

জন দিবে অথবা বজ্ঞ, ওগো কাদম্বিনী, হতভাগ্য চাতক তাই ভাবিছে দিনবজনী!

ইস! ভারি যে অবস্থা থারাপ দেখছি। এত বেশি ভাবনার কাজ কী। আমি যদি পোড়াকপালী কাদস্বিনী হতুম তা হলে জলও দিতুম না বজ্ঞও দিতুম না, হতভাগ্য চাতকের মাথায় থানিকটা কবিরাজের তেল ঢেলে দিতুম। থেয়ে দেয়ে তো কাজ নেই— কোথাকার কাদস্বিনীর নামে কবিতা, তাও আবার ফুটো লাইন ছল্প মেলেনি। এর চেয়ে আমি ভালো লিখতে পারি।

## আর কিছু দাও বা না দাও, অয়ি অবলে সরলে, বাঁচি সেই হাসিভরা মুখ আর একবার দেখিলে।

আহা-হা-হা-হা! অবলে দরলে। কোন্ এক বেহায়া মেয়ে ওঁকে হাসিভরা কালাম্থ দেখিয়ে দিয়েছিল, এক তিল লজ্জাও করেনি। বাস্তবিক, পুরুষগুলো ভারি বোকা। মনে করলে ওঁর প্রতি ভারি অমুগ্রহ করে সে হেসে গেল— হাসতে নাকি সিকি পয়সার খরচ হয়। দাঁতগুলো বোধ হয় একটু ভালো দেখতে ছিল তাই একটা ছুভো করে দেখিয়ে দিয়ে গেল। কই আমাদের কাছে তো কোনো কাদিবিনী সাত পুরুষে এমন করে হাসতে আসে না। অবলে দরলে। সভ্যি বাপু, মেয়ে জাতটাই ভালো নয়। এত ছলও জানে। ছি ছি। এ কবিতাও তেমনি হয়েছে। আমি যদি কাদিবিনী হতুম তো এমন পুরুষের মুথ দেখতুম না। যে লোক চোলটা অক্ষর সামলে চলতে পারে না, তার সঙ্গে আবার প্রণয়। এ খাতা আমি ছিঁড়ে ফেলব— পৃথিবীর একটা উপকার করব— কাদিবিনীর দেমাক বাড়তে দেব না।

পুরুষের বেশে হরিলে পুরুষের মন,
( এবার ) নারীবেশে কেড়ে নিয়ে যাও জীবন মরণ।

এর মানে কী।

কদম্ব যেমনি আমা প্রথম দেখিলে, কেমন ক'রে ভূত্য বলে তথনি চিনিলে!

ও মা! ও মা! ও মা! এ ষে আমারই কথা! এইবার ব্বেছি পোড়ারম্থী কাদম্বিনী কে! (হাক্ত) তাই বলি, এমন করে কাকে লিখলেন! ও মা, কত কথাই বলেছেন! আর-একবার ভালো করে সমস্তটা পড়ি! কিন্তু কী চমৎকার হাতের অক্ষর! একেবারে যেন মুক্তো বসিয়ে গেছে।

#### প\*চাৎ হইতে খাতা অৱেষণে নিমাইয়ের প্রবেশ

কিন্তু ছন্দ থাক্ না-থাক্ পড়তে তো কিছুই থারাপ হয়নি। সত্যি, ছন্দ নেই বলে আরো মনের সরল ভাবটা ঠিক যেন প্রকাশ হয়েছে। আমার তো বেশ লাগছে। আমার বোধ হয় ছেলেদের প্রথম ভাঙা কথা যেমন মিষ্টি লাগে, কবিদের প্রথম ভাঙা ছন্দ তেমনি মিষ্টি লাগে; পড়তে গেলে বুকের ভিতরটা কী একরকম করে ওঠে—বড়ো বড়ো কবিতা পড়ে এমন হয় না। মেঘনাদবধ, বুত্রসংহার, পলাশির যুদ্ধ, সেব্রুম্বের বই— এমন স্ত্যিকার না। (থাতা বুকে চাপিয়া) এ থাতা আমি

নিয়ে যাব— এ তো আমাকেই লিখেছেন। আমার এমনি আনল হচ্ছে! ইচ্ছে করছে এখনি দিদিকে গিয়ে জড়িয়ে ধরি গে! আহা, দিদি যাকে বিয়ে করছে তাকে নিয়ে যেন খুব খুব খুব স্থাথ থাকে— যেন চিরজীবন আদরে সোহাগে কাটাতে পারে। (প্রস্থানোভ্যম। পশ্চাতে ফিরিয়া নিমাইকে দেখিয়া)ও মা! [মুথ আচ্ছাদন নিমাই। ঠাককন, আমি একথানা থাতা খুঁজতে এসেছিলুম— (ইন্মতীর জ্বত

প্রবারন ) জন্ম জন্ম সহস্র বার আমার সহস্র থাতা হারাক— কবিতার বদলে যা
প্রেছি কালিদাস তাঁর কুমারসম্ভব শকুন্তলা বাধা রেখে এমন জিনিস পায় না!

[ মহা উল্লাদে প্রস্থান

# তৃতীয় দৃশ্য

## বিবাহসভা

লোকারণা। শঙ্খ হুলুফান। শানাই

নিবারণ। কানাই! ও কানাই! কী করি বলো দেখি। কানাই গেল কোথায়?

শিবচরণ। তুমি ব্যস্ত হোয়ো না ভাই। এ ব্যস্ত হবার কাজ নয়। আমি সমস্ত ঠিক করে দিচ্ছি। তুমি পাত পাড়া হল কি না দেখে এস দেখি।

ভূত্য। বাবু, আদন এদে পৌচেছে দেগুলো রাথি কোথায়?

নিবারণ। এসেছে! বাঁচা গেছে। তা সেগুলো ছাতে—

শিবচরণ। বাস্ত হচ্ছ কেন দাদা। কী হয়েছে বলো দেখি ? কী রে বেটা, তুই হাঁ করে দাঁড়িয়ে রয়েছিদ কেন ? কাজকর্ম কিছু হাতে নেই না কি।

ভূত্য। আসন এসেছে সেগুলো রাখি কোথায় তাই জিজ্ঞানা করছি।

শিবচরণ। আমার মাথায় ! একটু গুছিয়ে গাছিয়ে নিজের বৃদ্ধিতে কাজ করা, তা তোদের দারা হবে না ! চল্ আমি দেখিয়ে দিচ্ছি । ওরে বাতিগুলো যে এখনো জালালে না ! এখানে কোনো কাজেরই একটা বিধিব্যবস্থা নেই— সমস্ত বেবদোবস্ত ! নিবারণ, তুমি ভাই একটু ঠাণ্ডা হয়ে বদো দেখি— ব্যস্ত হয়ে বেড়ালে কোনো কাজই হয় না । আঃ বেটাদের কেবল ফাঁকি । বেহারা বেটারা স্বাই পালিয়েছে দেখছি— আছা করে তাদের কান্মলা না দিলে—

নিবারণ। পালিয়েছে নাকি! কী করা যায়!

শিবচরণ। ব্যস্ত হোয়ো না ভাই— দব ঠিক হয়ে যাবে। বড়ো বড়ো ক্রিয়াকর্মের
দময় মাথা ঠাণ্ডা রাখা ভারি দরকার। কিন্তু এই রেধো বেটার দদে তো আর
পারিনে! আমি তাকে পই পই করে বলল্ম, তুমি নিজে দাড়িয়ে থেকে লুচিগুলো
ভাজিয়ো, কিন্তু কাল থেকে হতভাগা বেটার চুলের টিকি দেখবার জো নেই। লুচি
ধেন কিছু কম পড়েছে বোধ হচ্ছে।

নিবারণ। বল কী শিবু! তা হলে তো সর্বনাশ।

শিবচরণ। ভয় কী দাদা! ভূমি নিশ্চিন্ত থাকো, সে আমি করে নিচ্ছি। এক বার রাধুর দেখা পেলে হয়, তাকে আচ্ছা করে শুনিয়ে দিতে হবে।

## চক্রকান্ত নিমাই প্রভৃতির প্রবেশ

নিবারণ। আহার প্রস্তুত, চন্দ্রবাবু, কিছু থাবেন চলুন।
চন্দ্রকাস্ত । আমাদের পরে হবে, আগে সকলের হোক।

শিবচরণ। নানা, একে একে দব হয়ে যাক। চলো চন্দর, তোমাদের খাইয়ে আনি। নিবারণ, তুমি কিচ্ছু ব্যস্ত হোয়োনা, আমি দব ঠিক করে নিচ্ছি। কিন্তু লুচিটা কিছু কম পড়বে বোধ হচ্ছে।

নিবারণ। তা হলে কী হবে শিবু!

শিবচরণ। ঐ দেখো! মিছিমিছি ভাব কেন! সে সব ঠিক হয়ে ষাবে। এথন কেবল সন্দেশগুলো এসে পৌছলে বাঁচি। আমার তো বোধ হচ্ছে ময়রা বেটা বায়না নিয়ে ফাঁকি দিলে।

নিবারণ। বল কী ভাই!

শিব্চরণ। ব্যস্ত হোয়ো না, আমি দব দেখে শুনে নিচ্ছি।

ি সকলকে ডাকিয়া লইয়া প্রস্থান

## চতুর্থ দৃশ্য

#### বাদর-ঘর

## বিনোদবিহারী। কমলমুখী ও অহা স্ত্রীগণ

<mark>সম্মুখবর্তী পথ দিয়া আহারার্থী বর্যাত্রিগণ যাতায়াত</mark> করিতেছে

ইন্মতী। এতক্ষণে বুঝি তোমার মৃথ ফুটল!

বিনোদ্বিহারী। আপনার ও-হাতের স্পর্দে বোবার মৃথ খুলে যায়, আমি তো কেবল বর।

ক্ষান্তমণি। দেখেছিদ ভাই, আমরা এতক্ষণ এত চেষ্টা করে একটা কথা কওয়াতে পারলুম না আর ইন্দুর হাতের কান্মলা থেয়ে তবে ওর কথা বেরোল।

প্রথমা। ও ইন্দু, তোর কাছে ওর কথার চাবি ছিল না কি! তুই কী কল ঘ্রিয়ে দিলি লো।

দিতীয়া। তাদে ভাই, তবে আর এক পাক দে। ওর পেটে যত কথা আছে বেরিয়ে থাক। (মৃত্স্বরে) জিগ্গেদ কর্ না, আমাদের নাতনিকে লাগছে কেমন—

हेन्नुमणी। की वल ठीकूबजामांहे, তবে आंव এकवांत नम निया निहे।

কমলম্থী। (মৃহস্বরে) ইন্দু, তুই আর জালাদনে ভাই— একটু থাম্।

ইন্মতী। দিদি, ওর কানে একটু মোচড় দিলেই অমনি ভোমার প্রাণে দ্বিগুণ বেজে উঠছে কেন? তুমি কি ওর তানপুরোর তার!

প্রথমা। ওলো ও কমল, তোর রকম দেখে তো আর বাঁচিনে। হাঁা লো, এরই মধ্যে ওর কানের 'পরে তোর এত দরদ হয়েছে! তা ভাবিদনে ভাবিদনে— আমরা ওর ঘূটো কান কেটে নিচ্ছিনে, নিদেন একটা তোর জন্মে রেখে দেব।

চক্রকাস্ত। (জানালা হইতে মৃথ বাড়াইয়া) দরদ হবে না কেন। আজ থেকে উনি আমাদের বিহুদার কর্ণধার হলেন— সে কর্ণ উনি যদি না সামলাবেন তো কে সামলাবে।

বিতীয়া। ও মিনসে আবার কে ভাই!

ক্ষাস্তমণি। (তাড়াতাড়ি) ও বরের ভাই হয়।— ওগো, মশায়, তোমার

বিহুদার হয়ে জবাব দিতে হবে না! উনি বেশ সেয়ানা হয়েছেন— এখন দিব্যি কথা ফুটেছে। তুমি এখন নিশ্চিন্ত হয়ে ঘরে যাও।

চন্দ্রকাস্ত। যে আজে, আদেশ পেলেই নির্ভয়ে যেতে পারি। এখন বোধ করি কিছুক্ষণ ঘরে টিঁকতে পারব।

ইন্দুমতী। না ভাই, এথানে বড্ড আনাগোনার রাস্তা— বাইরে ওই দরজাটা দিয়ে আসি। [উঠিয়া দ্বারের নিকট আগমন

নিমাই। একবার উকি মেরে বিহুদার অবস্থাটা দেখে যেতে হচ্ছে।

[ ইন্দুমতীর সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত

ইন্মতী। আপনারা বেশি ব্যস্ত হবেন না, আপনাদের প্রাণের বর্টি জলে পড়েননি।

নিমাই। দে জন্মে আমি কিছু বাস্ত হইনি। আমার নিজের একটা জিনিস হারিয়েছে আমি তারই থোঁজ করে বেড়াচ্ছি।

ইন্মতী। হারাবার মতো জিনিস যেথানে দেখানে ফেলে রাথেন কেন ?

নিমাই। সে আমাদের জাতের স্বধর্ম— আমরা দাবধান হতে শিথিনি। সে থাতাটা যদি আপনার হাতে পড়ে থাকে—

ইন্মতী। খাতা? হিদেবের খাতা?

নিমাই। তাতে কেবল খরচের হিসেবটাই ছিল, জমার হিসেবটা যদি বসিয়ে দেন তো আপনার কাছেই থাক্।

ইন্মতী। ছি ছি, আজ আমি কী যে বকাবকি করছি তার ঠিক নেই। আজ আমার কী হয়েছে! ডিড ধার রোধ

# তৃতীয় অঙ্ক প্রথম দৃশ্য

### বাগবাজারের রাস্তা

### নিমাই

নিমাই। আহা, এই বাড়িটা আমার শরীর থেকে আমার মনটুকুকে ষেন গুষে
নিচ্ছে— রটিং ষেমন কাগজ থেকে কালি গুষে নেয়। কিন্তু কোন্দিকে সে থাকে
এ পর্যন্ত কিছুই সন্ধান করতে পারল্ম না। ঐ যে পশ্চিমের জানলার ভিতর দিয়ে
একটা সাদা কাপড়ের মতো যেন দেখা গেল— না না, ও তো নয়, ও তো এক জন
দাসী দেখছি— ও কী করছে। একটা ভিজে শাড়ি শুকোতে দিছে। বোধ হয়
তাঁরই শাড়ি। আহা, নাগাল পেলে একবার স্পর্শ করে নিত্ম। তা হলে
এতক্ষণে তাঁর স্নান হল। পিঠের উপরে ভিজে চুল ফেলে সাফ কাপড়টি পরে এখন
কী করছেন। একবার কিছুতেই কি দেখা হতে পারে না। আমরা কি বনের
জন্তু। আমাদের কেন এত ভয়। এত করে এতগুলো দেয়াল গেঁথে এতগুলো
দরজা-জানলা বন্ধ করে মাসুষের কাছ থেকে মানুষ লুকিয়ে থাকে কেন।

## পালকিতে শিবচরণের প্রবেশ

শিবচরণ। (বেহারার প্রতি) আরে রাখ্রাখ্। (পালকি হইতে অবতরণ)
বেটার তবু হঁশ নেই! দেখো না, হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছে দেখো না! যেন থিদে
পেয়েছে, এই বাড়ির ইটকাঠগুলো গিলে খাবে। ছোঁড়ার হল কী? থাঁচার পাথির
দিকে বেড়াল যেমন তাকিয়ে থাকে তেমনি করে উপরের দিকে তাকিয়ে আছে।
রোসো, এবারে ওকে জন্দ করছি— বাবাজি হাতে হাতে ধরা পড়েছেন। হতভাগা
কালেজে যাবার নাম করে রোজ বাগবাজারে এদে ঘুর্ ঘুর্ করে। (নিকটে
আদিয়া) বাপু, মেডিকেল কালেজটা কোন্দিকে একবার দেখিয়ে দাও দেখি।

निमारे। की मर्वनांग! @ त्व वावा!

শিবচরণ। শুনছ? কালেজ কোন্দিকে! তোমার আানাটমির নোট কি ওই দেয়ালের গায়ে লেখা আছে। তোমার সমস্ত ডাক্তারি শাল্প কি ওই জানলায় গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলছে। (নিমাই নিক্নতুর) মুখে কথা নেই যে! লক্ষ্মীছাড়া, এই তোর একজামিন! এইখানে তোর মেডিকেল কালেজ! নিমাই। থেয়েই কালেজে গেলে আমার অস্থ করে, তাই একট্থানি বেড়িয়ে নিয়ে—

শিবচরণ। বাগবাজারে তুমি হাওয়া খেতে এন? শহরের আর কোথাও বিশুদ্ধ বায়ু নেই! এ তোমার দার্জিলিং দিমলে পাহাড়! বাগবাজারের হাওয়া খেয়ে খেয়ে আন্ধকাল যে চেহারা বেরিয়েছে একবার আয়নাতে দেখা হয় কি। আমি বলি ছোঁড়াটা একজামিনের তাড়াতেই শুকিয়ে যাচ্ছে— তোমাকে যে ভূতে তাড়া করে বাগবাজারে ঘোরাচ্ছে তা তো জানতুম না!

নিমাই। আজকাল বেশি পড়তে হয় বলে রোজ থানিকটা করে একসেশাইজ করে নিই—

শিবচরণ। রাস্তার ধারে কাঠের পুতুলের মতো হাঁ করে দাঁড়িয়ে থেকে তোমার একদেশাইজ হয়, বাড়িতে তোমার দাঁড়াবার জায়গা নেই!

নিমাই। অনেকটা চলে এসে শ্রান্ত হয়েছিলুম তাই একটু বিশ্রাম করা যাচ্ছিল। শিবচরণ। প্রান্ত হয়েছিস, তবে ওঠ্ আমার পালকিতে। যা এখনি কালেজ যা। গেরস্তর বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে শ্রান্তি দূর করতে হবে না!

নিমাই। সে কী কথা! আপনি কী করে যাবেন?

শিবচরণ। আমি ধেমন করে হোক ধাব, তুই এখন পালকিতে ওঠ্। ওঠ্বলছি।

নিমাই। অনেকটা জিরিয়ে নিয়েছি— এখন আমি অনায়াদে হেঁটে যেতে পারব।
শিবচরণ। না, সে হবে না— তুই ওঠ্ আমি দেখে যাই—

ি নিমাই। আপনার যে ভারি কট্ট হবে।

শিবচরণ। সে জন্মে তোকে কিছু ভাবতে হবে না— তুই ওঠ্ পালকিতে।

নিমাই। কী করি— পালকিতে ওঠা যাক, আজ সকালবেলাটা মাটি হল।

[ পালকি-আরোহণ

শিবচরণ। (বেহারার প্রতি) দেখ, একেবারে সেই পট**ল**ডাঙার কালেজে নিয়ে যাবি, কোথাও থামাবিনে। পালকি লইয়া বেহারাগণ প্রস্থানোম্থ

নিমাই। (জনাস্তিকে বেহারাদের প্রতি) মির্জাপুর চক্রবাবুর বাদায় চল্, তোদের এক টাকা বকশিশ দেব, ছুটে চল্।

শিবচরণ। আজ আর রুগি দেখা হল না। আমার সকালবেলাটা মাটি

कदत मिरन ।

## দ্বিতীয় দৃশ্য

#### চন্দ্রকান্তের বাসা

#### চন্দ্ৰকান্ত

চক্রকান্ত। নাঃ! এ আগাগোড়া কেবল ছেলেমান্থবি করা হয়েছে। আমার এমন অন্তর্গপ হচ্ছে! মনে হচ্ছে, ষেন আমিই এ সমস্ত কাণ্ডটি ঘটিয়েছি। ইদিকে এত কল্পনা, এত কবিত্ব, এত মাতামাতি, আর বিয়ের ছ-দিন না খেতে খেতেই কিছু আর মনে ধরছে না। ওঁদের জন্তে একটি আলাদা জগৎ ফ্রমাশ দিতে হবে। একটি শান্তিপুরে ফিনফিনে জগৎ— কেবল চাদের আলো, ঘুমের ঘোর আর পাগলের পাগলামি দিয়ে তৈরি!

### নিমাইয়ের প্রবেশ

नियारे। की रुट्छ ठनमत्रमा।

চন্দ্রকান্ত। না, নিমাই, তোরা আর বিয়েথাওয়া করিসনে।

নিমাই। কেন বলো দেখি— তোমার ঘাড়ে ম্যাল্থদের ভূত চাপল নাকি।

চন্দ্রকান্ত। এখনকার ছেলেরা তোরা মেয়েমান্থ্যকে বিয়ে করবার যোগ্য ন'স। তোরা কেবল লম্বাচওড়া কথা ক'বি আর কবিতা লিথবি, তাতে যে পৃথিবীর কী উপকার হবে ভগবান জানেন।

নিমাই। কবিতা লিখে পৃথিবীর কী উপকার হয় বলা শক্ত, কিন্তু এক-এক সময়ে নিজের কাজে লেগে যায় সন্দেহ নেই। যা হোক এত রাগ কেন ?

চন্দ্রকান্ত। শুনেছ তো সমস্তই। আমাদের বিহুর তাঁর স্ত্রীকে পছন্দ হচ্ছে না। নিমাই। বাস্তবিক, এ রকম গুরুতর ব্যাপার নিয়ে খেলা করাটা ভালো হয়নি।

চন্দ্রকান্ত। বিষ্ণুটা যে এত অপদার্থ তা কি জানতুম? একটা স্ত্রীলোককে তালোবাসবার ক্ষমতাটুকুও নেই? একবার ভেবে দেখু দেখি ভাই— একটি বালিকা হঠাৎ একদিন রাত্রে তার আশৈশব আত্মীয়ম্বজ্ঞনের বন্ধন বিচ্ছিত্র করে সমস্ত ইহকাল শরকাল ভোমার বাম হস্তে তুলে দিলে আর তার পরদিন সঞ্চালবেলা উঠে কিনা তাকে তোমার পছন্দ হল না! এ কি পছন্দর কথা!

নিমাই। সেই জন্ম তো ভাই গোড়ায় একবার দেখে শুনে নেওয়া উচিত ছিল। তা এখন কী করবে বলো দেখি। চন্দ্রকান্ত। আমি তো আর তার মুখদর্শন করছিনে। এই নিয়ে তার সঙ্গে আমার ভারি ঝগড়া হয়ে গেছে।

নিমাই। তুমি তাকে ছাড়লে দে বে নেহাত অধঃপাতে যাবে।

চক্রকান্ত। না, তার দঙ্গে আমি কিছুতেই মিশছিনে, সে যদি আমার পায়ে ধরে এসে পড়ে তবুনা। তুমি ঠিক বলেছিলে নিমাই, আজকাল দ্বাই থাকে ভালোবাদা বলে দেটা একটা স্বায়্র ব্যামো— হঠাৎ কাঁপুনি দিয়ে ধরে, আবার হঠাৎ ঘাম দিয়ে ছেড়ে যায়।

নিমাই। সে-সব বিজ্ঞানশান্তের কথা পরে হবে, আপাতত আমার একটা কাজ করে দিতে হচ্ছে।

চন্দ্রকাস্ত। যে কাজ বল তাতেই রাজি আছি কিন্তু ঘটকালি আর করছিনে।

চন্দ্রকান্ত। (ব্যগ্রভাবে) কী রকম শুনি।

নিমাই। বাগবাজারের চৌধুরীদের বাড়ির কাদম্বিনী, তার সঙ্গে আমার—

চন্দ্রকান্ত। (উচ্চন্বরে) নিমাই, তোমারও কবিত্ব। তবে তোমারও স্নায়ু বলে একটা বালাই আছে।

নিমাই। তা আছে ভাই। বোধ হয় একটু বেশি পরিমাণেই আছে। অবস্থা এমনি হয়েছে কিছুতেই একজামিনের পড়ায় মন দিতে পারিনে — শিগগির আমার একটি দালতি না করলে—

চক্রকান্ত। বুঝেছি। কিন্তু নিমাই, আমার ঘাড়ে পাপের বোঝা আর চাপাস-নে। ভেবে দেখ্, পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে হুটি অবলার সর্বনাশ করেছি— একটিকে স্বহন্তে নিয়েছি, আর একটিকে প্রিয় বন্ধুর হাতে সমর্পণ করেছি— আর স্ত্রীহত্যার পাতকে আমাকে লিপ্ত করিসনে।

নিমাই। কিচ্ছু ভেবো না ভাই। এবার ধা করবে তাতে ভোমার পূর্বকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে।

চক্রকাস্ত। ভ্যালা মোর দাদা। এ বেশ কথা বলেছিদ ভাই। সকাল থেকে
মরে ছিলুম। এখন একটু প্রাণ পাওয়া গেল। আমি এক্থনি যাছিছ। চাদরখানা
নিয়ে আসি। অমনি বড়োবউয়ের পরামর্শ টাও জানা ভালো। প্রস্থান

( অনতিবিলমে ছুটিয়া আসিয়া ) বড়োবউ রাগ করে বাপের বাড়ি চলে গেছে। এ সমস্তই কেবল তোদের জন্মে। না, আমি আর তোদের কারো সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখছিনে। তোরা পাঁচ জনে এসে জুটিস, আমিও ছেলেমান্থদের সঙ্গে মিশে যা মৃথে আদে তাই বকি, আর এই সমস্ত অনর্থ বাধে। আমার চিরকালের ঘরের জ্বীটিকেই যদি ঘরে না রাথতে পারব তো তোদের স্ত্রী জুটিয়ে দিয়ে আমার কী এমন প্রমার্থ লাভ হবে বল্ দেখি। না, তোদের কারো সঙ্গে আমি আর বাক্যালাপ করছিনে।

### বিনোদবিহারী ও নলিনাক্ষের প্রবেশ

বিনোদ্বিহারী। চন্দরদা, তুমি আমার উপর রাগ করে চলে এলে ভাই, আমি আর থাকতে পারলুম না।

চন্দ্রকান্ত। না ভাই, তোদের উপর কি আমি রাগ করতে পারি। তবে মনে একটু হঃখ হয়েছিল তা স্বীকার করি।

বিনোদবিহারী। কী করব চন্দরদা। আমি এত চেটা করছি কিছুতেই পেরে উঠছিনে—

চন্দ্রকাস্ত। কেন বল্ দেখি। ওর মধ্যে শক্তটা কী। মেয়েমান্ন্দকে ভালোবাসতে পারিসনে ? তুই কি কাঠের পুতুল।

নলিনাক্ষ। চন্দ্রবাব্র সঙ্গে কিন্তু আমার মতের একটুও মিল হচ্ছে না। ভালোবাসা কথনো জোর করে হয় না। একটা গান আছে—

> ভালোবাসিবে ব'লে ভালোবাসিনে। আমার স্বভাব এই তোমা বই আর জানিনে।

আমি কিন্তু বিহু, সম্পূর্ণ তোমার দিকে।

বিনোদবিহারী। নলিন, একটু থাম্ তুই— এই বড়ো ছঃথের সময় আর হাসাস-নে! চন্দরদা, কী জানি ভাই, একাদিক্রমে পঁচিশ বৎসরকাল বিয়ে না করে বিয়ে না করাটাই যেন একেবারে মৃথস্থ হয়ে গেছে। এখন হঠাৎ এই বিয়েটা কিছুতেই মনের মধ্যে গ্রহণ করতে পারছিনে।

চন্দ্রকান্ত। তোর পায়ে পড়ি বিমু, তুই আমার গা ছুঁয়ে বল্, নিদেন আমার খাতিরে তোর স্ত্রীকে ভালোবাসবি। মনে কর্, তুই আমার বোনকে বিয়ে করেছিস।

নলিনাক্ষ। চদ্রবাবুর এ নিতাস্ত অন্তায় কথা! বিহুর প্রতি উনি—

বিনোদবিহারী। তুই আর জালাসনে নলিন। বুঝেছ চন্দরদা, যা কিছু মনে করবার তা করেছি— তাকে আমি চোথ বুজে পরী অপ্সরী রম্ভা তিলোতমা বলে কল্পনা করি কিন্তু তাতে ফল পাইনে। তবে সত্যি কথা বলি চন্দর, আসলে হয়েছে কী, আজকাল টাকার বড়ো টানাটানি— বই থেকে কিছু পাইনে, দেশে যা বিষয় আছে মামাতো ভাইরা লুঠ করে থেলে— নিজে পাড়াগাঁয়ে পড়ে থেকে বিষয় দেখা, দে মরে গেলেও পারব না— ওকালতি ব্যাবসা সবে ধরেছি, ঘর থেকে কেবল গাড়িভাড়াই দিচ্ছি। একলা যখন থাকতুম, আমার কোণের ঘরের ভাঙা চৌকিটিতে এমে বসতুম, আপনাকে রাজা মনে হত। এখন নড়তে চড়তে কেবল মনে হয় আমার এই ভাঙা ঘর ছেঁড়া বিছানাটুকুও বেদখল হয়ে গেছে— আমাকে আর কোথাও ভালো করে ধরে না। নিমাই, তুমি শুনে রাগ করছ, কিন্তু একটু বুঝে দেখো, একটা জুভোর মধ্যে হটো পা ঢোকে না, তা ছই পায়ে যতই প্রণয় থাক্।

নলিনাক্ষ। বিহু যা বলছে ওর সমস্ত কথাই আমি মানি।

নিমাই। তা হলে তোমার ভালোবাদার অভাব নেই, কেবল টাকার অভাব। বিনোদবিহারী। কথাটা ষে প্রায় একই দাঁড়ায়—

নিমাই। কী বল! কথাটা একই! ভালোবাসাকে তুমি একেবারে উড়িয়ে দিতে চাও—

বিনোদবিহারী। না ভাই, আমি ভালোবাসাটাকে স্নায়্র ব্যামো কিংবা মিথ্যে বলছিনে; আমি বলছি ও জিনিসটা কিছু শৌখিন জাতের। ওর বিস্তর আসবাবের দরকার। টানাটানির বাজারে ওকে নিয়ে বড়ো বিত্রত হয়ে পড়তে হয়। আমি বেশ ব্রুতে পারি, চতুর্দিকটি বেশ মনের মতো হত, টামের ঘড়ঘড় না থাকত, দাসীমাগী ঝগড়া না করত, গয়লা ঠিক নিয়মিত হুধ জোগাত এবং দাম না চাইত, মাসাস্তে বাড়িওয়ালা একবার করে অপমান করে না যেত, জজসাহেব বিচারাসনে বসে আমার ইংরিজি ভুল সংশোধন করে না দিত, তা হলে আমিও জমে জমে ভালোবাসতে পারত্ম— কিন্তু এখন সংগীত, চাঁদের আলো, প্রেমালাপ, এ কিছুই ফ্লচছে না—আমার পটলভাঙার সেই বাসার মধ্যে এ সমস্ত শোধিন জিনিস পুষতে পারছিনে।

চন্দ্রকান্ত। ভালোবাসা যে এতবড়ো ফুলবারু তা জানতুম না— কী করেই বা জানব, ওঁর সঙ্গে আমার কথনোই পরিচয় নেই।

নিমাই। ছি ছি বিনোদ, তোমার এতদিনকার কবিত্ব শেষকালে প্রদার থলির মধ্যে গুঁজলে হে!

বিনোদবিহারী। নিমাই, তুমি এমন কথাটা বললে ! আমি তুর্গন্ধ পয়দার কাঙাল ! ছোঃ ! অভাবকে কি আমি অভাব বলে ডরাই— তা নয়, কিন্তু তার চেহারাটা অতি বিশ্রী, জীর্ণশীর্ণ, মলিন, কুৎসিত, কদাকার, হাড়-বের-করা; নিতান্ত গায়ের কাছে তাকে সর্বদা সহু হয় না। তার ময়লা হাতে সে পৃথিবীর যা-কিছু ছোঁয় তাই

দাগি হয়ে যায়, তা চাঁদের আলোই বল, আর প্রেয়দীর হাদিই বল। এতদিন আমার টাকা ছিল না, অভাবও ছিল না— বিয়ের পর থেকে দারিদ্রা বলে একটা কদর্য মড়াথেকো শ্বশানের কুকুর জিব বের করে দর্বদা আমার চোথের দামনে ই্যাই্যা ক'রে বেড়াচ্ছে— তাকে আমি ছ-চক্ষে দেখতে পারিনে। আদল কথা, আমার চারি দিকে আমি একটি দৌন্দর্যের সামঞ্জন্ত দেখতে চাই— জীবনটি বেশ একটি অথও <mark>রাগিণীর মতো হবে, তবে আমার মধ্যে যা-কিছু পদার্থ আছে তা ভালো করে প্রকাশ</mark> <mark>পাবে। কিন্তু আমার এই নতুন স্ত্রীর সঙ্গে আমার পুরোনো অবস্থার ঠিক স্থর</mark> মেলাতে পারছিনে, আমার কোনো জিনিদ তাঁকে কেমন খাপ থাচ্ছে না, আর তাই ক্রমাগত আমাকে ছুঁচের মতো বিঁধছে। থাকত যদি আরব্য উপন্তাদের একটি পোষা দৈত্য, স্ত্রী ঘরে পদার্পণ করলেন অমনি একটি কিংকরী সোনার থালে হ্যামিণ্টনের দোকানের সমস্ত ভালো ভালো গয়না এনে তাঁর পায়ের কাছে রেখে গেল, তু-জন দাসী বসবার ঘরে মছলন্দ বিছিয়ে চামর হাতে করে ছই দিকে দাঁড়াল, চারি দিক থেকে সংগীত উঠছে, বাগান থেকে ফুলের গন্ধ আসছে— যেদিকে চোথ পড়ছে তক-তক ঝক ঝক করছে— সে হলে এক রকম হত— আর এই এক জীর্ণ ঘরে ছেঁড়া মাত্ত্রে উঠতে-বদতে লজ্জিত হয়ে আছি! যা বলিদ ভাই, গ্রীর কাছে মান রাখতে সকলেরই দাধ যায়, এমন কি, দেইজন্মে মহু বলে গেছেন স্ত্রীর কাছে মিথ্যা বলতে পাপ নেই। তা ভাই, মিথ্যা কথা দিয়ে **ধদি আমার পটলডাঙার** বাসাটা চেকে ফেলতে পারতুম, আমার বর্তমান অবস্থা আগাগোড়া গিলটি করে দিতে পারতুম, তা হলে মিথ্যে আমার মূথে বাধত না— কিন্তু এতথানি ছেঁড়া বেরিয়ে পড়ছে যে কেবল কথা দিয়ে আর রিফু চলে না। এখন এ অবস্থায় সে কি আমাকে মনে মনে শ্রদ্ধা করতে পারে। আমার মধ্যে ধেটুকু পদার্থ আছে দে কি আমি তার কাছে প্রকাশ করতে পেরেছি। আমার দঙ্গে প্রথম পরিচয়েই দে আমাকে কী হীনতার মধ্যে দেখছে বলো দেখি। তুমি কি বল এ অবস্থায় মান্তুষের বসে বসে প্রেমালাপ করতে শথ যায়। এই তো ভাই আমার যে রকম স্বভাব তা খুলে বলল্ম, থুব যে উচুদরের বীরত্বময় মহত্বপূর্ণ তা নয়— কিন্তু উচু নিচু মাঝারি এই তিন রকমেরই মান্ত্য আছে, ওর মধ্যে আমাকে যে দলেই ফেল আমার আপত্তি নেই— কিন্তু ভুল ব্ঝো না।

চন্দ্রকান্ত। তোমার সঙ্গে বক্তৃতায় কে পারবে বলো। যা হোক, এখন কর্তব্য কী বলো দেখি।

বিনোদবিহারী। আমি তাঁকে তাঁর বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছি।
চক্রকাস্ত। তুমি নিজে চেষ্টা করে ? না তিনি রাগ করে গেছেন ?

বিনোদবিহারী। না, আমি তাঁকে একরকম বুঝিয়ে দিলুম—

চক্রকাস্ত। যে, এখানে তিনি টি কতে পারবেন না! তুমি দব পার। যদি
বন্ধুত্ব রাথতে চাও তো ও-আলোচনায় আর কাজ নেই, তোমার যা কর্তব্য বোধ হয়
তুমি কোরো। নিমাই ভাই, তোমার দে-কথাটা মনে রইল— আগে একবার নিজের
যশুরবাড়িটা ঘুরে আদি, তার পরে বেশ উৎসাহের দক্ষে কাজটায় লাগতে পারব।
বিন্ন, আজ আমার মনটা কিছু অস্থির আছে, আজ আর থাকতে পারছিনে— কাল
তোমার বাসায় এক বার যাওয়া যাবে।

নলিনাক্ষ। চলো ভাই বিন্ন, <mark>আমরা ত্-জনে মিলে গোলদি</mark>ঘির ধারে বেড়াতে যাই গে।

বিনোদ্বিহারী। আমার এখন গোলদিঘি বেড়াবার শথ নেই নলিন। সেথানে যথন যাব একেবারে দড়ি-কলসি হাতে করে নিয়ে যাব।

নলিনাক্ষ। কেন ভাই, অনর্থক তুমি ওরকম মন ধারাপ করে রয়েছ? একে তো এই পোড়া সংসারে মথেষ্ট অহুথ আছে তার পরে আবার—

বিনোদবিহারী। বন্ধু লাগলে আরো অসহ হয়ে ওঠে।

নলিনাক্ষ। কী করলে তোমার দগ্ধ হৃদয়ে আমি একটুখানি সান্তনা দিতে পারি ভাই।

বিনোদবিহারী। নলিন, তোর হটি পায়ে পড়ি আমাকে সান্তনা দেবার জন্তে এত অবিশ্রাম চেষ্টা করিসনে, মাঝে মাঝে একটু একটু হাঁপ ছাড়তে দিস।

নলিনাক্ষ। তুমি এখন কোথায় যাচ্ছ ?

वित्नां विश्वाती। वाष्ट्रि याण्डि।

নলিনাক্ষ। তবে আমিও তোমার দলে যাই। এখন তুমি দেখানে একলা, মনে করছি কিছু দিন তোমার দলে একত্ত থেকে—

বিনোদবিহারী। না না, আমি শীদ্রই আমার স্ত্রীকে ঘরে আনছি— নলিন, আজ ভাই তুমি চন্দরকে নিয়ে গোলদিঘিতে বেড়াতে যাও — আমাকে একটু ছুটি দিতেই হচ্ছে।

নলিনাক্ষ। (সনিখাসে) তবে বিদায় ভাই! কিন্তু এই শেষ কথা বলে যাচ্ছি, যাদের তুমি তোমার প্রাণের বন্ধু বলে জান, তাঁরা তোমাকে হয়তো এক কথায় ত্যাগ করতে পারেন কিন্তু নলিনাক্ষ তোমাকে কখনোই ছাড়বে না।

বিনোদবিহারী। সে আমি খুবই জানি নলিন।

নলিনাক্ষ। আর-এটা নিশ্চয় মনে রেখো, তুমি যা কর আমি তোমার পক্ষে আছি।

## দ্বিতীয় দৃশ্য

## নিবারণের অন্তঃপুর ইন্দুমতী ও কমলমুখী

ক্ষলমূথী। না ভাই ইন্দু, ও রক্ষ করে তুই বলিসনে। তুই যতটা বাড়িয়ে দেখছিদ আসলে ততটা কিছু নয়—

ইন্মতী। না, তা কিছু নয়! তিনি অতি উত্তম কাজ করেছেন— বাঙালির ঘরে এতবড়ো মহাপুরুষ আর জন্মগ্রহণ করেননি— ত্র মহত্তের কথা সোনার জলে ছাপিয়ে কপালে মেরে তুঁকে একবার ঘরে ঘরে দেখিয়ে আনলে হয়! দিদি, এই ক-দিনে তোর বৃদ্ধি থারাপ হয়ে গেছে। তুই কি বলতে চাদ আমাদের বিনোদবাবু ভারি উদার শ্বভাবের পরিচয় দিয়েছেন।

ক্ষলম্থী। তুই ভাই সব কথা বড়ো বেশি বাড়িয়ে বলিস, ওটা তোর একটা দোব ইন্দু। একবার ভালো করে ভেবে দেখু দেগি, হঠাং একজন লোককে বলা গেল আজ থেকে তুমি অমৃক লোকটাকে ভালোবাসবে, সে যদি অমনি তক্থনি ঘোড়ায় চড়ে আদেশ পালন করতে না পারে তা হলে তাকে কি দোষ দেওয়া যায়। বিয়ের মন্তর সভিত্য যদি ভালোবাসার মন্তর হত তা হলে থেমাপিসির এমন হুদশা কেন, তা হলে বিরাজদিদি এতকাল কেঁদে মরছেন কেন।

ইন্দুমতী। ভাই, তোকে দেখে আমি আশ্চর্য হয়ে গেছি। বিয়ের মস্তর যে ভালোবাদার মন্তর নয় তা কে বলবে। আচ্ছা দিদি, এক রান্তিরে তোর এত ভালোবাদা জন্মাল কোথা থেকে— বিয়ে হলে কী রকম মনে হয় আমাকে সত্যি করে বলু দেখি।

কমলম্থী। কী জানি, বিয়ের পরেই মনে হয়, বিধাতা সমস্ত জগৎ থেকে একটি মান্থৰকৈ স্বতন্ত্র করে নিয়ে তার সমস্ত স্থেত্ঃথের ভার আমার উপর দিলেন— আমি তাকে দেখব, সেবা করব, যত্ন করব, তার সংসারের ভার লাঘব করব, আর-সকলের কাছ থেকে তার সমস্ত দোষ তুর্বলতা আবরণ করে রেথে দেব। এইমাত্র যে তাকে বিয়ে করলুম তা মনে হয় না; মনে হয় আজন্ম কাল এবং জন্মাবার পূর্বে থেকে এই একমাত্র মান্থবের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ হয়েছিল—

ইন্মতী। তোর যদি এতটা হল, তো বিনোদবাবুর হয় না কেন ?

কমলম্থী। তুই ব্ঝিদনে ইন্দ্, ওরা যে প্রক্ষমান্ত্য। আমাদের এক ভাব ওদের আর-এক ভাব। জানিদনে, মার কোলে ছেলেটি হ্বামাত্রই সে কালোই হোক আর স্থানরই হোক তাকে সেই মূহুর্ত থেকে ভালোবাদতে না পারলে এ সংসার চলে না— তেমনি স্ত্রীর অদৃষ্টে ষে-স্থামীই জোটে তক্থনি যদি সে তাকে ভালোবাদতে না পারে তা হলে সে স্ত্রীরই বা কী দশা হয় আর এই পৃথিবীই বা টেঁকে কী করে। মেয়েমান্ত্রের ভালোবাদা সব্র করতে পারে না, বিধাতা তার হাতে সে অবসর দেননি। প্রধ্যান্ত্য রয়ে বসে অনেক ঠেকে অনেক ঘা খেয়ে তার পরে ভালোবাদতে শোখে, ততদিন পৃথিবী সবুর করে থাকে, কাজের ব্যাঘাত হয় না।

ইন্দুমতী। ইন! কী দব নবাব! আচ্ছা, দিদি তুই কি বলিস নিমে গয়লার সঙ্গে আজই যদি আমার বিয়ে হয় অমনি কাল ভোর থেকেই তাড়াতাড়ি তার চরণত্টো ধরে দেবা করতে বনে যাব— মনে করব, ইনি আমার চিরকালের গয়লা, আমার পূর্ব জন্মের গয়লা, বিধাতা এঁকে এবং এঁর অন্ত গোরুগুলিকে গোয়ালম্বন্ধ আমারই হাতে সমর্পণ করে দিয়েছেন।

কমলমুখী। ইন্দু, তুই কী ষে বকিদ আমি তোর দঙ্গে পেরে উঠিনে! নিমে গ্রনাকে তুই বিয়ে করতে যাবি কেন— দে একে গ্রনা তাতে আবার তার তুই বিয়ে।

ইন্দুমতী। আচ্ছা, না হয় নিমে গয়লা নাই হল— পৃথিবীতে নিমাইচন্দ্রের তো অভাব নেই।

কমলমুথী। তা, তোর অদৃষ্টে যদি কোনো নিমাই থাকে তা হলে অবভি তাকে ভালোবাদবি—

ইন্মতী। কক্থনো বাসব না! আচ্ছা, তুমি দেখো। বিয়ে করেছি বলেই যে অমনি তার পরদিন থেকে নিমাই নিমাই করে থেপে বেড়াব আমাকে তেমন মেয়ে পাগুনি। আমি দিদি, তোর মতন না ভাই! তোরা ওই রকম করিস বলেই তো পুরুষ ওলোর দেমাক বেড়ে যায়। নইলে তাদের আছে কী পে যেমন মূর্তি তেমনি স্বভাব! সাধে তাদের পায়া ভারি হয়— তোদের যে সেই পায়ে তেল দিতে একদও তর সয় না। তুই হাসছিদ দিদি, কিন্তু আমি সত্যি বলছি, ঐ দাড়িম্থগুলো না হলে কি আর আমাদের একেবারে চলে না। কেন ভাই, তোতে আমাতে তো বেশ ছিলুম। আমাদের কিসের অভাব ছিল। মাঝগানে একজন অপরিচিত পুরুষ এসে আমাদের অপমান করে যায় কেন। যেন আমরা ওঁদের বাড়ির বাগানের বেগুন, আমাদের করলেই তুলে নিতে পারেন, ইচ্ছে করলেই ফেলে দিতে পারেন। আচ্ছা, মনে

কর্ না, আমিই তোর স্বামী। আমি তোকে যত যত্ন করব, যত ভালোবাসব, তোর সাতগণ্ডা গৌফদাড়ি তেমন পারবে না।

ক্ষলমুখী। আদলে জানিস ইন্দু, ওদের না হলে আমাদের চলতে পারে কিন্তু আমাদের না হলে পুরুষমান্থবের চলে না, সেই জন্তে ওদের আমরা ভালোবাসি। ওরা নিজের যত্ন নিজে করতে জানে না— ওদের দর্বদা দামলে রাখবার এবং দেখবার লোক একজন চাই। মনে হয়, যেন আমাদের চেয়ে ওদের তের বেশি জিনিসের দরকার, ওদের মন্ত শরীর, মন্ত খিদে, মন্ত আবদার। আমাদের সব তাতেই চলে যায়, ওদের একটু কিছু হলেই একেবারে অন্তির হয়ে পড়ে। আমাদের মতো ওদের এমন মনের জোর নেই— ওরা এত সন্থ করতে পারে না। সেই জন্তেই তো ওদের এতটা বেশি ভালোবাসতে হয়, নইলে ওদের কী দশা হত।

#### নিবারণের প্রবেশ

নিবারণ। মা, তোমাকে দেখলে আমি চোথের জল রাখতে পারিনে। আমার মার কাছে আমি অপরাধী— তোমার কাছে আমার দাঁড়ানো উচিত হয় না।

কমলম্থী। কাকা, আপনি অমন করে বলবেন না, আমার অদৃষ্টে যা ছিল তাই হয়েছে –

ইন্দুমতী। বাবা, আদলে যার অপরাধ তাকে কিছু না বলে তার অপরাধ তোমরা পাঁচ জনে কেন ভাগ করে নিচ্ছ আমি তো বুঝতে পারিনে।

নিবারণ। থাক্ মা, দে-সব আলোচনা থাক্— এখন একটা কাজের কথা বলি, কমল, মন দিয়ে শোনো। তোমাকে এতদিন গরিবের মেয়ে বলে পরিচয় দিয়ে এসেছি, দে-কথাটা ঠিক নয়। তোমার বাপের বিষয়সম্পত্তি নিতান্ত সামান্ত ছিল না— আমারই হাতে দে সমস্ত আছে— ইতিমধ্যে অনেক টাকা জনেছে এবং স্থদেও বেড়েছে। তোমার বাপ বলে গিয়েছিলেন তোমার কুড়ি বংসর বয়স হলে তবে এই সমস্ত বিষয়সম্পত্তি তোমার হাতে দেওয়া হয়। তাঁর আশক্ষা ছিল পাছে তোমার বিষয়ের লোভে কেউ তোমাকে বিবাহ করে, তার পরে মদ থেয়ে অসং ব্যয় করে উড়িয়ে দেয়! তোমার বয়ঃপ্রাপ্ত হয়ে বিষয় পেলে তুমি তার ইচ্ছামত ব্যবহার করতে পারবে। যদিও তোমার দে বয়স হয়নি, কিন্ত স্থবুদ্ধিতে তোমার সমান আর কে আছে মা! অতএব তোমার সমস্ত বিষয় তুমি এখনই নাও। খুব সম্ভব তা হলে তোমার স্বামীও তোমার কাছে আপনি এদে ধরা দেবে।

ইন্মতী। (কানে কানে) বেশ হয়েছে ভাই, এইবার তুই খুব জব্দ করে নিস!

কমলম্থী। কাকা, তাঁকে আপনি এ সংবাদ দেবেন না। আর, এ কথাটা যাতে কেউ টের না পায় আপনাকে তাই করতে হবে।

নিবারণ। কেন বলো দেখি মা।

কমলমুখী। একটু কারণ আছে। সমস্তটা ভেবে আপনাকে পরে বলব।

নিবারণ। আচ্ছা। প্রস্থান

ইন্দুমতী। তোর মতলবটা কী আমাকে বল্ তো।

কমলমুথী। আমি আর-একটা বাড়ি নিয়ে ছদ্মবেশে ওঁর কাছে অন্য স্ত্রীলোক বলে পরিচয় দেব।

ইন্মতী। সে তো বেশ হবে ভাই। তা হলে আবার তোর সঙ্গে তার ভাব হবে। ওরা ঠিক নিজের স্ত্রীকে ভালোবেদে স্থুথ পায় না। কিন্তু বরাবর রাখতে পারবি তো?

কমলমূখী। বরাবর রাখবার ইচ্ছে তে। আমার নেই বোন—

ইন্দুমতী। ফের আবার এক দিন স্বামী-স্ত্রী সাজতে হবে না কি।

কমলমুথী। হাঁ ভাই, ষতদিন যবনিকাপতন না হয়।

# তৃতীয় দৃশ্য

## নিমাইয়ের ঘর

#### নিমাই ও শিবচরণ

শিবচরণ। এই বুড়োবয়েদে তুই যে একটা সামান্ত বিষয়ে আমাকে এত হঃথ
দিবি তা কে জানত।

নিমাই। বাবা, এটা কি সামান্ত বিষয় হল।

শিবচরণ। আরে বাপু, দামান্ত না তো কী। বিয়ে করা বই তো নয়। রাস্তার
মৃটেমজুরগুলোও যে বিয়ে করছে। ওতে তো খুব বেশি বৃদ্ধি খরচ করতে হয়
না, বরঞ্চ কিছু টাকা খরচ আছে, তা দেও বাপমায়ে জোগায়। তুই এমন বৃদ্ধিমান
ছেলে, এতগুলো পাশ করে শেষকালে এইখানে এসে ঠেকল ?

নিমাই। আপনি তো দব শুনেছেন— আমি তো বিয়ে করতে অদন্মত নই—
শিবচরণ। আরে, তাতেই তো আমার ব্যতে আরো গোল বেধেছে।

যদি বিয়ে করতেই আপত্তি না থাকে তবে না হয় একটাকে না করে আরএকটাকেই করলি। নিবারণকে কথা দিয়েছি— আমি তার কাছে ম্থ দেখাই
কী করে।

নিমাই। নিবারণবাবুকে ভালো করে বুঝিয়ে বললেই দব—

শিবচরণ। আরে, আমি নিজে ব্রতে পারিনে, নিবারণকে বোঝাব কী।
আমি যদি তোর মাকে বিয়ে না করে তোর মাসিকে বিয়ে করবার প্রস্তাব মূথে
আনত্ম, তা হলে তোর ঠাকুরদাদা কি আমার হুখানা হাড় একত্র রাখত। পড়েছিস
ভালোমান্থবের হাতে—

নিমাই। শুনেছি আমার ঠাকুদামশায়ের মেজাজ ভালো ছিল না—

শিবচরণ। কী বলিস বেটা! মেজাজ ভালো ছিল না! তোর বাবার চেয়ে তিন-শ গুণে ভালো ছিল! কিছু বলিনে বলে বটে!— সে যা হোক, এখন যা হয় একটা কথা ঠিক করেই বল্।

নিমাই। আমি তো বরাবর এক কথাই বলে আসছি।

শিবচরণ। (সরোধে) তুই তো বলছিদ এক কথা। আমিই কি এক কথার বেশি বলছি। মাঝের থেকে কথা যে আপনিই ছটো হয়ে যাচছে। আমি এখন নিবারণকে বলি কী। তা দে যা হোক, তুই তা হলে নিবারণের মেয়ে ইন্মতীকে কিছুতেই বিয়ে করবিনে ? যা বলবি এক কথা বল।

নিমাই। কিছুতেই না বাবা।

শ্বিচরণ। একমাত্র বাগবাজারের কাদম্বিনীকেই বিয়ে করবি? ঠিক করে বলিস।

নিমাই। সেই রকমই স্থির করেছি—

শিবচরণ। বড়ো উত্তম কাজ করেছ— এখন আমি নিবারণকে কী বলব ?

নিমাই। বলবেন, আপনার অবাধ্য ছেলে তাঁর কন্সা ইন্দুমতীর ষোগ্য নয়।

শিবচরণ। কোথাকার নির্লজ্ঞ । আমাকে আর তোর শেখাতে হবে না। কী বলতে হবে তা আমি বিলক্ষণ জানি। তবে ওর আর কিছুতেই নড়চড় হবে না ?

নিমাই। না বাবা, সেজন্তে আপনি ভাববেন না।

শিবচরণ। আরে ম'ল! আমি দেই জন্মেই ভেবে মরছি আর-কি। আমি ভাবছি, নিবারণকে বলি কী! চতুর্থ অম্ব প্রথম দৃশ্য

স্থসজ্জিত গৃহ

বিনোদবিহারী

বিনোদবিহারী। এরা বেছে বেছে এত দেশ থাকতে আমাকে উকিল পাকড়ালে কী করে আমি তাই ভাবছি। আমার অদৃষ্ট ভালো বলতে হবে। এখন টিকতে পারলে হয়। যখন মেয়ে প্রভু তথন একটু একটু আশা হয়— একবার কোনো স্থোগে মনটি জোগাড় করতে পারলে স্থায়িত সম্বন্ধে আর কোনো ভাবনা নেই। তা বলি, খ্রীলোকের থাকবার স্থান এই বটে। ওরা যে রানীর জাত, দারিদ্র্য ওদের আদবে শোভা পায় না। পুরুষমাত্ব জন্মগরিব— সাজসজ্জা ঐশ্বর্য অলংকার আমাদের তেমন মানায় না। সেই জন্তই তো লক্ষ্মী যেমন সৌন্দর্যের দেবতা তেমনি ধনের দেবতা। শিবটা হল ভিক্ক আর হুর্গা হলেন অন্নপূর্ণা। মেয়েমানুষ একেবারে ভরা ভাগুরের মাঝখানে এসে দাঁড়াবে চারি দিক ঝলসে দেবে— কোথাও যে কিছু অভাব আছে তা কারো চোথে পড়বে না, মনে থাকবে না। স্থার আমরা গোলাম ওঁদের জন্মে দিনরাত্তি মজ্রি করে মরব। বাস্তবিক, ভেবে দেখতে গেলে পুরুষরা বে এত বেশি থেটে মরে সে কেবল মেয়েরা থাটবার জন্মে হয়নি বলে— পাছে ওঁদেরও খাটতে হয়, দেই জন্মে পুরুষকে পুরুষ আর মেয়ে হয়ের জন্মেই একলা থেটে দিতে হয়— এই জন্মেই পুরুষের চেহারা এবং ভাবখানা এমন চোয়াড়ের মতো — কেবল থেটে থাবার উপযুক্ত— থাটুনির মতো এমন জার কিছু তাকে শোভা পায় না। বানী বসন্তকুমারীকে বোধ করি এই অতুল ঐশ্বর্থেরই উপযুক্ত দেখতে হবে। আমি বেশ দেখতে পাচ্ছি তাঁর এমন একটি মহিমা আছে বে, তাঁর পায়ের নীচে পৃথিবী নিজের ধুলোমাটির জত্যে ভারি অপ্রতিভ হয়ে পড়ে আছে। কী করবে, বেচারার নড়ে বদবার জায়গা নেই।

ঘোমটা পরিয়া কমলমুখীর প্রবেশ

ষা মনে করেছিলুম তাই বটে। আহা, মুখটি দেখতে পেলে বেশ হত।— আপনি আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন ? কমলমুখী। হাঁ। আপনি বোধ হয় আমার অবস্থা দবই জানেন।

বিনোদবিহারী। কিছু কিছু শুনেছি।— গলাটা যে তারই মতন শোনাচ্ছে। সব মেয়েরই গলা প্রায় একরকম দেখছি। কিন্তু তার চেয়ে কত মিষ্টি।

কমলম্থী। আমার পুরুষ অভিভাবক কেউ নেই— বিবাহ করিনি পাছে স্বামী আমার চেয়ে আমার বিষয়সম্পত্তির বেশি আদর করেন— পাছে শাঁসটুকু নিয়ে আমাকে খোলার মতো ফেলে দেন।

বিনোদবিহারী। আপনি আমাকে বৈষয়িক পরামর্শের জন্তে ডেকেছেন জন্ত কোনো বিষয়ে কথা বলা আমার উচিত হয় না; কিন্তু মাহুষের মানসিক বিষয়েও আমার কিছু অভিজ্ঞতা আছে। আপনি বোধ হয় শুনে থাকবেন আমি অবসরমত কিঞ্চিৎ সাহিতাচর্চাও করে থাকি। আমাকে ক্ষমা করবেন, কিন্তু বিবাহ সম্বন্ধে আপনি যে রকম ভাবছেন ওটা আপনার ভুল। যেমন বোঁটার সদে ফুল তেমনি ধনের সঙ্গে স্ত্রী। অর্থাৎ ধন থাকলে স্ত্রীকে গ্রহণ করবার স্থবিধা হয়— নইলে ভাকে বেশ স্থচাকক্রণে ধরে রাথবার স্থযোগ হয় না। অনেক সময় বোঁটা নেই বলে ফুল হাত থেকে পড়ে যায়, কিন্তু এতবড়ো অরসিক মূর্থ কে আছে যে ফুল কেলে দিয়ে বোঁটাটি রেখে দেয়!

কমলম্থী। আমি পুরুষজাতকে ভালো চিনিনে, কাজেই দাহদ পাইনে। ধাই হোক, সংদারকার্যে পুরুষেরা ষতই অনাবশুক হোক বিষয়কর্ম তাদের নাহলে চলে না। তাই আমি আমার দমন্ত বিষয়দশ্যতির অধ্যক্ষতার ভার আপনার উপর দিতে ইচ্ছে করি—

বিনোদবিহারী। আমার প্রাণপণ সাধ্যে আমি আপনার কাজ করে দেব। সে যে কেবল বেতনের প্রত্যাশায়, অন্তগ্রহ করে তা মনে করবেন না। আমাকে কেবল-মাত্র আপনার ভূতা বলে জানবেন না, আমি—

কমলম্থী। না না, আপনি ভৃত্যের ভাবে থাকবেন কেন— আপনাকে আমার বন্ধুস্বরূপ জ্ঞান করব— আপনি মনে করবেন যেন আপনারই কাজ আপনি করছেন—

বিনোদবিহারী। তার চেয়ে ঢের বেশি মনে করব— কারণ, এ পর্যন্ত কখনো আপনার কাজে আপনি যথেষ্ট মন দিইনি। নিজের স্বার্থরক্ষার চেয়ে উচ্চতর মহত্তর কর্তব্য ষেমনভাবে সম্পন্ন করতে হয় আমি তেমনি ভাবে কাজ করব— দেবতার কাজ ষেমন প্রাণপণে—

ক্ষলমূখী। না না, আপনি অতটা বেশি কিছু ভাববেন না। আমার সম্পত্তি আপনি দেবোত্তর সম্পত্তি মনে করবেন না। কেবল এইটুকু মনে করলেই যথেষ্টহবে যে, একজন অনাথা অবলা একান্ত বিশ্বাসপূর্বক আপনার হাতে তার ষ্থাস্বস্থ সম্প্র কর্ছে—

বিনোদবিহারী। আপনি আমার উপর এই বিশ্বাস স্থাপন করে আমাকে যে কতথানি অনুগ্রহ করলেন তা আমি বলতে পারিনে। আপনাকে তবে সত্যি কথা বলি, আমি নিতান্ত একটা লক্ষীছাড়া অকর্মণ্য লোক, বোধ হয় শৃত্য অহংকারে ফুলে উঠে স্রোতের ফেনার মতো মৃত্যুকাল পর্যন্ত কেবল ভেসে ভেসে বেড়াতুম - আপনার এই বিশ্বাসে আমাকে মাহুষ করে তুলবে, আমার জীবনের একটা উদ্দেশ্য হবে— আমি—

কমলম্থী। আপনি এত কথা কেন বলছেন আমি ব্ঝতে পারছিনে— আমার এ অতি সামান্ত কাজ— এর সঙ্গে আপনার জীবনের উদ্দেশ্যের যোগ কী ?

বিনোদ্বিহারী। কাজ যেমনই হোক না, আপনাদের বিশাস আমাদের যে কত বল দেয় তা আপনারা জানেন না। এই একজন অজ্ঞাত অপরিচিত পুরুষের প্রতি আপনি যে এমন অসন্দিগ্ধভাবে নির্ভর স্থাপন করলেন এ জন্তে আপনাকে কখনোই এক মুহূর্তের জন্মও একতিল অমুভাপ করতে হবে না।

কমলম্থী। আপনার কথায় আমি বড়ো নিশ্চিন্ত হলুম। আমার একটা মন্ত ভার দূর হল। আপনাকে আর বেশিক্ষণ আবদ্ধ করে রাখতে চাইনে, আপনার বোধ করি অনেক কাজ আছে—

বিনোদ্বিহারী। না না, সে জল্ঞে আপনি ভাববেন না। আমার সহস্র কাজ থাকলেও সমস্ত পরিত্যাগ করে আমি—

কমলম্থী। তা হলে আমার কর্মচারীদের কাছ থেকে আপনি সমস্ত বুঝে পড়ে নিন। নিবারণবাবু এখনই আসবেন, তিনি এলে তাঁর কাছ থেকেও অনেকটা জেনেগুনে নিতে পারবেন।

বিনোদ্বিহারী। নিবার্ণবাব্?

কমলম্থী। আপনি তাঁকে চেনেন বোধ হয়, কারণ তিনিই প্রথমে আপনার জন্মে আমার কাছে অন্নরোধ করে দিয়েছেন।

বিনোদবিহারী। (স্বগত) ছি ছি ছি, বড়ো লজ্জা বোধ হচ্ছে। আমি কালই আমার স্ত্রীকে ঘরে নিয়ে আমব। এখন তো আমার কোনো অভাব নেই।

কম্লম্থী। তবে আমি আদি। প্রিস্থান

বিনোদবিহারী। না, এ রকম দ্বীলোক আমি কথনো দেখিনি। কেমন বুদ্ধি, কেমন বেশ আপনাকে আপনি যেন ধারণ করে রেথেছেন। জড়োসড়ো নির্বোধ কাঁচুমাচু ভাব কিচ্ছু নেই, অথচ কেমন সলজ্জ সমন্ত্রম ব্যবহার। আমার মতো একজন অপরিচিত পুরুষের প্রতি এতটা পরিপূর্ণ বিশ্বাস ও নির্ভরের কথা বললেন অথচ সেটা কেমন স্বাভাবিক সরল শুনতে হল — কিছুমাত্র বাড়াবাড়ি মনে হল না। এই রকম স্থীলোক দেখলে পুরুষগুলোকে নিতান্ত আনাড়ি জড়ভরত মনে হয়। এই হটি চারটি কথা কয়েই মনে হচ্ছে যেন ওঁর সঙ্গে আমার চিরকালের জানাশোনা আছে — যেন ওঁর কাজ করা, ওঁর সেবা করা আমার একটা পরম কর্তব্য। কিন্তু নিবারণবাব্র সঙ্গে রানীর আলাপ আছে শুনে আমার ভয় হচ্ছে পাছে আমার স্ত্রীর কথা সমস্ত শুনতে পান। ছি ছি, সে বড়ো লজ্জার বিষয় হবে। উনি হয়তো ঠিক আমার মনের ভাবটা ব্রুতে পারবেন না, আমাকে কী মনে করবেন কে জানে। আমি আজই নিবারণবাব্র বাড়ি গিয়ে আমার স্ত্রীকে নিয়ে আসব।

# দ্বিতীয় দৃশ্য

## কমলমুখীর গৃহ

## নিবারণ ও কমলমুখী

কমলম্থী। আমার জন্মে আপনি আর কিছু ভাববেন না— এথন ইন্দুর এই গোলটা চুকে গেলেই বাঁচা যায়!

নিবারণ। তাই তো মা, আমাকে ভারি ভাবনা ধরিয়ে দিয়েছে। আমি এদিকে
শিবু ডাক্তারের সঙ্গে কথাবার্তা একরকম স্থির করে বসে আছি, এখন তাকেই বা
কী বলি, ললিত চাটুজ্যেকেই বা কোথায় পাওয়া যায়, আর সে বিয়ে করতে রাজি
হয় কি না তাই বা কে জানে।

কমলম্থী। দে জন্মে ভাববেন না কাকা। আমাদের ইন্দুকে চোথে দেখলে বিয়ে করতে নারাজ হবে এমন ছেলে কেউ জন্মায়নি।

নিবারণ। ওদের দেখাওনা হয় কী করে। কমলম্থী। সে আমি সব ঠিক করেছি। নিবারণ। তুমি কী করে ঠিক করলে মা।

কমলমুখী। আমি ওঁকে বলে দিয়েছি ওঁর সমস্ত বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করে থাওয়াতে। তা হলে সেই সঙ্গে ললিতবাবুও আসবেন, তার পর একটা কোনো উপায় বের করা মাবে। নিবারণ। তা দব যেন হ ল, আমি ভাবছি শিবুকে কী বলব। কমলমুখী। ঐ উনি আদছেন। আমি তবে যাই।

প্রিস্থান

### বিনোদবিহারীর প্রবেশ

বিনোদবিহারী। এই ষে, আমি এখনই আপনার ওখানেই যাচ্ছিল্ম।
নিবারণ। কেন বাপু, আমার ওখানে তো তোমার কোনো মকেল নেই।
বিনোদবিহারী। আজে, আমাকে আর লজা দেবেন না— আপনি ব্রুতেই
পারছেন—

নিবারণ। না বাপু, আমি এখনকার কিছুই ব্ঝতে পারিনে— একটু পরিষ্কার করে খুলে না বললে তোমাদের কথাবার্তা রকমসকম আমার ভালোরপ ধারণা হয় না।

বিনোদবিহারী। আমার স্ত্রী আপনার ওথানে আছেন—

নিবারণ। তা অবশ্য— তাঁকে তো আমরা ত্যাগ করতে পারিনে—

বিনোদবিহারী। আমার সমন্ত অপরাধ ক্ষমা করে তাঁকে যদি আমার ওখানে পাঠিয়ে দেন—

নিবারণ। বাপু, আবার কেন পা**ল**কিভাড়াটা লাগাবে ?

বিনোদবিহারী। আপনারা আমাকে কিছু ভূল ব্ঝছেন। আমার অবস্থা ধারাপ ছিল বলেই আমার স্ত্রীকে আপনার ওথানে পাঠিয়েছিলুম, নইলে তাঁকে ত্যাগ করবার অভিপ্রায় ছিল না। এখন আপনারই অন্তগ্রহে আমার অবস্থা অনেকটা ভালো হয়েছে— এখন অনায়াদে—

নিবারণ। বাপু, এ তো তোমার পোষা পাধি নয়। সে যে সহজে তোমার ওধানে যেতে রাজি হবে এমন আমার বোধ হয় না।

বিনোদ্বিহারী। আপনি অনুমতি দিলে আমি নিজে গিয়ে তাঁকে অনুনয় বিনয় করে নিয়ে আদতে পারি।

নিবারণ। আচ্ছা, দে বিষয়ে বিবেচনা করে পরে বলব। প্রস্থান বিনোদবিহারী। বুড়োও তো কম একগুঁয়ে নয় দেখছি। যা হোক, এ পর্যন্ত রানীকে কিছু বলেনি বোধ হয়।

চন্দ্রকান্তের প্রবেশ

বিনোদবিহারী। কী হে চন্দর। চক্রকাস্ক। আর ভাই, মহা বিপদে পড়েছি। বিনোদ্বিহারী। কেন, কী হয়েছে।

চন্দ্রকান্ত। কী জানি ভাই, কখন ভোদের দাক্ষাতে কথায় কথায় কী কতক গুলো মিছে কথা বলেছিল্ম, তাই শুনে ব্রাহ্মণী বাপের বাড়ি এমনি গা-ঢাকা হয়েছেন যে কিছুতেই তাঁর আর নাগাল পাচ্ছিনে।

বিনোদবিহারী। বল কী দাদা। তোমার বাড়িতে তো এ দণ্ডবিধি পূর্বে প্রচলিত ছিল না।

চক্রকান্ত। না ভাই, কালক্রমে কতই যে হচ্ছে কিছু ব্রুতে পারছিনে। ইদিকে আবার দাসী পাঠিয়ে ত্র-বেলা থোঁজ নেওয়া আছে, তা আমি জানতে পাই। আবার শাশুড়ী-ঠাকক্রনের নাম করে যথাসময়ে জন্নব্যঞ্জনও আদে। মনে করি রাগ করে থাব না; কিন্তু ভাই, থিদের সময়ে আমি না থেয়ে থাকতে পারিনে তা যতই রাগ হোক।

বিনোদবিহারী। তবে তোমার ভাবনা কী। যদি শশুরবাড়ি থেকে আর সমস্তই পাচ্ছ, না হয় একটি বাকি রইল।

চক্রকাস্ত। না বিম্ন, তোরা ঠিক ব্যতে পারবিনে। তুই দেদিন বলছিলি বিয়ে না-করাটাই তোর মৃথস্থ হয়ে গেছে। আমার ঠিক তার উলটো। প্রায় সমস্ত জীবন ধরে ওই স্ত্রীটিকে এমনি বিশ্রী অভ্যেস করে ফেলেছি যে, হঠাৎ বুকের হাড় কথানা খদে গেলে যেমন একদম থালি থালি ঠেকে, ওই স্ত্রীটি আড়াল হলেও তেমনি নেহাত ফাঁকা বোধ হয়। মাইরি, সম্বের পর আমার দে ঘরে আর চুকতে ইচ্ছে করে না।

বিনোদবিহারী। এখন উপায় কী।

চন্দ্রকান্ত। মনে করছি আমি উলটে রাগ করব। আমিও ঘর ছেড়ে চলে আসব, তোর এথানেই থাকব। আমার বন্ধুদের মধ্যে তোকেই সে সব চেয়ে বেশি ভয় করে। তার বিশ্বাস, তুই আমার মাথাটি থেয়েছিস; আমি তাকে বলি, আমার এ ঝুনো মাথায় বিহুর দন্তস্কুট করবার জো নেই, কিন্তু সে বোঝে না। সে যদি থবর পায় আমি চবিশে ঘণ্টা তোর সংসর্গে কাটিয়েছি, তা হলে পতিত-উদ্ধারের জল্পে পতিতপাবনী অমনি তৎক্ষণাৎ ছুটে চলে আসবে!

বিনোদবিহারী। তা বেশ কথা। তুমি এখানেই থাকো, যতক্ষণ তোমার সঙ্গ পাওয়া যায় ততক্ষণই লাভ। কিন্তু আমাকে যে আবার শুগুরবাড়ি যেতে হচ্ছে।

চন্দ্রকাস্ত। কার শগুরবাড়ি।

বিনোদবিহারী। আমার নিজের, আবার কার।

চন্দ্রকান্ত। ( সানন্দে বিনোদের পৃষ্ঠে চপেটাঘাত করিয়া ) সত্যি বলছিস বিস্কু ?

বিনোদবিহারী। হাঁ ভাই, নিতাস্ত লক্ষীছাড়ার মতো থাকতে আর ইচ্ছে করছে না। স্ত্রীকে ঘরে এনে একটু ভদ্রলোকের মতো হতে হচ্ছে। বিবাহ করে আইবুড়ো থাকলে লোকে বলবে কী।

চন্দ্রকাস্ত। সে আর আমাকে বোঝাতে হবে না— কিন্তু এতদিন তোর এ আকেল ছিল কোথায়। যতকাল আমার সংসর্গে ছিলি এমন সব সদালাপ সংপ্রসন্ধ তো শুনতে পাইনি, ত্-দিন আমার দেখা পাসনি আর তোর বৃদ্ধি এতদ্র পরিষ্কার হয়ে এল? যা হোক তা হলে আর বিলম্বে কাজ নেই— এখনি চল্— শুভবৃদ্ধি মাসুষের মাথায় দৈবাং উদয় হয় তখন তাকে অবহেলা করা কিছু নয়।

# তৃতীয় দৃশ্য

## ক্মলমুখীর গৃহ

## ইন্দুমতী ও কমলমুখী

কমলমুখী। তোর জ্ঞালায় তো আর বাঁচিনে ইন্দ্। তুই আবার এ কী জট পাকিয়ে বদে আছিম। ললিতবাব্র কাছে তোকে কাদম্বিনী বলে উল্লেখ করতে হবে না কি ?

ইন্দুমতী। তা কী করব দিদি। কাদম্বিনী না বললে মদি দে না চিনতে পারে তা হলে ইন্দু বলে পরিচয় দিয়ে লাভটা কী।

কমলমুখী। ইতিমধ্যে তুই এত কাণ্ড কখন করে তুললি তা তো জানিনে। একটা যে আন্ত নাটক বানিয়ে বসেছিল।

ইন্দুমতী। তোমার বিনোদবার্কে বোলো, তিনি লিখে ফেলবেন এখন, তার পর মেট্রপলিটান থিয়েটারে অভিনয় দেখতে যাব।

কমলম্থী। তোমার ললিতবাবু সাজতে পারে এমন ছোকরা কি তারা কোথাও খুঁজে পাবে। তুই হয়তো মাঝখান থেকে "ও হয়নি, ও হয়নি" বলে চেঁচিয়ে উঠবি। ইন্মতী। ওই ভাই, তোমার বিনোদবাবু আসছেন, আমি পালাই। প্রস্থান

## বিনোদবিহারীর প্রবেশ

বিনোদবিহারী। মহারানী, আমার বন্ধুরা এলে কোথায় তাঁদের বসাব। কমলম্থী। এই ঘরেই বসাবেন। বিনোদবিহারী। ললিতের সঙ্গে আপনার যে বন্ধুর বিবাহ স্থির করতে হবে তাঁর নামটি কী।

কমলম্থী। কাদম্বিনী। বাগবাজারের চৌধুরীদের মেয়ে।

বিনোদবিহারী। আপনি ষথন আদেশ করছেন আমি যথাসাধ্য চেটা করব। কিন্তু ললিতের কথা আমি কিছুই বলতে পারিনে। সে যে এ সব প্রস্তাবে আমাদের কারো কথায় কর্ণপাত করবে এমন বোধ হয় না—

কমলম্থী। আপনাকে সে জত্যে বোধ হয় বেশি চেষ্টা করতেও হবে না— কাদ্ধিনীর নাম শুনলেই তিনি আর বড়ো আপত্তি করবেন না।

বিনোদবিহারী। তা হলে তো আর কথাই নেই।

ক্ষলমূখী। মাপ করেন যদি আপনাকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই। বিনোদবিহারী। এখনি। (স্বগত) স্ত্রীর কথা না তুললে বাঁচি। ক্ষলমূখী। আপনার স্ত্রী নেই কি।

বিনোদবিহারী। কেন বল্ন দেখি। স্ত্রীর কথা কেন জিজ্ঞাসা করছেন।

ক্ষলমুখী। আপনি তো অন্তগ্রহ করে এই বাড়িতেই বাদ করছেন, তা হলে আপনার প্রীকে আমি আমার দক্ষিনীর মতো করে রাখতে চাই। অবিখ্যি যদি আপনার কোনো আপত্তি না থাকে।

বিনোদবিহারী। আপত্তি! কোনো আপত্তিই থাকতে পারে না। এ তো আমার সৌভাগ্যের কথা।

কমলম্থী। আজ সন্ধের সময় তাঁকে আনতে পারেন না?

বিনোদবিহারী। আমি বিশেষ চেষ্টা করব। [কমলের প্রস্থান কিন্তু কী বিপদেই পড়েছি। এদিকে আবার আমার স্থী কিছুতেই আমার বাড়ি আসতে চায় না— আমার সঙ্গে দেখা করতেই চায় না। কী ষে করি ভেবে পাইনে। অফুনয় করে একখানা চিঠি লিখতে হচ্ছে।

ভূত্যের প্রবেশ

ভূত্য। একটি দাহেব-বাবু এসেছেন। বিনোদবিহারী। এইখানেই ভেকে নিয়ে আয়।

সাহেবি বেশে ললিতের প্রবেশ

ললিত। (শেকহ্যাণ্ড করিয়া) Well! How goes the world? ভালো তো? বিনোদবিহারী। এক বকম ভালোয় মন্দয়। তোমার কী রকম চলছে? ললিত। Pretty well! জান, I am going in for studentship next year!

বিনোদবিহারী। ওহে, আর কত দিন একজামিন দিয়ে মরবে ? বিয়েথাওয়া করতে হবে না নাকি। এদিকে ধৌবনটা যে ভাঁটিয়ে গেল।

ললিত। Hallo! You seem to have queer ideas on the subject! কেবল যৌবনটুকু নিয়ে one can't marry! I suppose first of all you must get a girl whom you—

বিনোদবিহারী। আহা, তা তো বটেই। আমি কি বলছি তুমি তোমার নিজের হাতপাগুলোকে বিয়ে করবে? অবিশি মেয়ে একটি আছে।

ললিত। I know that! একটি কেন! মেয়ে there is enough and to spare! কিন্তু তা নিয়ে তো কথা হচ্ছে না।

বিনোদবিহারী। আহা, ভোমাকে নিয়ে তো ভালো বিপদে পড়া গেল।
পৃথিবীর সমস্ত কন্মাদায় ভোমাকে হরণ করতে হবে না। কিন্তু যদি একটি বেশ
স্থানী স্থাক্ষিত বয়ঃপ্রাপ্ত মেয়ে ভোমাকে দেওয়া যায় তা হলে কী বল ?

ললিত। I admire your cheek বিহা। তুমি wife select করবে আর আমি marry করব! I don't see any rhyme or reason in such cooperation। পোলিটিক্যাল ইকনমিতে division of labour আছে কিন্তু there is no such thing in marriage।

বিনোদবিহারী। তা বেশ তো, তুমি দেখো, তার পরে তোমার পছন্দ না হয় বিয়ে কোরো না—

ললিত। My dear fellow, you are very kind! কিন্তু আমি বলি কি, you need not bother yourself about my happiness! আমার বিখাদ আমি যদি কথনো কোনো girlকে love করি I will love her without your help এবং তার পরে ষ্থন বিয়ে করব you'll get your invitation in due form!

বিনোদবিহারী। আচ্ছা ললিত, যদি সে মেয়েটির নাম শুনলেই তোমার পছন্দ হয় ?

ললিত। The idea! নাম শুনে পছন্দ! যদি মেয়েটিকে বাদ দিয়ে simply নামটিকে বিয়ে করতে বল, that's a safe proposition!

বিনোদবিহারী। আগে শোনো, তার পর যা বলতে হয় ব'লো— মেয়েটির নাম — কাদম্বিনী।

ললিত। কাদ্ধিনী! She may be all that is nice and good কিন্তু
I must confess তার নাম নিয়ে তাকে congratulate করা যায় না। যদি তার
নামটাই তার best qualification হয় তা হলে I should try my luck in some other quarter!

বিনোদবিহারী। (স্বগত) এর মানে কী। তবে যে রানী বললেন কাদস্থিনীর নাম শুনলেই লাফিয়ে উঠবে। দ্র হোক গে। একে খাওয়ানোটাই বাজে পরচ হল— স্থাবার এই শ্লেচ্ছটার দক্ষে আরো আমাকে নিদেন ত্-ঘণ্টা কাল কাটাতে হবে দেখছি।

ললিত। I say, it's infernally hot here— চলো না বারান্দায় গিয়ে বসা

# পঞ্চ অন্ধ

# প্রথম দৃশ্য

# কমলমুখীর অন্তঃপুর

# কমলমুখী ও ইন্দুমতী

ইন্দুমতী। দিদি, আর বলিদনে দিদি, আর বলিদনে। পুরুষমাত্মকে আমি
চিনেছি। তুই বাবাকে বলিদ আমি আর কাউকে বিয়ে করব না।

क्रमनभूथी। पूरे ननिज्ञान् (थरक मन श्रूक्ष िननि की करत्र रेन्।

ইন্মতী। আমি জানি, ওরা কেবল কবিতায় ভালোবাসে, তা ছন্দ মিলুক আর না মিলুক। তার পরে যথন স্থতঃখ সমেত ভালোবাসার সমন্ত কর্তব্যভার মাথায় করবার সময় আসে তথন ওদের আর সাড়া পাওয়া যায় না। ছি ছি, ছি ছি, দিদি, আমার এমনি লজ্জা করছে। ইচ্ছে করছে মাটির সঙ্গে মাটি হয়ে মিশে যাই। বাবাকে আমার এ ম্থ দেখাব কী করে। কাদম্বিনীকে সে চেনে না ? মিথোবাদী! কাদ্মিনীর নামে কবিতা লিখেছে সে-খাতা এখনো আমার কাছে আছে।

কমলমুখী। ষা হয়ে গেছে তা নিয়ে ভেবে আর করবি কী। এখন কাকা যাকে

বলছেন তাকে বিয়ে কর্। তুই কি সেই মিথ্যেবাদী অবিশ্বাদীর জ্বন্তে চিরজীবন কুমারী হয়ে থাকবি। একে বেশি বয়স পর্যন্ত মেয়ে রাধার জ্বন্তে কাকাকে প্রায় একদ্বে করেছে।

ইন্মতী। তা, দিদি, কলাগাছ তো আছে। সে তো কোনো উৎপাত করে না। ঐ বাবা আসছেন, আমি ঘাই ভাই। প্রস্থান

#### নিবারণের প্রবেশ

নিবারণ। কী করি বল তো মা। ললিত চাটুজো যা বলেছে সে তো সব শুনছিস। সে বিনোদকে কেবল মারতে বাকি রেখেছে, অপমান যা হবার তা হয়েছে। কমলমুখী। না কাকা, তার কাছে ইন্দ্র নাম করা হয়নি, আপনার মেয়ের কথা হচ্ছে তাও সে জানে না।

নিবারণ। ইদিকে আবার শিবুকে কথা দিয়েছি তাকেই বা কী বলি। আবার মেয়ের পছল না হলে জোর করে বিয়ে দেওয়া সে আমি পারব না— একটি যা হয়ে গেছে তারই অন্ততাপ রাথবার জায়গা পাচ্ছিনে। তুমি মা, ইলুকে বলে কয়ে ওদের ত্-জনের দেখা করিয়ে দিতে পার তো বড়ো ভালো হয়। আমি নিশ্চয় জানি ওয়া পরস্পরকে এক বার দেখলে পছল না করে থাকতে পারবে না। নিমাই ছেলেটিকে বড়ো ভালো দেখতে— তাকে দর্শনমাত্রেই স্নেহ জনায়।

কমলম্থী। নিমাইয়ের মনের ইচ্ছে কী দেটাও তো জানতে হবে কাকা। আবার কি এইরকম একটি কাণ্ড বাধানো ভালো।

নিবারণ। সে আমি তার বাপের কাছে শুনেছি। সে বলে আমি উপার্জন না করে বিয়ে করব না। সে তো আমার মেয়েকে কখনো চক্ষে দেখেনি। একবার দেখলে ও-সব কথা ছেড়ে দেবে। বিশেষ, তার বাপ তাকে খুব পীড়াপীড়ি করছে। আমি চন্দ্রবাবুকে বলে তাকে একবার ইন্দুর সঙ্গে দেখা করতে রাজি করব। চন্দ্রবাবুর কথা সে খুব মানে।

কমলমুখী। তা, ইন্দুকে আমি সমত করাতে পারব। [ নিবারণের প্রস্থান

#### ইন্দুমতীর প্রবেশ

কমলস্থী। লক্ষী দিদি আমার, আমার একটি অহুরোধ তোকে রাখতে হবে। ইন্দুমতী। কী বল্ না ভাই। কমলমুখী। একবার নিমাইবাবুর সঙ্গে তুই দেখা কর্। ইন্দুমতী। কেন দিদি, তাতে আমার কী প্রায়শ্চিন্তটা হবে।

কমলম্থী। দেখ ইন্দু, এ তো ভাই ইংরেজের ঘর নয় তোকে তো বিয়ে করতেই হবে। মনটাকে অমন করে বন্ধ করে রাখিদনে— তুই ষা মনে করিদ ভাই, পুরুষমান্ত্র্য নিতান্ত্রই বাঘভাল্লকের জাত নয়— বাইরে থেকে খুব ভয়ংকর দেখায়, কিন্তু ওদের বশ করা খুব দহজ। একবার পোষ মানলে ওই মন্ত প্রাণীগুলো এমনি গরিব গোবেচারা হয়ে থাকে যে দেখে হাদি পায়। পুরুষমান্ত্র্যের মধ্যে তুই কি ভদ্রলোক দেখিদনি। কেন ভাই, কাকার কথা একবার ভেবে দেখ্ন।

ইন্দুমতী। তুই আমাকে এত কথা বলছিদ কেন দিদি। আমি কি পুরুষমান্থবের হয়োরে আগুন দিতে যাচ্ছি। তারা থুব ভালো লোক, আমি তাদের কোনো অনিষ্ট করতে চাইনে।

কমলমুখী। তোর যথন যা ইচ্ছে তাই করেছিস ইন্দ্, কাকা তাতে কোনো বাধা দেননি। আজ কাকার একটি অন্ধ্রোধ রাথবিনে ?

ইন্দুমতী। রাথব ভাই-- তিনি যা বলবেন তাই শুনব।

কমলম্থী। তবে চল্, তোর চুলটা একটু ভালো করে দিই। নিজের উপরে এতটা অষত্ব করিসনে।

# দ্বিতীয় দৃশ্য

# কমলসুখীর গৃহ

#### নিমাই

নিমাই। চন্দর যথন পীড়াপীড়ি করছে তা না-হয় একবার ইন্দুমতীর সঙ্গে দেখা করাই থাক। শুনেছি তিনি বেশ বৃদ্ধিমতী ফুশিক্ষিতা মেয়ে— তাঁকে আমার অবস্থা বৃঝিয়ে বললে তিনি নিজেই আমাকে বিয়ে করতে অসমত হবেন। তা হলে আমার ঘাড় থেকে দায়টা থাবে— বাবাও আর পীড়াপীড়ি করবেন না।

# ঘোমটা পরিয়া ইন্দুমতীর প্রবেশ

ইন্দুমতী। বাবা যথন বলছেন তখন দেখা করতে হইবে; কিন্তু কারো অমুরোধে তো আর পছন্দ হয় না। বাবা কথনোই আমার ইচ্ছের বিক্লমে বিয়ে দেবেন না। নিমাই। (নতশিরে ইন্দ্র প্রতি) আমাদের মা বাপ আমাদের পরস্পরের বিবাহের জন্ম পীড়াপীড়ি করছেন, কিন্তু আপনি যদি ক্ষমা করেন তো আপনাকে একটি কথা বলি—

ইন্মতী। এ কী। এ যে ললিতবাব্। (উঠিয়া দাঁড়াইয়া) ললিতবাব্, আপনাকে বিবাহের জন্ম বাঁরা পীড়াপীড়ি করছেন তাঁদের আপনি জানাবেন বিবাহ এক পক্ষের সম্মতিতে হয় না। আমাকে আপনার বিবাহের কথা বলে কেন অপমান করছেন।

নিমাই। এ কী! এ যে কাদম্বিনী। (উঠিয়া দাঁড়াইয়া) আপনি এথানে আমি তা জানতুম না। আমি মনে করেছিলুম নিবারণবাবুর কন্তা ইন্দুমতীর সঙ্গে আমি কথা কচ্ছি— কিন্তু আমার যে এমন সৌভাগ্য হবে—

ইন্মতী। ললিতবাব্, আপনার সোভাগ্য আপনি মনে মনে রেখে দেবেন, সে কথা আমার কাছে প্রচার করবার দরকার দেখিনে।

নিমাই। আপনি কাকে ললিতবাবু বলছেন ? ললিতবাবু বারান্দায় বিনোদের সঙ্গে গল্প করছেন— যদি আবশুক থাকে তাঁকে ভেকে নিয়ে আদি।

ইন্দুমতী। নানা, তাঁকে ডাকতে হবে না। আপনি তা হলে কে।

নিমাই। এর মধ্যেই ভূলে গেলেন ? চন্দ্রবাব্র বাসায় আপনি নিজে আমাকে চাকরি দিয়েছেন, আমি তৎক্ষণাৎ তা মাথায় করে নিয়েছি— ইতিমধ্যে বর্থান্ত হবার মতো কোনো অপরাধ করিনি তো।

ইন্মতী। আপনার নাম কি ললিতবাব্ নয়।

নিমাই। যদি পছন্দ করেন তো ওই নামই শিরোধার্য করে নিতে পারি কিন্ত বাপ-মায়ে আমার নাম রেখেছিলেন নিমাই।

ইন্দুমতী। নিমাই ?— ছি ছি, এ কথা আমি আগে জানতে পারন্ম না কেন ? নিমাই। তা হলে কি চাকরি দিতেন না? তবে তো না জেনে ভালোই হয়েছে। এখন কী আদেশ করেন।

ইন্মতী। আমি আদেশ করছি ভবিশ্বতে ধ্বন আপনি কবিতা লিথবেন তথন কাদ্ঘিনীর পরিবর্তে ইন্মতী নামটি ব্যবহার করবেন এবং ছন্দ মিলিয়ে লিথবেন।

নিমাই। বে হুটো আদেশ করলেন ও হুটোই ষে আমার পক্ষে সমান অসাধ্য। ইন্দুমতী। আচ্ছা ছন্দ মেলাবার ভার আমি নেব এখন, নামটা আপনি বদলে নেবেন— নিমাই। এমন নিষ্ঠর আদেশ কেন করছেন। চোদটা অক্ষরের জায়গায় সতেরোটা বদানো কি এমনি গুরুতর অপরাধ যে দে জ্ঞে ভ্তাকে একেবারে—

ইন্মতী। না, দে অপরাধ আমি দহত্র বার মার্জনা করতে পারি কিন্তু ইন্মতীকে কাদম্বিনী বলে ভূল করলে আমার সহা হবে না—

নিমাই। আপনার নাম তবে—

ইন্মতী। ইন্মতী। তার প্রধান কারণ আপনার বাপ-মা যেমন আপনার নাম রেখেছেন নিমাই, তেমনি আমার বাপ-মা আমার নাম রেখেছেন ইন্মতী।

নিমাই। হার হার, আমি এতদিন কী ভুলটাই করেছি। বাগবাজারের রান্তার রান্তার বৃথা ঘুরে বেড়িয়েছি, বাবা আমাকে উঠতে বসতে ত্-বেলা বাপাস্ত করেছেন, কাদ্ধিনী নামটা ছন্দের ভিতর পুরতে মাথা ভাঙাভাঙি করেছি—

(মৃত্যুরে) ধেমনি আমায় ইন্দু প্রথম দেখিলে
কেমন করে চকোর বলে তথনি চিনিলে—

কিম্বা

কেমন করে চাকর বলে তথনি চিনিলে

আহা দে কেমন হত!

ইন্মতী। তবে, এখন ভ্রম সংশোধন করুন— এই নিন আপনার খাতা। আমি চলল্ম।

বিস্থিতি

নিমাই। আপনারও বোধ হচ্ছে যেন একটা ভ্রম হয়েছিল— সেটাও অন্তগ্রহ করে সংশোধন করে নেবেন— আপনার একটা স্থবিধে আছে, আপনাকে আর সেই সঙ্গে ছন্দ বদলাতে হবে না।

### নিবারণের প্রবেশ

নিবারণ। দেখো বাপু, শিবু আমার বাল্যকালের বন্ধু— আমার বড়ো ইচ্ছে তাঁর দক্ষে আমার একটা পারিবারিক বন্ধন হয়। এখন তোমাদের ইচ্ছের উপরেই সমস্ত নির্ভর করছে।

নিমাই। আমার ইচ্ছের জন্তে আপনি কিছু ভাববেন না, আপনার আদেশ পেলেই আমি কৃতার্থ হই।

নিবারণ। (স্বগত) যা মনে করেছিলুম তাই। বুড়ো বাপ মাথা থোঁড়াখুঁড়ি করে যা করতে না পারলে, একবার ইন্দুকে দেখবামাত্র সমস্ত ঠিক হয়ে গেল। বুড়োরাই শান্ত্র মেনে চলে— যুবোদের শান্ত্রই এক আলাদা।— তা বাপু, তোমার কথা শুনে বড়ো আনন্দ হল। তা হলে একবার আমার মেয়েকে তার মতটা জিজ্ঞাসা করে আদি। তোমরা শিক্ষিত লোক, ব্যুতেই পার, বয়ঃপ্রাপ্ত মেয়ে, তার সম্মতি না নিয়ে তাকে বিবাহ দেওয়া যায় না।

নিমাই। তা অবশ্য।

নিবারণ। তা হলে আমি একবার আসি। চন্দ্রবাব্দের এই ঘরে ডেকে দিয়ে যাই।

#### শিবচরণের প্রবেশ

শিবচরণ। তুই এথানে বদে রয়েছিদ, আমি তোকে পৃথিবীস্থদ্ধ খুঁদ্ধে বেড়াচ্ছি।

নিমাই। কেন বাবা।

শিবচরণ। তোকে যে আজ তারা দেখতে আসবে।

নিমাই। কারা।

শিবচরণ। বাগবান্ধারের চৌধুরীরা।

নিমাই। কেন।

শিবচরণ। কেন! না-দেখে না-শুনে অমনি ফদ করে বিয়ে হয়ে যাবে ? তোর বুঝি আর সবুর সইছে না ?

নিমাই। বিয়ে কার সঙ্গে হবে।

শিবচরণ। তয় নেই রে বাপু, তুই যাকে চাস তারই সঙ্গে হবে। আমার ছেলে হয়ে তুই যে এত টাকা চিনেছিদ তা তো জানতুম না; তা সেই বাগবাজারের ট্যাকশালের সঙ্গেই তোর বিয়ে স্থির করে এসেছি।

নিমাই। সে কী বাবা। আপনার মতের বিরুদ্ধে আমি বিয়ে করতে চাইনে— বিশেষ, আপনি নিবারণবাবুকে কথা দিয়েছেন—

শিব্চরণ। (অনেকক্ষণ হাঁ করিয়া নিমাইয়ের মুখের দিকে নিরীক্ষণ) তুই খেপেছিদ না আমি খেপেছি আমাকে কে ব্রিয়ে দেবে! কথাটা একটু পরিষ্কার করে বল, আমি ভালো করে ব্রি।

নিমাই। আমি দে চৌধুবীদের মেয়ে বিয়ে করব না।

শিবচরণ। চৌধুরীদের মেয়ে বিয়ে করবিনে! তবে কাকে করবি!

নিমাই। নিবারণবাব্র মেয়ে ইন্দুমতীকে।

শিবচরণ। (উচ্চৈঃস্বরে) কী। হতভাগা পাজি লক্ষীছাড়া বেটা। <mark>যথন</mark> ইন্দুমতীর সঙ্গে তোর সম্বন্ধ করি তথন বলিদ কাদ্যিনীকে বিয়ে করবি, আবার যথন কাদম্বিনীর সঙ্গে সম্বন্ধ করি তথন বলিস ইন্দুমতীকে বিয়ে করবি— তুই তোর বুড়ো বাপকে একবার বাগবাজার একবার মির্জাপুর থেপিয়ে নিয়ে নাচিয়ে নিয়ে বেড়াতে চাস!

নিমাই। আমাকে মাপ করুন বাবা, আমার একটা মস্ত ভূল হয়ে গিয়েছিল—
শিবচরণ। ভূল কীরে বেটা! তোকে সেই বাগবাজারে বিয়ে করতেই হবে।
তাদের কোনো পুরুষে চিনিনে, আমি নিজে গিয়ে তাদের স্থতিমিনতি করে এলুম,
যেন আমারই কন্তেদায় হয়েছে— তার পরে যথন সমস্ত ঠিকঠাক হয়ে গেল, আজ
তারা আশীর্বাদ করতে আসবে, তথন বলে কি না আমি বিয়ে করব না। আমি এখন
চৌধুরীদের বলি কী।

#### চন্দ্রকান্তের প্রবেশ

চন্দ্রকান্ত। (নিমাইয়ের প্রতি) সমস্ত শুনলুম। ভালো একটি গোল বাধিয়েছ যা হোক।— এই যে ডাক্তারবাবু, ভালো আছেন তো?

শিবচরণ। ভালো আর থাকতে দিলে কই। এই দেখো না চদর, ওঁর নিজেরই কথামত একটি পাত্রী স্থির করল্ম— যথন সমস্ত স্থির হয়ে গেল তথন বলে কি না, তাকে বিয়ে করব না। আমি এখন চৌধুরীদের বলি কী।

নিমাই। বাবা, আপনি তাদের একটু বৃঝিয়ে বললেই—

শিবচরণ। তোমার মাথা! তাদের বোঝাতে হবে আমার ভীমরতি ধরেছে আর আমার ছেলেটি একটি আন্ত থেপা— তা তাদের বুঝতে বিলম্ব হবে না।

চন্দ্রকান্ত। আপনি কিছু ভাববেন না। সে মেয়েটির আর-একটি পাত্র জুটিয়ে দিলেই হবে।

শিবচরণ। সে ভেমন মেয়েই নয়। তার টাকা আছে ঢের, কিন্তু চেহারা দেখে পাত্র এগোয় না। আমার বংশের এই অকালকুশ্মাণ্ডের মতো হঠাৎ এভবড়ো হতভাগা তুমি দ্বিতীয় আর কোথায় পাবে যে তাকে বিয়ে করতে রাজি হবে।

চন্দ্রকান্ত। দে আমার উপর ভার রইল। আমি সমস্ত ঠিকঠাক করে দেব। এখন নিশ্চিন্ত মনে নিবারণবাবুর মেয়ের সঙ্গে বিবাহ স্থির করুন।

শিবচরণ। যদি পার চন্দর তো বড়ো উপকার হয়। এই বাগবাজারের হাত থেকে মানে মানে নিস্তার পেলে বাঁচি। এদিকে আমি নিবারণের কাছে ম্থ দেখাতে পারছিনে, পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচিছ।

চন্দ্রকাস্ত। দে জন্মে কোনো ভাবনা নেই। আমি প্রায় অর্ধেক কাজ গুছিয়ে এমে তবে আপনাকে বলছি। এখন বাকিটুকু সেরে আসি। প্রস্থান

#### গোড়ায় গলদ

#### নিবারণের প্রবেশ

শিবচরণ। আরে এসো ভাই, এসো।

নিবারণ। ভালো আছ ভাই? যা হোক শিবু, কথা তো স্থির?

শিবচরণ। সে তো বরাবরই স্থির আছে, এখন তোমার মর্জি হলেই হয়।

নিবারণ। আমারও তো সমন্ত ঠিক হয়ে আছে, এখন হয়ে গেলেই চুকে যায়।

শিবচরণ। তবে আর কী, দিনক্ষণ দেখে—

নিবারণ। সে সব কথা পরে হবে— এখন কিছু মিষ্টিম্থ করবে চলো।

শিবচরণ। না ভাই, এখন আমার খাওয়াটা অভ্যাদ নেই, এখন থাক্ — অসময়ে খেয়েছি কি, আর আমার মাথা ধরেছে—

নিবারণ। না না, দে হবে না, কিছু খেতে হচ্ছে। বাপু, তুমিও এদো।

# তৃতীয় দৃশ্য

# কমলমুখীর অন্তঃপুর কমলমুখী ও ইন্দুমতী

কমলম্থী। ছি ছি, ইন্দু, তুই কী কাণ্ডটাই করলি বল্ দেথি। ইন্দুমতী। তা বেশ করেছি। ভাই, পরে গোল বাধার চেয়ে আগে গোল চুকে যাওয়া ভালো।

কমলম্থী। এখন পুরুষজাতটাকে কী রকম লাগছে।

ইন্মতী। মন্দ না ভাই, একরকম চলনসই।

কমলম্থী। তুই যে বলেছিলি ইন্দু, নিমাই গয়লাকে তুই কক্থনো বিয়ে করবিনে।

ইন্দুমতী। না ভাই, নিমাই নামটি খারাপ নয়, তা তোমরা যাই বল। তোমার নলিনীকান্ত, ললনামোহন, রমণীরঞ্জনের চেয়ে সহস্র গুণে ভালো। নিমাই নামটি খুব আদরের নাম, অথচ পুরুষমান্ত্যকে বেশ মানায়। রাগ করিসনে দিদি, তোর বিনোদের চেয়ে ঢের ভালো—

क मन म्थी। की हिरमत जाता जिन।

ইন্দুমতী। বিনোদবিহারী নামটা যেন টাটকা নভেল-নাটক থেকে পেড়ে এনেছে— বড়ো বেশি গায়ে-পড়া কবিস্ব। মানুষের চেয়ে নামটা জাঁকালো। আর, নিমাই নামটি কেমন বেশ সাদাসিধে, কোনো দেমাক নেই, ভদ্বিষে নেই— বেশ নিতাস্ত আপনার লোকটির মতো।

কমলম্থী। কিন্তু যখন বই ছাপাবে, বইয়ে ও নাম তো মানাবে না।

ইন্মতী। আমি তো ওঁকে ছাপতে দেব না, খাতাখানি আগে আটক করে রাখব। আমার ততটুকু বৃদ্ধি আছে দিদি—

কমলম্থী। তা, যে নম্না দেখিয়েছিলি।— তোর সেটুকু বৃদ্ধি আছে জানি, কিন্ত শুনেছি বিয়ে করলে আবার স্বামীর লেখা সম্বন্ধে মত বদলাতে হয়।

ইন্মতী। আমার তো তার দরকার হবে না। সে লেখা তোদের ভালো লাগে না— আমার ভালো লেগেছে। সে আরো ভালো— আমার কবি কেবল আমারই কবি থাকবে, পৃথিবীতে তাঁর কেবল একটিমাত্র পাঠক থাকবে—

কমলম্থী। ছাপবার থরচ বেঁচে যাবে-

ইন্মতী। সবাই তাঁর কবিভের প্রশংসা করলে আমার প্রশংসার মূল্য থাকবে না।

কমলম্থী। দে ভয় তোকে করতে হবে না। যা হোক, তোর গয়লাটিকে তোর পছন্দ হয়েছে তা নিয়ে তোর দদে ঝগড়া করতে চাইনে। তাকে নিয়ে তুই চিরকাল স্থথে থাক্ বোন। তোর গোয়াল দিনে দিনে পরিপূর্ণ হয়ে উঠুক।

ইন্মতী। এ বিনোদবাব আদছেন। মুখটা ভারি বিমর্গ দেখছি। প্রস্থান

#### বিনোদবিহারীর প্রবেশ

কমলম্থী। তাঁকে এনেছেন?

বিনোদ্বিহারী। তিনি তাঁর বাপের বাড়ি গেছেন, তাঁকে আনবার তেমন স্থবিধে হচ্ছে না।

ক্মলমুখী। আমার বোধ হচ্ছে তিনি যে আমার সন্ধিনীভাবে এখানে থাকেন সেটা আপনার আন্তরিক ইচ্ছে নয়।

বিনোদবিহারী। আপনাকে আমি বলতে পারিনে, তিনি এখানে আপনার কাছে থাকলে আমি কত স্থী হই। আপনার দৃষ্টান্তে তাঁর কত শিক্ষা হয়। যথার্থ ভদ্র স্ত্রীলোকের কী রকম আচারব্যবহার কথাবার্তা হওয়া উচিত তা আপনার কাছে থাকলে তিনি ব্যতে পারবেন। বেশ সম্ভ্রম রক্ষা করে চলা অথচ নিতান্ত জড়োসড়ো হয়ে না থাকা, বেশ শোভন লজ্জাটুকু রাখা অথচ সহজভাবে চলাফেরা, একদিকে উদার সহদয়তা আর একদিকে উজ্জ্বল বৃদ্ধি, এমন দৃষ্টান্ত তিনি আর কোথায় পাবেন।

কমলম্থী। আমার দৃষ্টান্ত হয়তো তাঁর পক্ষে সম্পূর্ণ অনাবশুক। শুনেছি আপনি তাঁকে অল্লদিন হল বিবাহ করেছেন, হয়তো তাঁকে ভালো করে জানেন না—

বিনোদবিহারী। তা বটে। কিন্তু যদিও তিনি আমার স্ত্রী তবু এ-কথা আমাকে স্বীকার করতেই হবে আপনার সঙ্গে তাঁর তুলনা হতে পারে না।

কমলম্থী। ও-কথা বলবেন না। আপনি হয়তো জানেন না আমি তাঁকে বালাকাল হতে চিনি। তাঁর চেয়ে আমি যে কোনো অংশে শ্রেষ্ঠ এমন আমার বোধ হয় না।

বিনোদবিহারী। আপনি তাঁকে চেনেন?

কমলম্থী। খুব ভালরকম চিনি।

বিনোদবিহারী। আমার সম্বন্ধ তিনি আপনার কাছে কোনো কথা বলেছেন ?
কমলম্থী। কিছু না। কেবল বলেছেন, তিনি আপনার ভালোবাসার যোগ্য
নন। আপনাকে স্থা করতে না পেরে এবং আপনার ভালোবাসা না পেয়ে তাঁর
সমস্ত জীবনটা ব্যর্থ হয়ে আছে।

বিনোদবিহারী। এ তাঁর ভারি ভ্রম। তবে আপনার কাছে স্পষ্ট স্বীকার করি, আমিই তাঁর ভালোবাসার যোগ্য নই। আমি তাঁর প্রতি বড়ো অন্তায় করেছি, কিন্তু সে তাঁকে ভালোবাসিনে বলে নয়। আমি দরিদ্র, বিবাহের পূর্বে সে-কথা ভালো ব্রতে পারত্ম না— কিন্তু লক্ষীকে ঘরে এনেই যেন অলক্ষীকে দিগুণ স্পষ্ট দেখতে পেলুম; মনটা প্রতিমৃহতে অস্থাী হতে লাগল। সেই জন্মেই আমি তাঁকে বাপের বাড়ি পাঠিয়েছিলুম। তার পরে আপনার অস্ত্রাহে আমার অবস্থা সচ্ছল হয়ে অবধি তাঁর অভাব আমি সর্বদাই অস্তব করি— তাঁকে আনবার অনেক চেষ্টা করিছি, কিন্তু কিছুতেই তিনি আসছেন না। অবশ্র, তিনি রাগ করতে পারেন, কিন্তু আমি কী এত বেশি অপরাধ করেছি!

কমলম্থী। তবে আর একটি সংবাদ আপনাকে দিই। আপনার স্তীকে আমি এথানে আনিয়ে রেথেছি।

বিনোদবিহারী। ( আগ্রহে ) কোথায় আছেন তিনি, আমার সঙ্গে একবার দেখা করিয়ে দিন।

কমলমুখী। তিনি ভয় করছেন পাছে আপনি তাঁকে ক্ষমা না করেন— যদি অভয় দেন—

বিনোদবিহারী। বলেন কী, আমি তাঁকে ক্ষমা করব! তিনি যদি আমাকে ক্ষমা করতে পারেন— কমলম্থী। তিনি কোনোকালেই আপনাকে অপরাধী করেননি, সে জ্ঞে আপনি ভাববেন না—

বিনোদবিহারী। তবে এত মিনতি করছি তিনি আমাকে দেখা দিচ্ছেন না কেন ?
কমলম্থী। আপনি সত্যই যে তাঁর দেখা চান এ জানতে পারলে তিনি এক
মূহূর্ত গোপন থাকতেন না। তবে নিতাস্ত যদি সেই পোড়ারম্থ দেখতে চান তো
দেখুন।

[ মুখ উদলাটন

বিনোদবিহারী। আপনি! তুমি। কমল। আমাকে মাপ করলে।

# ইন্দুমতীর প্রবেশ

ইন্দ্মতী। মাপ করিদনে দিদি। আগে উপযুক্ত শান্তি হোক, তার পরে মাপ। বিনোদবিহারী। তা হলে অপরাধীকে আর-একবার বাদরঘরে আপনার হাতে দমর্পণ করতে হয়।

ইন্মতী। দেখেছিদ ভাই, কতবড়ো নির্লজ্ঞ। এরই মধ্যে মুখে কথা ফুটেছে। ওদের একটু আদর দিয়েছিদ কি আর ওদের দামলে রাখবার জোনেই। মেয়েমান্থবের হাতে পড়েই ওদের উপযুক্তমতো শাদন হয় না। যদি ওদের নিজের জাতের দঙ্গে ঘরকলা করতে হত তা হলে দেখতুম ওদের এত আদর থাকত কোথায়।

বিনোদবিহারী। তা হলে ভূভারহরণের জন্ম মাঝে মাঝে অবতারের আবিশ্রক হত না; পরস্পারকে কেটেকুটে সংসারটা অনেকটা সংক্ষেপ করে আনতে পারভূম।

কমলম্থী। ঐ ক্ষান্তদিদি আদছেন। (বিনোদের প্রতি) তোমার দাক্ষাতে উনি বেরোবেন না।

#### ক্ষান্তমণির প্রবেশ

ক্ষাস্তমণি। তাবেশ হয়েছে ভাই, বেশ হয়েছে। এই বৃঝি তোর নতুন বাড়ি। এ ষে রাজার ঐশ্র্য। তাবেশ হয়েছে। এখন তোর স্বামী ধরা দিলেই আর কোনো থেদ থাকে না।

ইন্মতী। দে ব্ঝি আর বাকি আছে ! স্বামিরত্নটিকে ভাঁড়ারে পুরেছেন। ক্ষান্তমণি। আহা, তা বেশ হয়েছে, বেশ হয়েছে। কমলের মতো এমন লক্ষ্মী মেয়ে কি কথনো অন্ত্র্পী হতে পারে।

ইন্মতী। ক্ষান্তদিদি, তুমি যে এই ভরদন্ধের সময় ঘরকয়া ফেলে এখানে ছুটে

ক্ষান্তমণি। আর ভাই, ঘরকরা। আমি ছ-দিন বাপের বাড়ি পিয়েছিল্ম, এই ওঁর

আর সহ্ব হল না। রাগ করে ঘর ছেড়ে শুনল্ম তোদের এই বাড়িতে এসে রয়েছেন। তা ভাই, বিয়ে করেছি বলেই কি বাপ-মা একেবারে পর হয়ে গেছে। হু-দিন সেখানে থাকতে পাব না! ষা হোক, খবরটা পেয়ে চলে আদতে হল।

ইন্মতী। আবার তাকে বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে বুঝি!

ক্ষান্তমণি। তা ভাই, একলা তো আর ঘরকলা হয় না। ওদের যে চাই, ওদের যে নইলে নয়। নইলে আমার কি দাধ ওদের দঙ্গে কোনো দম্পর্ক রাখি।

ইন্দুমতী। তোমার কর্তাটিকে দেখবে তো এদো, ওই ঘর থেকে দেখা যাবে।

# চতুর্থ দৃশ্য

ঘর

# শিবচরণ নিমাই নিবারণ ও চন্দ্রকাস্থ

চক্রকান্ত। সমস্ত ঠিক হয়ে গেছে।

श्विठत्र। की इन वतना (मिथि।

চন্দ্রকাস্ত। ললিতের সঙ্গে কাদম্বিনীর বিবাহ স্থির হয়ে গেল।

নিবারণ। সে কী। সে ষে বিবাহ করবে না গুনলুম?

চন্দ্রকান্ত। দে তো স্ত্রীকে বিবাহ করছে না। তার টাকা বিয়ে করে টাকাটি সঙ্গে নিয়ে বিলেত যাবে। যা হোক, এখন আর-একবার আমাদের নিমাইবাব্র মত নেওয়া উচিত— ইতিমধ্যে যদি আবার বদল হয়ে থাকে।

শিবচরণ। (বাস্তভাবে) না না, আর মত বদলাতে সময় দেওয়া হবে না। তার পূর্বেই আমরা পাঁচ জনে পড়ে কোনো গতিকে ওর বিয়েটা দিয়ে দিতে হচ্ছে। চলো নিমাই, অনেক আয়োজন করবার আছে। (নিবারণের প্রতি) তবে চললেম ভাই।

নিবারণ। এসো।

[নিমাই ও শিবচরণের প্রস্থান
চন্দরবাব্, আপনার তো খাওয়া হল না, কেবল ঘুরে ঘুরেই অস্থির হলেন— একটু
বস্ত্বন, আপনার জন্তো জলখাবারের আয়োজন করে আদিগে।

[প্রস্থান

#### ক্ষান্তমণির প্রবেশ

ক্ষাস্তমণি। এখন বাড়ি ষেতে হবে? না কী।

চন্দ্রকাস্ত। (দেওয়ালের দিকে মৃথ করিয়া) নাঃ, আমি এথানে বেশ আছি।

ক্ষাস্তমণি। তা ভো দেখতে পাচ্ছি। তা, চিরকাল এইখানেই কাটাবে না কি।

চন্দ্রকান্ত। বিহুর দঙ্গে আমার তো দেইরকমই কথা হয়েছে।

ক্ষান্তমণি। বিহু তোমার দিতীয় পক্ষের স্থী কিনা, বিন্তর সঙ্গে কথা হয়েছে। এখন ঢের হয়েছে, চলো।

চন্দ্রকাস্ত। (জিব কাটিয়া মাথা নাড়িয়া) সে কি হয়! বন্ধুমাত্মকে কথা দিয়েছি এখন কি সে ভাঙতে পারি।

ক্ষাস্তমণি। আমার ঘাট হয়েছে, আমাকে মাপ করো তুমি। আমি আর কখনো বাপের বাড়ি গিয়ে থাকব না। তা, তোমার তো অষত্ন হয়নি— আমি তো সেখান থেকে সমস্ত রেঁধে তোমাকে পাঠিয়ে দিয়েছি।

চক্রকাস্ত। বড়োবউ, আমি কি তোমার রান্নার জন্মে তোমাকে বিয়ে করেছিলুম। যে বংসর তোমার সঙ্গে অভাগার শুভবিবাহ হয় সে বংসর কলকাতা শহরে কি রাঁধুনি বামুনের মড়ক হয়েছিল।

ক্ষান্তমণি। আমি বলছি, আমার একশ বার ঘাট হয়েছে, আমাকে মাপ করো— আমি আর কথনো এমন কান্ধ করব না। এখন তুমি ঘরে চলো।

চন্দ্রকাস্ত। তবে একটু রোসো। নিবারণবাবু আমার জলথাবারের ব্যবস্থা করতে গেছেন— উপস্থিত ত্যাগ করে যাওয়াটা শান্তবিক্ষা।

ক্ষান্তমণি। আমি দেখানে সব ঠিক করে রেখেছি, তুমি এখনি চলো।

চন্দ্রকান্ত। বল কী, নিবারণবাবু-

ক্ষান্তমণি। সে আমি নিবারণবাবুকে বলে পাঠাব এখন, তুমি চলো।

চন্দ্ৰকাস্ত। তবে চলো। দকল গোকগুলিই তো একে একে গোষ্ঠে গেল। আমিও ষাই।

বন্ধুগণ। (নেপথ্য হইতে) চন্দরদা।

ক্ষান্তমণি। ওই রে, আবার ওরা আসছে। ওদের হাতে পড়লে আর ভোমার রক্ষে নেই।

চন্দ্রকান্ত। ওদের হাতে তুমি আমি ত্-জনেই পড়ার চেয়ে একজন পড়া ভালো। শাস্ত্রে লিথছে 'সর্বনাশে সম্ৎপন্নে অর্ধং তাজতি পণ্ডিতঃ', অতএব এ স্থলে আমার অর্ধান্দের সরাই ভালো।

ক্ষান্তমণি। তোমার ঐ বন্ধুগুলোর জালায় আমি কি মাথামোড় খুঁড়ে মরব।

প্রিস্থান

বিনোদবিহারী নিমাই ও নলিনাক্ষের প্রবেশ চন্দ্রকান্ত। কেমন মনে হচ্ছে বিহু ? বিনোদবিহারী। সে আর কী বলব দাদা। চন্দ্রকাস্ত। নিমাই, তোর স্নায়্রোগের বর্তমান লক্ষণটা কী বল্ দেখি। নিমাই। অত্যস্ত সাংঘাতিক। ইচ্ছে করছে দিগ্নিদিকে নেচে বেড়াই।

চন্দ্রকান্ত। ভাই, নাচতে হয় তো দিকে নেচো, আবার বিদিকে নেচো না। পূর্বে তোমার যে রকম দিগ্লম হয়েছিল— কোথায় মির্জাপুর আর কোথায় বাগবাজার!

নিমাই। এখন তোমার খবরটা কী চন্দরদা?

চন্দ্রকাস্ত। আমি কিছু দ্বিধায় পড়ে গেছি। এথানেও আহার তৈরি হচ্ছে ঘরেও আহার প্রস্তুত— কিন্তু ঘরের দিকে ডবল টান পড়েছে।

নলিনাক্ষ। বিহু, এই মক্সজগৎ ভোমার কাছে তো আবার নন্দনকানন হয়ে। উঠল— তুমি তো ভাই স্থা হলে—

চন্দ্রকাস্ক। সেজন্তে ওকে আর লজা দিসনে নলিন, সে ওর দোষ নয়। স্থা না হবার জন্তে ও যথাদাধা চেষ্টা করেছিল, এমন কি, প্রায় সম্পূর্ণ কৃতকার্য হয়েছিল; এমন সময় বিধাতা ওর সঙ্গে লাগলেন— নিতাস্ত ওকে কানে ধরে স্থা করে দিলেন। সেজন্তে ওকে মাপ করতে হবে।

বিনোদবিহারী। দেথ্ নলিন, তুই আমাকে ত্যাগ কর্। তুধের সাধ আর ঘোলে মেটাসনে। তুইও একটা বিয়ে করে ফেল্— আর এই জগৎটাকে শথের মক্তৃমি করে রাখিসনে।

চন্দ্রকাস্ত। একদিন প্রতিজ্ঞা করেছিলুম, নলিন, জীবনে আর কথনো ঘটকালি করব না— আজ তোর খাতিরে সে প্রতিজ্ঞা আমি এখনি ভঙ্গ করতে প্রস্তুত আছি।

নিমাই। এখনি?

চন্দ্রকান্ত। হাঁ এখনি। একবার কেবল বাড়ি থেকে চাদরটা বদলে আসতে হবে। নিমাই। সেই কথাটা খুলে বলো। আর এ পর্যন্ত তোমার প্রতিজ্ঞা যে কী রকম রক্ষা করে এসেছ সে আর প্রকাশ করে কান্ধ নেই।

বিনোদবিহারী। নলিন, আমার গা ছুঁয়ে বল্ দেখি তুই বিয়ে করবি। নলিনাক্ষ। তুমি যদি বল বিন্তু, তা হলে আমি নিশ্চয় করব। এ পর্যন্ত আমি তোমার কোন্ অনুরোধটা রাখিনি বলো।

বিনোদবিহারী। চন্দরদা, তবে আর কী! একটা থোঁজ করো। একটি সংকায়স্থের মেয়ে। ওঁদের আবার একটু স্থবিধে আছে— থাতের সঙ্গে হজমিগুলিটুকু পান, রাজকন্তার সঙ্গে অর্থেক রাজত্বের জোগাড় হয়।

চন্দ্রকান্ত। তা বেশ কথা। আমি এই সংসারসমূত্রে দিব্যি একটি থেয়া জমিয়েছি— একে একে তোদের ঘটিকে আইবুড়ো-কুল থেকে বিবাহ-কুলে পার করে আ১০

#### त्रवीख-त्रहमावली

দিয়েছি— মিস্টার চাটুজ্যেকেও একহাঁটু কাদার মধ্যে নাবিয়ে দিয়ে এদেছি, এখন আর কে কে ধাত্রী আছে ডাক দাও—

বিনোদ্বিহারী। এখন এই অনাথ যুবকটিকে পার করে দাও।

নলিনাক্ষ। বিহু ভাই, আর কেউ নয়, কেবল তুমি যাকে পছন্দ করে দেবে, আমি তাকেই নেব। দেখেছি তোমার সঙ্গে আমার ক্ষচির মিল হয়।

বিনোদবিহারী। তাই সই। তবে আমি সন্ধানে বেরোব। চন্দরদার আবার চাদর বদলাতে বড়ো বিলম্ব হয় দেখেছি। ততক্ষণ আমিই থেয়া দেব।

নিমাই। আজ তবে সভাভদ হোক। ও দিকে যতই রাত বয়ে যাচ্ছে আমাদের চন্দ্র ততই মান হয়ে আসছেন।

চক্রকাস্ত। উত্তম প্রস্তাব। কিন্তু আগে আমাদের ভাগ্যলক্ষ্মীদের একটি বন্দনা গেয়ে তার পরে বেরোনো যাবে। এটি বিরহকালে আমার নিজের রচনা— বিরহ না হলে গান বাঁধবার অবসর পাওয়া যায় না। মিলনের সময় মিলনটা নিয়েই কিছু ব্যতিব্যস্ত হয়ে থাকতে হয়।

## গান। প্রথমে চন্দ্র পরে সকলে মিলিয়া বাউলের স্বর

ষার অদৃষ্টে ষেমনি জুটুক তোমরা স্বাই ভালো!
আমাদের এই আধার ঘরে সন্ধ্যাপ্রদীপ জালো।
কেউ বা অতি জলজন, কেউ বা সাম ছলছল
কেউ বা কিছু দহন করে, কেউ বা সিম্ব আলো।
নৃতন প্রোমে নৃতন বধ্ আগাগোড়া কেবল মধ্,
পুরাতনে অসমধ্র একটুকু ঝাঁঝালো।
বাক্য যথন বিদায় করে চক্ষু এসে পায়ে ধরে,
রাগের সঙ্গে অহুরাগে স্মান ভাগে ঢালো।
আমরা ভ্ষণ তোমরা স্থা, তোমরা ভৃথি আমরা ক্ষ্মা,
তোমার কথা বলতে কবির কথা ফুরালো।
বে মূর্তি নয়নে জাগে স্বই আমার ভালো লাগে—
কেউ বা দিব্যি গোঁরবরন, কেউ বা দিব্যি কালো।

# উপন্যাস ও গল্প

# চোখের বালি

আমার সাহিত্যের পথযাত্রা পূর্বাপর অনুসরণ করে দেখলে ধরা পড়বে যে 'চোখের বালি' উপন্থাসটা আকস্মিক, কেবল আমার মধ্যে নয়, সেদিনকার বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে। বাইরে থেকে কোন্ ইশারা এসেছিল আমার মনে, সে প্রশ্নটা তুরহ। সবচেয়ে সহজ জবাব হচ্ছে ধারাবাহিক লম্বা গরের উপর মাসিক পত্রের চিরকেলে দাবি নিয়ে। বঙ্গদর্শনের নবপর্যায় বের করলেন শ্রীশচক্র। আমার নাম যোজনা করা হল, তাতে আমার প্রসন্ন মনের সমর্থন ছিল না। কোনো পূর্বতন খ্যাতির উত্তরাধিকার গ্রহণ করা সংকটের অবস্থা, আমার মনে এ সম্বন্ধে যথেই সংকোচ ছিল। কিন্তু আমার মনে উপরোধ-অনুরোধের ছন্দ্র যেথানেই ঘটেছে সেখানে প্রায়ই আমি জয়লাভ করতে পারিনি, এবারেও তাই হল।

আমরা একদা বঙ্গদর্শনে বিষবৃক্ষ উপস্থাসের রস সম্ভোগ করেছি। তথনকার দিনে সে রস ছিল নতুন। পরে সেই বঙ্গদর্শনকে নব পর্যায়ে টেনে আনা যেতে পারে কিন্তু সেই প্রথম পালার পুনরাবৃত্তি হতে পারে না। সেদিনের আসর ভেঙে গেছে, নতুন সম্পাদককে রাস্তার মোড় ফেরাতেই হবে। সহ-সম্পাদক শৈলেশের বিশ্বাস ছিল, আমি এই মাসিকের বর্ষব্যাপী ভোজে গল্পের পুরো পরিমাণ জোগান দিতে পারি। অতএব কোমর বাঁধতে হবে আমাকে। এ যেন মানিকের দেওয়ানি আইন -অনুসারে সম্পাদকের কাছ থেকে উপযুক্ত খোরপোশের দাবি করা। বস্তুত ফরমাশ এসেছিল বাইরে থেকে। এর পূর্বে মহাকায় গল্প স্ঞ্রিতে হাত দিইনি। ছোটো গল্পের উল্পাবৃষ্টি করেছি। ঠিক করতে হল, এবারকার গল্প বানাতে হবে এ-যুগের কার্থানা-ঘরে। শয়তানের হাতে বিষরুক্ষের চাষ তখনও হত এখনও হয়, তবে কিনা তার ক্ষেত্র আলাদা, অন্তত গল্পের এলাকার মধ্যে। এখনকার ছবি থুব স্পষ্ট, সাজসজ্জায় অলংকারে তাকে আচ্ছন্ন করলে তাকে ঝাপসা করে দেওয়া হয়, তার আধুনিক সভাব হয় নষ্ট। তাই গল্পের আবদার যথন এড়াতে পারলুম না তথন নামতে হল মনের সংসারের সেই কার্থানা-ঘরে

#### রবীন্দ্র-রচনাবলী

যেখানে আগুনের জলুনি হাতুড়ির পিটুনি থেকে দৃঢ় ধাতুর মূর্তি জেগে উঠতে থাকে। মানববিধাতার এই নির্মম স্বষ্টিপ্রক্রিয়ার বিবরণ তার পূর্বে গল্প অবলম্বন করে বাংলা ভাষায় আর প্রকাশ পায়নি। তার পরে ওই পর্দার বাইরেকার সদর রাস্তাতেই ক্রমে ক্রমে দেখা দিয়েছে গোরা, ঘরে-বাইরে, চতুরঙ্গ। শুধু তাই নয়, ছোটো গল্পের পরিকল্পনায় আমার লেখনী সংসারের রূঢ় স্পর্শ এড়িয়ে যায়নি। নষ্টনীড় বা শাস্তি এরা নির্মম সাহিত্যের পর্যায়েই পড়বে। তার পরে পলাতকার কবিতাগুলির মধ্যেও সংসারের সঙ্গে সেই মোকাবিলার আলাপ চলেছে। বঙ্গদর্শনের নবপর্যায় এক দিকে তখন আমার মনকে রাষ্ট্রনৈতিক সমাজনৈতিক চিস্তার আবর্তে টেনে এনেছিল, আর-এক দিকে এনেছিল গল্পে এমন-কি কাব্যেও মানবচরিত্রের কঠিন সংস্পর্শে। অল্লে অল্লে এর শুরু হয়েছিল সাধনার যুগেই, তার পরে সবুজপত পদরা জমিয়েছিল। চোখের বালির গল্পকে ভিতর থেকে ধাকা দিয়ে দারুণ করে তুলেছে মায়ের ঈর্ধা। এই ঈর্ধা মহেন্দ্রের সেই রিপুকে কুৎসিত অবকাশ দিয়েছে যা সহজ অবস্থায় এমন করে দাঁত-নথ বের করত না। যেন পশুশালার দরজা খুলে দেওয়া হল, বেরিয়ে পড়ল হিংস্র ঘটনাগুলো অসংযত হয়ে। সাহিত্যের নব-পর্বায়ের পদ্ধতি হচ্ছে ঘটনাপরম্পরার বিবরণ দেওয়া নয়, বিশ্লেষণ করে তাদের আঁতের কথা বের করে দেখানো। সেই পদ্ধতিই দেখা দিল চোথের বালিতে।

# চোথের বালি

5

বিনোদিনীর মাতা হরিমতি মহেল্রের মাতা রাজলন্ধীর কাছে আসিয়া ধলা দিয়া পড়িল। তুই জনেই এক গ্রামের মেয়ে, বাল্যকালে একত্রে খেলা করিয়াছেন।

রাজলক্ষী মহেন্দ্রকে ধরিয়া পড়িলেন, "বাবা মহিন, গরিবের মেয়েটিকে উদ্ধার করিতে হইবে। শুনিয়াছি মেয়েটি বড়ো স্থন্দরী, আবার মেমের কাছে পড়াশুনাও করিয়াছে — তোদের আজকালকার পছন্দর সঙ্গে মিলিবে।"

মহেন্দ্র কহিল, "মা, আজকালকার ছেলে তো আমি ছাড়াও আরো ঢের আছে।" রাজলন্দ্রী। মহিন, ওই তোর দোষ, তোর কাছে বিয়ের কথাটি পাড়িবার জো নাই।

মহেন্দ্র। মা, ও কথাটা বাদ দিয়াও সংসারে কথার অভাব হয় না। অতএব ওটা মারাত্মক দোষ নয়।

মহেন্দ্র শৈশবেই পিতৃহীন। মা-সম্বন্ধে তাহার ব্যবহার সাধারণ লোকের মতো ছিল না। বয়স প্রায় বাইশ হইল, এম. এ. পাস করিয়া ডাক্তারি পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে; তব্ মাকে লইয়া তাহার প্রতিদিন মান-অভিমান আদর-আবদারের অন্ত ছিল না। কাঙারু শাবকের মতো মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়াও মাতার বহির্গর্ভের থলিটির মধ্যে আর্ত থাকাই তাহার অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল। মার সাহায্য ব্যতীত তাহার আহার-বিহার আরাম বিরাম কিছুই সম্পন্ন হইবার জ্যো ছিল না।

এবারে মা যথন বিনোদিনীর জন্ত তাহাকে অত্যন্ত ধরিয়া পড়িলেন, তখন মহেন্দ্র বলিল, "আচ্ছা, কন্তাটি এক বার দেখিয়া আদি।"

দেখিতে ষাইবার দিন বলিল, "দেখিয়া আর কী হইবে। তোমাকে খুশি করিবার জন্ম বিবাহ করিতেছি, ভালোমন্দ বিচার মিখ্যা।"

কথাটার মধ্যে একটু রাগের উত্তাপ ছিল, কিন্তু মা ভাবিলেন, শুভদৃষ্টির সময় তাঁহার পছন্দর সহিত যথন পুত্রের পছন্দর নিশ্চয় মিল হইবে তথন মহেল্রের কড়ি-স্থুর কোমল হইয়া আসিবে।

রাজলক্ষী নিশ্চিন্তচিত্তে বিবাহের দিন স্থির করিলেন। দিন যত নিকটে আদিতে লাগিল, মহেন্দ্রের মন ততাই উৎকণ্ডিত হইয়। উঠিল— অবশেষে ছই-চার দিন আগে দে বলিয়া বদিল, "না মা, আমি কিছুতেই পারিব না।"

বাল্যকাল হইতে মহেন্দ্র দেবতা ও মানবের কাছে সর্বপ্রকারে প্রশ্রম পাইয়াছে, এইজন্ম তাহার ইচ্ছার বেগ উচ্চুদ্ধল। পরের ইচ্ছার চাপ সে সহিতে পারে না। তাহাকে নিজের প্রতিজ্ঞা এবং পরের অন্তরোধ একান্ত বাধ্য করিয়া তুলিয়াছে বলিয়াই বিবাহ-প্রতাবের প্রতি তাহার অকারণ বিত্ঞা অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিল এবং আসমকালে সে একেবারেই বিমৃথ হইয়া বিলি।

মহেন্দ্রের পরম বন্ধু ছিল বিহারী; সে মহেন্দ্রকে দাদা এবং মহেন্দ্রের মাকে মা বলিত। মা তাহাকে স্থীমবোটের পশ্চাতে আবদ্ধ গাধাবোটের মতো মহেন্দ্রের একটি আবশ্যক ভারবহ আদবাবের স্বরূপ দেখিতেন ও সেই হিদাবে মমতাও করিতেন। রাজলক্ষ্মী তাহাকে বলিলেন, "বাবা, এ কাজ তো তোমাকেই করিতে হয়, নহিলে গরিবের মেয়ে—"

বিহারী জোড়হাত করিয়া কহিল, "মা, ওইটে পারিব না। যে-মেঠাই তোমার মহেন্দ্র ভালো লাগিল না বলিয়া রাখিয়া দেয়, দে-মেঠাই তোমার অমুরোধে পড়িয়া আমি অনেক থাইয়াছি, কিন্তু কন্তার বেলা দেটা সহিবে না।"

রাজলন্দ্রী ভাবিলেন, 'বিহারী আবার বিয়ে করিবে! ও কেবল মহিনকে লইয়াই আছে, বউ আনিবার কথা মনেও স্থান দেয় না।'

এই ভাবিয়া বিহারীর প্রতি তাঁহার ক্রপামিপ্রিত মমতা আর-একটুথানি বাড়িল।
বিনোদিনীর বাপ বিশেষ ধনী ছিল না, কিন্তু তাহার একমাত্র কন্তাকে সে
মিশনারি মেম রাথিয়া বহুষত্রে পড়াগুনা ও কাক্ষকার্য শিথাইয়াছিল। কন্তার বিবাহের
বয়স ক্রমেই বহিয়া যাইতেছিল, তবু তাহার হু শ ছিল না। অবশেষে তাহার মৃত্যুর
পরে বিধবা মাতা পাত্র খুঁজিয়া অস্থির হুইয়া পড়িয়াছে। টাকাকড়িও নাই, কন্তার
বয়সও অধিক।

তথন রাজলক্ষী তাঁহার জন্মভূমি বারাশতের গ্রামসম্পর্কীয় এক ভ্রাতুপ্তের সহিত উক্ত কল্পা বিনোদিনীর বিবাহ দেওয়াইলেন।

জনতিকাল পরে কন্তা বিধবা হইল। মহেন্দ্র হাসিয়া কহিল, "ভাগ্যে বিবাহ করি নাই, ত্রী বিধবা হইলে তো এক দণ্ডও টিকিতে পারিতাম না।"

বছর-তিনেক পরে আর-এক দিন মাতাপুত্রে কথা হইতেছিল। "বাবা, লোকে যে আমাকেই নিন্দা করে।" "কেন মা, লোকের তুমি কী সর্বনাশ করিয়াছ?" "পাছে বউ আদিলে ছেলে পর হইয়া যায়, এই ভয়ে তোর বিবাহ দিতেছি না, লোকে এইরূপ বলাবলি করে।"

মহেন্দ্র কহিল, "ভয় তো হওয়াই উচিত। আমি মা হইলে প্রাণ ধরিয়া ছেলের বিবাহ দিতে পারিতাম না। লোকের নিন্দা মাথা পাতিয়া লইতাম।"

মা হাসিয়া কহিলেন, "শোনো একবার ছেলের কথা শোনো।"

মহেক্র কহিল, "বউ আসিয়া তো ছেলেকে জুড়িয়া বসেই। তথন এত কষ্টের এত স্নেহের মা কোথায় সরিয়া যায়, এ যদি-বা তোমার ভালো লাগে, আমার ভালো লাগে না।"

রাজলক্ষী মনে মনে পুলকিত হইয়া তাঁহার সভসমাগতা বিধবা জাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "শোনো ভাই মেজবউ, মহিন কী বলে শোনো। বউ পাছে মাকে ছাড়াইয়া উঠে, এই ভয়ে ও বিয়ে করিতে চায় না। এমন স্বষ্টিছাড়া কথা কখনো শুনিয়াছ?

কাকী কহিলেন, "এ তোমার, বাছা, বাড়াবাড়ি। ষথনকার যা তথন তাই শোভা পায়। এথন মার আঁচল ছাড়িয়া বউ লইয়া ঘরকলা করিবার সময় আসিয়াছে, এথন ছোটো ছেলেটির মতো ব্যবহার দেখিলে লজ্জা বোধ হয়।"

এ কথা রাজলন্দ্রীর ঠিক মধুর লাগিল না এবং এই প্রদঙ্গে তিনি ষে-কটি কথা বলিলেন, তাহা সরল হইতে পারে, কিন্তু মধুমাধা নহে। কহিলেন, "আমার ছেলে যদি অন্তের ছেলেদের চেয়ে মাকে বেশি ভালোবাদে, তোমার তাতে লজ্জা করে কেন মেজবউ। ছেলে থাকিলে ছেলের মর্ম বৃঝিতে।"

রাজলন্দ্রী মনে করিলেন, পুত্রসোভাগ্যবতীকে পুত্রহীনা ঈর্ধা করিতেছে।
মেজবউ কহিলেন, "তুমিই বউ আনিবার কথা পাড়িলে বলিয়া কথাটা উঠিল,
নহিলে আমার অধিকার কী।"

রাজলন্দ্রী কহিলেন, "আমার ছেলে যদি বউ না আনে, তোমার বুকে তাতে শেল বেঁধে কেন। বেশ তো, এতদিন যদি ছেলেকে মান্ত্র্য করিয়া আদিতে পারি, এখনো উহাকে দেখিতে শুনিতে পারিব, আর কাহারো দরকার হইবে না।"

মেজবউ অশ্রুপাত করিয়া নীরবে চলিয়া গেলেন। মহেন্দ্র মনে মনে আঘাত পাইল এবং কালেজ হইতে সকাল-সকাল ফিরিয়াই ভাহার কাকীর ঘরে উপস্থিত হুইল।

কাকী তাহাকে যাহা বলিয়াছেন, তাহার মধ্যে স্নেহ ছাড়া আর কিছুই ছিল না, ইহা দে নিশ্চয় জানিত। এবং ইহাও তাহার জানা ছিল, কাকীর একটি পিতৃমাতৃ- হীনা বোনবি আছে, এবং মহেন্দ্রের সহিত তাহার বিবাহ দিয়া সম্ভানহীনা বিধবা কোনো স্থত্তে আপনার ভিপিনীর মেয়েটিকে কাছে আনিয়া স্থী দেখিতে চান। যদিচ বিবাহে দে নারাজ, তবু কাকীর এই মনোগত ইচ্ছাটি তাহার কাছে স্বাভাবিক এবং অত্যম্ভ কঙ্গণাবহ বিশ্বয়া মনে হইত।

মহেন্দ্র তাঁহার ঘরে যখন গেল, তখন বেলা আর বড়ো বাকি নাই। কাকী অন্নপূর্ণা তাঁহার ঘরের কাটা জানালার গরাদের উপর মাথা রাখিয়া শুদ্ধবিমর্থ-মূথে বসিয়াছিলেন। পাশের ঘরে ভাত ঢাকা পড়িয়া আছে, এখনো স্পর্শ করেন নাই।

অল্প কারণেই মহেন্দ্রের চোথে জল আদিত। কাকীকে দেখিয়া তাহার চোথ ছলছল করিয়া উঠিল। কাছে আদিয়া স্নিগ্নয়রে ডাকিল, "কাকীমা।"

অন্নপূর্ণা হাসিবার চেষ্টা করিয়া কহিলেন, "আয় মহিন, বোদ।"

মহেন্দ্র কহিল, "ভারি ক্ষা পাইয়াছে, প্রসাদ খাইতে চাই।"

স্মপূর্ণা মহেন্দ্রের কৌশল ব্ঝিয়া উচ্ছুসিত স্ফ কটে সংবরণ করিলেন এবং নিজে খাইয়া মহেন্দ্রকে খাওয়াইলেন।

মহেন্দ্রের হৃদয় তথন করুণায় আর্দ্র ছিল। কাকীকে সান্থনা দিবার জন্ত আহারাস্তে হঠাৎ মনের ঝোঁকে বলিয়া বদিল, "কাকী, তোমার সেই যে বোনঝির কথা বলিয়াছিলে, তাহাকে এক বার দেখাইবে না ?"

কথাটা উচ্চারণ করিয়াই সে ভীত হইয়া পড়িল।

অন্নপূর্ণা হাসিয়া কহিলেন, "তোর আবার বিবাহে মন গেল নাকি, মহিন।"

মহেন্দ্র তাড়াতাড়ি কহিল, "না, আমার জন্ম নায় কাকী, আমি বিহারীকে রাজি করিয়াছি। তুমি দেখিবার দিন ঠিক করিয়া দাও।"

অন্নপূর্ণা কহিলেন, "আহা, তাহার কি এমন ভাগ্য হইবে। বিহারীর মতো ছেলে কি তাহার কপালে আছে।"

কাকীর ঘর হইতে বাহির হইয়া মহেন্দ্র দারের কাছে আদিতেই মার দঙ্গে দেখা হইল। রাজলন্মী জিজ্ঞাদা করিলেন, "কী মহেন্দ্র, এতক্ষণ তোদের কী পরামর্শ হইতেছিল।"

মহেন্দ্র কহিল, "পরামর্শ কিছুই না, পান লইতে আদিয়াছি।" মা কহিলেন, "তোর পান তো আমার ঘরে দাজা আছে।" মহেন্দ্র উত্তর না করিয়া চলিয়া গেল।

রাজনন্ধী ঘরে ঢুকিয়া অন্নপূর্ণার রোদনফীত চক্ষ্ দেথিবামাত্র অনেক কথা কল্পনা

করিয়া লইলেন। ফোঁস করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "কী গো মেজঠাকরুন, ছেলের কাছে লাগালাগি করিতেছিলে বুঝি।"

বলিয়া উত্তরমাত্র না শুনিয়া ক্রতবেগে চলিয়া গেলেন।

## 2

মেয়ে দেখিবার কথা মহেন্দ্র প্রায় ভূলিয়াছিল, অন্নপূর্ণা ভোলেন নাই। তিনি শ্রামবাজারে মেয়ের অভিভাবক জেঠার বাড়িতে পত্র লিখিয়া দেখিতে যাইবার দিন স্থির করিয়া পাঠাইলেন।

দিন স্থির হইয়াছে শুনিয়াই মহেন্দ্র কহিল, "এত তাড়াতাড়ি কাজটা করিলে কেন কাকী। এখনো বিহারীকে বলাই হয় নাই।"

অন্নপূর্ণা কহিলেন, "সে কি হয় মহিম। এখন না দেখিতে গেলে তাহারা কী মনে করিবে।"

মহেন্দ্র বিহারীকে ডাকিয়া সকল কথা বলিল। কহিল, "চলো তো, পছন্দ না হটুলে তো তোমার উপর জোর চলিবে না।"

বিহারী কহিল, "দে-কথা বলিতে পারি না। কাকীর বোনঝিকে দেখিতে গিয়া প্রুদ্দ হইল না বলা আমার মুখ দিয়া আসিবে না।"

মহেন্দ্র কহিল, "দে তো উত্তম কথা।"

বিহারী কহিল, "কিন্তু তোমার পক্ষে অস্তায় কাজ হইয়াছে মহিনদা। নিজেকে হালকা রাখিয়া পরের স্বন্ধে এরপ ভার চাপানো তোমার উচিত হয় নাই। এখন কাকীর মনে আঘাত দেওয়া আমার পক্ষে বড়োই কঠিন হইবে।"

মহেন্দ্র একটু লজ্জিত ও রুষ্ট হইয়া কহিল, "তবে কী করিতে চাও।"

বিহারী কহিল, "ধখন ভূমি আমার নাম করিয়া তাঁহাকে আশা দিয়াছ, তখন আমি বিবাহ করিব— দেখিতে ষাইবার ভড়ং করিবার দরকার নাই।"

অন্নপূর্ণাকে বিহারী দেবীর মতো ভক্তি করিত।

অবশেষে অন্নপূর্ণা বিহারীকে নিজে ডাকিয়া কহিলেন, "সে কি হয় বাছা। না দেখিয়া বিবাহ করিবে, সে কিছুতেই হইবে না। যদি পছন্দ না হয়, তবে বিবাহে সম্মতি দিতে পারিবে না, এই আমার শপথ বহিল।"

নির্ধারিত দিনে মহেন্দ্র কলেজ হইতে ফিরিয়া আসিয়া মাকে কহিল, "আমার সেই রেশমের জামা এবং ঢাকাই ধুতিটা বাহির করিয়া দাও।"

মা কহিলেন, "কেন, কোথায় ধাবি।"

মহেন্দ্র কহিল, "দরকার আছে মা, তুমি দাও না, আমি পরে বলিব।"

মহেন্দ্র একটু সাজ না করিয়া থাকিতে পারিল না। পরের জন্ম হইলেও কন্তা দেখিবার প্রসঙ্গমাত্রেই যৌবনধর্ম আপনি চুলটা একটু ফিরাইয়া লয়, চাদরে কিছু গন্ধ ঢালে।

ছই বন্ধু কন্থা দেখিতে বাহির হইল।

কন্সার জেঠা শ্রামবাজারের অন্তক্লবাব্ — নিজের উপার্জিত ধনের দারায় তাঁহার বাগানসমেত তিনতলা বাড়িটাকে পাড়ার মাথার উপর তুলিয়াছেন।

দরিদ্র প্রতার মৃত্যুর পর পিতৃমাতৃহীনা প্রাতৃপ্রতীকে তিনি নিজের বাড়িতে আনিয়া রাথিয়াছেন। মাসি অন্নপূর্ণা বলিয়াছিলেন, "আমার কাছে থাক্।" তাহাতে ব্যয়লাঘবের স্থবিধা ছিল বটে, কিন্তু গৌরবলাঘবের ভয়ে অনুকূল রাজি হইলেন না। এমন-কি, দেখাসাক্ষাৎ করিবার জন্মও কন্যাকে কখনো মাসির বাড়ি পাঠাইতেন না, নিজেদের মর্যাদা সম্বন্ধে তিনি এতই কড়া ছিলেন।

কন্সটির বিবাহ-ভাবনার সময় আসিল কিন্ত আজকালকার দিনে কন্সার বিবাহ সম্বন্ধে 'বাদ্শী ভাবনা যশ্য দিন্ধিভ্বতি তাদ্শী' কথাটা থাটে না। ভাবনার সঙ্গে খরচও চাই। কিন্তু পণের কথা উঠিলেই অমুক্ল বলেন, "আমার তো নিজের মেয়ে আছে, আমি একা আর কত পারিয়া উঠিব।" এমনি করিয়া দিন বহিয়া ঘাইতেছিল। এমন সময় সাজিয়া-গুজিয়া গন্ধ মাথিয়া রক্ষভূমিতে বন্ধুকে লইয়া মহেন্দ্র প্রবেশ করিলেন।

তখন চৈত্রমাদের দিবসান্তে সূর্য অন্তোনুথ। দোতলার দক্ষিণবারান্দায় চিত্রিত চিক্কণ চীনের টালি গাঁথা; তাহারই প্রান্তে তুই অভ্যাগতের জন্ম রুপার রেকাবি ফলমূলমিষ্টান্নে শোভমান এবং বরফজলপূর্ণ রুপার প্রাস শীতল শিশিরবিন্দু—জালে মণ্ডিত। মহেন্দ্র বিহারীকে লইয়া আলচ্জিতভাবে খাইতে বিসিয়াছেন। নীচে বাগানে মালী তখন ঝারিতে করিয়া গাছে গাছে জল দিতেছিল; সেই সিক্ত মৃত্তিকার স্নিগ্ধ গন্ধ বহন করিয়া চৈত্রের দক্ষিণ বাতাস মহেন্দ্রের শুল্ল কুঞ্চিত স্থ্বাসিত চাদরের প্রান্তকে তুর্দাম করিয়া তুলিতেছিল। আশপাশের বার-জানালার ছিদ্রান্তরাল হুইতে একট্-আধট্ চাপা হাসি, ফিসফিদ কথা, তুটা-একটা গহনার টুংটাং খেন শুনা যায়।

আহারের পর অমুক্লবাব্ ভিতরের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "চুনি, পান নিয়ে আয় তো রে।"

কিছুক্ষণ পরে সংকোচের ভাবে পশ্চাতের একটা দরজা খুলিয়া গেল এবং একটি

বালিকা কোথা হইতে সর্বাঙ্গের বাজ্যের লজ্জা জড়াইয়া আনিয়া পানের বাটা হাতে অনুকূলবাবুর কাছে আদিয়া দাঁড়াইল। তিনি কহিলেন, "লজ্জা কী মা। বাটা ওই ওঁদের সামনে রাখো।"

বালিকা নত হইয়া কম্পিতহত্তে পানের বাটা অতিথিদের আসন-পার্শ্বে ভূমিতে রাখিয়া দিল। বারান্দার পশ্চিম-প্রান্ত হইতে স্থাত্ত-আভা তাহার লজ্জিত ম্থকে মণ্ডিত করিয়া গেল। সেই অবকাশে মহেক্র সেই কম্পান্থিতা বালিকার করুণ ম্থচ্ছবি দেখিয়া লইল।

বালিকা তথনি চলিয়া যাইতে উত্তত হইলে অনুকূলবাবু কহিলেন, "একটু দাঁড়া চুনি। বিহারীবাবু, এইটি আমার ছোটো ভাই অপূর্বর কক্সা। সে তো চলিয়া গেছে, এখন আমি ছাড়া ইহার আর কেহ নাই।" বলিয়া তিনি দীর্ঘনিখাস ফেলিলেন।

মহেন্দ্রের হৃদয়ে দয়ার আঘাত লাগিল। অনাথার দিকে আর একবার চাহিয়া দেখিল।

কেহ তাহার বয়দ স্পষ্ট করিয়া বলিত না। আত্মীয়েরা বলিত, "এই বারো-তেরাে হইবে।" অর্থাৎ চৌদ্দ-পনেরাে হওয়ার সম্ভাবনাই অধিক। কিন্তু অন্তগ্রহপালিত বলিয়া একটি কুন্তিত ভীক্ষ ভাবে তাহার নবযৌবনারস্তকে সংযত সংবৃত করিয়া রাথিয়াছে।

আর্দ্রচিত্ত মহেন্দ্র জিজ্ঞান। করিল, "তোমার নাম কী।" অনুক্লবার্ উৎদাহ দিয়া কহিলেন, "বলো মা, তোমার নাম বলো।" বালিকা তাহার অভ্যন্ত আদেশ-পালনের ভাবে নতমুথে বলিল, "আমার নাম আশালতা।"

আশা! মহেন্দ্রের মনে হইল নামটি বড়ো করুণ এবং কণ্ঠটি বড়ো কোমল। অনাথা আশা!

ছুই বন্ধু পথে বাহির হইয়া আসিয়া গাড়ি ছাড়িয়া দিল। মহেন্দ্র কহিল, "বিহারী, এ মেয়েটিকে তুমি ছাড়িয়ো না।"

বিহারী তাহার স্পষ্ট উত্তর না করিয়া কহিল, "মেয়েটিকে দেখিয়া উহার মাদিমাকে মনে পড়ে; বোধ হয় অমনি লক্ষী হইবে।"

মহেন্দ্র কহিল, "তোমার স্কন্ধে যে বোঝা চাপাইলাম, এখন বোধ হয় তাহার ভার তত গুরুতর বোধ হইতেছে না।"

বিহারী কহিল, "না, বোধ হয় সহু করিতে পারিব।"

মহেন্দ্র কহিল, "কাজ কী এত কষ্ট করিয়া। তোমার বোঝা না হয় আমিই স্কল্পে তুলিয়া লই। কী বল।" বিহারী গঞ্জীরভাবে মহেন্দ্রের মুখের দিকে চাহিল। কহিল, "মহিনদা, সত্য বলিতেছ ? এখনো ঠিক করিয়া বলো। তুমি বিবাহ করিলে কাকী ঢের বেশি খুশি হইবেন— তাহা হইলে তিনি মেয়েটিকে সর্বদাই কাছে রাখিতে পারিবেন।"

মহেন্দ্র কহিল, "তুমি পাগল হইয়াছ? সে হইলে অনেক কাল আগে হইয়া যাইত।" বিহারী অধিক আপত্তি না করিয়া চলিয়া গেল, মহেন্দ্রও দোজা পথ ছাড়িয়া দীর্ঘ পথ ধরিয়া বহুবিলম্বে ধীরে ধীরে বাড়ি গিয়া পৌছিল।

মা তথন লুচিভাঞ্চা-ব্যাপারে ব্যস্ত ছিলেন, কাকী তথনো তাঁহার বোনঝির নিকট হইতে ফেরেন নাই।

মহেন্দ্র একা নির্জন ছাদের উপর গিয়া মাহর পাতিয়া শুইল। কলিকাতার হর্মাশিথরপুঞ্জের উপর শুক্রসপ্তমীর অর্ধচন্দ্র নিঃশব্দে আপন অপরূপ মায়ামন্ত্র বিকীর্ণ করিতেছিল। মা ধথন থাবার থবর দিলেন, মহেন্দ্র অলসম্বরে কহিল, "বেশ আছি, এখন আর উঠিতে পারি না।"

मा कहिलान, "এইখানেই আনিয়া দিই না?"

মহেল্র কহিল, "আজ আর ধাইব না, আমি ধাইয়া আসিয়াছি।"

মা জিজ্ঞাদা করিলেন, "কোথায় থাইতে গিয়াছিল।"

মহেন্দ্র কহিল, "সে অনেক কথা, পরে বলিব।"

মহেন্দ্রের এই অভূতপূর্ব ব্যবহারে অভিমানিনী মাতা কোনো উত্তর না করিয়া চলিয়া যাইতে উত্তত হইলেন।

তখন মূহুর্তের মধ্যে আত্মদংবরণ করিয়া অন্ততপ্ত মহেন্দ্র কহিল, "মা, আমার খাবার এইখানেই আনো।"

মা কহিলেন, "কুধা না থাকে তো দরকার কী ?"

এই লইয়া ছেলেতে মায়েতে কিয়ৎক্ষণ মান-অভিমানের পর মহেন্দ্রকে পুনশ্চ আহারে বসিতে হইল।

9

রাত্রে মহেন্দ্রের ভালো নিদ্রা হইল না। প্রত্যুষেই সে বিহারীর বাসায় আসিয়া উপস্থিত। কহিল, "ভাই, ভাবিয়া দেখিলাম, কাকীমার মনোগত ইচ্ছা আমিই তাঁহার বোনবিধক বিবাহ করি।"

বিহারী কহিল, "দেজলু তে। হঠাৎ নৃতন করিয়া ভাবিবার কোনো দরকার ছিল না। তিনি তো ইচ্ছা নানাপ্রকারেই ব্যক্ত করিয়াছেন।" মহেন্দ্র কহিল, "তাই বলিতেছি, আমার মনে হয়, আশাকে আমি বিবাহ না করিলে তাঁহার মনে একটা থেদ থাকিয়া যাইবে।"

বিহারী কহিল, "মন্তব বটে।"

মহেন্দ্র কহিল, "আমার মনে হয়, সেটা আমার পক্ষে নিভান্ত অন্তায় হইবে।"

বিহারী কিঞ্চিৎ অস্বাভাবিক উৎসাহের সহিত কহিল, "বেশ কথা, সে ভো ভালো কথা, তুমি রাজি হইলে তো আর কোনো কথাই থাকে না। এ কর্তব্যবুদ্ধি কাল তোমার মাথায় আসিলেই তো ভালো হইত।"

মহেন্দ্র। একদিন দেরিতে আসিয়া কী এমন ক্ষতি হইল।

ষেই বিবাহের প্রস্তাবে মহেন্দ্র মনকে লাগাম ছাড়িয়া দিল, সেই তাহার পক্ষে ধৈর্ঘ রক্ষা করা ত্বঃসাধ্য হইয়া উঠিল। তাহার মনে হইতে লাগিল, 'আর অধিক কথাবার্তা না হইয়া কাজটা সম্পন্ন হইয়া গেলেই ভালো হয়।'

মাকে গিয়া কহিল, "আচ্ছা মা, তোমার অন্তরোধ রাখিব। বিবাহ করিতে রাজি হইলাম।"

মা মনে মনে কহিলেন, "ব্ৰিয়াছি, সেদিন মেজবউ কেন হঠাৎ তাহার বোনবিকে দেখিতে চলিয়া গেল এবং মহেন্দ্ৰ সাজিয়া বাহির হইল।"

তাঁহার বারংবার অন্থরোধ অপেক্ষা অন্নপূর্ণার চক্রাস্ত যে সফল হইল, ইহাতে তিনি সমস্ত বিশ্ববিধানের উপর অসম্ভই হইয়া উঠিলেন। বলিলেন, "একটি ভালো মেয়ে সন্ধান করিতেছি।"

মহেন্দ্র আশার উল্লেখ করিয়া ক্হিল, "কন্সা তো পাওয়া গেছে।"

রাজলন্দ্রী কহিলেন, "সে-কন্তা হইবে না বাছা, তাহা আমি বলিয়া রাখিতেছি।" মহেন্দ্র যথেষ্ট সংযত ভাষায় কহিল, "কেন মা, মেয়েটি তো মন্দ্র নয়।"

রাজলন্মী। তাহার তিন কুলে কেহ নাই, তাহার সহিত বিবাহ দিয়া আমার কুটুদের স্থুপ কী হইবে।

মহেন্দ্র। কুটুম্বের স্থথ না হইলেও আমি হঃথিত হইব না, কিন্তু মেয়েটিকে আমার বেশ পছন্দ হইয়াছে মা।

ছেলের জেদ দেখিয়া রাজলক্ষীর চিত্ত আরো কঠিন হইয়া উঠিল। অন্নপূর্ণাকে গিয়া কহিলেন, "বাপ-মা-মরা অলক্ষণা কন্তার সহিত আমার এক ছেলের বিবাহ দিয়া ভূমি আমার ছেলেকে আমার কাছ হইতে ভাঙাইয়া লইতে চাও ? এতবড়ো শ্য়তানি।"

অন্নপূর্ণা কাঁদিয়া কহিলেন, "মহিনের সঙ্গে বিবাহের কোনো কথাই হয় নাই, দে আপন ইচ্ছামত তোমাকে কী বলিয়াছে আমিও জানি না।" মহেন্দ্রের মা সে-কথা কিছুমাত্র বিশ্বাস করিলেন না। তথন অন্নপূর্ণা বিহারীকে ভাকাইয়া সাঞ্রনেত্রে কহিলেন, "তোমার সঙ্গেই তো সব ঠিক হইয়াছিল, আবার কেন উল্টাইয়া দিলে। আবার তোমাকেই মত দিতে হইবে। তুমি উদ্ধার না করিলে আমাকে বড়ো লজ্জায় পড়িতে হইবে। মেয়েটি বড়ো লক্ষ্মী, তোমার অযোগ্য হইবে না।"

বিহারী কহিল, "কাকীমা, দে-কথা আমাকে বলা বাছল্য। তোমার বোনবি ষথন, তথন আমার অমতের কোনো কথাই নাই। কিন্তু মহেন্দ্র—"

অন্নপূর্ণা কহিলেন, "না বাছা, মহেন্দ্রের দক্ষে তাহার কোনোমতেই বিবাহ হইবার নয়। আমি তোমাকে সত্য কথাই বলিতেছি, তোমার সঙ্গে বিবাহ হইলেই আমি সব চেয়ে নিশ্চিম্ভ হই। মহিনের সঙ্গে সম্বন্ধে আমার মত নাই।"

বিহারী কহিল, "কাকী, ভোমার যদি মত না থাকে, তাহা হইলে কোনো কথাই নাই।"

এই বলিয়া সে রাজলন্দ্রীর নিকটে গিয়া কহিল, "মা, কাকীর বোনঝির দক্ষে
আমার বিবাহ স্থির হইয়া গেছে, আত্মীয় স্তীলোক কেহ কাছে নাই— কাজেই
লক্ষার মাথা খাইয়া নিজেই খবরটা দিতে হইল।"

রাজনন্দ্রী। বলিদ কী বিহারী। বড়ো খুশি হইলাম। সেয়েটি লন্দ্রী মেয়ে, তোর উপযুক্ত। এ মেয়ে কিছুতেই হাতছাড়া করিদনে।

বিহারী। হাভছাড়া কেন হইবে। মহিনদা নিজে পছন্দ করিয়া আমার সঙ্গে সম্বন্ধ করিয়া দিয়াছেন।

এই সকল বাধাবিম্নে মহেন্দ্র দ্বিগুণ উত্তেজিত হইয়া উঠিল। সে মা ও কাকীর উপর রাগ করিয়া একটা দীনহীন ছাত্রাবাসে গিয়া আশ্রয় লইল।

রাজলন্দ্রী কাঁদিয়া অন্নপূর্ণার ঘরে উপস্থিত হইলেন; কহিলেন, "মেজবউ, আমার ছেলে বুঝি উদাস হইয়া ঘর ছাড়িল, তাহাকে রক্ষা করো।"

অন্নপূর্ণা কহিলেন, "দিদি, একটু ধৈর্য ধরিয়া থাকো, ছ-দিন বাদেই তাহার রাগ পড়িয়া ঘাইবে।"

রাজলন্দ্রী কহিলেন, "তুমি তাহাকে জান না। সে যাহা চায়, না পাইলে যাহা-খুনি করিতে পারে। তোমার বোনঝির দক্ষে যেমন করিয়া হউক, তার—"

অন্নপূর্ণা। দিদি, সে কী করিয়া হয়— বিহারীর সঙ্গে কথাবার্তা একপ্রকার

রাজলন্দ্রী কহিলেন, "মে ভাঙিতে কভক্ষণ।" বলিয়া বিহারীকে ডাকিয়া কহিলেন,

"বাবা, তোমার জন্ম ভালো পাত্রী দেখিয়া দিতেছি, এই কন্সাটি ছাড়িয়া দিতে হইবে, এ তোমার যোগ্যই নয়।"

विशंती कहिन, "ना मा, त्म रय ना। तम ममखरे ठिक रहेया लएह।"

তথন রাজলন্দ্রী অন্নপূর্ণাকে গিয়া কহিলেন, "আমার মাথা থাও মেজবউ, তোমার পায়ে ধরি, তুমি বিহারীকে বলিলেই সব ঠিক হইবে।"

আন্নপূর্ণা বিহারীকে কহিলেন, "বিহারী, তোমাকে বলিতে আমার ম্থ সরিভেছে না, কিন্তু কী করি বলো। আশা তোমার হাতে পড়িলেই আমি বড়ো নিশ্চিন্ত হইতাম, কিন্তু সব তো জামিতেছই—"

বিহারী। বুঝিয়াছি কাকী। তুমি যেমন আদেশ করিবে, তাহাই হইবে। কিন্তু আমাকে আর কথনো কাহারো সঙ্গে বিবাহের জন্ত অন্তরোধ করিয়ো না।

বলিয়া বিহারী চলিয়া গেল। অন্নপূর্ণার চক্ষ্ণ জলে ভরিয়া উঠিল, মহেন্দ্রের অকল্যাণ-আশকায় মৃছিয়া ফেলিলেন। বার বার মনকে বুঝাইলেন— যাহা হইল, ভাহা ভালোই হইল।

এইরূপে রাজলক্ষী অন্নপূর্ণা এবং মহেক্রের মধ্যে নিষ্ঠ্র নিগৃঢ় নীরব ঘাত-প্রতিঘাত চলিতে চলিতে বিবাহের দিন সমাগত হইল। বাতি উজ্জল হইয়া জলিল, শানাই মধুর হইয়া বাজিল, মিষ্টান্নে মিষ্টের ভাগ লেশমাত্র কম পড়িল না।

আশা দক্ষিত হন্দরদেহে লক্ষিতম্ধমুখে আপন নৃতন সংসারে প্রথম পদার্পণ করিল; তাহার এই কুলায়ের মধ্যে কোথাও যে কোনো কটক আছে, তাহা তাহার কম্পিত-কোমল হৃদয় অন্নভব করিল না; বর্গ জগতে তাহার একমাত্র মাতৃস্থানীয়া অন্নপূর্ণার কাছে আসিতেছে বলিয়া আশ্বাদে ও আনন্দে তাহার দর্বপ্রকার ভয় সংশয় দূর হইয়া গেল।

বিবাহের পর রাজলক্ষী মহেন্দ্রকে ডাকিয়া কহিলেন, "আমি বলি, এখন বউমা কিছুদিন তাঁর জেঠার বাড়ি গিয়াই থাকুন।"

মহেন্দ্র জিজাদা করিল, "কেন মা।"

মা কহিলেন, "এবারে তোমার একজামিন আছে, পড়াশুনার ব্যাঘাত হইতে পারে।"

মহেন্দ্র। আমি কি ছেলেমান্ন্র। নিজের ভালোমন্দ বুঝে চলিতে পারি না ? রাজলন্দ্রী। তা হোক না বাপু, আর-একটা বৎসর বই তো নয়।

মহেন্দ্র কহিল, "বউয়ের বাপ-মা যদি কেহ থাকিতেন, তাহাদের কাছে পাঠাইতে আপত্তি ছিল না— কিন্তু জেঠার বাড়িতে আমি উহাকে রাখিতে পারিব না।"

রাজ্বন্দ্রী। (আত্মগত) ওরে বাস্ রে! উনিই কর্তা, শাশুড়ী কেহ নয়! কাল বিয়ে করিয়া আজই এত দরদ। কর্তারা তো আমাদেরও একদিন বিবাহ করিয়াছিলেন, কিন্তু এমন স্ত্রৈণতা, এমন বেহায়াপনা তো তথন ছিল না।

মহেন্দ্র খ্ব জোরের সহিত কহিল, "কিছু ভাবিয়ো না মা। একজামিনের কোনো ক্ষতি হইবে না।"

8

রাজনক্ষী তথন হঠাৎ অপরিমিত উৎসাহে বধ্কে ঘরকন্নার কাজ শিথাইতে প্রবৃত্ত হইলেন। ভাঁড়ার-ঘর রান্নাঘর ঠাকুরঘরেই আশার দিনগুলি কাটিল, রাত্রে রাজনক্ষী তাহাকে নিজের বিছানায় শোয়াইয়া তাহার আত্মীয়বিচ্ছেদের ক্ষতিপূরণ করিতে লাগিলেন।

শন্নপূর্ণা অনেক বিবেচনা করিয়া বোনঝির নিকট হইতে দূরেই থাকিতেন।

ষথন কোনো প্রবল অভিভাবক একটা ইন্দৃদণ্ডের সমস্ত রস প্রায় নিংশেষপূর্বক চর্বণ করিতে থাকে তথন হতাখাস লুক বালকের ক্ষোভ উত্তরোত্তর যেমন অসহ্ বাড়িয়া উঠে, মহেল্রের সেই দশা হইল। ঠিক তাহার চোথের সম্মুথেই নবযৌবনা নববধ্র সমস্ত মিষ্টরস যে কেবল ঘরকলার ঘারা পিষ্ট হইতে থাকিবে, ইহা কি সহ্য হয়।

মহেন্দ্র অন্নপূর্ণাকে গিয়া কহিল, "কাকী, মা বউকে যেরূপ থাটাইয়া মারিতেছেন, আমি তো তাহা দেখিতে পারি না।"

অন্নপূর্ণা জানিতেন রাজলন্ধী বাড়াবাড়ি করিতেছেন, কিন্তু বলিলেন, "কেন মহিন, বউকে ঘরের কাজ শেখানো হইতেছে, ভালোই হইতেছে। এখনকার মেয়েদের মতো নভেল পড়িয়া, কার্পেট ব্নিয়া, বাবু হইয়া থাকা কি ভালো।"

মহেন্দ্র উত্তেজিত হইয়া বলিল, "এখনকার মেয়ে এখনকার মেয়ের মতোই হইবে, তা ভালোই হউক আর মন্দই হউক। আমার স্ত্রী যদি আমারই মতো নভেল পড়িয়া রদ গ্রহণ করিতে পারে, তবে তাহাতে পরিতাপ বা পরিহাদের বিষয় কিছুই দেখি না।"

আন্নপূর্ণার ঘরে পুত্রের কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইয়া রাজলন্দী দব কর্ম ফেলিয়া চলিয়া আদিলেন। তীব্রকণ্ঠে জিজ্ঞাদা করিলেন, "কী! তোমাদের কিদের পরামর্শ চলিতেছে।"

মহেন্দ্র উত্তেজিতভাবেই বলিল, "পরামর্শ কিছু নয় মা, বউকে ঘরের কাজে আমি দাসীর মতো খাটিতে দিতে পারিব না।" মা তাঁহার উদ্দীপ্ত জালা দমন করিয়া অত্যন্ত তীক্ষ ধীর ভাবে কহিলেন, "তাঁহাকে লইয়া কী করিতে হইবে!"

মহেন্দ্র কহিল, "তাহাকে আমি লেখাপড়া শিখাইব।"

রাজলন্দ্রী কিছু না কহিয়া ক্রতপদে চলিয়া গেলেন ও মুহূর্তপরে বধ্র হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া মহেল্রের সম্মৃথে স্থাপিত করিয়া কহিলেন, "এই লও, তোমার বধুকে তুমি লেথাপড়া শেখাও।"

এই বলিয়া অন্নপূর্ণার দিকে ফিরিয়া গলবস্ত্র-জোড়করে কহিলেন, "মাপ করো মেজগিন্নি, মাপ করো। তোমার বোনঝির মর্যাদা আমি ব্ঝিতে পারি নাই; উহার কোমল হাতে আমি হল্দের দাগ লাগাইয়াছি, এখন তুমি উহাকে ধুইয়া মৃছিয়া বিবি সাজাইয়া মহিনের হাতে দাও— উনি পায়ের উপর পা দিয়া লেখাপড়া শিখুন, দাসীর্ভি আমি করিব।"

এই বলিয়া রাজলক্ষী নিজের ঘরের মধ্যে চুকিয়া সশব্দে অর্গল বন্ধ করিলেন।
অন্নপূর্ণা ক্ষোভে মাটির উপর বসিয়া পড়িলেন। আশা এই আকস্মিক গৃহবিপ্লবের কোনো তাৎপর্য না ব্রিয়া লজ্জায় ভয়ে তৃঃথে বিবর্ণ হইয়া গেল। মহেন্দ্র
অত্যস্ত রাগিয়া মনে মনে কহিল, "আর নয়, নিজের স্ত্রীর ভার নিজের হাতে লইতেই
হইবে, নহিলে অক্তায় হইবে।"

ইচ্ছার সহিত কর্তব্যবৃদ্ধি মিলিত হইতেই হাওয়ার সঙ্গে আগুন লাগিয়া গেল। কোথায় গেল কালেজ, এক্জামিন, বন্ধুক্ত্য, সামাজিকতা; স্ত্রীর উন্নতি সাধন করিতে মহেন্দ্র তাহাকে লইয়া ঘরে ঢুকিল— কাজের প্রতি দৃক্পাত বা লোকের প্রতি ভক্ষেপমাত্রও করিল না।

অভিমানিনী রাজলন্দ্রী মনে মনে কহিলেন, 'মহেন্দ্র যদি এখন তার বউকে লইয়া আমার দ্বারে হত্যা দিয়া পড়ে, তবু আমি তাকাইব না, দেখি সে তার মাকে বাদ দিয়া স্ত্রীকে লইয়া কেমন করিয়া কাটায়।'

দিন যায়— দ্বারের কাছে কোনো অহতপ্তের পদশব্দ শুনা গেল না।

রাজলন্মী স্থির করিলেন, ক্ষমা চাহিতে আদিলে ক্ষমা করিবেন, নহিলে মহেন্দ্রকে অত্যন্ত ব্যথা দেওয়া হইবে।

ক্ষমার আবেদন আসিয়া পৌছিল না। তথন রাজলন্দ্রী স্থির করিলেন, তিনি নিজে গিয়াই ক্ষমা করিয়া আসিবেন। ছেলে অভিমান করিয়া আছে বলিয়া কি মাও অভিমান করিয়া থাকিবে।

তেতলার ছাদের এক কোণে একটি ক্ষ্ত্র গৃহে মহেক্তের শয়ন এবং অধ্যয়নের

স্থান। এ কয়দিন মা তাহার কাপড় গোছানো, বিছানা তৈরি, ঘরহুয়ার পরিন্ধার করায় সম্পূর্ণ অবহেলা করিয়াছিলেন। কয়দিন মাতৃত্বেহের চিরাভ্যস্ত কর্তব্যগুলি পালন না করিয়া তাঁহার হৃদয় স্তম্ভারাতুর স্তনের স্থায় অন্তরে অন্তরে ব্যথিত হইয়া উঠিয়াছিল। সেদিন দ্বিপ্রহরে ভাবিলেন, 'মহেল্র এতক্ষণে কালেজে গেছে, এই অবকাশে তাহার ঘর ঠিক করিয়া আসি, কালেজ হইতে ফিরিয়া আসিলেই সে অবিলম্বে ব্রিতে পারিবে তাহার ঘরে মাতৃহস্ত পড়িয়াছে।'

রাজনন্দ্রী সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিলেন। মহেন্দ্রের শয়নগৃহের একটা দ্বার খোলা ছিল, তাহার সম্প্রে আসিতেই যেন হঠাৎ কাঁটা বিঁধিল, চমকিয়া দাঁড়াইলেন। দেখিলেন, নীচের বিছানায় মহেন্দ্র নিজিত এবং দ্বারের দিকে পশ্চাৎ করিয়া বধ্ ধীরে ধীরে তাহার পায়ে হাত বুলাইয়া দিতেছে। মধ্যাহের প্রথর আলোকে উম্ক দ্বারে দাম্পত্যলীলার এই অভিনয় দেখিয়া রাজলন্দ্রী লজ্জায় ধিক্কারে সংকুচিত হইয়া নিঃশব্দে নীচে নামিয়া আসিলেন।

11

কিছুকাল অনাবৃষ্টিতে যে শশুদল শুক্ষ পীতবর্ণ হইয়া আদে, বৃষ্টি পাইবামাত্র দে আর বিলম্ব করে না; হঠাৎ বাড়িয়া উঠিয়া দীর্ঘকালের উপবাসদৈত্য দ্র করিয়া দেয়, তুর্বল নত ভাব ত্যাগ করিয়া শশুক্ষেত্রের মধ্যে অসংকোচে অসংশয়ে আপনার অধিকার উন্নত ও উজ্জ্বল করিয়া তোলে, আশার সেইরূপ হইল। যেখানে তাহার রক্তের সম্বন্ধ ছিল, সেখানে সে কখনো আত্মীয়তার দাবি করিতে পায় নাই; আজ্ব পরের ঘরে আদিয়া সে যখন বিনা প্রার্থনায় এক নিকট্তম সম্বন্ধ এবং নিঃসন্দিশ্ধ অধিকার প্রাপ্ত হইল, যখন সেই অয়ত্বলালিতা অনাথার মন্তকে স্বামী স্বহন্তে লক্ষীর মৃত্বুট পরাইয়া দিলেন, তখন সে আপন গৌরবপদ গ্রহণ করিতে লেশমাত্র বিলম্ব করিল না, নববধ্যোগ্য লজ্জাভয় দ্র করিয়া দিয়া সৌভাগ্যবতী স্ত্রীর মহিমায় মৃহুর্তের মধ্যেই স্বামীর পদপ্রান্তে অংসকোচে আপন সিংহাসন অধিকার করিল।

রাজলন্দ্রী সেদিন মধ্যাক্তে দেই সিংহাসনে এই নৃতন-আগত পরের মেয়েকে এমন চিরাভ্যন্তবং স্পর্ধার সহিত বসিয়া থাকিতে দেখিয়া হঃসহ বিশ্বয়ে নীচে নামিয়া আসিলেন। নিজের চিত্তদাহে অৱপূর্ণাকে দগ্ধ করিতে গেলেন। কহিলেন, "ওগো, দেখো গে, ভোমার নবাবের পুত্রী নবাবের ঘর হইতে কী শিক্ষা লইয়া আসিয়াছেন। কর্তারা থাকিলে আজ—"

অন্নপূর্ণা কাতর হইয়া কহিলেন, "দিদি, তোমার বউকে তুমি শিক্ষা দিবে, শাসন করিবে, আমাকে কেন বলিতেছ।"

রাজলন্দ্রী ধমুষ্টংকারের মতো বাজিয়া উঠিলেন, "আমার বউ ? তুমি মন্ত্রী থাকিতে সে আমাকে গ্রাহ্ম করিবে!"

তথন অন্নপূর্ণা সশব্দপদক্ষেপে দম্পতিকে সচকিত সচেতন করিয়া মহেন্দ্রের শ্রনগৃহে উপস্থিত হইলেন। আশাকে কহিলেন, "তুই এমনি করিয়া আমার মাথা হেঁট করিবি পোড়ারম্থী? লজ্জা নাই, শরম নাই, সময় নাই, অসময় নাই, বৃদ্ধা শাশুড়ীর উপর সমন্ত ঘরকলা চাপাইয়া তুমি এখানে আরাম করিতেছ? আমার পোড়াকপাল, আমি তোমাকে এই ঘরে আনিয়াছিলাম!"

বলিতে বলিতে তাঁহার চোথ দিয়া জল ঝরিয়া পড়িল, আশাও নতম্থে বস্তাঞ্চল খুঁটিতে খুঁটিতে নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া কাঁদিতে লাগিল।

মহেন্দ্র কহিল, "কাকী, তুমি বউকে কেন অন্তায় ভ'ৎসনা করিতেছ। আমিই তো উহাকে ধরিয়া বাথিয়াছি।"

অন্নপূর্ণা কহিলেন, "সে কি ভালো কাজ করিয়াছ? ও বালিকা, অনাথা, মার কাছ হইতে কোনোদিন কোনো শিক্ষা পায় নাই, ও ভালোমন্দর কী জানে। তুমি উহাকে কী শিক্ষা দিতেছ?"

মহেন্দ্র কহিল, "এই দেখো, উহার জ্বন্থে স্লেট খাতা বই কিনিয়া আনিয়াছি। আমি বউকে লেখাপড়া শিথাইব, তা লোকে নিন্দাই কঙ্কক আর তোমরা রাগই কর।"

অন্নপূর্ণা কহিলেন, "তাই কি সমস্ত দিনই শিথাইতে হইবে। সন্ধ্যার পর এক-আধ ঘণ্টা পড়ালেই তো ঢের হয়।"

মহেন্দ্র। অত সহজ নয় কাকী, পড়াগুনায় একটু সময়ের দরকার হয়।

আরপূর্ণা বিরক্ত হইয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। আশাও ধীরে ধীরে তাঁহার অনুসরণের উপক্রম করিল— মহেন্দ্র ঘার রোধ করিয়া দাঁড়াইল, আশার করণ সজল নেত্রের কাতর অনুময় মানিল না। কহিল, "রোসো, ঘুমাইয়া সময় নই করিয়াছি, সেটা পোষাইয়া লইতে হইবে।"

এমন গম্ভীরপ্রকৃতি শ্রাজেয় মৃঢ় থাকিতেও পারেন যিনি মনে করিবেন, মহেন্দ্র নিদ্রাবেশে পড়াইবার সময় নষ্ট করিয়াছে; বিশেষরূপে তাঁহাদের অবগতির জন্ম বলা আবশ্যক যে, মহেন্দ্রের তত্ত্বাবধানে অধ্যাপনকার্য যেরূপে নির্বাহ হয়, কোনো ফুলের ইন্স্পেক্টর তাহার অন্থ্যোদন করিবেন না। আশা তাহার স্বামীকে বিশ্বাস করিয়াছিল; সে বস্ততই মনে করিয়াছিল লেথাপড়া শেখা তাহার পক্ষে নানা কারণে সহজ নহে বটে, কিন্তু স্বামীর আদুদশবশত নিতান্তই কর্তব্য। এইজন্য সে প্রাণপণে অশান্ত বিক্ষিপ্ত মনকে সংঘত করিয়া আনিত, শন্তমগৃহের মেঝের উপর ঢালা বিছানার এক পার্শ্বে অত্যন্ত গন্তীর হইয়া বসিত এবং পুঁথিপত্রের দিকে একেবারে বুঁকিয়া পড়িয়া মাথা ছলাইয়া মুখস্থ করিতে আরম্ভ করিত। শন্তনগৃহের অপর প্রান্তে ছোটো টেবিলের উপর ডাক্তারি বই খুলিয়া মান্টারমশান্ত চৌকিতে বসিয়া আছেন, মাঝে মাঝে কটাক্ষপাতে ছাত্রীর মনোযোগ লক্ষ্য করিয়া দেখিতেছেন। দেখিতে দেখিতে হঠাৎ ডাক্তারি বই বন্ধ করিয়া মহেক্দ্র আশাের ডাক-নাম ধরিয়া ডাকিল, "চুনি।" চকিত আশা মুথ ভুলিয়া চাহিল। মহেক্দ্র কহিল, "বইটা আনাে দেখি, দেখি কোন্থানটা পড়িতেছ।"

আশার ভয় উপস্থিত হইল, পাছে মহেন্দ্র পরীক্ষা করে। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার আশা অল্পই ছিল। কারণ, চারুপাঠের চারুত্ব-প্রলোভনে তাহার অবাধ্য মন কিছুতেই বশ মানে না; বল্মীক দদ্ধে দে যতই জ্ঞানলাভের চেষ্টা করে, অক্ষরগুলো ততই তাহার দৃষ্টিপথের উপর দিয়া কালো পিপীলিকার মতো সার বাঁধিয়া চলিয়া যায়।

পরীক্ষকের ডাক শুনিয়া অপরাধীর মতো আশা ভয়ে ভয়ে বইখানি লইয়া
মহেন্দ্রের চৌকির পাশে আদিয়া উপস্থিত হয়। মহেন্দ্র এক হাতে কটিদেশ
বেইনপূর্বক তাহাকে দৃঢ়রূপে বলী করিয়া অপর হাতে বই ধরিয়া কহে, "আজ কতটা
পড়িলে দেখি।" আশা যতগুলা লাইনে চোথ ব্লাইয়াছিল, দেখাইয়া দেয়।
মহেন্দ্র ক্ষম্বরে বলে, "উঃ! এতটা পড়িতে পারিয়াছ? আমি কতটা পড়িয়াছি
দেখিবে?" বলিয়া তাহার ডাক্তারি বইয়ের কোনো-একটা অধ্যায়ের শিরোনামাটুকু
মাত্র দেখাইয়া দেয়। আশা বিশ্বয়ে চোথহটা ডাগর করিয়া বলে, "তবে এতক্ষণ
কী করিতেছিলে।" মহেন্দ্র তাহার চিবুক ধরিয়া বলে, "আমি এক জনের কথা
ভাবিতেছিলাম, কিন্তু ষাহার কথা ভাবিতেছিলাম দেই নিষ্ঠুর তখন চারুপাঠে
উইপোকার অত্যন্ত মনোহর বিবরণ লইয়া ভূলিয়া ছিল।" আশা এই অমূলক
অভিযোগের বিরুদ্ধে উপযুক্ত জ্বাব দিতে পারিত— কিন্তু হায়, কেবলমাত্র লক্ষার
খাতিরে প্রেমের প্রতিযোগিতায় অন্যায় পরাভব নীরবে মানিয়া লইতে হয়।

ইহা হইতে স্পষ্ট প্রমাণ হইবে, মহেন্দ্রের এই পাঠশালাটি দরকারি বা বেদরকারি কোনো বিভালয়ের কোনো নিয়ম মানিয়া চলে না।

হয়তো এক দিন মহেন্দ্র উপস্থিত নাই— সেই স্থযোগে আশা পাঠে মন দিবার চেষ্টা করিতেছে, এমন সময় কোথা হইতে মহেন্দ্র আদিয়া তাহার চোথ টিপিয়া ধরিল, পরে তাহার বই কাড়িয়া ল ইক্ষকহিল, "নিষ্ঠুর, আমি নাথাকিলে তুমি আমার কথা ভাব না, পড়া লইয়া থাক ?"

আশা কহিল, "তুমি আমাকে মূর্থ করিয়া রাখিবে ?"

মহেন্দ্র কহিল, "তোমার কল্যাণে আমারই বা বিভা এমনই কী অগ্রসর হইতেছে।" কথাটা আশাকে হঠাৎ বাজিল; তৎক্ষণাং চলিয়া যাইবার উপক্রম করিয়া কহিল, "আমি ভোমার পড়ায় কী বাধা দিয়াছি।"

মহেন্দ্র তাহার হাত ধরিয়া কহিল, "তুমি তাহার কী ব্ঝিবে। আমাকে ছাড়িয়া তুমি যত সহজে পড়া করিতে পার, তোমাকে ছাড়িয়া তত সহজে আমি আমার পড়া করিতে পারি না।"

গুরুতর দোষারোপ। ইহার পরে স্বভাবতই শরতের এক পদলার মতো এক দফা কান্নার সৃষ্টি হয় এবং অনতিকালমধ্যেই কেবল একটি সঙ্গল উজ্জ্বলতা রাখিয়া সোহাগের সূর্যালোকে তাহা বিলীন হইয়া যায়।

শিক্ষক যদি শিক্ষার সর্বপ্রধান অন্তরায় হন, তবে অবলা ছাত্রীর দাধ্য কী বিভারণ্যের মধ্যে পথ করিয়া চলে। মাঝে মাঝে মাদিমার তীব্র ভ্রুননা মনে পড়িয়া চিত্ত বিচলিত হয়— বুঝিতে পারে, লেখাপড়া একটা ছুতা মাত্র; শাগুড়ীকে দেখিলে লজ্জায় মরিয়া যায়। কিন্তু শাগুড়ী তাহাকে কোনো কাজ করিতে বলেন না, কোনো উপদেশ দেন না; অনাদিষ্ট হইয়া আশা শাগুড়ীর গৃহকার্যে দাহায্য করিতে গেলে তিনি ব্যস্তদমন্ত হইয়া বলেন, "কর কী, কর কী, শোবার ঘরে যাও, তোমার পড়া কামাই যাইতেছে।"

অবশেষে অরপূর্ণা আশাকে কহিলেন, "তোর যা শিক্ষা হইতেছে সে তো দেখিতেছি, এখন মহিনকেও কি ডাক্তারি দিতে দিবি না।"

গুনিয়া আশা মনকে খুব শক্ত করিল, মহেন্দ্রকে বলিল, "তোমার এক্জামিনের পড়া হইতেছে না, আজ হইতে আমি নীচে মাদিমার ঘরে গিয়া থাকিব।"

এ বয়দে এতবড়ো কঠিন সন্থাসত্রত! শয়নালয় হইতে একেবারে মাসিমার ঘরে আত্মনির্বাসন! এই কঠোর প্রতিজ্ঞা উচ্চারণ করিতে তাহার চোথের প্রাস্তেজন আসিয়া পড়িল, তাহার অবাধ্য ক্ষ্ম অধ্য কাঁপিয়া উঠিল এবং কণ্ঠম্বর ক্ষপ্রায় হইয়া আসিল।

মহেন্দ্র কহিল, "তবে তাই চলো, কাকীর ঘরেই যাওয়া মাক— কিন্তু তাহা হইলে তাঁহাকে উপরে আমাদের ঘরে আসিতে হইবে।"

আশা এতবড়ো উদার গম্ভীর প্রস্তাবে পরিহাদ প্রাপ্ত হইয়। রাগ করিল। মহেক্র

1 66 0

দিয়া জোড্হাত করিয়া কহিনেন, "প্রমন্ত হও মেজবৃহী, মাপ করো।" অনুপূর্ণা শশ্রাস্ত হুইয়া রাজনশীয় পায়ের গুলা লইয়া কাভরস্বরে কহিলেন, "দিদি, কেন আমাকে অপরাধী করিছেছ। তুমি ঘেমন আজা করিবে ভাই

আনিয়া দিভেছি।" বুলিয়া তৎক্ষণাৎ পালকি চড়িয়া অনুস্ণীয় বাসায় গোলন। পুলায় কাপড়

"। কৃষি কৃষি কৃষি ।" তোলের কোপাও বাইতে হইবে না, আমিই তোর কাকীকে

শান্তৰনে বিজ্ঞাদা করিলেন, "কোপায় বাইতেছিন।" মহেন্দ্র প্রথম কোনো উত্তর করিল না। হ্ই-তিনবার প্রশ্নের পর উত্তর করিল,

। किसी क्षित्र । त्रिलियो सम्बद्ध नाभी वृत्तिराजन । स्रोरत मरहरस्यत्र कारह्य क्षित्रियो

কৃতি কাৰ্যা আন্তা করেন।" বলিয়া অনাবজক শোরগোল করিয়া জিনিসণত্র বাধাবাধি মূটে-ভাক্ত জিল

গৌলেন।" শেষকালে সম্ভ রাগ মাডার উপরে পড়িল। ডিনিই তো সকল অশান্তির

। मह्या रिशाह्न । याह्न वाणिश्रा यात कतिन, "रिशानन यिन, धयन वामनात मुक्काणि याति कतित्रा

মহেন্দ্ৰ ক্ৰতগদে কাছে আধিস্থা বিজ্ঞাস কিনিক, "কি হৃষ্যছে।" বালিকা স্বিজ্ঞা আবেগে কাদিয়া উটিল। অনেকক্ষণ পরে মহেন্দ্ৰ ক্ৰমশ উত্তর প্ৰস্থিজ যে, মাধিমা আর সম্বাক্ত নি পারিয়া ভারো পিস্তুত ভার্ছরে বাদায়

। ब्रज्जमीकं क्षेत्रक काष्ट्रण एए हो। हे हो हो हो हो। है हि हो।

অদীদ্য নাবৰ্ধার বর্ধণম্থারত মোগছের সায়াহে গায়ে একাখন স্বধামত অদাদ্যক বাদ্যক একাখন স্বধামত প্রকাশন ব্যক্ষর সামান্ত মানা পরিয়া মহেন্দ্র আনন্দ্র ক্রেম্বর প্রামান্ত বাদ্য করিব। হঠাৎ আশাকে বিশায়ে চকিত করিব। হঠাৎ আশাক বিশায়ে কালা জানালা দিয়া জবন বাতাম ক্রিল না। যবে উকি দিয়া দেখিন, প্রবদ্ধিকের থোলা জানালা দিয়া জবন বাতাম ক্রিল না। দিয়া জবন বাতাম ক্রিল না। দিয়া করি মহেন্দ্র বিশা ভারের মহেন্দ্র প্রতি করিছ করিছ হাট নাই হাট নাই সাহে বিশা করিয়া গোছে এবং

हिंदि। "हिंदि। इति होते होते कादाल खीहिन्से दह होतू होते होते" 'निदेकि

"। कि की होक इंध्रुट छि हिन्द्रिविक्ष प्रीव को छि । । ।

भक्को होक होहोड़ी १८३१व। ४३१व। । कड़ेड़ हड़ी १४क ड्रेम्। ड्रेस्टाइस जीस्ट

विनितिहें सरथे हे हेरत (स, ८म वरमत अरहस भन्नोक्षांत्र एक कतिन प्रवेश होकभारठत কুরুর্চ লচক),কণ্ডদাদল দেওয়া পদ্মদুর ভাষাক্র চার্ড ভর্ত রাইন চাক

पहेंग्री बार्युर भीन-भारेन-वार्गिशांत एवं मण्यूर्व निर्मिराच मण्यांच इहेत्राध्निन छाह्। । कि कड़ेड़ हम् । ভক্তভী कि हो क्षांक काश्रम कड़कू कड़ाम किंग जहां किही

। एड टार्डी हे विद्या ता मह एक इस माहे विद्या है। ক্যাশিল। তদীক দিদওঁভ দজদী কান্তব্যদে দ্য দিলী ভ্রত্যদীক দিদীশি দিখি । দি ভথাৰৈ ইত্যদান্যাক্য দ্য দিলীক দুলীগৈ দি দিনীয়ি ত্যৰ্ভৰ চ্চচী দুণ্ডাণুন্দা\* क्षित्रक । अल्लेस । क्षित्र । क्षित्र क्षित्र । क्षित्र । क्षित्र । क्षित्र । क्षित्र । क्षित्र । । जना हिंदीशिक कारण अधिक प्रसिधिक कारण कारण विविद्ये। । कि होसि उनिह

"। लुउल्प्रहोक १९९वी ४७४ हमाबाच हिरिड्डी ---ाम १४०० थि १४० हमेरू स्टिंग कामामा स्टिंग हिर्म "। দি চাৰ্টাণ । ফেছী দু লিভি দীহুত হাণ হাত্ত, ইতালীণী শুটি ব ।। "

দিভিচার কালত, "স্থয় কালত ভোষার হাতেই আছে, তথন এমন কার্যা ভোগ

। দাল্গ্রীভ্যন্নক পদদ ত্যার নুধিবিচী করাদাত্য তিয়দ ছভ্যদাদ দ্রাদ্র ইচ্যইর বুক্ম দাল, দৌবু । ভ্রাক পদ্ধ হত তার্গি দিংতী হচ্যদ", ভুলিক হতত ভ্রুড়াদ "। एवं फि फिड़ेड़ी हहार छाउंदिए हिडक

ा रवू" , छठी छ किली र हिड्ड निकार किर्डि

। छात्रिक माह्याव দিৰ্চ বিহত ভত্তাদ পদ্ধ ভাষ্ট বিহাৰী কিছিল পদ্ধ মহেলী চাক্ত কথ চারত তাগ্র ছহিত্তেটা ব্রাছলীচ লব্রীছেইত চাগুছ-তাচচী চ্রিব্রিচী ত্রীদ হারতি ছদদ पहें मकल सांभारत व्याभा ग्रत्न गरन विद्रिति के परत का नित्रक रहे । पक

তেরীলো শক্ত। কে মনে করিয়াছিল, ও তোমার বন্ধন এমন করিয়া কাটিবে।" 

। हिड्ड हरू फिलिहोड़िक कोड़िक । किंप्से कार्रोक দভিত্য । পুল্দ তিনিত্রা পুল্ল এবং কার্ড জকা , চন্ট্রিত । দিন্তি তাদ তাদ তিয়া দ্বাকাৰিক কাৰ্যকাৰিক বিশিক্ষা জীৰকাৰিক কাৰ্যকাৰের মতের মতে বিজ্ঞানিক বিশ্ব

রাজলন্ধী কহিলেন, "তুমি চলিয়া আসিয়াছ বলিয়া আমার ছেলে বউ ঘর ছাড়িয়া আসিতেছে।" বলিতে বলিতে অভিমানে ক্রোধে ধিক্কারে তিনি কাঁদিয়া ফেলিলেন।

ত্বই জা বাড়ি ফিরিয়া আসিলেন। তথনো বৃষ্টি পড়িতেছে। অনপূর্ণা মহেন্দ্রের ঘরে যথন গেলেন তথন আশার বোদন শাস্ত হইয়াছে এবং মহেন্দ্র নানা কথার ছলে তাহাকে হাসাইবার চেষ্টা করিতেছে। লক্ষণ দেখিয়া বোধ হয়, বাদলার সন্ধ্যাটা সম্পূর্ণ ব্যর্থ না যাইতেও পারে।

অন্নপূর্ণা কহিলেন, "চুনি, তুই আমাকে ঘরেও থাকিতে দিবি না, অন্ত কোথাও গেলেও সঙ্গে লাগিবি ? আমার কি কোথাও শাস্তি নাই ?"

আশা অকস্মাৎ বিদ্ধ মৃগীর মতো চকিত হইয়া উঠিল।

মহেজ্র একান্ত বিরক্ত হইয়া কহিল, "কেন কাকী, চুনি তোমার কী করিয়াছে।" অন্নপূর্ণা কহিলেন, "বউ-মান্ত্রের এত বেহায়াপনা দেখিতে পারি না বলিয়াই চলিয়া গিয়াছিলাম, আবার শাশুড়ীকে কাঁদাইয়া কেন আমাকে ধরিয়া আনিল পোড়ারম্খী।"

জীবনের কবিত্ব-অধ্যায়ে মা খুড়ী যে এমন বিল্ল, তাহা মহেক্ত জানিত না।

পরদিন রাজলন্দ্রী বিহারীকে ডাকাইয়া কহিলেন, "বাছা, তুমি একবার মহিনকে বলো, অনেক দিন দেশে যাই নাই, আমি বারাশতে যাইতে চাই।"

বিহারী কহিল, "অনেক দিনই যথন যান নাই তথন আর নাই গেলেন। আচ্ছা, আমি মহিনদাকে বলিয়া দেখি, কিন্তু সে যে কিছুতেই রাজি হইবে তা বোধ হয় না।"

মহেক্র কহিল, "তা, জন্মস্থান দেখিতে ইচ্ছা হয় বটে। কিন্তু বেশি দিন মার দেখানে না থাকাই ভালো— বর্ধার সময় জায়গাটা ভালো নয়।"

মহেন্দ্র সহজেই সমতি দিল দেখিয়া বিহারী বিরক্ত হইল। কহিল, "মা একলা যাইবেন, কে তাঁহাকে দেখিবে। বোঠানকেও সঙ্গে পাঠাইয়া দাও না।" বলিয়া একটু হাসিল।

বিহারীর গৃঢ় ভর্মনায় মহেক্স কৃষ্ঠিত হইয়া কহিল, "তা বুঝি আর পারি না।"
কিন্তু কথাটা ইহার অধিক আর অগ্রসর হইল না।

এমনি করিয়াই বিহারী আশার চিত্ত বিম্থ করিয়া দেয়, এবং আশা তাহার উপরে বিরক্ত হইতেছে মনে করিয়া দে যেন একপ্রকারের শুষ্ক আমোদ অন্তত্তব করে। বলা বাছল্য, রাজলন্ধী জন্মস্থান দেখিবার জন্ম অত্যন্ত উৎস্থক ছিলেন না।
গ্রীম্মে নদী যখন কমিয়া আদে তখন মাঝি যেমন পদে পদে লগি ফেলিয়া দেখে
কোথায় কত জল, রাজলন্ধীও তেমনি ভাবান্তরের সময় মাতাপুত্রের সম্পর্কের মধ্যে
লগি ফেলিয়া দেখিতেছিলেন। তাঁহার বারাশতে যাওয়ার প্রস্তাব যে এত শীঘ্র
এত সহজেই তল পাইবে, তাহা তিনি আশা করেন নাই। মনে মনে কহিলেন,
'অন্নপূর্ণার গৃহত্যাপে এবং আমার গৃহত্যাপে প্রভেদ আছে— সে হইল মন্ত্র-জানা
ভাইনী আর আমি হইলাম শুদ্ধমাত্র মা, আমার যাওয়াই ভালো।'

অন্নপূর্ণা ভিতরকার কথাটা ব্ঝিলেন, তিনি মহেক্রকে বলিলেন, "দিদি গেলে আমিও থাকিতে পারিব না।"

মহেন্দ্র রাজলন্দ্রীকে কহিল, "শুনিতেছ মা? তুমি গেলে কাকীও ধাইবেন. তাহা হইলে আমাদের ঘরের কাজ চলিবে কী করিয়া।"

রাজলক্ষ্মী বিদ্বেষবিষে জর্জরিত হইয়া কহিলেন, "তুমি বাইবে মেজবউ? এও কি কখনো হয়। তুমি গেলে চলিবে কী করিয়া। তোমার থাকা চাই-ই।"

রাজনন্দ্রীর আর বিলম্ব সহিল না। পরদিন মধ্যাক্টেই তিনি দেশে যাইবার জন্ম প্রস্তুত। মহেন্দ্রই যে তাঁহাকে দেশে রাখিয়া আসিবে, এ বিষয়ে বিহারীর বা আর-কাহারো সন্দেহ ছিল না। কিন্তু সময়কালে দেখা গেল, মহেন্দ্র মার সঙ্গে এক জন সরকার ও দরোয়ান পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়াছে।

বিহারী কহিল, "মহিনদা, তুমি যে এখনো তৈরি হও নাই ?" মহেন্দ্র লজ্জিত হইয়া কহিল, "আমার আবার কালেজের—"

বিহারী কহিল, "আচ্ছা তুমি থাকো, মাকে আমি পৌছাইয়া দিয়া আদিব।"

মহেন্দ্র মনে মনে রাগিল। বিরলে আশাকে কহিল, "বাস্তবিক, বিহারী বাড়াবাড়ি আরম্ভ করিয়াছে। ও দেখাইতে চায়, যেন ও আমার চেয়ে মার কথা বেশি ভাবে।"

অন্নপূর্ণাকে থাকিতে হইল, কিন্তু তিনি লজ্জায় ক্ষোভে ও বিরক্তিতে সংকুচিত হইয়া বহিলেন। খুড়ীর এইরূপ দ্রভাব দেখিয়া মহেন্দ্র রাগ করিল এবং আশাও অভিমান করিয়া রহিল।

9

রাজলন্দ্রী জন্মভূমিতে পৌছিলেন। বিহারী তাঁহাকে পোঁছাইয়া চলিয়া আদিবে এরপ কথা ছিল; কিন্তু দেখানকার অবস্থা দেখিয়া, সে ফিরিল না। রাজলন্দ্রীর পৈতৃক বাটিতে ছই-একটি অতিবৃদ্ধা বিধবা বাঁচিয়া ছিলেন মাত্র। চারি দিকে ঘন জঙ্কল ও বাঁশবন, পুছরিণীর জল সবুজবর্ণ, দিনে-ছপুরে শেয়ালের ডাকে রাজলন্দ্রীর চিত্ত উদ্ভাস্ত হইয়া উঠে।

বিহারী কহিল, "মা, জন্মভূমি বটে, কিন্তু 'ম্বর্গাদপি গরীয়দী' কোনমতেই বলিতে পারি না। কলিকাতায় চলো। এথানে তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া গেলে আমার অধর্ম হইবে।"

রাজলন্দ্রীরও প্রাণ হাঁপাইয়া উঠিয়াছিল। এমন সময় বিনোদিনী আসিয়া তাঁহাকে আশ্রয় দিল এবং আশ্রয় করিল।

বিনোদিনীর পরিচয় প্রথমেই দেওয়া হইয়াছে। এক সময়ে মহেন্দ্র এবং তদভাবে বিহারীর সহিত তাহার বিবাহের প্রস্তাব হইয়াছিল। বিধিনির্বন্ধে যাহার সহিত তাহার শুভবিবাহ হয়, দে লোকটির সমস্ত অস্তরিন্দ্রিয়েয় মধ্যে প্লীহাই ছিল স্বাপেক্ষা প্রবল। সেই প্লীহার অতিভারেই সে দীর্ঘকাল জীবনধারণ করিতে পারিল না।

তাহার মৃত্যুর পর হইতে বিনোদিনী, জঙ্গলের মধ্যে একটিমাত্র উত্যানলতার মতো, নিরানন্দ পল্লীর মধ্যে মৃত্যমান ভাবে জীবনযাপন করিতেছিল। অভ্য সেই অনাথা আদিয়া তাহার রাজলন্দ্রী পিদ্শাশঠাককনকে ভক্তিতরে প্রণাম করিল এবং তাঁহার সেবায় আত্মসমর্পণ করিয়া দিল।

সেবা ইহাকেই বলে। মৃহুর্তের জন্ম আলম্ম নাই। কেমন পরিপাটি কাজ, কেমন স্থন্দর বালা, কেমন স্থমিষ্ট কথাবার্তা।

রাজলক্ষী বলেন, "বেলা হইল মা, তুমি হুটি থাও গে ষাও।"

দে কি শোনে ? পাথা করিয়া পিসিমাকে ঘুম না পাড়াইয়া দে উঠে না।

রাজলন্দ্রী বলেন, "এমন করিলে যে তোমার অস্থ্য করিবে মা।"

বিনোদিনী নিজের প্রতি নিরতিশয় তাচ্ছিলা প্রকাশ করিয়া বলে, "আমাদের ত্থবের শরীরে অস্থুথ করে না পিদিমা। আহা, কতদিন পরে জন্মভূমিতে আদিয়াছ, এখানে কী আছে, কী দিয়া তোমাকে আদের করিব।"

বিহারী ঘুই দিনে পাড়ার কর্তা হইয়া উঠিল। কেহ তার কাছে রোগের ঔষধ কেহ বা মোকদমার পরামর্শ লইতে আদে, কেহ বা নিজের ছেলেকে বড়ো আপিনে কাজ জুটাইয়া দিবার জন্ম তাহাকে ধরে, কেহ বা তাহার কাছে দরখান্ত লিখাইয়া লয়। বৃদ্ধদের তাদপাশার বৈঠক হইতে বাগদিদের তাড়িপানসভা পর্যন্ত সর্বত্র সে তাহার সকৌতুক কৌতুহল এবং স্বাভাষিক হল্পতা লইয়া যাতায়াত করিত— কেহ তাহাকে দ্র মনে করিত না, অথচ সকলেই তাহাকে সম্মান করিত। বিনোদিনী এই অস্থানে পতিত কলিকাতার ছেলেটির নির্বাসনদগুও যথাসাধ্য লঘু করিবার জন্ম অস্তঃপুরের অন্তরাল হইতে চেষ্টা করিত। বিহারী প্রত্যেক বার পাড়া পর্যটন করিয়া আদিয়া দেখিত, কে তাহার ঘরটিকে প্রভ্যেক বার পরিপাটি পরিচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে, একটি কাঁসার প্লানে ছ-চারটি ফুল এবং পাতার তোড়া সাজাইয়াছে এবং তাহার গদির এক ধারে বহ্নিম ও দীনবন্ধুর গ্রন্থাবলী গুছাইয়া রাখিয়াছে। গ্রন্থের ভিতরের মলাটে মেয়েলি অথচ পাকা অক্ষরে বিনোদিনীর নাম লেখা।

পলীগ্রামের প্রচলিত আতিথ্যের সহিত ইহার একটু প্রভেদ ছিল। বিহারী তাহারই উল্লেখ করিয়া প্রশংসাবাদ করিলে রাজ্ঞলক্ষ্মী কহিতেন, "এই মেয়েকে কি না তোরা অগ্রাহ্ম করিলি।"

বিহারী হাসিয়া কহিত, "ভালো করি নাই মা, ঠকিয়াছি। কিন্তু বিবাহ না করিয়া ঠকা ভালো, বিবাহ করিয়া ঠকিলেই মুশকিল।"

রাজলন্দ্রী কেবলই মনে করিতে লাগিলেন, "আহা, এই মেয়েই তো আমার বধ্ হইতে পারিত। কেন হইল না।"

রাজনন্দ্রী কলিকাতায় ফিরিবার প্রসঙ্গমাত্র উত্থাপন করিলে বিনোদিনীর চোধ ছলছল করিয়া উঠিত। সে বলিত, "পিসিমা, তুমি ছ-দিনের জন্মে কেন এলে! যথন তোমাকে জানিতাম না, দিন তো এক রকম করিয়া কাটিত। এখন তোমাকে ছাড়িয়া কেমন করিয়া থাকিব।"

রাজলন্দ্রী মনের আবেগে বলিয়া ফেলিতেন, "মা, তুই আমার ঘরের বউ হলিনে কেন, তা হইলে তোকে বুকের মধ্যে করিয়া রাখিতাম।"

সে কথা শুনিয়া বিনোদিনী কোনো ছুতায় লজ্জায় সেখান হইতে উঠিয়া যাইত।
রাজলন্দ্রী কলিকাতা হইতে একটা কাতর অন্তনয়পত্রের অপেক্ষায় ছিলেন।
তাঁহার মহিন জন্মাবিধি কখনো এতদিন মাকে ছাড়িয়া থাকে নাই— নিশ্চয় এতদিনে
মার বিচ্ছেদ তাহাকে অধীর করিয়া তুলিতেছে। রাজলন্দ্রী তাঁহার ছেলের অভিমান
এবং আবদারের সেই চিঠিখানির জন্ম তুষিত হইয়া ছিলেন।

বিহারী মহেন্দ্রের চিঠি পাইল। মহেন্দ্র লিথিয়াছে, "মা বোধ হয় অনেক দিন পরে জন্মভূমিতে গিয়া বেশ স্থথে আছেন।"

রাজলন্দ্রী ভাবিলেন, "আহা, মহেন্দ্র অভিমান করিয়া লিখিয়াছে। স্থথে আছেন। হতভাগিনী মা নাকি মহেন্দ্রকে ছাড়িয়া কোথাও স্থথে থাকিতে পারে।"

"ও বিহারী, তার পরে মহিন কী লিথিয়াছে, পড়িয়া শোনা না বাছা।"

বিহারী কহিল "তার পরে কিছুই না মা।" বলিয়া চিঠিখানা মুঠার মধ্যে দলিত করিয়া একটা বহির মধ্যে পুরিয়া ঘরের এক কোণে ধপ করিয়া ফেলিয়া দিল। রাজলক্ষ্মী কি আর স্থির থাকিতে পারেন। নিশ্চয়ই মহিন মার উপর এমন রাগ করিয়া লিখিয়াছে যে, বিহারী তাঁহাকে পড়িয়া শোনাইল না।

বাছুর ষেমন গাভীর স্তনে আঘাত করিয়া হগ্ধ এবং বাংসল্যের সঞ্চার করে, মহেন্দ্রের রাগ তেমনি রাজলক্ষ্মীকে আঘাত করিয়া তাঁহার অবক্ষ বাংসল্যকে উৎসারিত করিয়া দিল। তিনি মহেন্দ্রকে ক্ষমা করিলেন। কহিলেন, 'আহা, বউ লইয়া মহিন স্থথে আছে, স্থথে থাক্— ষেমন করিয়া হোক দে স্থী হোক। বউকে লইয়া আমি তাহাকে আর কোনো কট্ট দিব না। আহা, যে মা কখনো তাহাকে এক দণ্ড ছাড়িয়া থাকিতে পারে না সেই মা চলিয়া আসিয়াছে বলিয়া মহিন মার পরে রাগ করিয়াছে।' বার বার তাঁর চোথ দিয়া জল উছলিয়া উঠিতে লাগিল।

সেদিন রাজলন্দ্রী বিহারীকে বার বার আসিয়া বলিলেন, "যাও বাবা, তুমি স্নান করো গে যাও। এথানে তোমার বড়ো অনিয়ম হইতেছে।"

বিহারীরও সে দিন স্নানাহারে ষেন প্রবৃত্তি ছিল না; সে কহিল, "মা, আমার মতো লক্ষীছাড়ারা অনিয়মেই ভালো থাকে।"

রাজনন্দ্রী পীড়াপীড়ি করিয়া কহিলেন, "না বাছা, তুমি স্নান করিতে ঘাও।"

বিহারী সহস্র বার অন্তর্গন্ধ হইয়া নাহিতে গেল। সে ঘরের বাহির হইবামাত্রই রাজলন্মী বহির ভিতর হইতে তাড়াতাড়ি সেই কুঞ্চিতদলিত চিঠিথানি বাহির করিয়া লইলেন।

বিনোদিনীর হাতে চিঠি দিয়া কহিলেন, "দেখো তো মা, মহিন বিহারীকে কী লিখিয়াছে।"

বিনোদিনী পড়িয়া শুনাইতে লাগিল। মহেন্দ্র প্রথমটা মার কথা লিথিয়াছে; কিন্তু সে অতি অল্লই, বিহারী ষতটুকু শুনাইয়াছিল তাহার অধিক নহে।

কার পরেই আশার কথা। মহেন্দ্র রঙ্গে রহস্তে আনন্দে যেন মাতাল হইয়া লিখিয়াছে।

বিনোদিনী একটুথানি পড়িয়া গুনাইয়াই লজ্জিত হইয়া থামিয়া কহিল, "পিসিমা, ও আর কী গুনিবে।"

রাজলন্দীর স্বেহব্যপ্র মৃথের ভাব এক মৃহুর্তের মধ্যেই পাথরের মৃত্যে শক্ত হইয়া বেন জমিয়া গেল। রাজলন্দী একটুথানি চূপ করিয়া রহিলেন, তার পরে বলিলেন, "থাক্।" বলিয়া চিঠি ফেরত না লইয়াই চলিয়া গেলেন। বিনোদিনী সেই চিঠিখানা লইয়া ঘরে ঢুকিল। ভিতর হইতে দ্বার বন্ধ করিয়া বিছানার উপর বসিয়া পড়িতে লাগিল।

চিঠির মধ্যে বিনোদিনী কী রস পাইল, তাহা বিনোদিনীই জ্ঞানে। কিন্তু তাহা কৌতুকরস নহে। বার বার করিয়া পড়িতে পড়িতে তাহার তুই চকু মধ্যাহের বালুকার মতো জ্ঞানিতে লাগিল, তাহার নিশাস মক্ষভূমির বাতাসের মতো উত্তপ্ত হইয়া উঠিল।

মহেন্দ্র কেমন, আশা কেমন, মহেন্দ্র-আশার প্রণয় কেমন, ইহাই তাহার মনের মধ্যে কেবলই পাক থাইতে লাগিল। চিঠিখানা কোলের উপর চাপিয়া ধরিয়া পাছড়াইয়া দেয়ালের উপর হেলান দিয়া অনেকক্ষণ সম্মুখে চাহিয়া বসিয়া রহিল।

मरहर जुत रम ि कि विश्व विश्व वात थूँ जिया भारेन ना।

দেইদিন মধ্যান্তে হঠাৎ অন্নপূর্ণা আদিয়া উপস্থিত। ত্র:দংবাদের আশন্ধা করিয়া রাজলক্ষীর বৃকটা হঠাৎ কাঁপিয়া উঠিল— কোনো প্রশ্ন করিতে তিনি সাহস করিলেন না, অন্নপূর্ণার দিকে পাংশুবর্ণ মূথে চাহিয়া রহিলেন।

অন্নপূর্ণা কহিলেন, "দিদি, কলিকাতার থবর সব ভালো।"

রাজলন্দ্রী কহিলেন, "তবে তুমি এখানে যে।"

অরপূর্ণা কহিলেন, "দিদি, তোমার ঘরকন্নার ভার ত্মি লও'লে। আমার আর সংসারে মন নাই। আমি কাশী ঘাইব বলিয়া যাত্রা করিয়া বাহির হইরাছি। তাই তোমাকে প্রণাম করিতে আদিলাম। জ্ঞানে অজ্ঞানে অনেক অপরাধ করিয়াছি, মাপ করিয়ো। আর তোমার বউ, (বলিতে বলিতে চোখ ভরিয়া উঠিয়া জল পড়িতে লাগিল) সে ছেলেমান্থব, তার মা নাই, সে দোষী হোক নির্দোষ হোক সে তোমার।" আর বলিতে পারিলেন না।

রাজলন্দ্রী বান্ত হইয়া তাঁহার স্নানাহারের ব্যবস্থা করিতে গেলেন। বিহারী থবর পাইয়া গদাই ঘোষের চণ্ডীমণ্ডপ হইতে ছুটিয়া আদিল। অন্নপূর্ণাকে প্রণাম করিয়া কহিল, "কাকীমা, সে কি হয়? আমাদের তুমি নির্মম হইয়া ফেলিয়া ঘাইবে?"

অন্নপূর্ণা অশ্রু দমন করিয়া কহিলেন, "আমাকে আর ফিরাইবার চেটা করিসনে, বেহারি— তোরা সব স্থথে থাক্, আমার জন্মে কিছুই আটকাইবে না।"

বিহারী কিছুক্ষণ চূপ করিয়া বসিয়া রহিল। তার পরে কহিল, "মহেন্দ্রের ভাগ্য মন্দ, তোমাকে দে বিদায় করিয়া দিল।"

অন্নপূর্ণা চকিত হইয়া কহিলেন, "অমন কথা বলিসনে। আমি মহিনের উপর কিছুই রাগ করি নাই। আমি না গেলে সংসারের মঙ্গল হইবে না।" বিহারী দ্বের দিকে চাহিয়া নীরবে বসিয়া রহিল। অরপূর্ণা অঞ্চল হইতে এক জোড়া মোটা দোনার বালা থুলিয়া কহিলেন, "বাবা, এই বালাজোড়া তুমি রাথো— বউমা যথন আদিবেন, আমার আশীর্বাদ দিয়া তাঁহাকে পরাইয়া দিয়ো।"

বিহারী বালাজোড়া মাথায় ঠেকাইয়া অশ্রু সংবরণ করিতে পাশের ঘরে চলিয়া গেল।

বিদায়কালে অন্নপূর্ণ। কহিলেন, "বেহারি, আমার মহিনকে আর আমার আশাকে দেখিন।" রাজলন্দ্রীর হত্তে একথানি কাগজ দিয়া বলিলেন, "খণ্ডরের সম্পত্তিতে আমার যে অংশ আছে, তাহা এই দানপত্রে মহেন্দ্রকে লিথিয়া দিলাম। আমাকে কেবল মাদে মাদে পনেরোটি করিয়া টাকা পাঠাইয়া দিয়ো।"

বলিয়া ভূতলে পড়িয়া রাজলক্ষীর পদধ্লি মাথায় তুলিয়া লইলেন এবং বিদায় হইয়া তীর্থোদেশে যাত্রা করিলেন।

6

আশা কেমন ভয় পাইয়া গেল। এ কী হইল। মা চলিয়া ধান, মাদিমা চলিয়া বান। তাহাদের স্থুও ধেন সকলকেই তাড়াইতেছে, এবার যেন তাহাকেই তাড়াইবার পালা। পরিত্যক্ত শৃত্য গৃহস্থালির মাঝখানে দাম্পত্যের নৃত্ন প্রেমলীলা তাহার কাছে কেমন অসংগত ঠেকিতে লাগিল।

সংসারের কঠিন কর্তন্য হইতে প্রেমকে ফুলের মতো ছিঁ ড়িয়া স্বতন্ত্র করিয়া লইলে, তাহা কেবল আপনার রসে আপনাকে সঞ্জীব রাখিতে পারে না, তাহা ক্রমেই বিমর্থ ও বিক্বত হইয়া আসে। আশাও মনে মনে দেখিতে লাগিল, তাহাদের অবিশ্রাম মিলনের মধ্যে একটা শ্রান্তি ও তুর্বলতা আছে। সে মিলন যেন থাকিয়া থাকিয়া কেবলই মুষ্ডিয়া পড়ে— সংসারের দৃঢ় ও প্রশস্ত আশ্রয়ের অভাবে তাহাকে টানিয়া থাড়া রাখাই কঠিন হয়। কাজের মধ্যেই প্রেমের মূল না থাকিলে, ভোগের বিকাশ পরিপূর্ণ এবং স্থায়ী হয় না।

মহেন্দ্রও আপনার বিম্থ সংসারের বিক্লে বিদ্রোহ করিয়া আপন প্রেমোৎসবের দকল বাতিগুলাই একসঙ্গে জালাইয়া খুব সমারোহের সহিত শৃত্যগৃহের অকল্যাণের মধ্যে মিলনের আনন্দ সমাধা করিতে চেষ্টা করিল। আশার মনে সে একটুথানি খোঁচা দিয়াই কহিল, "চুনি, তোমার আজকাল কী হইয়াছে বলো দেখি। মাসি পেছেন, তা লইয়া অমন মন ভার করিয়া আছে কেন। আমাদের তু-জনার ভালোবাসারে অবসান নয় ?"

আশা হঃথিত হইয়া ভাবিত, "তবে তো আমার ভালোবাসায় একটা কী অসম্পূর্ণতা আছে। আমি তো মাসির কথা প্রায়ই ভাবি; শাশুড়ী চলিয়া গেছেন বলিয়া তো আমার ভয় হয়।" তথন সে প্রাণপণে এই সকল প্রেমের অপরাধ কালন করিতে চেটা করে।

এখন গৃহকর্ম ভালো করিয়া চলে না— চাকরবাকরেরা ফাঁকি দিতে আরম্ভ করিয়াছে। একদিন ঝি অস্থ করিয়াছে বলিয়া আসিল না, বাম্নঠ।কুর মদ খাইয়া নিফদেশ হইয়া বহিল। মহেন্দ্র আশাকে কহিল, "বেশ মজা হইয়াছে, আজ আমরা নিজেরা রন্ধনের কাজ সারিয়া লইব।"

মহেন্দ্র গাড়ি করিয়া নিউ মার্কেটে বাজার করিতে গেল। কোন্ জিনিসটা কী পরিমাণে দরকার, তাহা তাহার কিছুমাত্র জানা ছিল না— কতকগুলা বোঝা লইয়া আনন্দে ঘরে ফিরিয়া আদিল। দেগুলা লইয়া যে কী করিতে হইবে, আশাও তাহা ভালোরপ জানে না। পরীক্ষায় বেলা হটা-তিনটা হইয়া গেল এবং নানাবিধ অভ্তপূর্ব অথাত্য উদ্ভাবন করিয়া মহেন্দ্র অত্যন্ত আমোদ বোধ করিল। আশা মহেন্দ্রের আমোদে যোগ দিতে পারিল না, আপন অজ্ঞতা ও অক্ষমতায় মনে মনে অত্যন্ত লক্ষা ও ক্ষোভ পাইল।

ঘরে ঘরে জিনিসপত্রের এমনি বিশৃঞ্চলা ঘটিয়াছে যে, আবশুকের সময়ে কোনো জিনিস খ্ঁজিয়া পাওয়াই কঠিন। মহেল্রের চিকিৎসার অস্ত্র একদিন তরকারি কুটিবার কার্যে নিযুক্ত হইয়া আবর্জনার মধ্যে অজ্ঞাতবাদ গ্রহণ করিল এবং তাহার নোটের খাতা হাতপাখার অ্যাকটিনি করিয়া রালাঘরের ভস্মশ্যায় বিশ্রাম করিতে লাগিল।

এই সকল অভাবনীয় ব্যবস্থাবিপর্যয়ে মহেন্দ্রের কৌতুকের সীমা রহিল না, কিন্তু আশা ব্যথিত হইতে থাকিল। উচ্চুন্থল মথেচ্ছাচারের স্রোতে সমস্ত ঘরকল্লা ভাসাইয়া হাশুম্থে ভাসিয়া চলা বালিকার কাছে বিভীষিকাজনক বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

একদিন সন্ধ্যার সময় হই জনে ঢাকা-বারান্দায় বিছানা করিয়া বসিয়াছে।
সন্মুখে খোলা ছাদ। বৃষ্টির পরে কলিকাতার দিগস্তব্যাপী সৌধশিথরশ্রেণী জ্যোৎস্নায়
প্লাবিত। বাগান হইতে রাশীকৃত ভিজা বকুল সংগ্রহ করিয়া আশা নতশিরে মালা
গাঁথিতেছে। মহেন্দ্র তাহা লইয়া টানাটানি করিয়া, বাধা ঘটাইয়া, প্রতিক্ল
সমালোচনা করিয়া, অনর্থক একটা কলহ স্কৃষ্টি করিবার উদ্যোগ করিতেছিল।
আশা এই সকল অকারণ উৎপীড়ন লইয়া তাহাকে ভৎসনা করিবার উপক্রম

করিবামাত্র মহেন্দ্র কোনো একটি কৃত্রিম উপায়ে আশার মৃথ বন্ধ করিয়া শাসনবাক্য অঙ্কুরেই বিনাশ করিতেছিল।

এমন সময় প্রতিবেশীর বাড়ির পিঞ্চরের মধ্য হইতে পোষা কোকিল কুহু কুছ করিয়া ডাকিয়া উঠিল। তপনই মহেন্দ্র এবং আশা তাহাদের মাথার উপরে দোহল্যমান খাঁচার দিকে দৃষ্টিপাত করিল। তাহাদের কোকিল প্রতিবেশী কোকিলের কুহুধ্বনি কখনো নীরবে সহু করে নাই, আজ সে জবাব দেয় না কেন ?

আশ। উৎকণ্ঠিত হইয়া কহিল, "পাথির আজ কী হইল।" মহেন্দ্র কহিল, "ভোশার কণ্ঠ শুনির। লম্জাণোধ ক্রিভেচ্ছে।"

আশা সাম্নয়ম্বরে কহিল, "না, ঠাটা নয়, দেখো না উহার কী হইয়াছে।"

মহেন্দ্র তথন খাচা পাড়িয়া নামাইল। থাচার আবরণ খাল্যা দেখিল, পাথি

মরিয়া গেছে। অরপ্রার যাওয়ার পর বেহারা ছটি লইয়া গিয়াছিল, পাথিকে কেহ

দেখে নাই।

দেখিতে দেখিতে আশার মৃথ শ্লান হইয়া গেল। তাহার আঙুল চলিল না—
ফুল পড়িয়া রহিল। মহেন্দ্রের মনে আঘাত লাগিলেও, অকালে রসভঙ্গের আশিকায়
ব্যাপারটা সে হাসিয়া উড়াইবার চেষ্টা করিল। কহিল, "ভালোই হইয়াছে; আমি
ডাক্তারি করিতে যাইতাম, আর ওটা কুহুস্বরে তোমাকে জালাইয়া মারিত।" এই
বলিয়া মহেন্দ্র আশাকে বাহুপাশে বেইন করিয়া কাছে টানিয়া লইবার চেষ্টা করিল।

আশা আন্তে আন্তে আপনাকে ছাড়াইয়া লইয়া আঁচল শৃভ করিয়া বকুলগুলা ফেলিয়া দিল। কহিল, "আর কেন। ছি ছি। তুমি শীঘ্র যাও, মাকে ফিরাইয়া আনো গে।"

a

এমন সময় দোতলা হইতে "মহিনদা মহিনদা" রব উঠিল। "আরে কে হে, এদ এম" বলিয়া মহেন্দ্র জবাব দিল। বিহারীর দাড়া পাইয়া মহেন্দ্রের চিত্ত উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। বিবাহের পর বিহারী মাঝে মাঝে তাহাদের স্থথের বাধাস্বরূপ আদিয়াছে— আজ সেই বাধাই স্থের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া বোধ হইল।

আশাও বিহারীর আগমনে আরাম বোধ করিল। মাথায় কাপড় দিয়া সে ভাড়াভাড়ি উঠিয়া পড়িল দেথিয়া মহেন্দ্র কহিল, "যাও কোথায়। আর ভো কেহ নয়, বিহারী আসিতেছে।" আশা কহিল, "ঠাকুরপোর জ্লথাবারের বন্দোবন্ত করিয়া দিই গে।"

একটা কিছু কর্ম করিবার উপলক্ষ্য আদিয়া উপস্থিত হওয়াতে আশার অবসাদ কতকটা লঘু হইয়া গেল।

আশা শাশুড়ীর সংবাদ জানিবার জন্ত মাথায় কাপড় দিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। বিহারীর সহিত এখনো সে কথা কয় না।

বিহারী প্রবেশ করিয়াই কহিল, "আ দর্বনাশ। কী কবিত্বের মাঝখানেই পা দেলিলাম। ভয় নাই বোঠান, ভুমি বদো, আমি পালাই।"

আশা সংহক্ষের মূথে চাহিল। মহেশ্র জিজ্ঞাসা করিল, "বিহারী, মার কী থবর।"
বিহারী কৃহিল, "মা-বুড়ীর কথা আজ কেন ভাই। সে তের সময় আছে।

Such a night was not made for sleep, nor for mothers and aunts!"
বালয়া বিধারী কিবিডে উভাত ইইলে, মহেন্দ্র ভাষাকে জোন করিয়া টানিয়া
আনিয়া বদাইল। বিধারী কহিল, "বোঠান, দেখো আমার অপরাধ নাই— আমাকে
জোর করিয়া আনিল— পাপ করিল মহিনদা, তাহার অভিশাপটা আমার উপরে
যেন না পড়ে।"

কোনো জ্বাব দিতে পারে না বলিয়াই এই সব কথায় আশা অত্যন্ত বিরক্ত হয়। বিহারী ইচ্ছা করিয়া তাহাকে জ্বালাতন করে।

বিহারী কহিল, "বাড়ির শ্রী তো দেখিতেছি— মাকে এখনো আনাইবার কি সময় হয় নাই।"

মহেন্দ্র কহিল, "বিলক্ষণ; আমরা তো তাঁর জন্তই অপেক্ষা করিয়া আছি।"

বিহারী কহিল, "সেই কথাটি তাঁহাকে জানাইয়া পত্র লিখিতে তোমার অল্পই সময় লাগিবে, কিন্তু তাঁহার স্থথের সীমা থাকিবে না। বোঠান, মহিনদাকে সেই তু-মিনিট ছুটি দিতে হইবে, তোমার কাছে আমার এই আবেদন।"

আশা রাগিয়া চলিয়া গেল— তাহার চোথ দিয়া জল পড়িতে লাগিল।

মহেন্দ্র কহিল, "কী শুভক্ষণেই যে তোমাদের দেখা হইয়াছিল। কিছুতেই দন্ধি হইল না— কেবলই ঠুকঠাক চলিতেছে।"

বিহারী কহিল, "তোমাকে তোমার মা তো নই করিয়াছেন, আবার জ্বীও নই করিতে বিদয়াছে। সেইটে দেখিতে পারি না বলিয়াই সময় পাইলে ছই-এক কথা বলি।"

মহেন্দ্ৰ। তাহাতে ফল কী হয়।

বিহারী। ফল তোমার সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই হয় না, আমার সম্বন্ধে কিঞিৎ হয়।

বিহারী নিজে বসিয়া মহেন্দ্রকে দিয়া চিঠি লিখাইয়া লইল এবং সে-চিঠি লইয়া পরদিনই রাজলন্ধীকে আনিতে গেল। রাজলন্ধী বৃঝিলেন, এ-চিঠি বিহারীই লিখাইয়াছে— কিন্তু তব্ আর থাকিতে পারিলেন না। সঙ্গে বিনোদিনী আসিল।

গৃহিণী ফিরিয়া আদিয়া গৃহের ষেত্রপ ত্রবস্থা দেখিলেন— সমস্ত অমার্জিত, মলিন, বিপর্যস্ত— তাহাতে বধ্র প্রতি তাঁহার মন আরো ষেন বক্র হইয়া উঠিল।

কিন্তু বধ্র এ কী পরিবর্তন। দে যে ছায়ার মতো তাঁহার অন্ত্রসরণ করে। আদেশ না পাইলেও তাঁহার কর্মে সহায়তা করিতে অগ্রসর হয়। তিনি শশব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠেন, "রাখো, রাখো, ও তুমি নই করিয়া ফেলিবে। জান না যে-কাজ সে কাজে কেন হাত দেওয়া।"

রাজনন্দ্রী স্থির করিলেন, অন্নপূর্ণা চলিয়া যাওয়াতেই বধ্র এত উন্নতি হইয়াছে। কিন্তু তিনি ভাবিলেন, 'মহেন্দ্র মনে করিবে, খুড়ী যথন ছিল, তথন বধূকে লইয়া আমি বেশ নিক্ষণ্টকে স্থাথ ছিলাম— আর মা আদিতেই আমার বিরহত্বংথ আরম্ভ হইল। ইহাতে অন্নপূর্ণা যে তাহার হিতৈবী এবং মা যে তাহার স্থাথর অন্তরায়, ইহাই প্রমাণ হইবে। কান্ধ কী।'

আদ্ধকাল দিনের বেলা মহেন্দ্র ডাকিরা পাঠাইলে, বধ্ যাইতে ইতস্তত করিত—
কিন্তু রাজলন্দ্রী ভর্মনা করিয়া বলিতেন, "মহিন ডাকিতেছে, দে বুঝি আর কানে
তুলিতে নাই। বেশি আদর পাইলে শেষকালে এমনই ঘটিয়া থাকে। যাও, ভোমার
আর তরকারিতে হাত দিতে হইবে না।"

ভাবার দেই শ্রেট-পেনসিল চারুপাঠ লইয়া মিথ্যা খেলা। ভালোবাসার অমূলক অভিযোগ লইয়া পরস্পরকে অপরাধী করা। উভয়ের মধ্যে কাহার প্রেমের ওজন বেশি, তাহা লইয়া বিনা-যুক্তিমূলে তুম্ল তর্কবিতর্ক। বর্ধার দিনকে রাত্রি করা এবং জ্যোৎস্বারাত্রিকে দিন করিয়া তোলা। শ্রান্তি এবং অবসাদকে গায়ের জারে দ্র করিয়া দেওয়া। পরস্পরকে এমনি করিয়া অভ্যাস করা যে, দঙ্গ যথন অসাড় চিত্রে আনন্দ দিতেছে না তথনো ক্ষণকালের জন্ম মিলনপাশ হইতে মৃক্তি ভয়াবহ মনে হয়— সম্ভোগস্থ ভন্মাছল, অথচ কর্মান্তরে যাইতেও পা ওঠে না। ভোগস্থের এই ভয়ংকর অভিশাপ যে, স্থথ অধিক দিন থাকে না, কিন্তু বন্ধন ত্থেছ্ল হইয়া উঠে।

এমন সময় বিনোদিনী এক দিন আদিয়া আশার গলা জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, "ভাই, ভোমার দোভাগ্য চিরকাল অক্ষয় হোক, কিন্তু আমি তৃঃখিনী বলিয়া কি আমার দিকে একবার ভাকাইতে নাই।"

আত্মীয়গৃহে বাল্যকাল হইতে পরের মতো লালিত হইয়াছিল বলিয়া, লোক-গাধারণের নিকট আশার একপ্রকার আন্তরিক কুঠিতভাব ছিল। ভয় হইত, পাছে কেহ প্রত্যাখ্যান করে। বিনোদিনী ধর্ষন তাহার জোড়া ভূক্ত ও তীক্ষ দৃষ্টি, তাহার নিখ্ত মুখ ও নিটোল যৌবন লইয়া উপস্থিত হইল, তথন আশা অগ্রসর হইয়া তাহার পরিচয় লইতে সাহদ করিল না।

আশা দেখিল, শান্তড়ী রাজলন্ধীর নিকট বিনোদিনীর কোনোপ্রকার সংকোচ
নাই। রাজলন্ধীও যেন আশাকে বিশেষ করিয়া দেখাইয়া দেখাইয়া বিনোদিনীকে
বহুমান দিতেছেন, সময়ে-অসময়ে আশাকে বিশেষ করিয়া শুনাইয়া শুনাইয়া
বিনোদিনীর প্রশংসাবাক্যে উচ্ছুসিত হইয়া উঠিতেছেন। আশা দেখিল, বিনোদিনী
সর্বপ্রকার গৃহকর্মে স্থনিপূণ— প্রভূত্ব যেন তাহার পক্ষে নিতান্ত সহজ স্বভাবসিদ্ধ—
দাসদাসীদিগকে কর্মে নিয়োগ করিতে, ভর্ৎসনা করিতে ও আদেশ করিতে সে
লেশমাত্র কৃষ্ঠিত নহে। এই সমন্ত দেখিয়া আশা বিনোদিনীর কাছে নিজেকে নিতান্ত
কৃদ্ধ মনে করিল।

সেই সর্বপ্রণশালিনী বিনোদিনী যথন অগ্রসর হইয়া আশার প্রণয় প্রার্থনা করিল, তথন সংকোচের বাধায় ঠেকিয়াই বালিকার আনন্দ আরো চার গুণ উছলিয়া পড়িল। জাত্বকরের মায়াতরুর মতো তাহাদের প্রণয়বীজ এক দিনেই অঙ্ক্রিত পল্লবিত ও পুষ্পিত হইয়া উঠিল।

আশা কহিল, "এম ভাই, তোমার দঙ্গে একটা কিছু পাতাই।"

বিনোদিনী হাসিয়া কহিল, "কী পাতাইবে।"

আশা গন্ধাজন বকুলফুল প্রভৃতি অনেকগুলি ভালো ভালো জিনিসের নাম করিল। বিনোদিনী কহিল, "ও-সব প্রানো হইয়া গেছে; আদরের নামের আর আদর নাই!"

আশা কহিল, "তোমার কোন্টা পছন্দ।"

वितामिनी शंत्रियां करिन, "त्ठात्थत वानि।"

শ্রতিমধুর নামের দিকেই আশার ঝোঁক ছিল, কিন্তু বিনোদিনীর পরামর্শে আদরের গালিটিই গ্রহণ করিল। বিনোদিনীর গলা ধরিয়া বলিল, "চোথের বালি।" বলিয়া হাসিয়া ল্টাইয়া পড়িল।

আশার পক্ষে দঙ্গিনীর বড়ো দরকার হইয়াছিল। ভালোবাসার উৎসবও কেবলমাত্র ছটি লোকের দ্বারা সম্পন্ন হয় না— স্থগালাপের মিষ্টান্ন বিতরণের জন্ম বাজে লোকের দরকার হয়।

ক্ষ্ধিতহাদয়। বিনোদিনীও নববধ্র নবপ্রেমের ইতিহাস মাতালের জালাময় মদের মতো কান পাতিয়া পান করিতে লাগিল। তাহার মন্তিক্ষ মাতিয়। শরীরের রক্ত জ্ঞান্তিটিল।

নিস্তর মধ্যাক্তে মা যথন যুমাইতেছেন, দাদদাসীরা একতলার বিশ্রামশালায় অদৃশ্র, মহেন্দ্র বিহারীর তাড়নায় ক্ষণকালের জন্ম কালেজে গেছে এবং রৌদ্রতপ্ত নীলিমার শেষ প্রান্ত হইতে চিলের তীব্র কণ্ঠ অতিক্ষীণ স্বরে কদাচিৎ শুনা যাইতেছে, তথন নির্জন শায়নগৃহে নীচের বিছানার বালিশের উপর আশা তাহার থোলা চুল ছড়াইয়া শুইত এবং বিনোদিনী বুকের নীচে বালিশ টানিয়া উপুড় হইয়া শুইয়া শুনগুন-গুঞ্জরিত কাহিনীর মধ্যে আবিষ্ট হইয়া রহিত, তাহার কর্ণমূল আরক্ত হইয়া উঠিত, নিশ্বাস বেগে প্রবাহিত হইতে থাকিত।

বিনোদিনী প্রশ্ন করিয়া করিয়া তুচ্ছতম কথাটি পর্যস্ত বাহির করিত, এক কথা বার বার করিয়া শুনিত, ঘটনা নিংশেষ হইয়া গেলে কল্পনার অবতারণা করিত—কহিত, 'আচ্ছা ভাই, যদি এমন হইত ভো কী হইত, যদি অমন হইত ভো কী করিতে।' সেই সকল অসম্ভাবিত কল্পনার পথে স্থালোচনাকে স্থদীর্ঘ করিয়া টানিয়া লইয়া চলিতে আশারও ভালো লাগিত।

বিনোদিনী কহিত, "আচ্ছা ভাই চোথের বালি, তোর সঙ্গে ধদি বিহারীবাব্র বিবাহ হইত।"

আশা। না ভাই, ও-কথা তুমি বলিয়ো না— ছি ছি, আমার বড়ো লজ্জা করে। কিন্তু তোমার সঙ্গে হইলে বেশ হইত, তোমার সঙ্গেও তো কথা হইয়াছিল।

বিনোদিনী। আমার সঙ্গে তো ঢেব লোকের ঢের কথা হইয়াছিল। না হইয়াছে, বেশ হইয়াছে— আমি যা আছি, বেশ আছি।

আশা তাহার প্রতিবাদ করে। বিনোদিনীর অবস্থা যে তাহার অবস্থার চেয়ে ভালো, এ-কথা সে কেমন করিয়া স্বীকার করিবে। "একবার মনে করিয়া দেথো দেখি ভাই বালি, যদি আমার স্বামীর সঙ্গে তোমার বিবাহ হইয়া যাইত। আর একটু হলেই তো হইত।" তা তো হইতই। না হইল কেন। আশার এই বিছানা, এই খার্চ তো এক দিন তাহারই জন্ম অপেক্ষা করিয়া ছিল। বিনোদিনী এই স্থদজ্জিত শ্রন্থরের দিকে চায়, আর দে-কথা কিছুতেই ভূলিতে পারে না। এ-ঘরে আজ দে অতিথিমাত্র— আজ স্থান পাইয়াছে, কাল আবার উঠিয়া ঘাইতে হইবে।

অপরাত্নে বিনোদিনী নিজে উদ্যোগী হইয়া অপরূপ নৈপুণ্যের সহিত আশার চুল বাঁধিয়া সাজাইয়া তাহাকে স্বামিদমিলনে পাঠাইয়া দিত। তাহার কল্পনা যেন অবগুন্তিতা হইয়া এই সজ্জিতা বধ্র পশ্চাৎ পশ্চাৎ মৃগ্ধ যুবকের অভিসারে জনহীন কক্ষে গমন করিত। আবার এক-এক দিন কিছুতেই আশাকে ছাড়িয়া দিত না। বলিত, "আঃ, আর একটু বদোই না। তোমার স্বামী তো পালাইতেছেন না। তিনি তো বনের মায়ামুগ নন, তিনি অঞ্চলের পোষা হরিণ।" এই বলিয়া নানা ছলে ধরিয়া রাথিয়া দেরি করাইবার চেটা করিত।

মহেন্দ্র অত্যন্ত রাগ করিয়া বলিত, "তোমার স্থী যে নড়িবার নাম করেন না— তিনি বাড়ি ফিরিবেন করে।"

আশা ব্যপ্ত হইয়া বলিত, "না, তুমি আমার চোথের বালির উপর রাগ করিয়ো না। তুমি জান না, সে তোমার কথা শুনিতে কত ভালবাসে— কত যত্ন করিয়া দাজাইয়া আমাকে তোমার কাছে পাঠাইয়া দেয়।"

রাজলক্ষী আশাকে কাজ করিতে দিতেন না। বিনোদিনী বর্ব পক্ষ লইয়া তাহাকে কাজে প্রবৃত্ত করাইল। প্রায় সমস্ত দিনই বিনোদিনীর কাজে আলস্ত নাই, দেই দক্ষে আশাকেও দে আর ছুটি দিতে চায় না। বিনোদিনী পরে-পরে এমনি কাজের শৃদ্ধল বানাইতেছিল যে, তাহার মধ্যে ফাঁক পাওয়া আশার পক্ষে ভারি কঠিন হইয়া উঠিল। আশার স্বামী ছাদের উপরকার শৃন্ত ঘরের কোণে বসিয়া আকোশে ছটফট করিতেছে, ইহা কল্পনা করিয়া বিনোদিনী মনে মনে তীব্র কঠিন হাদি হাদিত। আশা উদ্বিগ্ন হইয়া বলিত, "এবার যাই ভাই চোথের বালি, তিনি আবার বাগ করিবেন।"

বিনোদিনী তাড়াতাড়ি বলিত, "রোসো, এইটুকু শেষ করিয়া যাও। আর বেশি দেরি হইবে না।"

থানিক বাদে আশা আবার ছটফট করিয়া বলিয়া উঠিত, 'না ভাই, এবার তিনি সত্যসত্যই রাগ করিবেন— আমাকে ছাড়ো, আমি যাই।"

বিনোদিনী বলিত, "আহা, একটু রাগ করিলই বা। সোহাগের দঙ্গে রাগ না মিশিলে ভালোবাদার স্থাদ থাকে না— তরকারিতে লক্ষামরিচের মতো।" কিন্তু লক্ষামরিচের স্বাদটা যে কী, তাহা বিনোদিনীই বুঝিতেছিল— কেবল সঙ্গে তাহার তরকারি ছিল না। তাহার শিরায় শিরায় যেন আগুন ধরিয়া গেল। সে যে দিকে চায়, তাহার চোথে যেন ক্ষ্লিঙ্গবর্ষণ হইতে থাকে। 'এমন স্থেথর ঘরকলা— এমন সোহাগের স্বামী। এ-ঘরকে যে আমি রাজার রাজত্ব, এ-স্বামীকে যে আমি পায়ের দাস করিয়া রাখিতে পারিতাম। তথন কি এ-ঘরের এই দশা, এ-মান্থযের এই ছিরি থাকিত। আমার জায়গায় কি না এই কচি খুকি, এই খেলার পুতুল।' (আশার গলা জড়াইয়া) "ভাই চোথের বালি, বলো না ভাই, কাল তোমাদের কী কথা হইল ভাই। আমি তোমাকে যাহা শিথাইয়া দিয়াছিলাম তাহা বলিয়াছিলে? তোমাদের ভালোবাসার কথা শুনিলে আমার ক্ষ্পাতৃষ্ণা থাকে না ভাই।"

## 75

মহেন্দ্র এক দিন বিরক্ত হইরা তাহার মাকে ডাকিয়া কহিল, "এ কি ভালো হইতেছে ? পরের ঘরের যুবতী বিধবাকে আনিয়া একটা দায় ঘাড়ে করিবার দরকার কী। আমার তো ইহাতে মত নাই— কী জানি কখন কী সংকট ঘটিতে পারে।"

রাজনন্দ্রী কহিলেন, "ও যে আমাদের বিপিনের বউ, উহাকে আমি তো পর মনে করি না।"

মহেক্র কহিল, "না মা, ভালো হইতেছে না। আমার মতে উহাকে রাখা উচিত হয় না।"

রাজলক্ষী বেশ জানিতেন, মহেল্রের মত অগ্রাহ্ম করা সহজ নহে। তিনি বিহারীকে ডাকিয়া কহিলেন, "ও বেহারি, তুই একবার মহিনকে বুঝাইয়া বল্। বিপিনের বউ আছে বলিয়াই এই বৃদ্ধবয়দে আমি একটু বিশ্রাম করিতে পাই। পর হউক, যা হউক, আপন লোকের কাছ হইতে এমন সেবা তো কখনো পাই নাই।"

বিহারী রাজলন্দ্রীকে কোনো উত্তর না করিয়া মহেক্রের কাছে গেল— কহিল, "মহিনদা, বিনোদিনীর কথা কিছু ভাবিতেছ ?"

মহেন্দ্র হাসিয়া কহিল, "ভাবিয়া রাত্রে ঘুম হয় না। তোমার বোঠানকে জিজ্ঞাদা করো না, আজকাল বিনোদিনীর ধ্যানে আমার আর-সকল ধ্যানই ভঙ্গ হইয়াছে।"

আশা ঘোমটার ভিতর হইতে মহেন্দ্রকে নীরবে তর্জন করিল।

विहांती कहिन, "वन की। षिछीत्र विषवृक्ष।"

মহেন্দ্র। ঠিক তাই। এখন উহাকে বিদায় করিবার জন্ম চুনি ছটফট করিতেছে।

গোমটার ভিতর হইতে আশার ছই চক্ষ্ আবার ভংগনা বর্ষণ করিল।
বিহারী কহিল, "বিদায় করিলেও ফিরিতে কতক্ষণ। বিধবার বিবাহ দিয়া দাও
— বিষদাত একেবারে ভাঙিবে।"

মহেন্দ্র। কুন্দরও তো বিবাহ দেওয়া হইয়াছিল।

বিহারী কহিল, "থাক্, ও উপমাটা এখন রাখো। বিনোদিনীর কথা আমি মাঝে মাঝে ভাবি। তোমার এখানে উনি তো চিরদিন থাকিতে পারেন না। তাহার পরে, যে বন দেখিয়া আদিয়াছি সেখানে উহাকে যাবজ্জীবন বনবাদে পাঠানো, দেও বড়ো কঠিন দও।"

মহেজের সম্পৃথে এ পর্যন্ত বিনোদিনী বাহির হয় নাই, কিন্ত বিহারী তাহাকে দেখিয়াছে। বিহারী এটুকু বুঝিয়াছে, এ নারী জঙ্গলে ফেলিয়া রাথিবার নহে। কিন্তু শিথা এক ভাবে ঘরের প্রদীপরূপে জলে, আর-এক ভাবে ঘরে আগুন ধরাইয়া দেয়— দে আশন্ধাও বিহারীর মনে ছিল।

মহেন্দ্র বিহারীকে এই কথা লইয়া অনেক পরিহাস করিল। বিহারীও তাহার জবাব দিল। কিন্তু তাহার মন ব্রিয়াছিল, এ-নারী খেলা করিবার নহে, ইহাকে উপেক্ষা করাও যায় না।

রাজলন্দ্রী বিনোদিনীকে দাবধান করিয়া দিলেন। কহিলেন, "দেখো বাছা, বউকে লইয়া তুমি অত টানাটানি করিয়ো না। তুমি পাড়াগাঁয়ের গৃহস্থ-ঘরে ছিলে— আজকালকার চালচলন জান না। তুমি বন্ধিমতী, ভালো করিয়া বুঝিয়া চলিয়ো।"

ইহার পর বিনোদিনী অত্যন্ত আড়ম্বরপূর্বক আশাকে দূরে দূরে রাখিল। কহিল, "আমি ভাই কে। আমার মতো অবহার লোক আপন মান বাঁচাইয়া চলিতে না জানিলে, কোন দিন কী ঘটে বলা ধায় কি।"

আশা সাধাসাধি কালাকাটি করিয়া মরে— বিনোদিনী দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। মনের কথায় আশা আকঠ পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল, কিন্তু বিনোদিনী আমল দিল না।

এদিকে মহেদ্রের বাহুপাশ শিথিল এবং তাহার মুখদৃষ্টি যেন ক্লান্তিতে আর্ত হইয়া আদিয়াছে। পূর্বে যে-সকল অনিয়ম-উচ্চুজ্ঞলা তাহার কাছে কৌতুকজনক বাধ হইত, এখন তাহা অল্লে অল্লে তাহাকে পীড়ন করিতে আরম্ভ করিয়াছে। আশার সাংসারিক অপটুতায় সে ক্ষণে ক্ষণে বিরক্ত হয়, কিন্তু প্রকাশ করিয়া বলে না। প্রকাশ না করিলেও আশা অন্তরে অন্তরে অন্তব করিয়াছে, নিরবচ্ছিন্ন মিলনে প্রেমের মর্যাদা মান হইয়া যাইতেছে। মহেল্রের সোহাগের মধ্যে বেহুর লাগিতেছিল — কতকটা মিথ্যা বাড়াবাড়ি, কতকটা আত্মপ্রতারণা।

এ সময়ে পলায়ন ছাড়া পরিত্রাণ নাই, বিচ্ছেদ ছাড়া ঔষধ নাই। জ্বীলোকের স্বভাবসিদ্ধ সংস্কারবশে আশা আজকাল মহেন্দ্রকে ফেলিয়া যাইবার চেটা করিত। কিন্তু বিনোদিনী ছাড়া তাহার যাইবার স্থান কোথায়।

মহেন্দ্র প্রণয়ের উত্তপ্ত বাদরশ্যার মধ্যে চক্ষ্ উন্সীলন করিয়া ধীরে ধীরে দংদারের কাজকর্ম পড়াশুনার প্রতি একটু সজাগ হইয়া পাশ ফিরিল। ডাক্তারি বইগুলাকে নানা অদন্তব স্থান হইতে উদ্ধার করিয়া ধুলা ঝাড়িতে লাগিল এবং চাপকান-প্যাণ্টল্ন-কয়টা রৌত্রে দিবার উপক্রম করিল।

20

বিনোদিনী ষথন নিতান্তই ধরা দিল না তথন আশার মাথায় একটা কন্দি আদিল। সে বিনোদিনীকে কহিল, "ভাই বালি, তুমি আমার স্বামীর সন্মূথে বাহির হও না কেন। পলাইয়া বেড়াও কী জন্ম।"

বিনোদিনী অতি সংক্ষেপে এবং সতেজে উত্তর করিল, "ছি ছি।"

আশা কহিল, "কেন। মার কাছে শুনিয়াছি, তুমি তো আমাদের পর নও।"

বিনোদিনী গন্তীরম্থে কহিল, "সংসারে আপন-পর কেহই নাই। যে আপন মনে করে সেই আপন— যে পর বলিয়া জানে, সে আপন হইলেও পর।"

আশা মনে মনে ভাবিল, এ-কথার আর উত্তর নাই। বাস্তবিকই তাহার স্বামী বিনোদিনীর প্রতি অভার করেন, বাস্তবিকই তাহাকে পর ভাবেন এবং তাহার প্রতি অকারণে বিরক্ত হন।

সেদিন সন্ধ্যাবেলায় আশা স্বামীকে অত্যস্ত আবদার করিয়া ধরিল, "আমার চোথের বালির সঙ্গে তোমাকে আলাপ করিতে হইবে।"

মহেন্দ্র হাসিয়া কহিল, "ভোমার সাহস তো কম নয়।"

আশা জিজাদা করিল, "কেন, ভয় কিলের।"

মহেন্দ্র। তোমার স্থীর ষে-রকম রূপের বর্ণনা কর, সে তো বড়ো নিরাপদ জায়গান্য!

আশা কহিল, "আচ্ছা, সে আমি দামলাইতে পারিব। তুমি ঠাট্রা রাথিয়া দাও— তার সঙ্গে আলাপ করিবে কিনা বলো।"

বিনোদিনীকে দেখিবে বলিয়া মহেন্দ্রের যে কৌতৃহল ছিল না, তাহা নহে। এমন কি, আজকাল তাহাকে দেখিবার জন্ম মাঝে মাঝে আগ্রহও জন্মে। সেই জনাবশ্রক আগ্রহটা তাহার নিজের কাছে উচিত বলিয়া ঠেকে নাই। হাদয়ের সম্পর্ক সহয়ে মহেল্রের উচিত-অন্ত্রচিতের আদর্শ সাধারণের অপেক্ষা কিছু কড়া। পাছে মাতার অধিকার লেশমাত্র ক্ষ্ম হয়, এইজন্ম ইতিপূর্বে সে বিবাহের প্রসঙ্গমাত্র কানে আনিত না। আজকাল, আশার সহিত সম্বদ্ধকে সে এমনভাবে রক্ষা করিতে চায় য়ে, অন্য স্ত্রীলোকের প্রতি সামান্ত কোতৃহলকেও সে মনে স্থান দিতে চায় না। প্রেমের বিষয়ে সে ষে বড়ো খুঁতখুঁতে এবং অত্যন্ত খাঁটি, এই লইয়া তাহার মনে একটা গর্ব ছিল। এমন কি, বিহারীকে সে বয়্ধ বলিত বলিয়া অন্ত কাহাকেও বয়্ধ বলিয়া স্বীকার করিতেই চাহিত না। অন্য কেহ মদি তাহার নিকট আরুই হইয়া আদিত, তবে মহেন্দ্র যেন তাহাকে গায়ে পড়িয়া উপেক্ষা দেখাইত, এবং বিহারীর নিকটে সেই হতভাগ্য সম্বন্ধে উপহাসতীর অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়া ইতরসাধারণের প্রতি নিজের একান্ত উদাসীন্ত ঘোষণা করিত। বিহারী ইহাতে আপত্তি করিলে মহেন্দ্র বলিত, "তুমি পার বিহারী, যেখানে যাও তোমার বয়ুর অভাব হয় না; আমি কিন্তু যাকেতাকে বয়ু বলিয়া টানাটানি করিতে পারি না।"

সেই মহেন্দ্রের মন আজকাল যথন মাঝে মাঝে অনিবার্য ব্যগ্রতা ও কৌত্হলের সহিত এই অপরিচিতার প্রতি আপনি ধাবিত হইতে থাকিত তথন সে নিজের আদর্শের কাছে যেন থাটো হইয়া পড়িত। অবশেষে বিরক্ত হইয়া বিনোদিনীকে বাটী হইতে বিদায় করিয়া দিবার জন্ম সে তাহার মাকে পীড়াপীড়ি করিতে আরম্ভ করিল।

মহেন্দ্র কহিল, "থাক্ চুনি। ভোমার চোণের বালির সঙ্গে আলাপ করিবার সময় কই। পড়িবার সময় ডাক্তারি বই পড়িব, অবকাশের সময় তুমি আছ, ইহার মধ্যে স্থাকে কোথায় আনিবে।"

আশা কহিল, "আচ্ছা, তোমার ডাক্তারিতে ভাগ বদাইব না, আমারই অংশ আমি বালিকে দিব।"

মহেন্দ্র কহিল, "তুমি তো দিবে, আমি দিতে দিব কেন।"

আশা যে বিনোদিনীকে ভালোবাদিতে পারে, মহেন্দ্র বলে, ইহাতে তাহার স্বামীর প্রতি প্রেমের থবঁতা প্রতিপন্ন হয়। মহেন্দ্র অহংকার করিয়া বলিত, "আমার মতো অনক্তনিষ্ঠ প্রেম তোমার নহে।" আশা তাহা কিছুতেই মানিত না— ইহা লইয়া ঝগড়া করিত, কাঁদিত, কিন্তু তর্কে জিতিতে পারিত না।

মহেল্র তাহাদের ত্-জনের মাঝখানে বিনোদিনীকে স্চাগ্র স্থান ছাড়িয়া দিতে চায় না, ইহাই তাহার গর্বের বিষয় হইয়া উঠিল। মহেল্রের এই গর্ব আশার দহ হইত না, কিন্তু আজ সে পরাভব স্বীকার করিয়া কহিল, "আচ্ছা বেশ, আমার খাতিরেই তুমি আমার বালির সঙ্গে আলাপ করো।"

আশার নিকট মহেন্দ্র নিজের ভালোবাসার দৃঢ়তা ও শ্রেষ্ঠতা প্রমাণ করিয়া অবশেষে বিনোদিনীর সঙ্গে আলাপ করিবার জন্ম অনুগ্রহপূর্বক রাজি হইল। বলিয়া রাথিল, "কিন্তু তাই বলিয়া যখন-তথন উৎপাত করিলে বাঁচিব না।"

পরদিন প্রত্যুধে বিনোদিনীকে আশা তাহার বিছানায় গিয়া জড়াইয়া ধরিল। বিনোদিনী কহিল, "এ কী আশ্চর্য। চকোরী যে আজ চাদকে ছাড়িয়া মেঘের দ্রবারে।"

আশা কহিল, "তোমাদের ও-সব কবিতার কথা আমার আদে না ভাই, কেন বেনাবনে মূক্তা ছড়ানো। যে তোমার কথার জবাব দিতে পারিবে, একবার তাহার কাছে কথা শোনাও'সে।"

বিনোদিনী কহিল, "সে রসিক লোকটি কে।"

আশা কহিল, "তোমার দেবর, আমার স্বামী। না ভাই, ঠাটা নয়— তিনি তোমার সঙ্গে আলাপ করিবার জন্ম পীড়াপীড়ি করিতেছেন।"

বিনোদিনী মনে মনে কহিল, 'স্ত্রীর হুকুমে আমার প্রতি তলব পড়িয়াছে, আমি অমনি ছুটিয়া ষাইব, আমাকে তেমন পাও নাই।'

বিনোদিনী কোনোমতেই রাজি হইল না। আশা তথন স্বামীর কাছে বড়ো অপ্রতিভ হইল।

মহেন্দ্র মনে মনে বড়ো রাগ করিল। তাহার কাছে বাহির হইতে আপত্তি!
তাহাকে অন্ত সাধারণ পুরুষের মতো জ্ঞান করা! আর কেহ হইলে তো এতদিনে
অগ্রদর হইয়া নানা কৌশলে বিনোদিনীর দঙ্গে দেগাদাক্ষাৎ আলাপ-পরিচয় করিত।
মহেন্দ্র যে তাহার চেষ্টামাত্রও করে নাই, ইহাতেই কি বিনোদিনী তাহার পরিচয়
পায় নাই। বিনোদিনী যদি একবার ভালো করিয়া জ্ঞানে, তবে অন্ত পুরুষ এবং
মহেন্দ্রের প্রভেদ ব্রিতে পারে।

বিনোদিনীও ছ-দিন পূর্বে আক্রোশের সহিত মনে মনে বলিয়াছিল, 'এতকাল বাড়িতে আছি, মহেন্দ্র যে একবার আমাকে দেখিবার চেষ্টাও করে না। যথন পিদিমার ঘরে থাকি তথন কোনো ছুতা করিয়াও যে মার ঘরে আদে না। এত উদাসীত কিদের। আমি কি জড়পদার্থ। আমি কি মান্ত্র্য না। আমি কি ত্ত্রীলোক নই। একবার যদি আমার পরিচয় পাইত, তবে আদরের চুনির সঙ্গে বিনোদিনীর প্রভেদ বুঝিতে পারিত।'

আশা স্বামীর কাছে প্রস্তাব করিল, "তুমি কালেজে গেছ বলিয়া চোথের বালিকে আমাদের ঘরে আনিব, তাহার পরে বাহির হইতে তুমি হঠাৎ আসিয়া পড়িবে—
তা হইলেই সে জন্ম হইবে।"

মহেন্দ্র কহিল, "কী অপরাধে তাহাকে এতবড়ো কঠিন শাসনের আয়োজন !"
আশা কহিল, "না, সত্যই আমার ভারি রাগ হইয়াছে। তোমার সঙ্গে দেখা
করিতেও তার আপত্তি! প্রতিজ্ঞা ভাঙিব তবে ছাড়িব।"

মহেন্দ্র কহিল, "তোমার প্রিয়দ্যীর দর্শনাভাবে আমি মরিয়া ঘাইতেছি না।
আমি অমন চুরি করিয়া দেখা করিতে চাই না।"

আশা সান্তনয়ে মহেন্দ্রের হাত ধরিয়া কহিল, "মাথা খাও, একটি বার তোমাকে এ কাজ করিতেই হইবে। একবার যে করিয়া হোক তাহার গুমর ভাঙিতে চাই, তার পর তোমাদের যেমন ইচ্ছা তাই করিয়ো।"

মহেন্দ্র নিরুত্তর হইয়া রহিল। আশা কহিল, "লক্ষ্মীট, আমার অন্থরোধ রাখো।" মহেন্দ্রের আগ্রহ প্রবল হইয়া উঠিতেছিল— দেইজন্ত অতিরিক্ত মাত্রায় ঔদাদীন্ত প্রকাশ করিয়া সন্মতি দিল।

শরৎকালের স্বচ্ছ নিস্তর মধ্যাহে বিনোদিনী মহেন্দ্রের নির্জন শয়নগৃহে বিদয়া আশাকে কার্পেটের জুতা বুনিতে শিখাইতেছিল। আশা অগুমনস্ক হইয়া ঘন ঘন ঘারের দিকে চাহিয়া গণনায় ভুল করিয়া বিনোদিনীর নিকট নিজের অসাধ্য অপটুত্ব প্রকাশ করিতেছিল।

অবশেষে বিনোদিনী বিরক্ত হইয়া তাহার হাত হইতে কার্পেট টান মারিয়া ফেলিয়া দিয়া কহিল, "ও তোমার হইবে না, আমার কান্ধ আছে আমি ঘাই।"

আশা কহিল, "আর একটু বসো, এবার দেখো, আমি ভূল করিব না।" বলিয়া আবার সেলাই লইয়া পড়িল।

ইতিমধ্যে নিঃশব্দপদে বিনোদিনীর পশ্চাতে দ্বারের নিক্ট মহেন্দ্র আদিয়া দাঁড়াইল। আশা দেলাই হইতে মৃথ না তুলিয়া আত্তে আত্তে হাসিতে লাগিল।

বিনোদিনী কহিল, "হঠাৎ হাদির কথা কী মনে পড়িল।" আশা আর থাকিতে পারিল না। উচ্চকণ্ঠে হাদিয়া উঠিয়া কার্পেট বিনোদিনীর গায়ের উপরে ফেলিয়া দিয়া কহিল, "না ভাই, ঠিক বলিয়াছ— ও আমার হইবে না"— বলিয়া বিনোদিনীর গলা জড়াইয়া দ্বিগুণ হাদিতে লাগিল।

প্রথম হইতেই বিনোদিনী সব বুঝিয়াছিল। আশার চাঞ্চল্যে এবং ভাবভদ্ধিতে তাহার নিকট কিছুই গোপন ছিল না। কথন মহেন্দ্র পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে তাহাও সে বেশ জানিতে পারিয়াছিল। নিতাস্ত সরল নিরীহের মতো সে আশার এই অত্যস্ত ক্ষীণ ফাঁদের মধ্যে ধরা দিল।

মহেন্দ্র ঘরে ঢুকিয়া কহিল, "হাসির কারণ হইতে আমি হতভাগ্য কেন বঞ্চিত হই।"

বিনোদিনী চমকিয়া মাথায় কাপড় টানিয়া উঠিবার উপক্রম করিল। আশা তাহার হাত চাপিয়া ধরিল।

মহেল হাসিয়া কহিল, "হয় আপনি বস্ত্ৰ আমি ঘাই, নয় আপনিও বস্ত্ৰ আমিও বসি।"

বিনোদিনী দাধারণ মেয়ের মতো আশার দহিত হাত-কাড়াকাড়ি করিয়া মহাকোলাহলে লজ্জার ধুম বাধাইয়া দিল না! দহজ স্থরেই বলিল, "কেবল আপনার অন্থরোধেই বদিলাম, কিন্তু মনে মনে অভিশাপ দিবেন না!"

মহেন্দ্র কহিল, "এই বলিয়া অভিশাপ দিব, আপনার যেন অনেক ক্ষণ চলৎশক্তি না থাকে।"

বিনোদিনী কহিল, "দে অভিশাপকে আমি ভয় করি না। কেননা, আপনার অনেক ক্ষণ থুব বেশি ক্ষণ হইবে না। বোধ হয়, সময় উত্তীর্ণ হইয়া আসিল।"

বলিয়া আবার দে উঠিবার চেষ্টা করিল। আশা তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "মাথা খাও, আর একটু বদো।"

58

আশা জিজ্ঞাদা করিল, "দত্য করিয়া বলো, আমার চোথের বালিকে কেমন লাগিল।"

मरहल कहिन, "मन नय ।"

আশ। অত্যন্ত কুল্ল হইয়া কহিল, "তোমার কাউকে আর পছন্দই হয় না।"

মহেজ। কেবল একটি লোক ছাড়া।

আশা কহিল, "আচ্ছা, ওর দঙ্গে আর একটু ভালো করিয়া আলাপ হউক, তার পরে বুঝিব, পছন্দ হয় কি না।"

মহেল কহিল, "আবার আলাপ। এখন ব্ঝি বরাবরই এমনি চলিবে।"

আশা কহিল, "ভদ্রতার খাতিরেও তো মান্ন্ট্রের সঙ্গে আলাপ করিতে হয়।
এক দিন পরিচয়ের পরেই যদি দেখাশুনা বন্ধ কর, তবে চোথের বালি কী মনে
করিবে বলো দেখি। তোমার কিন্তু সকলই আশ্চর্য। আর কেউ হইলে অমন
মেরের সঙ্গে আলাপ করিবার জন্ম সাধিয়া বেড়াইত, তোমার যেন একটা মন্ত বিপদ উপস্থিত হইল।"

অন্য লোকের দক্ষে তাহার এই প্রভেদের কথা শুনিয়া মহেন্দ্র ভারি খুশি হইল। কহিল, "আচ্ছা, বেশ তো। ব্যস্ত হইবার দরকার কী। আমার তো পালাইবার স্থান নাই, তোমার স্থীরও পালাইবার তাড়া দেখি না— স্থতরাং দেখা মাঝে মাঝে হইবেই, এবং দেখা হইলে ভদ্রতা রক্ষা করিবে, তোমার স্বামীর সেটুকু শিক্ষা আছে।"

মহেল্র মনে স্থির করিয়া রাখিয়াছিল, বিনোদিনী এখন হইতে কোনো-না-কোনো ছুতায় দেখা দিবেই। তুল বুঝিয়াছিল। বিনোদিনী কাছ দিয়াও যায় না— দৈবাৎ যাতায়াতের পথেও দেখা হয় না।

পাছে কিছুমাত্র ব্যগ্রতা প্রকাশ হয় বলিয়া মহেন্দ্র বিনোদিনীর প্রশন্ধ স্ত্রীর কাছে উত্থাপন করিতে পারে না। মাঝে মাঝে বিনোদিনীর সন্ধলাতের জন্ম স্বাভাবিক সামান্ত ইচ্ছাকেও গোপন ও দমন করিতে গিয়া মহেন্দ্রের ব্যগ্রতা আরো যেন বাড়িয়া উঠিতে থাকে। তাহার পরে বিনোদিনীর উদাস্ত্রে তাহাকে আরো উত্তেজিত করিতে থাকিল।

বিনোদিনীর সঙ্গে দেখা হইবার পরদিনে মহেন্দ্র নিতান্তই যেন প্রান্ধক্রমে হাস্তচ্ছলে আশাকে জিজ্ঞাদা করিল, "আচ্ছা, ভোমার অযোগ্য এই স্বামীটিকে চোথের বালির কেমন লাগিল।"

প্রশ্ন করিবার পূর্বেই আশার কাছ হইতে এ-সম্বন্ধে উচ্ছাসপূর্ণ বিস্তারিত রিপোর্ট পাইবে, মহেন্দ্রের এরূপ দৃঢ় প্রত্যাশা ছিল। কিন্তু সেজন্ত সব্র করিয়া যথন ফল পাইল না, তথন লীলাচ্ছলে প্রশ্নটা উত্থাপন করিল।

আশা মুশকিলে পড়িল। চোথের বালি কোনো কথাই বলে নাই। তাহাতে
আশা দ্থার উপর অত্যন্ত অদন্তই হইয়াছিল।

স্বামীকে বলিল, "রোসো, ছ-চারি দিন আগে আলাপ হউক, তার পরে তো বলিবে। কাল কভক্ষণেরই বা দেখা, ক'টা কথাই বা হইয়াছিল।"

ইহাতেও মহেন্দ্র কিছু নিরাণ হইল এবং বিনোদিনী সম্বন্ধে নিশ্চেষ্টতা দেখানো তাহার পক্ষে আবো তুরহ হইল।

এই দকল আলোচনার মধ্যে বিহারী আদিয়া জিজ্ঞাদা করিল, কী মহিনদা, আজ তোমাদের তর্কটা কী লইয়া।"

মহেজ কহিল, "দেখো তো ভাই, কুম্দিনী না প্রমোদিনী না কার সঙ্গে তোমার বোঠান চুলের দড়ি না মাছের কাঁটা না কী একটা পাভাইয়াছেন, কিন্তু আমাকেও ভাই বলিয়া তাঁর সঙ্গে চুরোটের ছাই কিংবা দেশালাইয়ের কাঠি পাভাইতে হইবে, এ হইলে ভো বাঁচা যায় না।"

আশার ঘোমটার মধ্যে নীরবে তুম্ল কলহ ঘনাইয়া উঠিল। বিহারী ক্ষণকাল

নিক্ষত্তরে মহেল্রের মৃথের দিকে চাহিয়া হাসিল— কহিল, "বোঠান, লক্ষণ ভালো নয়।
এ-সব ভোলাইবার কথা। তোমার চোথের বালিকে আমি দেগিয়াছি। আরো
যদি ঘন ঘন দেখিতে পাই, তবে সেটাকে ছুর্ঘটনা বলিয়া মনে করিব না, সে আমি
শপথ করিয়া বলিতে পারি। কিন্তু মহিনদা যখন এত করিয়া বেকবৃল ঘাইতেছেন
তথন বড়ো সন্দেহের কথা।"

মহেন্দ্রের সঙ্গে বিহারীর যে অনেক প্রভেদ, আশা তাহার আর-একটি প্র<mark>মাণ</mark> পাইল।

হঠাৎ মহেন্দ্রের ফোটোগ্রাফ-অভ্যাসের শব চাপিল। পূর্বে সে একবার ফোটোগ্রাফি শিথিতে আরম্ভ করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছিল। এখন আবার ক্যামেরা মেরামত করিয়া আরক কিনিয়া ছবি তুলিতে শুরু করিল। বাড়ির চাকর-বেহারাদের পর্যস্ত ছবি তুলিতে লাগিল।

আশা ধরিয়া পড়িল, চোথের বালির একটা ছবি লইতেই হইবে।

মহেন্দ্র অত্যন্ত সংক্ষেপে বলিল, "আচ্ছা।"

চোখের বালি তদপেক্ষা সংক্ষেপে বলিল, "না।"

আশাকে আবার একটা কৌশল করিতে হইল এবং সে কৌশল গোড়া হইতেই বিনোদিনীর অগোচর রহিল না।

মতলব এই হইল, মধ্যাহে আশা তাহাকে নিজের শোবার ঘরে আনিয়া কোনোমতে ঘুম পাড়াইবে এবং মহেল দেই অবস্থায় ছবি তুলিয়া অবাধ্য স্থীকে উপযুক্তরূপ জন্ন করিবে।

আশ্চর্য এই, বিনোদিনী কোনোদিন দিনের বেলায় ঘুমায় না। কিন্তু আশার ঘরে আদিয়া দেনিন তাহার চোথ চুলিয়া পড়িল। গায়ে একথানি লাল শাল দিয়া খোলা জানালার দিকে ম্থ করিয়া হাতে মাথা রাখিয়া এমনই হুন্দর ভঙ্গিতে ঘুমাইয়া পড়িল যে মহেন্দ্র কহিল, "ঠিক মনে হইতেছে, যেন ছবি লইবার জন্ম ইচ্ছা করিয়াই প্রস্তুত হইয়াছে।"

মহেন্দ্র পা টিপিয়া টিপিয়া ক্যামেরা আনিল। কোন্ দিক হইতে ছবি লইলে ভালো হইবে, তাহা স্থির করিবার জন্ম বিনোদিনীকে অনেক ক্ষণ ধরিয়া নানাদিক হইতে বেশ করিয়া দেখিয়া লইতে হইল। এমন কি, আর্টের খাতিরে অতি সম্ভর্পণে শিয়রের কাছে তাহার খোলা চুল এক জায়গায় একটু সরাইয়া দিতে হইল— পছন্দ না হওয়ায় পুনরায় তাহা সংশোধন করিয়া লইতে হইল। আশাকে কানে কানে কহিল, "পায়ের কাছে শালটা একটুখানি বাঁ-দিকে সরাইয়া দাও।"

অপটু আশা কানে কানে কহিল, "আমি ঠিক পারিব না, ঘুম ভাঙাইয়া দিব—
ভুমি সরাইয়া দাও।"

মহেন্দ্র সরাইয়া দিল।

অবশেষে ষেই ছবি লইবার জন্ম ক্যামেরার মধ্যে কাচ পুরিয়া দিল, অমনি ষেন কিদের শব্দে বিনোদিনী নড়িয়া দীর্ঘনিশাদ ফেলিয়া ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া বদিল। আশা উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল। বিনোদিনী বড়োই রাগ করিল— তাহার জ্যোতির্ময় চক্ষু তুইটি হইতে মহেল্রের প্রতি অগ্নিবাণ বর্ষণ করিয়া কহিল, "ভারি অন্যায়।"

মহেন্দ্র কহিল, "অস্তায়, তাহার আর সন্দেহ নাই। কিন্তু চ্রিও করিলাম, অথচ চোরাই মাল ঘরে আদিল না, ইহাতে যে আমার ইহকাল পরকাল হই গেল! অস্তায়টাকে শেষ করিতে দিয়া তাহার পরে দও দিবেন।"

আশাও বিনোদিনীকে অত্যন্ত ধরিয়া পড়িল। ছবি লওয়া হইল। কিন্ত প্রথম ছবিটা খারাপ হইয়া গেল। স্থতরাং পরের দিন আর একটা ছবি না লইয়া চিত্রকর ছাড়িল না। তার পরে আবার হই স্থীকে একত্র করিয়া বন্ধুছের চিরনিদর্শনস্বরূপ একখানি ছবি তোলার প্রস্তাবে বিনোদিনী 'না' বলিতে পারিল না। কহিল, "কিন্তু এইটেই শেষ ছবি।"

শুনিয়া মহেন্দ্র সে ছবিটাকে নষ্ট করিয়া ফেলিল। এমনি করিয়া ছবি তুলিতে তুলিতে আলাপ-পরিচয় বহুদ্র অগ্রসর হইয়া সেল।

#### 20

বাহির হইতে নাড়া পাইলে ছাই-চাপা আগুন আবার জনিয়া উঠে। নবদপতির প্রেমের উৎসাহ যেটুকু মান হইতেছিল, তৃতীয়পক্ষের ঘা খাইয়া সেটুকু আবার জাগিয়া উঠিল।

আশার হাস্থালাপ করিবার শক্তি ছিল না, কিন্তু বিনোদিনী তাহা অজস্র জোগাইতে পারিত; এইজন্ম বিনোদিনীর অন্তরালে আশা ভারি একটা আশ্রয় পাইল। মহেন্দ্রকে সর্বদাই আমোদের উত্তেজনায় রাখিতে তাহাকে আর অসাধ্যসাধন করিতে হইত না।

বিবাহের অল্লকালের মধ্যেই মহেন্দ্র এবং আশা পরস্পরের কাছে নিজেকে নিংশেষ করিবার উপক্রম করিয়াছিল— প্রেমের সংগীত একেবারেই তারস্বরের নিথাদ হইতেই শুরু হইয়াছিল— স্থদ ভাঙিয়া না ধাইয়া তাহারা একেবারে মূলধন উজাড় করিবার চেষ্টায় ছিল। এই খেপামির বন্তাকে তাহারা প্রাত্যহিক সংসারের সহজ স্রোতে কেমন করিয়া পরিণত করিবে। নেশার পরেই মাঝখানে যে অবসাদ আদে, সেটা দূর করিতে মাতৃষ আবার যে নেশা চায় দে-নেশা আশা কোথা হইতে জোগাইবে। এমন সময় বিনোদিনী নবীন রঙিন পাত্র ভরিয়া আশার হাতে আনিয়া দিল। আশা স্বামীকে প্রফুল্ল দেখিয়া জারাম পাইল।

এখন আর তাহার নিজের চেটা রহিল না। মহেন্দ্র-বিনোদিনী যখন উপহাসপরিহাদ করিত, তখন দে কেবল প্রাণ খুলিয়া হাদিতে যোগ দিত। তাদখেলায় মহেন্দ্র
যখন আশাকে অন্তায় ফাঁকি দিত তখন দে বিনোদিনীকে বিচারক মানিয়া সকরুণ
অভিযোগের অবতারণা করিত। মহেন্দ্র তাহাকে ঠাটা করিলে বা কোনো অসংগত
কথা বলিলে দে প্রত্যাশা করিত, বিনোদিনী তাহার হইয়া উপযুক্ত জবাব দিয়া দিবে।
এইরূপে তিনজনের সভা জমিয়া উঠিল।

কিন্তু তাই বলিয়া বিনোদিনীর কাজে শৈথিল্য ছিল না। রাঁধাবাড়া, ঘরকলা দেখা, রাজলন্দ্রীর সেবা করা, সমস্ত সে নিংশেষপূর্বক সমাধা করিয়া তবে আমোদে যোগ দিত। মহেন্দ্র অস্থির হইয়া বলিত, "চাকরদাসীগুলাকে না কাজ করিতে দিয়া তুমি মাটি করিবে দেখিতেছি।" বিনোদিনী বলিত, "নিজে কাজ না করিয়া মাটি হওয়ার চেয়ে দে ভালো। যাও, তুমি কালেজে যাও।"

মহেন্দ্র। আজ বাদলার দিনটাতে —

বিনোদিনী। না দে হইবে না— তোমার গাড়ি তৈরি হইয়া আছে— কালেজে যাইতে হইবে।

মহেন্দ্র। আমি তো গাড়ি বারণ করিয়া দিয়াছিলাম।

বিনোদিনী। আমি বলিয়া দিয়াছি।— বলিয়া মহেন্দ্রের কালেজে ঘাইবার কাপড় আনিয়া সমুধে উপস্থিত করিল।

মহেন্দ্র। তোমার রাজপুতের ঘরে জন্মানো উচিত ছিল, যুদ্ধকালে আত্মীয়কে বর্ম পরাইয়া দিতে।

আমোদের প্রলোভনে ছুটি লওয়া, পড়া ফাঁকি দেওয়া, বিনোদিনী কোনোমতেই প্রশ্রম দিত না। তাহার কঠিন শাসনে দিনে তুপুরে অনিয়ত আমোদ একেবারে উঠিয়া গেল, এবং এইরূপে সায়াহ্নের অবকাশ মহেন্দ্রের কাছে অত্যন্ত রমণীয় লোভনীয় হইয়া উঠিল। তাহার দিনটা নিজের অবসানের জ্বন্ত যেন প্রতীক্ষা করিয়া থাকিত।

পূর্বে মাঝে মাঝে ঠিক সময়মত আহার প্রস্তুত হইত না এবং সেই ছুতা করিয়া

মহেন্দ্র আনন্দে কালেজ কামাই করিত। এখন বিনোদিনী শ্বয়ং বন্দোবন্ত করিয়া মহেন্দ্রের কালেজের থাওয়া সকাল-সকাল ঠিক করিয়া দেয় এবং থাওয়া হইলেই মহেন্দ্র থবর পায়— গাড়ি তৈয়ার। পূর্বে কাপড়গুলি প্রতিদিন এমন ভাঁজ-করা পরিপাটি অবস্থায় পাওয়া দ্রে থাক্, ধোপার বাড়ি গেছে কি আলমারির কোনো-একটা অনির্দেশ্য স্থানে অগোচরে পড়িয়া আছে, তাহা দীর্ঘকাল সন্ধান ব্যতীত জানা যাইত না।

প্রথম-প্রথম বিনোদিনী এই সকল বিশৃদ্ধলা লইয়া মহেন্দ্রের সম্মুখে আশাকে সহাস্থ ভর্ৎসনা করিত— মহেন্দ্রও আশার নিরুপায় নৈপুণাহীনতায় সম্মেহে হাসিত। অবশেষে স্থিবাৎসল্যবশে আশার হাত হইতে তাহার কর্তব্যভার বিনোদিনী নিজের হাতে কাড়িয়া লইল। ঘরের শ্রী ফিরিয়া গেল।

চাপকানের বোতাম ছিঁড়িয়া গেছে, আশা আশু তাহার কোনো উপায় করিতে পারিতেছে না— বিনোদিনী ক্রত আসিয়া হতবৃদ্ধি আশার হাত হইতে চাপকান কাড়িয়া লইয়া চটপট সেলাই করিয়া দেয়। একদিন মহেল্রের প্রস্তুত অলে বিড়ালে মুখ দিল— আশা ভাবিয়া অন্থির; বিনোদিনী তথনি রালাঘরে গিয়া কোথা হইতে কীসংগ্রহ করিয়া গুছাইয়া কাজ চালাইয়া দিল; আশা আশ্চর্য হইয়া গেল।

মহেন্দ্র এইরপে আহারে ও আচ্ছাদনে, কর্মে ও বিশ্রামে, সর্বএই নানা আকারে বিনোদিনীর দেবাহন্ত অন্তব করিতে লাগিল। বিনোদিনীর রচিত পশমের জূতা তাহার পায়ে এবং বিনোদিনীর বোনা পশমের গলাবদ্ধ তাহার কঠদেশে একটা যেন কোমল মানসিক সংস্পর্শের মতো বেষ্টন করিল। আশা আজকাল স্থিহন্তের প্রসাধনে পরিপাটি-পরিচ্ছর হইয়া স্থলরবেশে স্থগদ্ধ মাথিয়া মহেন্দ্রের নিকট উপস্থিত হয়, তাহার মধ্যে যেন কতকটা আশার নিজের, কতকটা আর-একজনের— তাহার সাজসজ্জা-সৌল্বর্থে আনন্দে সে যেন গলায়ম্নার মতো তাহার স্থীর সঙ্গে মিলিয়া গেছে।

বিহারীর আজকাল পূর্বের মতো আদর নাই— তাহার ডাক পড়ে না। বিহারী মহেন্দ্রকে লিখিয়া পাঠাইয়াছিল, কাল রবিবার আছে, হপুরবেলা আদিয়াদে মহেন্দ্রের মার রানা খাইবে। মহেন্দ্র দেখিল রবিবারটা নিতান্ত মাটি হয়, তাড়াতাড়ি লিখিয়া পাঠাইল, রবিবারে বিশেষ কাজে তাহাকে বাহিরে যাইতে হইবে।

তবু বিহারী আহারাস্তে একবার মহেদ্রের বাড়ির থোঁজ লইতে আদিল। বেহারার কাছে শুনিল, মহেন্দ্র বাড়ি হইতে বাহিরে যায় নাই। "মহিনদা" বলিয়া সিঁড়ি হইতে হাঁকিয়া বিহারী মহেদ্রের ঘরে গেল। মহেন্দ্র অপ্রস্তুত হইয়া কহিল, "ভারি মাথা ধরিয়াছে।" বলিয়া তাকিয়ায় ঠেদ দিয়া পড়িল। আশা দে-কথা শুনিয়া এবং মহেক্সের ম্থের ভাব দেখিয়া শশব্যস্ত হইয়া উঠিল— কী করা কর্তব্য, স্থির করিবার জন্ম বিনোদিনীর ম্থের দিকে চাহিল। বিনোদিনী বেশ জানিত ব্যাপারটা গুরুতর নহে, তবু অত্যস্ত উদ্বিগ্নভাবে কহিল, "অনেকক্ষণ বদিয়া আছ, একটুখানি শোও। আমি ওডিকলোন আনিয়া দিই।"

মহেন্দ্র বলিল, "থাক্, দরকার নাই।"

বিনোদিনী শুনিল না, ক্রতপদে ওডিকলোন বর্ফজ্বলে মিশাইয়া উপস্থিত করিল। আশার হাতে ভিজা রুমাল দিয়া কহিল, "মহেক্রবাবুর মাথায় বাঁধিয়া দাও।"

মহেন্দ্র বার বার বলিতে লাগিল, "থাক্ না।" বিহারী অবরুদ্ধহান্তো নীরবে অভিনয় দেখিতে লাগিল। মহেন্দ্র দগর্বে ভাবিল, "বিহারীটা দেখুক, আমার কত আদর।"

আশা বিহারীর সমূখে লজ্জাকম্পিত হত্তে ভালো করিয়া বাঁধিতে পারিল না—
কোঁটাখানেক ওডিকলোন গড়াইয়া মহেল্রের চোথে পড়িল। বিনোদিনী আশার
হাত হইতে কমাল লইয়া স্থনিপুণ করিয়া বাঁধিল এবং আর-একটি বন্ত্রথণ্ডে ওডিকলোন
ভিজাইয়া অল্প অল্প করিয়া নিংড়াইয়া দিল— আশা মাথায় ঘোমটা টানিয়া পাথা
করিতে লাগিল।

বিনোদিনী ন্নিগ্ধস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "মহেক্রবাবু, আরাম পাচ্ছেন কি।"

এইরপে কণ্ঠন্বরে মধু ঢালিয়া দিয়া বিনোদিনী ক্রতকটাক্ষে একবার বিহারীর মুখের দিকে চাহিয়া লইল। দেখিল, বিহারীর চক্ষু কৌতুকে হাসিতেছে। সমস্ত ব্যাপারটা তাহার কাছে প্রহসন। বিনোদিনী ব্ঝিয়া লইল, এ লোকটিকে ভোলানে। সহজ ব্যাপার নহে— কিছুই ইহার নজর এড়ায় না।

বিহারী হাসিয়া কহিল, "বিনোদ-বোঠান, এমনতরো শুশ্রষা পাইলে রোগ সারিবে না, বাড়িয়া যাইবে।"

বিনোদিনী। তা কেমন করিয়া জানিব, আমরা মূর্য মেয়েমান্ত্র। আপনাদের ডাকারিশাল্পে বৃঝি এইমতো লেখা আছে।

বিহারী। আছেই তো। সেবা দেখিয়া আমারও কপাল ধরিয়া উঠিতেছে। কিন্তু পোড়াকপালকে বিনা-চিকিৎসাতেই চটপট সাবিয়া উঠিতে হয়। মহিনদার কপালের জোর বেশি।

বিনোদিনী ভিজা বল্পথণ্ড রাখিয়া দিয়া কহিল, "কাজ নাই, বন্ধুর চিকিৎসা বন্ধতেই কলন।" বিহারী সমস্ত ব্যাপার দেখিয়া ভিতরে ভিতরে বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। এ কয় দিন সে অধ্যয়নে ব্যস্ত ছিল, ইতিমধ্যে মহেল্র বিনোদিনী ও আশায় মিলিয়া আপনা আপনি যে এতথানি তাল পাকাইয়া তুলিয়াছে তাহা সে জানিত না। আজ দে বিনোদিনীকে বিশেষ করিয়া দেখিল, বিনোদিনীও তাহাকে দেখিয়া লইল।

বিহারী কিছু তীক্ষম্বরে কহিল, "ঠিক কথা। বন্ধুর চিকিৎসা বন্ধুই করিবে। আমিই মাথাধরা আনিয়াছিলাম, আমি তাহা দক্ষে লইয়া চলিলাম। গুভিকলোন আর বাজে থরচ করিবেন না।" আশার দিকে চাহিয়া কহিল, "বোঠান, চিকিৎসা করিয়া রোগ সারানোর চেয়ে বোগ না হইতে দেওয়াই ভালো।"

## 33

বিহারী ভাবিল, "আর দ্রে থাকিলে চলিবে না, যেমন করিয়া হউক, ইহাদের মাঝখানে আমাকেও একটা স্থান লইতে হইবে। ইহাদের কেহই আমাকে চাহিবে না, তবু আমাকে থাকিতে হইবে।"

বিহারী আহ্বান-অভার্থনার অপেক্ষা না রাথিয়াই মহেক্রের বাহের মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল। বিনোদিনীকে কহিল, "বিনোদ-বোঠান, এই ছেলেটিকে ইহার মা মাটি করিয়াছে, বন্ধু মাটি করিয়াছে, জী মাটি করিতেছে— তুমিও সেই দলে না ভিড়িয়া একটা নৃতন পথ দেখাও— দোহাই তোমার।"

মহেন্দ্র। অর্থাৎ—

বিহারী। অর্থাৎ আমার মতো লোক, বাহাকে কেহ কোনোকালে পোঁছে না— মহেন্দ্র। তাহাকে মাটি করো। মাটি হইবার উমেদারি সহজ্ব নয় হে বিহারী, দরখান্ত পেশ করিলেই হয় না।

বিনোদিনী হাসিয়া কহিল, "মাটি হইবার ক্ষমতা থাকা চাই, বিহারীবারু।"
বিহারী কহিল, "নিজগুণ না থাকিলেও হাতের গুণে হইতে পারে। একবার
প্রশ্রম দিয়া দেখোই না।"

বিনোদিনী। আগে হইতে প্রস্তুত হইয়া আদিলে কিছু হয় না, অসাবধান থাকিতে হয়। কী বল, ভাই চোথের বালি। তোমার এই দেওরের ভার তুমিই লও না, ভাই।

আশা তাহাকে হই অঙ্গলি দিয়া ঠেলিয়া দিল। বিহারীও এ ঠাটায় যোগ দিল
না।

আশার সম্বন্ধে বিহারীর কোনো ঠাট্টা দহিবে না, এটুরু বিনোদিনীর কাছে এড়াইতে পারে নাই। বিহারী আশাকে শ্রদ্ধা করে এবং বিনোদিনীকে হালকা করিতে চায়, ইহা বিনোদিনীকে বি'ধিল।

দে পুনরায় আশাকে কহিল, "তোমার এই ভিক্ক দেওরটি আমাকে উপলক্ষ্য করিয়া তোমারই কাছে আদর ভিক্ষা করিতে আদিয়াছে— কিছু দে, ভাই।"

আশা অত্যন্ত বিরক্ত হইল। ক্ষণকালের জন্ম বিহারীর মূথ লাল হইল, পরক্ষণেই হাসিয়া কহিল, "আমার বেলাতেই কি পরের উপর বরাত চালাইবে, আর মহিনদার সঙ্গেই নগদ কারবার।"

বিহারী সমস্ত মাটি করিতে আদিয়াছে, বিনোদিনীর ইহা ব্ঝিতে বাকি রহিল না। ব্ঝিল, বিহারীর সম্মুখে সশস্তে থাকিতে হইবে।

মহেল্র বিরক্ত হইল। খোলদা কথায় কবিত্বের মাধুর্য নষ্ট হয়। দে ঈষৎ তীব্র ব্রেই কহিল, "বিহারী, তোমার মহিনদা কোনো কারবারে ধান না— হাতে যা আছে, তাতেই তিনি সম্ভষ্ট।"

বিহারী। তিনি না থেতে পারেন, কিন্তু ভাগ্যে লেখা থাকিলে কারবারের ঢেউ বাহির হইতে আদিয়াও লাগে।

বিনোদিনী। আপনার উপস্থিত হাতে কিছুই নাই, কিন্তু আপনার ঢেউটা কোন্
দিক হইতে আদিতেছে!— বলিয়া দে সকটাক্ষহান্তে আশাকে টিপিল। আশা
বিরক্ত হইয়া উঠিয়া গেল। বিহারী পরাভূত হইয়া ক্রোধে নীরব হইল; উঠিবার
উপক্রম করিতেই বিনোদিনী কহিল, "হতাশ হইয়া যাবেন না, বিহারীবাব্। আমি
চোধের বালিকে পাঠাইয়া দিতেছি।"

বিনোদিনী চলিয়া ষাইতেই সভাভকে মহেক্র মনে-মনে রাগিল। মহেক্রের অপ্রসন্ন মৃথ দেখিয়া বিহারীর রুদ্ধ আবেগ উচ্ছুদিত হইয়া উঠিল। কহিল, "মহিনদা, নিজের দর্বনাশ করিতে চাও, করো— বরাবর তোমার দেই অভ্যাস হইয়া আদিয়াছে। কিন্তু যে দরলহাদয়া সাধ্বী তোমাকে একান্ত বিশ্বাদে আশ্রম করিয়া আছে, তাহার দর্বনাশ করিয়ো না।"

বলিতে বলিতে বিহারীর কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আদিল।

মহেক্র ক্ষরোবে কহিল, "বিহারী, তোমার কথা আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি
না। হেঁয়ালি ছাড়িয়া স্পষ্ট কথা কও।"

বিহারী কহিল, "স্পষ্টই কহিব। বিনোদিনী তোমাকে ইচ্ছা করিয়া অধর্মের দিকে টানিতেছে এবং তুমি না জানিয়া মৃঢ়ের মতো অপথে পা বাড়াইতেছ।" মহেন্দ্র গর্জন করিয়া উঠিয়া কহিল, "মিথাা কথা। তুমি ষদি ভদ্রলোকের মেয়েকে এমন অন্তায় দন্দেহের চোথে দেখ, তবে অস্কঃপুরে তোমার আসা উচিত নয়।"

এমন সময় একটি থালায় মিষ্টান্ন সাজাইয়া বিনোদিনী হাক্তম্থে তাহা বিহারীর সম্মুথে রাথিল। বিহারী কহিল, "এ কী ব্যাপার। আমার তো ক্ষ্ধা নাই।"

বিনোদিনী কহিল, "সে কি হয়। একটু মিট্মুথ করিয়া আপনাকে যাইতেই হুইবে।"

বিহারী হাসিয়া কহিল, "আমার দরধান্ত মঞ্ব হইল ব্ঝি। সমাদর আরম্ভ হইল।"

বিনোদিনী অত্যন্ত টিপিয়া হাসিল; কহিল, "আপনি যথন দেওর তথন সম্পর্কের যে জোর আছে। যেথানে দাবি করা চলে সেথানে ভিক্ষা করা কেন। আদর যে কাড়িয়া লইতে পারেন। কী বলেন, মহেন্দ্রবাব্।"

মহেক্রবাব্র তথন বাক্যক্তি হইতেছিল না।

বিনোদিনী। বিহারীবাবু, লজ্জা করিয়া থাইতেছেন না, না রাগ করিয়া ? আর-কাহাকেও ডাকিয়া আনিতে হইবে ?

বিহারী। কোনো দরকার নাই। যাহা পাইলাম তাহাই প্রচুর।

বিনোদিনী। ঠাটা? আপনার সঙ্গে পারিবার জোনাই। মিষ্টার দিলেও ম্থ বন্ধ হয় না।

রাত্রে আশা মহেন্দ্রের নিকটে বিহারী সম্বন্ধে রাগ প্রকাশ করিল— মহেন্দ্র অন্ত দিনের মতো হাসিয়া উড়াইয়া দিল না— সম্পূর্ণ যোগ দিল।

প্রাতঃকালে উঠিয়াই মহেল্র বিহারীর বাড়ি গেল। কহিল, "বিহারী, বিনোদিনী হাজার হউক ঠিক বাড়ির মেয়ে নয়— তুমি সামনে আসিলে সে যেন কিছু বিরক্ত হয়।" বিহারী কহিল, "তাই না কি। তবে তো কাজটা ভালো হয় না। তিনি যদি আপত্তি করেন, তাঁর সামনে নাই গেলাম।"

মহেন্দ্র নিশ্চিস্ত হইল। এত সহজে এই অপ্রিয় কার্য শেষ হইবে, তাহা সে মনে করে নাই। বিহারীকে মহেন্দ্র ভয় করে।

সেই দিনই বিহারী মহেন্দ্রের অন্তঃপুরে গিয়া কহিল, "বিনোদ-বোঠান, মাপ করিতে হইবে।"

বিনোদিনী। কেন, বিহারীবাবু।

বিহারী। মহেন্দ্রের কাছে শুনিলাম, আমি অস্তঃপুরে আপনার সামনে বাহির হই বলিয়া আপনি বিরক্ত হইয়াছেন। তাই ক্ষমা চাহিয়া বিদায় হইব। বিনোদিনী। সে কি হয়, বিহারীবাবু। আমি আজ আছি কাল নাই, আপনি আমার জন্ম কেন যাইবেন। এত গোল হইবে জানিলে আমি এখানে আসিতাম না। এই বলিয়া বিনোদিনী মুখ মান করিয়া যেন অশ্রুসংবর্গ করিতে ক্রুতপদে চলিয়া

र्गन ।

বিহারী ক্ষণকালের জন্ত মনে করিল, "মিথ্যা সন্দেহ করিয়া আমি বিনোদিনীকে অন্তায় আঘাত করিয়াছি।"

সেদিন সন্ধ্যাবেলায় রাজলন্ধী বিপন্নভাবে আসিয়া কহিলেন, "মহিন, বিপিনের বউ যে বাড়ি ধাইবে বলিয়া ধরিয়া বসিয়াছে।"

মহেন্দ্র কহিল, "কেন মা, এখানে তাঁর কি অস্থবিধা হইতেছে।"

রাজলন্দ্রী। অস্থবিধা না। বউ বলিতেছে, তাহার মতো দমর্থবয়দের বিধবা মেয়ে পরের বাড়ি বেশি দিন থাকিলে লোকে নিন্দা করিবে।

মহেল্র ক্ষভাবে কহিল, "এ বুঝি পরের বাড়ি হইল।"

বিহারী বদিয়া ছিল— মহেন্দ্র তাহার প্রতি ভংদনাদৃষ্টি নিক্ষেপ করিল।

অন্তপ্ত বিহারী ভাবিল, "কাল আমার কথাবার্তায় একটু যেন নিন্দার আভাস ছিল; বিনোদিনী বোধ হয় তাহাতেই বেদনা পাইয়াছে।"

স্বামী স্ত্রী উভয়ে মিলিয়া বিনোদিনীর উপর অভিমান করিয়া বসিল।

ইনি বলিলেন, "আমাদের পর মনে কর, ভাই!" উনি বলিলেন, "এতদিন পরে আমরা পর হইলাম।"

বিনোদিনী কহিল, "আমাকে কি তোমরা চিরকাল ধরিয়া রাখিবে, ভাই।" মহেক্স কহিল, "এত কি আমাদের স্পর্ধা।"

আশা কহিল, "তবে কেন এমন করিয়া আমাদের মন কাড়িয়া লইলে।"

সেদিন কিছুই স্থির হইল না। বিনোদিনী কহিল, "না ভাই, কাজ নাই, তু-দিনের জ্ঞু মায়া না বাড়ানোই ভালো।" বলিয়া ব্যাকুলচক্ষে একবার মহেন্দ্রের মৃথের দিকে চাহিল।

প্রদিন বিহারী আসিয়া কহিল, "বিনোদ-বোঠান, যাবার কথা কেন বলিতেছেন। কিছু দোষ করিয়াছি কি— তাহারই শান্তি ?"

বিনোদিন) একটু মূথ ফিরাইয়া কহিল, "দোষ আপনি কেন করিবেন, আমার অদৃষ্টের দোষ।"

বিহারী। আপনি যদি চলিয়া যান তো আমার কেবলি মনে হইবে, আমারই উপর বাগ করিয়া গেলেন। বিনোদিনী করণচক্ষে মিনতি প্রকাশ করিয়া বিহারীর মৃথের দিকে চাহিল— কহিল, "আমার কি থাকা উচিত হয়, আপনিই বল্ন না।"

বিহারী মৃশকিলে পড়িল। থাকা উচিত, এ-কথা সে কেমন করিয়া বলিবে। কহিল, "অবশ্য আপনাকে তো যাইতেই হইবে, না-হয় আর ছ-চার দিন থাকিয়া গেলেন, তাহাতে ক্ষতি কী।"

বিনোদিনী হই চক্ষু নত করিয়া কহিল, "আপনারা সকলেই আমাকে থাকিবার জ্ঞ অন্থরোধ করিতেছেন— আপনাদের কথা এড়াইয়া যাওয়া আমার পক্ষে কঠিন— কিন্তু আপনারা বড়ো অ্যায় করিতেছেন।"

বলিতে বলিতে তাহার ঘনদীর্ঘ চক্ষ্পল্লবের মধ্য দিয়া মোটা মোটা অশ্রুর ফোঁটা ক্রুতবেগে গড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

বিহারী এই নীরব অজ্ঞ অঞ্জলে ব্যাকুল হইয়া বলিয়া উঠিল, "কয়দিনমাত্র আদিয়া আপনার গুণে আপনি সকলকে বশ করিয়া লইয়াছেন, সেইজন্মই আপনাকে কেহ ছাড়িতে চান না— কিছু মনে করিবেন না বিনোদ-বোঠান, এমন লক্ষীকে কে ইচ্ছা করিয়া বিদায় দেয়!"

আশা এক কোণে ঘোমটা দিয়া বসিয়া ছিল, সে আঁচল তুলিয়া ঘনঘন চোগ মুছিতে লাগিল।

ইহার পরে বিনোদিনী আর ষাইবার কথা উত্থাপন করিল না।

## 29

মাঝখানের এই গোলমালটা একেবারে মৃছিয়া ফেলিবার জন্ম মহেন্দ্র প্রস্তাব করিল, "আসছে রবিবারে দমদমের বাগানে চড়িভাতি করিয়া আসা যাক।"

আশা অত্যস্ত উৎসাহিত হইয়া উঠিল। বিনোদিনী কিছুতেই রাজি হইল না। মহেক্র ও আশা বিনোদিনীর আপত্তিতে ভারি ম্যড়িয়া গেল। তাহারা মনে করিল, আজকাল বিনোদিনী কেমন যেন দ্বে সরিয়া যাইবার উপক্রম করিতেছে।

বিকালবেলায় বিহারী আদিবামাত্র বিনোদিনী কহিল, "দেখুন তো বিহারীবাবু, মহিনবাবু দমদমের বাগানে চড়িভাতি করিতে যাইবেন, আমি সঙ্গে যাইতে চাহি নাই বলিয়া আজ সকাল হইতে তুই জনে মিলিয়া রাগ করিয়া বিসয়াছেন।"

বিহারী কহিল, "অস্তায় রাগ করেন নাই। আপনি না গেলে ইহাদের চড়িভাতিতে যে কাণ্ডটা হইবে, অতিবড়ো শক্তরও যেন তেমন না হয়।" বিনোদিনী। চলুন না, বিহারীবাব্। আপনি যদি যান, তবে আমি যাইতে রাজি আছি।

বিহারী। উত্তম কথা। কিন্তু কর্তার ইচ্ছায় কর্ম, কর্তা কী বলেন।

বিহারীর প্রতি বিনোদিনীর এই বিশেষ পক্ষপাতে কর্তা গৃহিণী উভয়েই মনে মনে ক্ষ্ম হইল। বিহারীকে দক্ষে লইবার প্রস্তাবে মহেক্রের অর্ধেক উৎসাহ উড়িয়া গেল। বিহারীর উপস্থিতি বিনোদিনীর পক্ষে দকল সময়েই অপ্রিয়, এই কথাটাই বন্ধুর মনে মুদ্রিত করিয়া দিবার জন্ম মহেক্র ব্যস্ত— কিস্তু অতঃপর বিহারীকে আটক করিয়া রাখা অসাধ্য হইবে।

মহেন্দ্র কহিল, "তা বেশ তো, তালোই তো। কিন্তু বিহারী, তুমি যেখানে যাও একটা হাঙ্গামা না করিয়া ছাড় না। হয়তো দেখানে পাড়া হইতে রাজ্যের ছেলে জোটাইয়া বদিবে, নয় তো কোন্ গোরার দক্ষে মারামারিই বাধাইয়া দিবে— কিছু বলা যায় না।"

বিহারী মহেক্রের আন্তরিক অনিচ্ছা বুঝিয়া মনে মনে হাদিল— কহিল, "সেই তো সংসারের মন্ধা, কিদে কী হয়, কোথায় কী ফেসাদ ঘটে, আগে হইতে কিছুই বলিবার জো নাই। বিনোদ-বোঠান, ভোরের বেলায় ছাড়িতে হইবে, আমি ঠিক সময়ে আদিয়া হাজির হইব।"

রবিবার ভোরে জিনিসপত্র ও চাকরদের জন্ম একথানি থার্ড ক্লাস ও মনিবদের জন্ম একথানি সেকেও ক্লাস গাড়ি ভাড়া করিয়া আনা হইয়াছে। বিহারী মন্ত-একটা প্যাকবাক্স সঙ্গে করিয়া যথাসময়ে আসিয়া উপস্থিত। মহেন্দ্র কহিল, "ওটা আবার কী আনিলে। চাকরদের গাড়িতে তো আর ধরিবে না।"

বিহারী কহিল, "ব্যস্ত হইয়ো না দাদা, সমস্ত ঠিক করিয়া দিতেছি।"

বিনোদিনী ও আশা গাড়িতে প্রবেশ করিল। বিহারীকে লইয়া কী করিবে, মহেন্দ্র তাই ভাবিয়া একটু ইতস্তত করিতে লাগিল। বিহারী বোঝাটা গাড়ির মাথায় তুলিয়া দিয়া চট করিয়া কোচবাক্সে চড়িয়া বসিল।

মহেন্দ্র হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। দে ভাবিতেছিল, "বিহারী ভিতরেই বসে কি কী করে, তাহার ঠিক নাই।" বিনোদিনী বাস্ত হইয়া বলিতে লাগিল, "বিহারীবার্, পড়িয়া ষাবেন না তো।"

বিহারী শুনিতে পাইয়া কহিল, "ভয় করিবেন না, পতন ও মূর্ছা— ওটা আমার

গাড়ি চলিতেই মহেন্দ্র কহিল, "আমিই না-হয় উপরে গিয়া বসি, বিহারীকে ভিতরে পাঠাইয়া দিই।"

আশা বাত্ত হইয়া তাহার চাদর চাপিয়া কহিল, "না, তুমি যাইতে পারিবে না।" বিনোদিনী কহিল, "আপনার অভ্যাস নাই, কাজ কী যদি পড়িয়া যান।"

মহেন্দ্র উত্তেজিত হইয়া কহিল, "পড়িয়া যাব ? কখনো না।" বলিয়া তখনই বাহির হইতে উন্নত হইল।

বিনোদিনী কহিল, "আপনি বিহারীবাবুকে দোষ দেন, কিন্তু আপনিই তো হান্ধাম বাধাইতে অদিতীয়।"

মহেন্দ্র মৃথ ভার করিয়া কহিল, "আচ্ছা, এক কাজ করা যাক। আমি একটা আলাদা গাড়ি ভাড়া করিয়া যাই, বিহারী ভিতরে আদিয়া বস্থক।"

আশা কহিল, "তা ধদি হয়, তবে আমিও তোমার দঙ্গে যাইব।"

বিনোদিনী কহিল, "আর আমি বুঝি গাড়ি হইতে লাফাইয়া পড়িব।" এমনি গোলমাল করিয়া কথাটা থামিয়া গেল।

মহেন্দ্র সমস্ত পথ মুখ অত্যন্ত গস্তীর করিয়া রহিল।

দমদমের বাগানে গাড়ি পৌছিল। চাকরদের গাড়ি অনেক আগে ছাড়িয়াছিল, কিন্তু এখনো তাহার থোঁজ নাই।

শরংকালের প্রাতঃকাল অতি মধুর। রৌদ্র উঠিয়া শিশির মরিয়া গেছে, কিন্তু গাছপালা নির্মল আলোকে ঝলমল করিতেছে। প্রাচীরের গায়ে শেফালি-গাছের সারি রহিয়াছে, তলদেশ ফুলে আচ্ছন্ন এবং গন্ধে আমোদিত।

আশা কলিকাতার ইটকবন্ধন হইতে বাগানের মধ্যে ছাড়া পাইয়া বন্তমুগীর মতো উল্লিসিত হইয়া উঠিল। দে বিনোদিনীকে লইয়া রাশীকৃত ফুল কুড়াইল, গাছ হইতে পাকা আতা পাড়িয়া আতাগাছের তলায় বসিয়া থাইল, ছই দখীতে দিঘির জলে পড়িয়া দীর্ঘকাল ধরিয়া আন করিল। এই ছই নারীতে মিলিয়া একটি নির্থক আনন্দে— গাছের ছায়া এবং শাখাচ্যুত আলোক, দিঘির জল এবং নিকুঞ্জের পুষ্পপল্লবকে পুলকিত সচেতন করিয়া তুলিল।

ন্ধানের পর তুই দথী আদিয়া দেখিল, চাকরদের গাড়ি তথনো আদিয়া পৌছে নাই। মহেন্দ্র বাড়ির বারান্দায় চৌকি লইয়া অত্যন্ত শুষ্কমুখে একটা বিলাতি দোকানের বিজ্ঞাপন পড়িতেছে।

বিনোদিনী জিজাদা করিল, "বিহারীবাবু কোথায়।" মহেন্দ্র সংক্ষেপে উত্তর করিল, "জানি না।" বিনোদিনী। চল্ন, তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করি গে।

মহেন্দ্র। তাহাকে কেহ চুরি করিয়া লইবে, এমন আশঙ্কা নাই। না খুঁজিলেও পাওয়া যাইবে।

বিনোদিনী। কিন্তু তিনি হয়তো আপনার জন্ম ভাবিয়া মরিতেছেন, পাছে ফুর্লভ রত্ন খোওয়া যায়। তাঁহাকে সান্তনা দিয়া আসা যাক।

জলাশয়ের ধারে প্রকাণ্ড একটা বাঁধানো বটগাছ আছে, সেইখানে বিহারী তাহার প্যাকবাক্স খুলিয়া একটি কেরোসিন-চুলা বাহির করিয়া জল গরম করিতেছে। সকলে আসিবামাত্র আতিথ্য করিয়া বাঁধা বেদির উপর বসাইয়া এক এক পেয়ালা গরম চা এবং ছোটো রেকাবিতে ছুই একটি মিষ্টান্ন ধরিয়া দিল। বিনোদিনী বার বার বলিতে লাগিল, "ভাগ্যে বিহারীবারু সমস্ত উদ্যোগ করিয়া আনিয়াছিলেন, তাই তো রক্ষা, নহিলে চা না পাইলে মহেক্রবারুর কী দশা হইত।"

চা পাইয়া মহেক্স বাঁচিয়া গেল, তবু বলিল, "বিহারীর সমন্ত বাড়াবাড়ি। চড়িভাতি করিতে আসিয়াছি, এথানেও সমন্ত দম্ভরমত আয়োজন করিয়া আসিয়াছে। ইহাতে মন্ধা থাকে না।"

বিহারী কহিল, "তবে দাও ভাই তোমার চায়ের পেয়ালা, ভুমি না থাইয়া মজা করো গে— বাধা দিব না ৷"

বেলা হয়, চাকরর। আদিল না। বিহারীর বাক্স হইতে আহারাদির সর্বপ্রকার সরঞ্জাম বাহির হইতে লাগিল। চাল-ডাল, তরি-তরকারি এবং ছোটো ছোটো বোতলে পেষা মশলা আবিষ্ণৃত হইল। বিনোদিনী আশ্চর্য হইয়া বলিতে লাগিল, "বিহারীবাব, আপনি যে আমাদেরও ছাড়াইয়াছেন। ঘরে তো গৃহিণী নাই, তবে শিথিলেন কোথা হইতে।"

বিহারী কহিল, "প্রাণের দায়ে শিথিয়াছি, নিজের যত্ন নিজেকেই করিতে হয়।"

বিহারী নিতান্ত পরিহাস করিয়া কহিল, কিন্তু বিনোদিনী গন্তীর হইয়া বিহারীর মূখে করুণচক্ষের ত্বপা বর্ষণ করিল।

বিহারী ও বিনোদিনীতে মিলিয়া রাঁধাবাড়ায় প্রবৃত হইল। আশা ক্ষীণ সংকুচিত ভাবে হন্তক্ষেপ করিতে আদিলে, বিহারী তাহাতে বাধা দিল। অপটু মহেক্স দাহায্য করিবার কোনো চেষ্টাও করিল না। দে গুঁড়ির উপরে হেলান দিয়া একটা পায়ের উপরে আর একটা পা তুলিয়া কম্পিত বটপত্রের উপরে রোক্তকিরণের মৃত্য দেখিতে লাগিল।

রন্ধন প্রায় শেষ হইলে পর বিনোদিনী কহিল, "মহিনবাবু, আপনি ঐ বটের পাতা গনিয়া শেষ করিতে পারিবেন না, এবারে স্নান করিতে যান।"

ভূত্যের দল এতক্ষণে জিনিদপত্র লইয়া উপস্থিত হইল। তাহাদের গাড়ি পথের মধ্যে ভাঙিয়া গিয়াছিল। তথন বেলা হপুর হইয়া গেছে।

আহারান্তে সেই বটগাছের তলায় তাস থেলিবার প্রস্তাব হইল— মহেক্স কোনো-মতেই গা দিল না এবং দেখিতে দেখিতে ছায়াতলে ঘুমাইয়া পড়িল। আশা বাড়ির মধ্যে গিয়া দার রুদ্ধ করিয়া বিশ্রামের উদ্যোগ করিল।

বিনোদিনী মাধার উপরে একটুখানি কাপড় তুলিয়া দিয়া কহিল, "আমি তবে ঘরে ষাই।"

বিহারী কহিল, "কোথায় ষাইবেন, একটু গল্প করুন। আপনাদের দেশের কথা বলুন।"

ক্ষণে ক্ষণে উষ্ণ মধ্যান্ত্রে বাতাদ তরুপল্লব মর্মন্ত্রিত করিয়া চলিয়া গেল, ক্ষণে ক্ষণে দিঘির পাড়ে জামগাছের ঘনপত্রের মধ্য হইতে কোকিল ডাকিয়া উঠিল। বিনোদিনী তাহার ছেলেবেলাকার কথা বলিতে লাগিল, তাহার বাপমায়ের কথা, তাহার বাল্য-সাথির কথা। বলিতে বলিতে তাহার মাথা হইতে কাপড়টুকু খদিয়া পড়িল: বিনোদিনীর মূথে খরযৌবনের যে একটি দীপ্তি সর্বদাই বিরাজ করিত, বালাম্বতির ছায়া আদিয়া তাহাকে স্নিঞ্চ করিয়া দিল। বিনোদিনীর চক্ষে ষে কৌতুকতীত্র কটাক্ষ দেথিয়া তীক্ষ্ণৃষ্টি বিহারীর মনে এ-পর্যন্ত নানাপ্রকার সংশয় উপস্থিত হইয়াছিল, সেই উজ্জ্বনুষ্ণ জ্যোতি যথন একটি শাস্তসজল রেথায় মান হইয়া আদিল তথন বিহারী ষেন আর একটি মান্ত্রষ দেখিতে পাইল। এই দীপ্তিমগুলের কেন্দ্রস্থলে কোমল হৃদয়-টুকু এখনো স্থাধারায় দরদ হইয়া আছে, অপরিতৃপ্ত বন্ধরদ কৌতুকবিলাদের দহন-জালায় এখনো নারীপ্রকৃতি শুষ্ক হইয়া যায় নাই। বিনোদিনী সলজ্জ সতীস্ত্রীভাবে একান্ত-ভক্তিভরে পতিদেবা করিতেছে, কল্যাণপরিপূর্ণা জননীর মতো সস্তানকে কোলে ধরিয়া আছে, এ ছবি ইতিপূর্বে মুহুর্তের জন্তুও বিহারীর মনে উদিত হয় নাই— আজ যেন রঙ্গমঞ্চের পটথানা ক্ষণকালের জ্ব্যু উড়িয়া গিয়া ঘরের ভিতরকার একটি মঙ্গলদুখ তাহার চোথে পড়িল। বিহারী ভাবিল, "বিনোদিনী বাহিরে বিলাদিনী যুবতী বটে, কিন্তু তাহার অন্তরে একটি পৃষ্ণারতা নারী নিরশনে তপস্থা করিতেছে।"

বিহারী দীর্ঘনিখাস ফেলিয়া মনে মনে কহিল, "প্রক্লত-আপনাকে মান্ত্র্য আপনিও জানিতে পারে না, অন্তর্ঘামীই জানেন; অবস্থাবিশাকে ষেটা বাহিরে গড়িয়া উঠে সংসারের কাছে সেইটেই সভ্য।" বিহারী কথাটাকে থামিতে দিল না,— প্রশ্ন করিয়া করিয়া জাগাইয়া রাখিতে লাগিল; বিনোদিনী এ-সকল কথা এ-পর্যন্ত এমন করিয়া শোনাইবার লোক পায় নাই— বিশেষত, কোনো পুরুষের কাছে সে এমন আত্মবিশ্বত স্বাভাবিক ভাবে কথা কহে নাই— আজ অজ্ঞ কলকঠে নিতান্ত সহজ হৃদয়ের কথা বলিয়া তাহার সমন্ত প্রকৃতি যেন নববারিধারায় স্নাত, স্বিগ্ধ এবং পরিতৃপ্ত হইয়া গেল।

ভোরে উঠিবার উপদ্রবে ক্লান্ত, মহেন্দ্রের পাঁচটার সময় ঘূম ভাঙিল। বিরক্ত হইয়া কহিল, "এবার ফিরিবার উদ্যোগ করা যাক।"

বিনোদিনী কহিল, "আর-একটু সন্ধ্যা করিয়া গেলে কি ক্ষতি আছে।" মহেন্দ্র কহিল, "না, শেষকালে মাতাল গোরার হাতে পড়িতে হইবে?"

জিনিদপত্র গুছাইয়া তুলিতে অন্ধকার হইয়া আদিল। এমন দময় চাকর আদিয়া খবর দিল, "ঠিকা গাড়ি কোথায় গেছে, খুঁজিয়া পাওয়া ঘাইতেছে না। গাড়ি বাগানের বাহিরে অপেক্ষা করিতেছিল, তুই জন গোরা গাড়োয়ানের প্রতি বল প্রকাশ করিয়া স্টেশনে লইয়া গেছে।"

আর-একটা গাড়ি ভাড়া করিতে চাকরকে পাঠাইয়া দেওয়া হইল। বিরক্ত মহেন্দ্র কেবলই মনে মনে কহিতে লাগিল, "আজ দিনটা মিথ্যা মাটি হইয়াছে।" অধৈর্থ সে আর কিছুতেই গোপন করিতে পারে না, এমনি হইল।

শুক্রপক্ষের চাঁদ ক্রমে শাথাজালজড়িত দিক্প্রাস্ত হইতে মুক্ত আকাশে আরোহণ করিল। নিস্তর্ধ নিক্ষন্প বাগান ছায়ালোকে থচিত হইয়া উঠিল। আজ এই মায়া-মণ্ডিত পৃথিবীর মধ্যে বিনোদিনী আপনাকে কী একটা অপূর্বভাবে অঞ্ভব করিল। আজ সে ধথন তরুবীথিকার মধ্যে আশাকে জড়াইয়া ধরিল, তাহার মধ্যে প্রণয়ের ইত্রিমতা কিছুই ছিল না। আশা দেখিল, বিনোদিনীর তুই চক্ষ্ দিয়া জল ঝরিয়া পড়িতেছে। আশা ব্যথিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কী ভাই চোথের বালি, তুমি কাঁদিতেছ কেন ?"

বিনোদিনী কহিল, "কিছুই নয় ভাই, আমি বেশ আছি। আজ দিনটা আমার বড়ো ভালো লাগিল।"

আশা জিজ্ঞাদা করিল, "কিদে তোমার এত ভালো লাগিল, ভাই।"

বিনোদিনী কহিল, "আমার মনে হইতেছে, আমি যেন মরিয়া গেছি, যেন পরলোকে আদিয়াছি, এখানে যেন আমার সমস্তই মিলিতে পারে।"

বিস্মিত আশা এ-দৰ কথা কিছুই ব্ঝিতে পারিল না। দে মৃত্যুর কথা শুনিয়া হঃথিত হইয়া কহিল, "ছি ভাই চোথের বালি, অমন কথা বলিতে নাই।" গাড়ি পা ওয়া গেল। বিহারী পুনরায় কোচবান্মে চড়িয়া বসিল। বিনোদিনী কোনো কথা না বলিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিল, জ্যোৎস্নায় শুন্তিত তরুশ্রেণী ধাবমান নিবিড় ছায়াস্রোতের মতো তাহার চোধের উপর দিয়া চলিয়া যাইতে লাগিল। আশা গাড়ির কোণে ঘুমাইয়া পড়িল। মহেন্দ্র স্থদীর্ঘ পথ নিতাস্ত বিমর্য হইয়া বসিয়া থাকিল।

### 26

চড়িভাতির তুর্দিনের পরে মহেন্দ্র বিনোদিনীকে আর-এক বার ভালো করিয়া আয়ত্ত করিয়া লইতে উৎস্থক ছিল। কিন্তু তাহার পরদিনেই রাজলক্ষ্মী ইনফুয়েঞ্জা-জ্ঞরে পড়িলেন। রোগ গুরুতর নহে, তবু তাহার অস্থুও তুর্বলতা যথেষ্ট। বিনোদিনী দিনরাত্রি তাঁহার দেবায় নিযুক্ত হইল।

মহেন্দ্র কহিল, "দিনরাত এমন করিয়া থাটিলে শেষকালে তুমিই ষে অস্থ্যে পড়িবে। মার সেবার জন্মে আমি লোক ঠিক করিয়া দিতেছি।"

বিহারী কহিল, "মহিনদা, তুমি অত বাস্ত হইয়ো না। উনি দেবা করিতেছেন, করিতে দাও। এমন করিয়া কি আর কেহ করিতে পারিবে।"

মহেন্দ্র রোগীর ঘরে ঘন ঘন যাতায়াত আরম্ভ করিল। একটা লোক কোনো কাজ করিতেছে না, অথচ কাজের সময় সর্বদাই সঙ্গে লাগিয়া আছে, ইহা কর্মিষ্ঠা বিনোদিনীর পক্ষে অসহ্ছ। সে বিরক্ত হইয়া তুই-তিনবার কহিল, "মহিনবার, আপনি এখানে বসিয়া থাকিয়া কী স্থবিধা করিতেছেন। আপনি যান— অনর্থক কালেজ কামাই করিবেন না।"

মহেন্দ্র তাহাকে অন্নসরণ করে, ইহাতে বিনোদিনীর গর্ব এবং স্থুথ ছিল, কিন্তু তাই বলিয়া এমনতরো কাঙালপনা, কগ্ণা মাতার শ্যাপার্থেও লুব্বহৃদয়ে বসিয়া থাকা—ইহাতে তাহার ধৈর্য থাকিত না, ঘুণাবোধ হইত। কোনো কাজ যথন বিনোদিনীর উপর নির্ভর করে, তথন সে আর-কিছুই মনে রাথে না। যতক্ষণ থাওয়ানো-দাওয়ানো, রোগীর সেবা, ঘরের কাজ প্রয়োজন, ততক্ষণ বিনোদিনীকে কেহ অনবধান দেখে নাই—সেও প্রয়োজনের সময় কোনোপ্রকার অপ্রয়োজনীয় ব্যাপার দেখিতে পারে না।

বিহারী অল্পশণের জন্ম মাঝে মাঝে রাজলন্দ্রীর সংবাদ লইতে আদে। ঘরে চুকিয়াই কী দরকার, তাহা সে তথনই বুঝিতে পারে— কোথায় একটা কিছুর অভাব আছে, তাহা তাহার চোথে পড়ে— মুহুর্তের মধ্যে সমস্ত ঠিক করিয়া দিয়া সে বাহির হইয়া যায়। বিনোদিনী মনে বুঝিতে পারিত, বিহারী তাহার ভুশ্রধাকে শ্রদ্ধার চক্ষে

দেখিতেছে। দেইজ্ব বিহারীর আগমনে দে যেন বিশেষ পুরস্কার লাভ করিত।

মহেন্দ্র নিতাস্ত ধিক্কারবেগে অত্যন্ত কড়া নিয়মে কালেজে বাহির হইতে লাগিল।
একে তাহার মেজাজ অত্যন্ত রুক্ষ হইয়া রহিল, তাহার পরে এ কী পরিবর্তন।
থাবার ঠিক সময়ে হয় না, সইসটা নিরুদ্দেশ হয়, মোজাজোড়ার ছিদ্র ক্রমেই অগ্রসর
হইতে থাকে। এখন এই সমস্ত বিশৃষ্খলায় মহেন্দ্রের পূর্বের ত্যায় আমোদ বোধ হয়
না। যখন যেটি দরকার, তখনি সেটি হাতের কাছে স্ক্সজ্জিত পাইবার আরাম
কাহাকে বলে, তাহা সে কয়দিন জানিতে পারিয়াছে। এক্ষণে তাহার অভাবে,
আশার অশিক্ষিত অপটুতায় মহেন্দ্রের আর কৌতুকবোধ হয় না।—

"চূনি, আমি তোমাকে কতদিন বলিয়াছি, স্নানের আগেই আমার জামায় বোতাম পরাইয়া প্রস্তুত রাখিবে, আর আমার চাপকান-প্যাণ্টলুন ঠিক করিয়া রাখিয়া দিবে — একদিনও তাহা হয় না। স্নানের পর বোতাম পরাইতে আর কাপড় খুঁজিয়া বেড়াইতে আমার ত্ব-ঘন্টা ধায়।"

অমৃতপ্ত আশা লজ্জায় মান হইয়া বলে, "আমি বেহারাকে বলিয়া দিয়াছিলাম।" "বেহারাকে বলিয়া দিয়াছিলে! নিজের হাতে করিতে দোষ কী। তোমার দারা যদি কোনো কাজ পাওয়া যায়!"

ইহা আশার পক্ষে বজাঘাত। এমন ভংগনা দে কথনও পায় নাই। এ জবাব তাহার মুখে বা মনে আদিল না যে, "তুমিই তো আমার কর্মশিক্ষার ব্যাঘাত করিয়াছ।" এই ধারণাই তাহার ছিল না যে, গৃহকর্মশিক্ষা নিয়ত অভ্যাস ও অভিজ্ঞতাসাপেক্ষ। সে মনে করিত, "আমার শ্বাভাবিক অক্ষমতা ও নির্বৃদ্ধিতা বশতই কোনো কাজ ঠিকমতো করিয়া উঠিতে পারি না।" মহেন্দ্র যথন আত্মবিশ্বত হইয়া বিনোদিনীর সহিত তুলনা দিয়া আশাকে ধিক্কার দিয়াছে, তথন সে তাহা বিনয়ে ও বিনা বিদ্বেষে গ্রহণ করিয়াছে।

আশা এক-একবার তাহার রুগ্ণা শাশুড়ীর ঘরের আশোপাশে ঘুরিয়া বেড়ায়—
এক-একবার লজ্জিতভাবে ঘরের দারের কাছে আসিয়া দাঁড়ায়। সে নিজেকে
সংসারের পক্ষে আবশ্যক করিয়া তুলিতে ইচ্ছা করে, সে কান্ধ দেখাইতে চায়, কিন্তু কেহ
তাহার কান্ধ চাহে না। সে জানে না কেমন করিয়া কান্ধের মধ্যে প্রবেশ করা যায়,
কেমন করিয়া সংসারের মধ্যে স্থান করিয়া লইতে হয়। সে নিজের অক্ষমতার সংকোচে
বাহিরে বাহিরে ফিরে। তাহার কী-একটা মনোবেদনার কথা অন্তরে প্রতিদিন
বাড়িতেছে, কিন্তু তাহার সেই অপরিক্ট বেদনা, সেই অব্যক্ত আশকাকে সে ক্রান্ত্রী
করিয়া ব্রিতে পারে না। সে অন্তর্ভব করে, তাহার চারিদিকের সমন্তই সে যেন

নষ্ট করিতেছে— কিন্তু কেমন করিয়াই যে তাহা গড়িয়া উঠিয়াছিল, এবং কেমন করিয়াই ধে তাহা নষ্ট হইতেছে, এবং কেমন করিলে যে তাহার প্রতিকার হইতে পারে, তাহা দে জানে না। থাকিয়া থাকিয়া কেবল গলা ছাড়িয়া কাঁদিয়া বলিতে ইচ্ছা করে, "আমি অত্যন্ত অযোগ্য, নিতান্ত অক্ষম, আমার মৃঢ়তার কোথাও তুলনা নাই।"

পূর্বে তো আশা ও মহেন্দ্র স্থদীর্ঘকাল তুই জনে এক গৃহকোণে বসিয়া কথনো কথা কহিয়া, কথনো কথা না কহিয়া, পরিপূর্ণ স্থথে সময় কাটাইয়াছে। আজকাল বিনোদিনীর অভাবে আশার সঙ্গে একলা বসিয়া মহেন্দ্রের মূথে কিছুতেই যেন সহজে কথা জোগায় না— এবং কিছু না কহিয়া চুপ করিয়া থাকিতেও তাহার বাধো-বাধো ঠেকে।

মহেল্র বেহারাকে জিজ্ঞাদা করিল, "ও চিঠি কাহার।"

"বিহারীবাবুর।"

"(क मिन।"

"वह-ठाकूतानी।" (वित्नामिनी)

"দেখি" বলিয়া চিঠিখানা লইল। ইচ্ছা হইল ছিঁড়েয়া পড়ে। তু-চারিবার উল্টোপাল্টা করিয়া নাড়িয়া-চাড়িয়া বেহারার হাতে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল। যদি চিঠি খুলিত, তবে দেখিত, তাহাতে লেখা আছে, "পিসিমা কোনোমতেই সাগু-বার্লি খাইতে চান না, আজ কি তাঁহাকে ডালের ঝোল খাইতে দেওয়া হইবে।" শুষধপথা লইয়া বিনোদিনী মহেন্দ্রকে কখনো কোনো কথা জিজ্ঞাসা করিত না, সে-সম্বন্ধে বিহারীর প্রতিই তাহার নির্ভর।

মহেন্দ্র বারান্দায় থানিকক্ষণ পায়চারি করিয়া ঘরে ঢুকিয়া দেখিল, দেয়ালে টাঙানো একটা ছবির দড়ি ছিন্নপ্রায় হওয়াতে ছবিটা বাঁকা হইয়া আছে। আশাকে অত্যন্ত ধমক দিয়া কহিল, "তোমার চোথে কিছুই পড়ে না, এমনি করিয়া সমস্ত জিনিস নষ্ট হইয়া যায়।" দমদমের বাগান হইতে ফুল সংগ্রহ করিয়া যে-তোড়া বিনোদিনী পিতলের ফুলদানিতে সাজাইয়া রাখিয়াছিল, আজও তাহা শুক্ষ অবস্থায় তেমনিভাবে আছে; অক্সদিন মহেন্দ্র এ-সমস্ত লক্ষ্যুই করে না— আজ তাহা চোথে পড়িল। কহিল, "বিনোদিনী আদিয়া না ফেলিয়া দিলে, ও আর ফেলাই হইবে না।" বলিয়া ফুলম্বদ্ধ ফুলদানি বাহিরে ছুঁড়িয়া ফেলিল, তাহা ঠংঠং শব্দে সিঁড়ি দিয়া গড়াইয়া চলিল। "কেন আশা আমার মনের মতো হইতেছে না, কেন সে আমার মনের মতো কাজ করিতেছে না, কেন তাহার স্বভাবগত শৈথিলা ও ছর্বলতায় সে আমাকে দাম্পত্যের পথে দৃঢভাবে ধরিয়া রাখিতেছে না, স্বদা আমাকে বিক্ষিপ্ত করিয়া দিতেছে।" এই কথা মহেন্দ্র মনে-মনে আন্দোলন করিতে করিতে হঠাৎ দেখিল, আশার ম্থ

পাংশুবর্ণ হইয়া গেছে, সে খাটের থাম ধরিয়া আছে, তাহার ঠোঁট-ছটি কাঁপিতেছে— কাঁপিতে কাঁপিতে সে হঠাৎ বেগে পাশের ঘর দিয়া চলিয়া গেল।

মহেন্দ্র তথন ধীরে ধীরে গিয়া ফুলদানিটা কুড়াইয়া আনিয়া রাখিল। ঘরের কোণে তাহার পড়িবার টেবিল ছিল— চৌকিতে বদিয়া দেই টেবিলটার উপর হাতের মধ্যে মাথা রাখিয়া অনেকক্ষণ পড়িয়া রহিল।

দম্যার পর ঘরে আলো দিয়া গেল, কিন্ত, আশা আদিল না। মহেক্র ক্রতপদে ছাদের উপর পায়চারি করিয়া বেড়াইতে লাগিল। রাত্রি নটা বাজিল, মহেক্রদের লোকবিরল গৃহ রাত-তুপুরের মতো নিন্তর হইয়া গেল— তবু আশা আদিল না। মহেক্র তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইল। আশা সংকুচিতপদে আদিয়া ছাদের প্রবেশঘারের কাছে দাঁড়াইয়া রহিল। মহেক্র কাছে আদিয়া তাহাকে বুকে টানিয়া লইল— মূহুর্তের মধ্যে স্বামীর বুকের উপর আশার কালা ফাটিয়া পড়িল— সে আর থামিতে পারে না, তাহার চোগের জল আর ফুরায় না, কালার শব্দ গলা ছাড়িয়া বাহির হইতে চায়, সে আর চাপা থাকে না। মহেক্র তাহাকে বক্ষে বদ্ধ করিয়া কেশচুমন, করিল— নিঃশব্দ আকাশে তারাগুলি নিস্তর হইয়া চাহিয়া রহিল।

রাত্রে বিছানায় বদিয়া মহেন্দ্র কহিল, "কালেজে আমাদের নাইট-ডিউটি অধিক পড়িয়াছে, অতএব এথন কিছুকাল আমাকে কালেজের কাছেই বাদা করিয়া থাকিতে হইবে।"

আশা ভাবিল, "এখনো কি রাগ আছে। আমার উপর বিরক্ত হইয়া চলিয়া মাইতেছেন? নিজের নিগুণভায় আমি স্বামীকে ঘর হইতে বিদায় করিয়া দিলাম? আমার তো মরা ভালো ছিল।"

কিন্তু মহেল্রের ব্যবহারে রাগের লক্ষণ কিছুই দেখা গেল না। সে অনেকক্ষণ কিছু না বলিয়া আশার মৃথ বুকের উপর রাখিল এবং বারংবার অঙ্গুলি দিয়া তাহার চূল চিরিতে চিরিতে তাহার খোঁপা শিথিল করিয়া দিল। পূর্বে আদরের দিনে মহেল্র এমন করিয়া আশার বাধা চূল খুলিয়া দিত— আশা তাহাতে আপত্তি করিত। আজ আর দে তাহাতে কোনো আপত্তি না করিয়া পুলকে বিহবল হইয়া চূপ করিয়া রহিল। হঠাৎ এক সময় তাহার ললাটের উপর অঞ্চবিন্দু পড়িল, এবং মহেল্র তাহার মৃথ তুলিয়া ধরিয়া স্নেহক্রদ্ধ শ্বরে ডাকিল, "চুনি।" আশা কথায় তাহার কোনো উত্তর না দিয়া ছই কোমল হন্তে মহেল্রকে চাপিয়া ধরিল। মহেল্র কহিল, "অপরাধ করিয়াছি, আমাকে মাপ করো।"

আশা তাহার কুস্থম-স্থ্রুমার করপল্লব মহেল্রের মুথের উপর চাপা দিয়া কহিল,

"না, না, অমন কথা বলিয়ো না। তুমি কোনো অপরাধ কর নাই। সকল দোষ আমার। আমাকে তোমার দাদীর মতো শাদন করো। আমাকে তোমার চরণাশ্রয়ের যোগ্য করিয়া লও।"

বিদায়ের প্রভাতে শধ্যাত্যাগ করিবার সময় মহেক্ত কহিল, "চুনি, আমার রত্ন, তোমাকে আমার হৃদয়ে সকলের উপরে ধারণ করিয়া রাখিব, সেখানে কেহ তোমাকে ছাড়াইয়া যাইতে পারিবে না।"

তখন আশা দৃঢ়চিত্তে সর্বপ্রকার ত্যাগস্বীকারে প্রস্তুত হইয়া স্বামীর নিকট নিজের একটিমাত্র ক্ষুদ্র দাবি দাখিল করিল। কহিল, "তুমি আমাকে রোজ একখানি করিয়া চিঠি দিবে ?"

मरहक्ष करिन, "**जू**मिख मिरव ?"

আশা কহিল, "আমি কি লিখিতে জানি।"

মহেন্দ্র তাহার কানের কাছে অলকগুচ্ছ টানিয়া দিয়া কহিল, "তুমি অক্ষয়কুমার দত্তের চেয়ে ভালো লিখিতে পার— চারুপাঠ যাহাকে বলে।"

আশা কহিল, "যাও, আমাকে আর ঠাটা করিয়ো না।"

যাইবার পূর্বে আশা যথাসাধ্য নিজের হাতে মহেন্দ্রের পোর্টম্যাণ্টো সাজাইতে বিসল। মহেন্দ্রের মোটা মোটা শীতের কাপড় ঠিকমতো ভাঁজ করা কঠিন, বাক্ষেধরানো শক্ত— উভয়ে মিলিয়া কোনোমতে চাপাচাপি ঠাসাঠুদি করিয়া, যাহা এক বাক্সেধরিত, তাহাতে ছই বাক্ষ বোঝাই করিয়া তুলিল। তব্ যাহা ভ্লক্রমে বাকি রহিল, তাহাতে আরো অনেক ওলি স্বতন্ত্র পূঁটুলির স্পষ্ট হইল। ইহা লইয়া আশা যদিও বার বার লজ্জাবোধ করিল, তব্ তাহাদের কাড়াকাড়ি, কৌতুক ও পরস্পরের প্রতি সহাস্ত দোষারোপে পূর্বেকার আননন্দের দিন ফিরিয়া আদিল। এ যে বিদায়ের আয়োজন হইতেছে, তাহা আশা ক্ষণকালের জন্ত ভূলিয়া গেল। সহিদ দশবার গাড়ি তৈয়ারির কথা মহেন্দ্রকে স্মরণ করাইয়া দিল, মহেন্দ্র কানে তুলিল না— অবশেষে বিরক্ত হইয়া বলিল, "ঘোড়া খুলিয়া দাও।"

সকাল ক্রমে বিকাল হইয়া গেল, বিকাল সন্ধ্যা হয়। তথন স্বাস্থ্যপালন করিতে পরস্পারকে সতর্ক করিয়া দিয়া এবং নিয়মিত চিঠিলেখা সম্বন্ধে বারংবার প্রতিশ্রুত করাইয়া লইয়া ভারাক্রাস্ত হৃদয়ে পরস্পারের বিচ্ছেদ হইল।

রাজলন্দ্রী আজ হই দিন হইল উঠিয়া বসিয়াছেন। সন্ধ্যাবেলায় গায়ে মোটা কাপড় মৃড়ি দিয়া বিনোদিনীর সঙ্গে তাস খেলিতেছেন। আজ তাঁহার শরীরে কোনো গ্লানি নাই। মহেন্দ্র ঘরে প্রবেশ করিয়া বিনোদিনীর দিকে একেবারেই চাহিল না— মাকে কহিল, "মা, কালেজে আমার রাত্রের কাজ পড়িয়াছে, এখানে থাকিয়া স্থবিধা হয় না — কালেজের কাছে বাদা লইয়াছি। দেখানে আজ হইতে থাকিব।"

রাজলন্দ্রী মনে মনে অভিমান করিয়া কহিলেন, "তা ষাও। পড়ার ক্ষতি হইলে কেমন করিয়া থাকিবে।"

যদিও তাঁহার রোগ দারিয়াছে, তবু মহেক্র যাইবে শুনিয়া তথনি তিনি নিজেকে অত্যন্ত ক্রগ্ণ ও ত্বল বলিয়া কল্পনা করিলেন; বিনোদিনীকে বলিলেন, "দাও তো বাছা, বালিশটা আগাইয়া দাও।" বলিয়া বালিশ অবলম্বন করিয়া শুইলেন, বিনোদিনী আত্যে তাঁহার গায়ে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল।

মহেন্দ্র একবার মার কপালে হাত দিয়া দেখিল, তাঁহার নাড়ী পরীক্ষা করিল। রাজলন্দ্রী হাত ছাড়াইয়া লইয়া কহিলেন, "নাড়ী দেখিয়া তো ভারি বোঝা যায়। তোর আর ভাবিতে হইবে না, আমি বেশ আছি।" বলিয়া অত্যন্ত চ্বলভাবে পাশ ফিরিয়া শুইলেন।

মহেন্দ্র বিনোদিনীকে কোনো প্রকার বিদায়সম্ভাষণ না করিয়া রাজলম্মীকে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল।

79

বিনোদিনী মনে মনে ভাবিতে লাগিল, "ব্যাপারখানা কী! অভিমান, না রাগ, না ভয় ? আমাকে দেখাইতে চান, আমাকে কেয়ার করেন না ? বাসায় গিয়া থাকিবেন ? দেখি কত দিন থাকিতে পারেন ?"

কিন্তু বিনোদিনীরও মনে মনে একটা অশান্ত ভাব উপস্থিত হইল।

মহেন্দ্রকে দে প্রতিদিন নানা পাশে বন্ধ ও নানা বাণে বিদ্ধ করিতেছিল, দে-কাজ গিয়া বিনোদিনী যেন এ-পাশ ও-পাশ করিতে লাগিল। বাড়ি হইতে তাহার সমস্ত নেশা চলিয়া গেল। মহেন্দ্রবর্জিত আশা তাহার কাছে নিতান্তই স্বাদহীন। আশার প্রতি মহেন্দ্রের দোহাগ-যত্ন বিনোদিনীর প্রণয়বঞ্চিত চিত্তকে দর্বদাই আলোড়িত করিয়া তুলিত— তাহাতে বিনোদিনীর বিরহিণী কল্পনাকে যে-বেদনায় জাগরুক করিয়া রাখিত তাহার মধ্যে উগ্র উত্তেজনা ছিল। যে-মহেন্দ্র তাহাকে তাহার সমস্ত জীবনের শার্থকতা হইতে ভ্রপ্ত করিয়াছে, যে-মহেন্দ্র তাহার মতো স্ত্রীরত্মকে উপেক্ষা করিয়া আশার মতো ক্ষীণবৃদ্ধি দীনপ্রকৃতি বালিকাকে বরণ করিয়াছে, তাহাকে বিনোদিনী ভালোবাদে কি বিদ্বেষ করে, তাহাকে কঠিন শান্তি দিবে না তাহাকে হৃদয়সমর্পণ করিবে, তাহা বিনোদিনী ঠিক করিয়া বৃশ্বিতে পারে নাই। একটা জালা মহেন্দ্র তাহার

অন্তরে জালাইয়াছে, তাহা হিংসার না প্রেমের, না ছয়েরই মিশ্রণ, বিনোদিনী তাহা ভাবিয়া পায় না; মনে মনে তীত্র হাসি হাসিয়া বলে, "কোনো নারীর কি আমার মতো এমন দশা হইয়াছে। আমি মরিতে চাই কি মারিতে চাই, তাহা বুঝিতেই পারিলাম না।" কিন্ত যে কারণেই বল, দয় হইতেই হউক বা দয় করিতেই হউক, মহেদ্রকে তাহার একান্ত প্রয়োজন। সে তাহার বিষদিয় অয়বাণ জগতে কোথায় মোচন করিবে। ঘন নিশ্বাস কেলিতে ফেলিতে বিনোদিনী কহিল, "সে যাইবে কোথায়। সে ফিরিবেই। সে আমার।"

আশা ঘর পরিষ্কার করিবার ছুতা করিয়া সন্ধার সময় মহেন্দ্রের বাহিরের ঘরে, মাথার-তেলে-দাগ-পড়া মহেন্দ্রের বিদিবার কেদারা, কাগজপত্র-ছড়ানো ডেস্ক, তাহার বই, তাহার ছবি প্রভৃতি জিনিসপত্র বার বার নাড়াচাড়া এবং অঞ্চল দিয়া আড়-পোঁচ করিতেছিল। এইরূপে মহেন্দ্রের সকল জিনিস নানা রূপে স্পর্শ করিয়া, একবার রাথিয়া, একবার তুলিয়া, আশার বিরহসন্ধ্যা কাটিতেছিল। বিনোদিনী ধীরে ধীরে তাহার কাছে আসিয়া দাড়াইল; আশা ঈষং লজ্জিত হইয়া তাহার নাড়াচাড়ার কাজ রাথিয়া দিয়া, কী ধেন খুঁজিতেছে এমনিতরো ভান করিল। বিনোদিনী গুজীরমুথে জিজ্ঞানা করিল, "কী হচ্ছে তোর, ভাই!"

আশা মুখে একটুখানি হাদি জাগাইয়া কহিল, "কিছুই না, তাই।"

বিনোদিনী তথন আশার গলা জড়াইয়া কহিল, "কেন ভাই বালি, ঠাকুরণো এমন করিয়া চলিয়া গেলেন কেন।"

আশা বিনোদিনীর এই প্রশ্নমাত্রেই সংশয়াবিত সশস্কিত হইয়া উত্তর করিল, "তুমি তো জানই, ভাই— কালেজে তাঁহার বিশেষ কাজ পড়িয়াছে বলিয়া গেছেন।"

বিনোদিনী ভান হাতে আশার চিবৃক তুলিয়া ধরিয়া যেন করুণায় বিগলিত হইয়া শুক্কভাবে একবার তাহার মৃথ নিরীক্ষণ করিয়া দেখিল এবং দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল।

আশার বৃক দমিয়া গেল। নিজেকে সে নির্বোধ এবং বিনোদিনীকে বৃদ্ধিমতী বলিয়া জানিত। বিনোদিনীর ভাবখানা দেখিয়া হঠাৎ তাহার বিশ্বদংসার অন্ধকার হইয়া উঠিল। সে বিনোদিনীকে স্পষ্ট করিয়া কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করিল না। দেয়ালের কাছে একটা সোফার উপরে বসিল। বিনোদিনীও তাহার পাশে বসিয়া দৃঢ় বাহু দিয়া আশাকে বৃকের কাছে বাধিয়া ধরিল। স্থীর সেই আলিঙ্গনে আশা আর আত্মসংবরণ করিতে পারিল না, তাহার হুই চন্দ্ দিয়া জল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। দ্বারের কাছে অন্ধ ভিথারি ধন্ধনী বাজাইয়া গাহিতেছিল,

'চরণতরণী দে মা, তারিণী তারা।'

বিহারী মহেন্দ্রের সন্ধানে আসিয়া দ্বারের কাছে পৌছিতেই দেখিল— আশা কাঁদিতেছে, এবং বিনাদিনী তাহাকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া ধীরে ধীরে তাহার চোখ মুছাইয়া দিতেছে। দেখিয়াই বিহারী সেখান হইতে সরিয়া দাঁড়াইল। পাশের শৃক্ত ঘরে গিয়া অন্ধকারে বিদিল। ছই করতলে মাখা চাপিয়া ধরিয়া ভাবিতে লাগিল, আশা কেন কাঁদিবে। যে মেয়ে স্বভাবতই কাহারও কাছে লেশমাত্র অপরাধ করিতে অক্ষম, তাহাকেও কাঁদাইতে পারে এমন পাষও জগতে কে আছে। তার পরে বিনোদিনী যেমন করিয়া সান্ধনা করিতেছিল, তাহা মনে আনিয়া মনে মনে কহিল, 'বিনোদিনীকে ভারি ভুল বুঝিয়াছিলাম। সেবায় সান্ধনার, নিঃস্বার্থ স্থীপ্রেমে সে মর্তবাসিনী দেবী।'

বিহারী অনেকক্ষণ অন্ধকারে বসিয়া রহিল। অন্ধের গান থামিয়া গেলে বিহারী সশব্দে পা ফেলিয়া, কাশিয়া, মহেন্দ্রের ঘরের দিকে চলিল। দ্বারের কাছে না যাইতেই ঘোমটা টানিয়া আশা ক্রত পদে অস্তঃপুরের দিকে ছুটিয়া গেল।

<sup>ঘরে</sup> চুকিতেই বিনোদিনী বলিয়া উঠিল, "এ কী বিহারীবাব্! আপনার কি অহুথ করিয়াছে।"

विश्वी। किছ्ना।

বিনোদিনী। চোখ ছটো অমন লাল কেন।

বিহারী তাহার উত্তর না দিয়া কহিল, "বিনোদ-বোঠান, মহেন্দ্র কোথায় গেল।"
বিনোদিনী মৃথ গন্তীর করিয়া কহিল, "শুনিলাম, হাসপাতালে তাঁহার কাজ
পড়িয়াছে বলিয়া কলেজের কাছে তিনি বাদা করিয়া আছেন। বিহারীবাব্একটু
দক্ষন, আমি তবে আদি।"

অক্তমনস্ক বিহারী দারের কাছে বিনোদিনীর পথরোধ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল।
চকিত হইয়া তাড়াতাড়ি পথ ছাড়িয়া দিল। সন্ধ্যার সময় একলা বাহিরের ঘরে
বিনোদিনীর সঙ্গে কথাবার্তা লোকের চক্ষে স্থদ্খ নয়, সে কথা হঠাৎ মনে পড়িল।
বিনোদিনী চলিয়া ঘাইবার সময় বিহারী তাড়াতাড়ি বলিয়া লইল, "বিনোদ-বোঠান,
আশাকে তুমি দেখিয়ো। সে সরলা, কাহাকেও আঘাত করিতেও জানে না, নিজেকে
আঘাত হইতে বাঁচাইতেও পারে না।"

বিহারী অন্ধকারে বিনোদিনীর ম্থ দেখিতে পাইল না, সে ম্থে হিংসার বিদ্যুৎ খেলিতে লাগিল। আজ বিহারীকে দেখিয়াই সে ব্ঝিয়াছিল যে, আশার জন্ত করুণায় তাহার হৃদয় ব্যথিত। বিনোদিনী নিজে কেহই নহে! আশাকে ঢাকিয়া রাথিবার জন্ত, আশার পথের কাঁটা তুলিয়া দিবার জন্ত, আশার সমস্ত স্থুখ সম্পূর্ণ

করিবার জন্মই তাহার জন্ম! শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রবাব্ আশাকে বিবাহ করিবেন, সেইজন্ম অদৃষ্টের তাড়নায় বিনোদিনীকে বারাসতের বর্বর বানরের সহিত বনবাসিনী হইতে হইবে। শ্রীযুক্ত বিহারীবাব্ সরলা আশার চোথের জল দেখিতে পারেন না, সেইজন্ম বিনোদিনীকে তাহার আঁচলের প্রান্ত তুলিয়া সর্বদা প্রস্তুত হইয়া থাকিতে হইবে। একবার এই মহেন্দ্রকে, এই বিহারীকে, বিনোদিনী তাহার পশ্চাতের ছায়ার সহিত ধুলায় লুন্তিত করিয়া বুঝাইতে চায়, আশাই বা কে আর বিনোদিনীই বা কে! ফ্রনের মধ্যে কত প্রভেদ। প্রতিক্ল ভাগ্য-বশত বিনোদিনী আপন প্রতিভাকে কোনো পুরুষের চিত্তক্ষেত্রে অব্যাহতভাবে জন্মী করিতে না পারিয়া জ্বলম্ভ শক্তিশেল উন্নত করিয়া সংহারমূর্তি ধরিল।

অত্যন্ত মিট্রেরে বিনোদিনী বিহারীকে বলিয়া গেল, "আপনি নিশ্চিন্ত থাকিবেন, বিহারীবাব্। আমার চোথের বালির জন্ম ভাবিয়া ভাবিয়া নিজেকে বেশি কট দিবেন না।"

# 20

অনতিকাল পরেই মহেন্দ্র তাহার ছাত্রাবাদে চেনা হাতের অক্ষরে একথানি চিঠি পাইল। দিনের বেলা গোলমালের মধ্যে খুলিল না— বুকের কাছে পকেটের মধ্যে খুলিল না— বুকের কাছে পকেটের মধ্যে খুলির রাখিল। কালেজে লেকচার শুনিতে শুনিতে, হাসপাতাল ঘুরিতে ঘুরিতে, হঠাৎ এক-একবার মনে হইতে লাগিল, ভালোবাদার একটা পাথি তাহার বুকের নীড়ে বাদা করিয়া ঘুমাইয়া আছে। তাহাকে জাগাইয়া তুলিলেই তাহার সমস্ত কোমল কুজন কানে ধ্বনিত হইয়া উঠিবে।

সন্ধ্যায় এক সময় মহেন্দ্র নির্জন ঘরে ল্যাম্পের আলোকে চৌকিতে বেশ করিয়া হেলান দিয়া আরাম করিয়া বদিল। পকেট হইতে তাহার দেহতাপতপ্ত চিঠিখানি বাহির করিয়া লইল। অনেকক্ষণ চিঠি না খুলিয়া লেফাফার উপরকার শিরোনামা নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতে লাগিল। মহেন্দ্র জানিত, চিঠির মধ্যে বেশি কিছু কথা নাই। আশা নিজের মনের ভাব ঠিকমতো ব্যক্ত করিয়া লিখিতে পারিবে, এমন সন্ভাবনা ছিল না। কেবল তাহার কাঁচা অক্ষরে বাঁকা লাইনে তাহার মনের কোমল কথাগুলি কল্পনা করিয়া লইতে হইবে। আশার কাঁচা হাতে বহুষত্বে লেখা নিজের নামটি পড়িয়া মহেন্দ্র নিজের নামের সঙ্গে যেন একটা রাগিণী শুনিতে পাইল— তাহা সাধবী নারী-হৃদয়ের অতি নিভ্ত বৈকুণ্ঠলোক হইতে একটি নির্মল প্রেমের সংগীত।

এই জুই-একদিনের বিচ্ছেদে মহেন্দ্রের মন হইতে দীর্ঘ-মিলনের সমস্ত অবসাদ দ্র

হইয়া দরলা বধ্র নবপ্রেমে উদ্রাদিত স্থব্যতি আবার উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। শেবাশেষি প্রাত্যহিক ঘরকল্লার খুঁটিনাটি অস্থবিধা তাহাকে উত্তাক্ত করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, দে-দমন্ত অপদারিত হইয়া কেবলমাত্র কর্মহীন কারণহীন একটি বিশুদ্ধ প্রেমানন্দের আলোকে আশার মানদী মৃতি তাহার মনের মধ্যে প্রাণ পাইয়া উঠিয়াছে।

মহেন্দ্র অতি ধীরে ধীরে লেফাফা ছিঁড়িয়া চিঠিখানা বাহির করিয়া নিজের ললাটে কপোলে বুলাইয়া লইল। এক দিন মহেন্দ্র যে-এসেন্স আশাকে উপহার দিয়াছিল, সেই এসেন্সের গন্ধ চিঠির কাগজ হইতে উতলা দীর্ঘনিশ্বাসের মতো মহেন্দ্রের হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করিল।

ভাঁজ খ্লিয়া মহেন্দ্র চিঠি পড়িল। কিন্তু এ কী। ষেমন বাঁকাচোরা লাইন, তেমন শাদাসিধা ভাষা নয় তো। কাঁচা-কাঁচা অক্ষর, কিন্তু কথাগুলি তো তাহার সঙ্গে মিলিল না। লেখা আছে—

'প্রিয়তম, ষাহাকে ভূলিবার জন্ম চলিয়া গেছ, এ লেথায় তাহাকে স্মরণ করাইয়া দিবকেন। যে লতাকে ছিঁ ড়িয়া মাটিতে ফেলিয়া দিলে, সে আবার কোন্ লজ্জায় জড়াইয়া উপরে উঠিতে চেষ্টা করে। সে কেন মাটির সঙ্গে মাটি হইয়া মিশিয়া গেল না।

'কিন্তু এটুকুতে তোমার কী ক্ষতি হইবে, নাথ। না হয় ক্ষণকালের জন্ম মনে পড়িলই বা। মনে তাহাতে কতটুকুই বা বাজিবে। আর, তোমার অবহেলা যে কাঁটার মতো আমার পাজরের ভিতরে প্রবেশ করিয়া রহিল। সকল দিন, সকল রাত, সকল কাজ, সকল চিন্তার মধ্যে যেদিকে ফিরি, সেই দিকেই যে আমাকে বি'ধিতে লাগিল। তুমি যেমন করিয়া ভূলিলে, আমাকে তেমনি করিয়া ভূলিবার একটা উপায় বিলয়া দাও।

নাথ, তুমি যে আমাকে ভালোবাসিয়াছিলে, সে কি আমারই অপরাধ। আমি কি স্বপ্নেও এত সৌভাগ্য প্রত্যাশা করিয়াছিলাম। আমি কোথা হইতে আসিলাম, আমাকে কে জানিত। আমাকে যদি না চাহিয়া দেখিতে, আমাকে যদি তোমার ঘরে বিনা-বেতনের দাসী হইয়া থাকিতে হইত, আমি কি তোমাকে কোনো দোষ দিতে পারিতাম। তুমি নিজেই আমার কোন্ গুণে ভুলিলে প্রিয়তম, কী দেখিয়া আমার এত আদর বাড়াইলে। আর, আজ বিনা-মেঘে যদি বজ্রপাতই হইল, তবে সে বজ্র কেবল দগ্ধ করিল কেন। একেবারে দেহমন কেন ছাই করিয়া দিল না।

'এই ছু'টো দিনে অনেক সহু করিলাম, অনেক তাবিলাম, কিন্তু, একটা কথা বুঝিতে পারিলাম না— ঘরে থাকিয়াও কি তুমি আমাকে ফেলিতে পারিতে না। আমার জন্মও কি তোমার ঘর ছাড়িয়া যাওয়ার কোনো প্রয়োজন ছিল। আমি কি তোমার এতথানি জুড়িয়া আছি। আমাকে তোমার ঘরের কোণে, তোমার দারের বাহিরে ফেলিয়া রাথিলেও কি আমি তোমার চোথে পড়িতাম। তাই যদি হয়, তুমি কেন গেলে, আমার কি কোথাও ধাইবার পথ ছিল না। তাসিয়া আসিয়াছি, তাসিয়া যাইতাম।'

এ কী চিঠি। এ ভাষা কাহার, তাহা মহেন্দ্রের ব্ঝিতে বাকি রহিল না। অকসাৎ আহত মূর্ছিতের মতো মহেন্দ্র সে-চিঠিখানি লইয়া স্তম্ভিত হইয়া রহিল। বে-লাইনে রেলগাড়ির মতো তাহার মন পূর্ণবেগে ছুটিয়াছিল, সেই লাইনেই বিপরীত দিক হইতে একটা ধাকা থাইয়া লাইনের বাহিরে তাহার মনটা যেন উল্টাপাল্টা স্থপাকার বিকল হইয়া পড়িয়া থাকিল।

অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া আবার সে তুইবার তিনবার করিয়া পড়িল। কিছুকাল যাহা স্থদ্র আভাসের মতো ছিল, আজ তাহা যেন ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। তাহার জীবনাকাশের এক কোণে যে ধ্মকেতুটা ছায়ার মতো দেখাইতেছিল, আজ তাহার উভত বিশাল পুচ্ছ অগ্নিরেখায় দীপ্যমান হইয়া দেখা দিল।

এ চিঠি বিনোদিনীরই। সরলা আশা নিজের মনে করিয়া তাহা লিথিয়াছে। পূর্বে যে-কথা সে কথনো ভাবে নাই, বিনোদিনীর রচনামত চিঠি লিথিতে গিয়া সেই সব কথা তাহার মনে জাগিয়া উঠিতে লাগিল। নকল-করা কথা বাহির হইতে বন্ধমূল হইয়া তাহার আন্তরিক হইয়া গেল; যে-নৃতন বেদনার স্পষ্ট হইল, এমন স্থান্দর করিয়া তাহা ব্যক্ত করিতে আশা কখনোই পারিত না। সে ভাবিতে লাগিল, "সথী আমার মনের কথা এমন ঠিকটি বুঝিল কী করিয়া। কেমন করিয়া এমন ঠিকটি প্রকাশ করিয়া বলিল।" অন্তর্গন্ধ স্থীকে আশা আরো যেন বেশি আগ্রহের সঙ্গে আশ্রয় করিয়া ধরিল, কারণ, যে-বাথাটা ভাহার মনের মধ্যে, তাহার ভাষাটি ভাহার স্থীর কাছে— সে এতই নিরুপায়।

মহেন্দ্র চৌকি ছাড়িয়া উঠিয়া জ কৃঞ্চিত করিয়া বিনোদিনীর উপর রাগ করিতে অনেক চেটা করিল, মাঝে থেকে রাগ হইল আশার উপর। "দেখো দেখি, আশার এ কী মৃঢ়তা, স্বামীর প্রতি এ কী অত্যাচার।" বলিয়া চৌকিতে বসিয়া পড়িয়া প্রমাণস্বরূপ চিঠিখানা আবার পড়িল। পড়িয়া ভিতরে-ভিতরে একটা হর্ষসঞ্চার হইতে লাগিল। চিঠিখানাকে সে আশারই চিঠি মনে করিয়া পড়িবার অনেক চেটা করিল। কিন্তু এ-ভাষায় কোনোমতেই সরলা আশাকে মনে করাইয়া দেয় না। ত্-চার লাইন পড়িবামাত্র একটা স্থখোন্মাদকর সন্দেহ ফেনিল মদের মতো মনকে চারিদিকে ছাপাইয়া উঠিতে থাকে। এই প্রচ্ছের অথচ ব্যক্ত, নিষিদ্ধ অথচ নিকটাগত, বিষাক্ত অথচ মধুর, একই কালে উপহত অথচ প্রত্যাহৃত প্রেমের আভাস মহেন্দ্রকে মাতাল

করিয়া তুলিল। তাহার ইচ্ছা করিতে লাগিল, নিজের হাতে-পায়ে কোথাও এক জায়গায় ছুরি বসাইয়া বা আর-কিছু করিয়া নেশা ছুটাইয়া মনটাকে আর-কোনো দিকে বিশ্বিপ্ত করিয়া দেয়। টেবিলে সজোরে মৃষ্টি বসাইয়া চৌকি হইতে লাফাইয়া উঠিয়া কহিল, "দূর করো, চিঠিখানা পুড়াইয়া ফেলি।" বলিয়া চিঠিখানি ল্যাম্পের কাছাকাছি লইয়া গেল। পুড়াইল না, আর-একবার পড়িয়া ফেলিল। পর্দিন ভৃত্য টেবিল হইতে কাগজপোড়া ছাই অনেক ঝাড়িয়া ফেলিয়াছিল। কিন্ত তাহা আশার চিঠির ছাই নহে, চিঠির উত্তর দিবার অনেকগুলা অসম্পূর্ণ চেষ্টাকে মহেন্দ্র পুড়াইয়া ছাই করিয়াছে।

23

ইতিমধ্যে আরো এক চিঠি আসিয়া উপস্থিত হইল।—

'ত্মি আমার চিঠির উত্তর দিলে না ? ভালোই করিয়াছ। ঠিক কথা ভো লেখা যায় না; তোমার যা জবাব, সে আমি মনে মনে বুঝিয়া লইলাম। ভক্ত যথন তাহার দেবতাকে ডাকে, তিনি কি মুখের কথায় তাহার উত্তর দেন। তুথিনীর বিলপত্রথানি চরণতলে বোধ করি স্থান পাইয়াছে!

'কিন্তু ভক্তের পূজা লইতে গিয়া শিবের যদি তপোভঙ্গ হয়, তবে তাহাতে রাগ করিয়ো না, হৃদয়দেব। তুমি বর দাও বা না দাও, চোথ মেলিয়া চাও বা না চাও, জানিতে পার বা না পার, পূজা না দিয়া ভক্তের আর গতি নাই। তাই আজিও এই ছ-ছত্র চিঠি লিখিলাম— হে আমার পাধাণ-ঠাকুর, তুমি অবিচলিত হইয়া থাকো।'—

মহেল আবার চিঠির উত্তর লিখিতে প্রবৃত্ত হইল। কিন্তু আশাকে লিখিতে গিয়া বিনোদিনীর উত্তর কলমের মুখে আপনি আসিয়া পড়ে। ঢাকিয়া ল্কাইয়া কৌশল করিয়া লিখিতে পারে না। অনেকগুলি ছিঁড়িয়া রাত্রের অনেক প্রহর কাটাইয়া একটা যদি বা লিখিল, দেটা লেফাফায় পুরিয়া উপরে আশার নাম লিখিবার সময় হঠাৎ তাহার পিঠে যেন কাহার চাবুক পড়িল— কে যেন বলিল, "পাষণ্ড, বিশ্বন্ত বালিকার প্রতি এমনি করিয়া প্রতারণা ?" চিঠি মহেল্ড সহস্র টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল, এবং বাকি রাতটা টেবিলের উপর ছই হাতের মধ্যে মুখ ঢাকিয়া নিজেকে যেন নিজের দৃষ্টি হইতে লুকাইবার চেষ্টা করিল।

ছতীয় পত্র— 'যে একেবারেই অভিমান করিতে জানে না, সে কি ভালোবাসে। নিজের ভালোবাসাকে যদি অনাদর-অপমান হইতে বাঁচাইয়া রাখিতে না পারি, তবে সে ভালোবাসা ভোমাকে দিব কেমন করিয়া। 'ভোমার মন হয়তো ঠিক ব্ঝি নাই, তাই এত সাহস করিয়াছি। তাই যথন ত্যাগ করিয়া গেলে, তথনো নিজে অগ্রসর হইয়া চিঠি লিথিয়াছি; যথন চূপ করিয়া ছিলে, তথনো মনের কথা বলিয়া ফেলিয়াছি। কিন্তু তোমাকে যদি ভূল করিয়া থাকি, সে কি আমারই দোষ। একবার শুক্ল হইতে শেষ পর্যন্ত সব কথা মনে করিয়া দেখো দেখি, যাহা ব্ঝিয়াছিলাম, সে কি তুমিই বোঝাও নাই।

'সে যাই হোক, ভূল হোক সভ্য হোক, যাহা লিখিয়াছি সে আর মৃছিবে না, যাহা দিয়াছি সে আর ফিরাইতে পারিব না, এই আক্ষেপ। ছি ছি, এমন লজ্জাও নারীর ভাগ্যে ঘটে। কিন্তু তাই বলিয়া মনে করিয়ো না, ভালো যে বাসে সে নিজের ভালোবাসাকে বরাবর অপদস্থ করিতে পারে। যদি আমার চিঠি না চাও তো থাক্, যদি উত্তর না লিখিবে তবে এই পর্যন্ত—'

ইহার পর মহেন্দ্র আর থাকিতে পারিল না। মনে করিল, "অত্যস্ত রাগ করিয়াই ঘরে ফিরিয়া যাইতেছি। বিনোদিনী মনে করে, তাহাকে ভ্লিবার জন্মই ঘর ছাড়িয়া পালাইয়াছি!" বিনোদিনীর দেই স্পর্ধাকে হাতে-হাতে অপ্রমাণ করিবার জন্মই তথনি মহেন্দ্র ঘরে ফিরিবার সংকল্প করিল।

এমন সময় বিহারী ঘরে প্রবেশ করিল। বিহারীকে দেখিবামাত্র মহেন্দ্রের ভিতরের পুলক যেন দিগুল বাড়িয়া উঠিল। ইতিপূর্বে নানা সন্দেহে ভিতরে ভিতরে বিহারীর প্রতি তাহার ঈর্বা জন্মিতেছিল, উভয়ের বন্ধুত্ব ক্লিষ্ট হইয়া উঠিতেছিল। পত্রপাঠের পর আজ সমস্ত ঈর্বাভার বিসর্জন দিয়া বিহারীকে সে অতিরিক্ত আবেগের সহিত আহ্বান করিয়া লইল। চৌকি হইতে উঠিয়া, বিহারীর পিঠে চাপড় মারিয়া, তাহার হাত ধরিয়া, তাহাকে একটা কেদারার উপরে টানিয়া বসাইয়া দিল।

কিন্ত বিহারীর মুখ আজ বিমর্থ। মহেন্দ্র ভাবিল, বেচারা নিশ্চয় ইতিমধ্যে বিনোদিনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়াছে এবং সেখান হইতে ধাকা খাইয়া আদিয়াছে। মহেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, "বিহারী, এর মধ্যে আমাদের ওখানে গিয়াছিলে?"

বিহারী গন্তীরমূথে কহিল, "এথনি দেখান হইতে আসিতেছি।"

মহেল বিহারীর বেদনা কল্পনা করিয়া মনে মনে একটু কৌতুকবোধ করিল। মনে মনে কহিল, "হতভাগ্য বিহারী। স্ত্রীলোকের ভালোবাসা হইতে বেচারা একেবারে বঞ্চিত।" বলিয়া নিজের বুকের পকেটের কাছটায় এক বার হাত দিয়া চাপ দিল—ভিতর হইতে তিনটে চিঠি খড়খড় করিয়া উঠিল।

মহেল জিজ্ঞাসা করিল, "গবাইকে কেমন দেখিলে ?" বিহারী তাহার উত্তর না করিয়া কহিল, "বাড়ি ছাড়িয়া তুমি যে এখানে ?" মহেন্দ্র কহিল, "আন্ধকাল প্রায় নাইট-ডিউটি পড়ে— বাড়িতে অস্থবিধা হয়।" বিহারী কহিল, "এর আগেও তো নাইট-ডিউটি পড়িয়াছে, কিন্তু তোমাকে তে। বাড়ি ছাড়িতে দেখি নাই।"

মহেন্দ্র হাদিয়া কহিল, "মনে কোনো সন্দেহ জন্মিয়াছে না কি।" বিহারী কহিল, "না, ঠাটা নয়, এখনি বাড়ি চলো।"

মহেন্দ্র বাড়ি ফিরিবার জন্ম উত্তত হইয়াই ছিল; বিহারীর অন্ধরোধ শুনিয়া দে হঠাৎ নিজেকে জুলাইল, ষেন বাড়ি যাইবার জন্ম তাহার কিছুমাত্র আগ্রহ নাই। কহিল, "সে কি হয়, বিহারী। তাহলে আমার বৎসরটাই নষ্ট হইবে।"

বিহারী কহিল, "দেখো মহিনদা, তোমাকে আমি এতটুকু বয়দ হইতে দেখিতেছি, আমাকে ভুলাইবার চেষ্টা করিয়ো না। তুমি অন্তায় করিতেছ।"

মহেন্দ্র। কার 'পরে অন্থায় করিতেছি, জ্জ্সাহেব।

বিহারী রাগ করিয়া বলিল, "তুমি যে চিরকাল হৃদয়ের বড়াই করিয়া আদিয়াছ, তোমার হৃদয় গেল কোথায় মহিনদা।"

মহেন্দ্র। সম্প্রতি কালেজের হাদপাতালে।

বিহারী। থামো মহিনদা, থামো। তুমি এথানে আমার দঙ্গে হাসিয়া ঠাট্টা করিয়া কথা কহিতেছ, দেখানে আশা তোমার বাহিরের ঘরে, অন্দরের ঘরে কাঁদিয়া কাঁদিয়া বেড়াইতেছে।

আশার কান্নার কথা শুনিয়া হঠাৎ মহেন্দ্রের মন একটা প্রতিঘাত পাইল। জগতে আর যে কাহারো স্থত্ঃথ আছে, দে-কথা তাহার নৃতন নেশার কাছে স্থান পায় নাই। হঠাৎ চমক লাগিল, জিজ্ঞাসা করিল, "আশা কাঁদিতেছে কী জন্ম।"

বিহারী বিরক্ত হইয়া কহিল, "দে-কথা তুমি জান না, আমি জানি ?"

মহেন্দ্র। তোমার মহিনদা দর্বজ্ঞ নয় বলিয়া যদি রাগ করিতেই হয় তো মহিনদার স্পষ্টিকর্তার উপর রাগ করো।

তথন বিহারী যাহা দেখিয়াছিল, তাহা আগাগোড়া বলিল। বলিতে বলিতে বিনোদিনীর বক্ষোলগ্ন আশার দেই অশ্রাদিক মুখখানি মনে পড়িয়া বিহারীর প্রায় কণ্ঠরোধ হইয়া আদিল।

বিহারীর এই প্রবল আবেগ দেখিয়া মহেন্দ্র আশ্চর্য হইয়া গেল। মহেন্দ্র জানিত বিহারীর হৃদয়ের বালাই নাই— এ উপদর্গ কবে জুটিল। ঘেদিন কুমারী আশাকে দেখিতে গিয়াছিল, দেই দিন হইতে নাকি। বেচারা বিহারী। মহেন্দ্র মনে মনে তাহাকে বেচারা বলিল বটে, কিন্তু তুঃখবোধ না করিয়া বরঞ্চ একটু আমোদ পাইল। আশার মনটি একাস্কভাবে যে কোন্ দিকে, তাহা মহেন্দ্র নিশ্চয় জানিত। "অগ্ন লোকের কাছে যাহারা বাঞ্চার ধন, কিন্তু আয়ত্তের অতীত, আমার কাছে তাহারা চিরদিনের জন্ম আপনি ধরা দিয়াছে," ইহাতে মহেন্দ্র বক্ষের মধ্যে একটা পর্বের ফীতি অমুভব করিল।

মহেব্ৰ বিহারীকে কহিল, "আচ্ছা চলো, যাওয়া যাক। তবে একটা গাড়ি ডাকো।"

# २२

মহেল্র ঘরে ফিরিয়া আদিবামাত্র তাহার মূথ দেখিয়াই আশার মনের সমস্ত সংশর ক্ষণকালের কুয়াশার মতো এক মূহুর্তেই কাটিয়া গেল। নিজের চিঠির কথা স্মরণ করিয়া লজ্জায় মহেল্রের সামনে সে যেন মূথ তুলিতেই পারিল না। মহেল্র তাহার উপরে ভর্ণনা করিয়া কহিল, "এমন অপবাদ দিয়া চিঠিগুলা লিখিলে কী করিয়া।"

বলিয়া পকেট হইতে বহুবার পঠিত সেই চিঠি তিনখানি বাহির করিল। আশা ব্যাকুল হইয়া কহিল, "তোমার পায়ে পড়ি, ও চিঠিগুলো ছি ড়িয়া ফেলো।" বলিয়া মহেন্দ্রের হাত হইতে চিঠিগুলা লইবার জন্ম ব্যক্ত হইয়া পড়িল। মহেন্দ্র তাহাকে নিরগু করিয়া দেগুলি পকেটে পুরিল। কহিল, "আমি কর্তব্যের অন্থরোধে গেলাম, আর তুমি আমার অভিপ্রায় ব্ঝিলে না ? আমাকে সন্দেহ করিলে ?"

আশা ছল-ছল চোথে কহিল, "এবারকার মতো আমাকে মাপ করে। এমন আর কথনোই হইবে না।"

মহেন্দ্ৰ কহিল, "কখনো না ?"

আশা কহিল, "কখনো না।"

তথন মহেন্দ্র তাহাকে টানিয়া লইয়া চুম্বন করিল। আশা কহিল, "চিঠিগুলা দাও, ছি'ড়িয়া ফেলি।"

মহেন্দ্ৰ কহিল, "না, ও থাক্!"

আশা সবিনয়ে মনে করিল, "আমার শান্তিম্বরূপ এ চিঠিওলি উনি রাখিলেন।"

এই চিঠির ব্যাপারে বিনোদিনীর উপর আশার মনটা একটু যেন বাঁকিয়া দাঁড়াইল। স্বামীর আগমনবার্তা লইয়া দে সখীর কাছে আনন্দ করিতে গেল না—বর্ঞ বিনোদিনীকে একটু যেন এড়াইয়া গেল। বিনোদিনী সেটুকু লক্ষ্য করিল এবং কাজের ছল করিয়া একেবারে দূরে রহিল।

মহেন্দ্র ভাবিল, "এ তো বড়ো অভূত। আমি ভাবিয়াছিলাম, এবার বিনোদিনীকে বিশেষ করিয়াই দেখা যাইবে— উল্টা হইল ? তবে সে চিঠিগুলার অর্থ কী।" নারীহৃদয়ের রহস্থ বুঝিবার কোনো চেটা করিবে না বলিয়াই মহেন্দ্র মনকে
দৃঢ় করিয়াছিল— ভাবিয়াছিল, "বিনোদিনী যদি কাছে আসিবার চেটা করে, তর্
আমি দ্রে থাকিব।" আজ সে মনে মনে কহিল, "না, এ তো ঠিক হইতেছে না।
যেন আমাদের মধ্যে সভাই কী একটা বিকার ঘটিয়াছে। বিনোদিনীর সঙ্গে সহজ
স্বাভাবিক ভাবে কথাবার্তা আমোদপ্রমোদ করিয়া এই সংশয়াচ্ছন গুমটের ভাবটা দ্র
করিয়া দেওয়া উচিত।"

আশাকে মহেন্দ্র কহিল, "দেখিতেছি, আমিই তোমার স্থীর চোখের বালি হইলাম। আজ্ঞকাল তাঁহার আর দেখাই পাওয়া যায় না।"

আশা উদাদীন ভাবে উত্তর করিল, "কে জানে, তাহার কী হইয়াছে।"

এদিকে রাজলন্দ্রী আদিয়া কাঁদো-কাঁদো হইয়া কহিলেন, "বিপিনের বউকে আর তো ধরিয়া রাখা যায় না।"

মহেন্দ্র চকিত ভাব সামলাইয়া কহিল, "কেন, মা।"

বাজলন্দ্রী কহিলেন, "কী জানি বাছা, দে তো এবার বাড়ি যাইবার জন্ম নিতান্তই ধরিয়া পড়িয়াছে। তুই তো কাহাকেও থাতির করিতে জানিদ না। ভদ্রলোকের মেয়ে পরের বাড়িতে আছে, উহাকে আপনার লোকের মতো আদর-যত্ন না করিলে থাকিবে কেন।"

বিনোদিনী শোবার ঘরে বদিয়া বিছানার চাদর দেলাই করিতেছিল। মহেন্দ্র প্রবেশ করিয়া ডাকিল, "বালি।"

বিনোদিনী সংঘত হইয়া বসিল। কহিল, "কী, মহেন্দ্রবাবু।"

মহেন্দ্র কহিল, "কী দর্বনাশ। মহেন্দ্র আবার বাবু হইলেন কবে।"

বিনোদিনী আবার চাদ্র সেলাইয়ের দিকে নতচক্ষ্ নিবদ্ধ রাথিয়া কহিল, "তবে কী বলিয়া ডাকিব।"

মহেন্দ্র কহিল, "তোমার স্থীকে যা বল— চোথের বালি।"

বিনোদিনী অন্তদিনের মতো ঠাটা করিয়া তাহার কোনো উত্তর দিল না— দেলাই করিয়া যাইতে লাগিল।

মহেন্দ্র কহিল, "ওটা বুঝি সত্যকার সম্বন্ধ হইল, তাই ওটা আর পাতানো চলিতেছে না!"

বিনোদিনী একটু থামিয়া দাঁত দিয়া দেলাইয়ের প্রান্ত হইতে থানিকটা বাড়তি স্বতা কাটিয়া ফেলিয়া কহিল, "কী জানি, সে আপনি জানেন।"

বলিয়াই তাহার দর্বপ্রকার উত্তর চাণা দিয়া গন্তীরমূথে কহিল, "কালেজ হইতে

হঠাৎ ফেরা হইল যে।"

মহেন্দ্র কহিল, "কেবল মড়া কাটিয়া আর কত দিন চলিবে।"

আবার বিনোদিনী দন্ত দিয়া হতা ছেদন করিল এবং মুখ না তৃলিয়াই কহিল, "এখন বৃঝি জিয়ন্তের আবশ্যক।"

মহেন্দ্র স্থির করিয়াছিল, আজ বিনোদিনীর দদে অত্যন্ত সহজ স্বাভাবিক ভাবে হাস্থাপরিহাদ উত্তরপ্রত্যুত্তর করিয়া আদর জমাইয়া তুলিবে। কিন্তু এমনি গাজীর্ঘের ভার তাহার উপর চাপিয়া আদিল যে, লঘু জ্বাব প্রাণপণ চেষ্টাতেও মুখের কাছে জোগাইল না। বিনোদিনী আজ কেমন একরকম কঠিন দূরত্ব রক্ষা করিয়া চলিতেছে দেখিয়া, মহেন্দ্রের মনটা দবেগে তাহার দিকে অগ্রদর হইতে লাগিল— ব্যবধানটাকে কোনো একটা নাড়া দিয়া ভূমিদাৎ করিতে ইচ্ছা হইল। বিনোদিনীর শেষ বাক্যাত্ব প্রতিঘাত না দিয়া হঠাৎ তাহার কাছে আদিয়া বিদিয়া কহিল, "তুমি আমাদের ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছ কেন। কোনো অপরাধ করিয়াছি ?"

বিনোদিনী তথন একটু সরিয়া সেলাই হইতে মুখ তুলিয়া ছই বিশাল উজ্জল চক্ষ্
মহেদ্রের মুখের উপর স্থির রাখিয়া কহিল, "কর্তব্যকর্ম তো সকলেরই আছে। আপনি
যে সকল ছাড়িয়া কালেজের বাসায় যান, সে কি কাহারও অপরাধে। আমারও যাইতে
হইবে না ? আমারও কর্তব্য নাই ?"

মহেন্দ্র ভালো উত্তর অনেক ভাবিয়া থুঁজিয়া পাইল না। কিছুক্ষণ থামিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার এমন কী কর্তব্য যে না গেলেই নয়।"

বিনোদিনী অত্যন্ত সাবধানে স্চিতে স্থতা পরাইতে পরাইতে কহিল, "কর্তব্য আছে কি না, সে নিজের মনই জানে। আপনার কাছে তাহার আর কী তালিকা দিব।"

মহেন্দ্র গম্ভীর চিন্তিত মৃথে জানালার বাহিরে একটা স্থদ্র নারিকেলগাছের মাথার দিকে চাহিয়া অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বদিয়া রহিল। বিনোদিনী নিঃশব্দে দেলাই করিয়া যাইতে লাগিল। ঘরে ছুঁচটি পড়িলে শব্দ শোনা যায়, এমনি হইল। অনেকক্ষণ পরে মহেন্দ্র হঠাৎ কথা কহিল। অকস্মাৎ নিঃশব্দতাভক্ষে বিনোদিনী চমকিয়া উঠিল—তাহার হাতে ছুঁচ ফুটিয়া গেল।

মহেন্দ্র কহিল, "ভোমাকে কোনো অন্থনয়-বিনয়েই রাখা ঘাইবে না ?"

বিনোদিনী তাহার আহত অঙ্গুলি হইতে রক্তবিদু শুষিয়া লইয়া কহিল, "কিদের জন্ম এত অন্নয়-বিনয়। আমি থাকিলেই কী, আর না থাকিলেই কী। আপনার তাহাতে কী আদে যায়।"

বলিতে বলিতে গলাটা ষেন ভারি হইয়া আসিল; বিনোদিনী অত্যস্ত মাথা নিচ্ থা২৪ করিয়া দেলাইয়ের প্রতি একান্ত মনোনিবেশ করিল— মনে হইল, হয়তো বা তাহার নতনেত্রের প্রবিপ্রান্তে একটুখানি জলের বেখা দেখা দিয়াছে। মাঘের অপরাহু তখন সন্ধ্যার অন্ধকারে মিলাইবার উপক্রম করিতেছিল।

মহেন্দ্র মুষ্ট্রের মধ্যে বিনোদিনীর হাত চাপিয়া ধরিয়া রুদ্ধ সজলম্বরে কহিল, "ধদি তাহাতে আমার আমে যায়, তবে তুমি থাকিবে ?"

বিনোদিনী তাড়াতাড়ি হাত ছাড়াইয়া লইয়া সরিয়া বদিল। মহেল্রের চমক ভাঙিয়া গেল। নিজের শেষ কথাটা ভীষণ ব্যঙ্গের মতো তাহার নিজের কানে বারংবার প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। অপরাধী জিহ্বাকে মহেল্র দন্ত দারা দংশন করিল— তাহার পর হইতে রসনা নির্বাক হইয়া রহিল।

এমন সময় এই নৈঃশব্যপরিপূর্ণ ঘরের মধ্যে আশা প্রবেশ করিল। বিনোদিনী তৎক্ষণাৎ যেন পূর্ব-কথোপকথনের অন্তব্যুতিস্বরূপে হাদিয়া মহেন্দ্রকে বলিয়া উঠিল, "আমার গুমর তোমরা যথন এত বাড়াইলে, তথন আমারও কর্তব্য, তোমাদের একটা কথা রাথা। যতক্ষণ না বিদায় দিবে ততক্ষণ রহিলাম।"

আশা স্বামীর কৃতকার্যতায় উৎফুল হইয়া উঠিয়া স্থাকে আলিঙ্গন করিয়া ধরিল। কহিল, "তবে এই কথা রহিল। তাহা হইলে তিন-সভ্য করো, যতক্ষণ না বিদায় দিব ততক্ষণ থাকিবে, থাকিবে, থাকিবে।"

বিনোদিনী তিনবার স্বীকার করিল। আশা কহিল, "ভাই চোথের বালি, সেই যদি বহিলেই তবে এত করিয়া সাধাইলে কেন। শেষকালে আমার স্বামীর কাছে তো হার মানিতে হইল।"

বিনোদিনী হাদিয়া কহিল, "ঠাকুরপো, আমি হার মানিয়াছি, না তোমাকে হার মানাইয়াছি ?"

মহেন্দ্র এতক্ষণ স্থান্তিত হইয়া ছিল; মনে হইতেছিল, তাহার অপরাধে যেন সমস্ত ঘর ভরিয়া বহিয়াছে, লাঞ্চনা যেন তাহার সর্বান্ধ পরিবেটন করিয়া। আশার সঙ্গেকেমন করিয়া সে প্রদান্ধ স্বাভাবিকভাবে কথা কহিবে। এক মুহুর্তের মধ্যে কেমন করিয়া সে আপনার বীভৎদ অদংঘমকে সহাস্ত চটুলতায় পরিণত করিবে। এই পৈশাচিক ইন্দ্রজাল তাহার আয়ত্তের বহিভূতি ছিল। দে গন্তীরমূথে কহিল, "আমারই তো হার হইয়াছে।" বলিয়াই ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

অনতিকাল পরেই আবার মহেল্র ঘরের মধ্যে চুকিয়া বিনোদিনীকে কহিল, "আমাকে মাপ করে।"

वित्नोषिनौ करिन, "अपन्नाध की कतियांह, ठीकूत्रापा।"

মহেন্দ্র কহিল, "তোমাকে জোর করিয়া এখানে ধরিয়া রাখিবার অধিকার আমাদের নাই।"

বিনোদিনী হাসিয়া কহিল, "জোর কই করিলে, তাহা তো দেখিলাম না। ভালোবাসিয়া ভালো ম্থেই তো থাকিতে বলিলে। তাহাকে কি জোর বলে। বলো তো ভাই, চোথের বালি, গায়ের জোর আর ভালোবাসা কি একই হইল।"

আশা তাহার মঙ্গে সম্পূর্ণ একমত হইয়া কহিল, "কথনোই না।"

বিনোদিনী কহিল, "ঠাকুরপো, তোমার ইচ্ছা আমি থাকি, আমি গেলে তোমার কট হইবে, দে তো আমার সৌভাগ্য। কী বল ভাই চোথের বালি, সংসারে এমন স্থল্য কয় জন পাওয়া য়ায়। তেমন ব্যথার ব্যথী, স্থের স্থী, অদৃষ্টগুলে যদিই পাওয়া য়ায়, তবে আমিই বা তাহাকে ছাড়িয়া যাইবার জন্ম ব্যস্ত হইব কেন।"

আশা তাহার স্বামীকে অপদস্থভাবে নিরুত্তর থাকিতে দেখিয়া ঈষৎ ব্যথিতচিত্তে কহিল, "তোমার দঙ্গে কথায় কে পারিবে ভাই। আমার স্বামী তো হার মানিয়াছেন, এখন তুমি একটু থামো।"

মহেন্দ্র আবার ক্রন্ত ঘর হইতে বাহির হইল। তথন রাজনক্ষীর সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্প করিয়া বিহারী মহেন্দ্রের সন্ধানে আসিতেছিল। মহেন্দ্র তাহাকে দারের সম্মুখে দেখিতে পাইয়াই বলিয়া উঠিল, "ভাই বিহারী, আমার মতো পাষও আর জগতে নাই।" এমন বেগে কহিল, সে কথা ঘরের মধ্যে গিয়া পৌছিল।

ঘরের মধ্য হইতে তৎক্ষণাৎ আহ্বান আদিল, "বিহারী-ঠাকুরপো।" বিহারী কহিল, "একটু বাদে আসছি, বিনোদ-বোঠান।"

वितामिनी कश्नि, "একবার खत्नरे यांध-ना।"

বিহারী ঘরে ঢুকিয়াই মূহুর্তের মধ্যে একবার আশার দিকে চাহিল— ঘোমটার মধ্য হইতে আশার মুখ যতটুকু দেখিতে পাইল, দেখানে বিধাদ বা বেদনার কোনো চিহুই তো দেখা গেল না। আশা উঠিয়া ঘাইবার চেষ্টা করিল, বিনোদিনী তাহাকে জোর করিয়া ধরিয়া রাখিল— কহিল, "আচ্ছা, বিহারী-ঠাকুরপো, আমার চোথের বালির সঙ্গে কি তোমার সতিন-সম্পর্ক। তোমাকে দেখলেই ও পালাতে চায় কেন।"

আশা অত্যস্ত লজ্জিত হইয়া বিনোদিনীকে তাড়না করিল।

বিহারী হাসিয়া উত্তর করিল, "বিধাতা আমাকে তেমন স্থদ্খ করিয়া গড়েন নাই বলিয়া।"

বিনোদিনী। দেখছিস ভাই বালি, বিহারী-ঠাকুরপো বাঁচাইয়া কথা বলিতে জানেন— তোর ক্ষচিকে দোষ না দিয়া বিধাতাকেই দোষ দিলেন। লক্ষণটির মতো

<mark>এমন স্বলক্ষণ দেবর পাইয়াও তাহা</mark>কে আদর করিতে শিথিলি না—তোরই কণাল মন্দ।

বিহারী। তোমার যদি তাহাতে দয়া হয় বিনোদ-বোঠান, তবে আর আমার আক্ষেপ কিদের।

বিনোদিনী। সমূদ্র তো পড়িয়া আছে, তবু মেঘের ধারা নইলে চাতকের তৃঞা মেটে না কেন।

আশাকে ধরিয়া রাখা গেল না। সে জোর করিয়া বিনোদিনীর হাত ছাড়াইয়া বাহির হইয়া গেল। বিহারীও চলিয়া ঘাইবার উপক্রম করিতেছিল। বিনোদিনী কহিল, "ঠাকুরপো, মহেন্দ্রবাবুর কী হইয়াছে, বলিতে পার ?"

শুনিয়াই বিহারী থমকিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল। কহিল, "তাহা তো জানি না। কিছু হইয়াছে নাকি।"

বিনোদিনী। কী জানি ঠাকুরপো, আমার তো ভালো বোধ হয় না।

বিহারী উদ্বিশ্ন মূথে চৌকির উপর বদিয়া পড়িল। কথাটা খোলদা শুনিবে বলিয়া বিনোদিনীর মূথের দিকে ব্যগ্রভাবে চাহিয়া অপেক্ষা করিয়া রহিল। বিনোদিনী কোনো কথা না বলিয়া মনোযোগ দিয়া চাদর দেলাই করিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ প্রতীক্ষা করিয়া বিহারী কহিল, "মহিনদার সম্বন্ধে তুমি কি বিশেষ কিছু লক্ষ্য করিয়াছ।"

বিনোদিনী অত্যস্ত সাধারণ ভাবে কহিল, "কী জানি ঠাকুরপো, আমার তো ভালো বোধ হয় না। আমার চোপের বালির জন্মে আমার কেবলি ভাবনা হয়।" বলিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সেলাই রাখিয়া উঠিয়া ষাইতে উন্তত হইল।

বিহারী ব্যন্ত হইয়া কহিল, "বোঠান, একটু বদো।" বলিয়া একটা চৌকিতে বদিল।

বিনোদিনী ঘরের সমস্ত জানালা-দরজা সম্পূর্ণ খুলিয়া দিয়া কেরোসিনের বাতি উদ্কাইয়া সেলাই টানিয়া লইয়া বিছানার দ্রপ্রাস্তে গিয়া বিদল। কহিল, "ঠাকুরপো, আমি তো চিরদিন এখানে থাকিব না— কিন্তু আমি চলিয়া গেলে আমার চোথের বালির উপর একটু দৃষ্টি রাখিয়ো— সে যেন অফুথী না হয়।" বলিয়া যেন হৃদয়োচ্ছাস সংবরণ করিয়া লইবার জন্য বিনোদিনী অন্য দিকে মুথ ফিরাইল।

বিহারী বলিয়া উঠিল, "বোঠান, তোমাকে থাকিতেই হইবে। তোমার নিজের বলিতে কেহ নাই— এই সরলা মেয়েটিকে স্থথে তৃঃথে রক্ষা করিবার ভার তুমি লও— তুমি ভাহাকে ফেলিয়া গেলে আমি তো আর উপায় দেখি না।" বিনোদিনী। ঠাকুরপো, তুমি তো সংসারের গতিক জান। এখানে বরাবর থাকিব কেমন করিয়া। লোকে কী বলিবে।

বিহারী। লোকে যা বলে বল্ক, তুমি কান দিয়ো না। তুমি দেবী— অসহায়া বালিকাকে সংসারের নিষ্ঠ্র আঘাত হইতে রক্ষা করা তোমারই উপযুক্ত কাজ। বোঠান, আমি তোমাকে প্রথমে চিনি নাই, সেজন্য আমাকে ক্ষমা করো। আমিও সংকীর্ণ-হৃদয় সাধারণ ইতরলোকদের মতো মনে মনে তোমার সম্বন্ধে অন্তায় ধারণা স্থান দিয়াছিলাম; একবার এমনও মনে হইয়াছিল, যেন আশার স্থথে তুমি ঈর্ধা করিতেছ— যেন— কিন্তু সে-সব কথা মুথে উচ্চারণ করিতেও পাপ আছে। তার পরে, তোমার দেবীহৃদয়ের পরিচয় আমি পাইয়াছি— তোমার উপর আমার গভীর ভক্তি জনিয়াছে বলিয়াই, আজ তোমার কাছে আমার সম্বন্ত অপরাধ স্বীকার না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

বিনোদিনীর সর্বশরীর পুলকিত হইয়া উঠিল। যদিও সে ছলনা করিতেছিল, তব্ বিহারীর এই ভক্তি-উপহার সে মনে মনেও মিথা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিতে পারিল না। এমন জিনিদ দে কথনো কাহারও কাছ হইতে পায় নাই। ক্ষণকালের জন্ত মনে হইল, সে যেন যথার্থই পবিত্র উন্নত— আশার প্রতি একটা অনির্দেশ্য দয়ায় তাহার চোথ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। সেই অশ্রুপাত সে বিহারীর কাছে গোপন করিল না, এবং সেই অশ্রুধারা বিনোদিনীর নিজের কাছে নিজেকে প্রুনীয়া বলিয়া মোহ উৎপাদন করিল।

বিহারী বিনোদিনীকে অশ্র ফেলিতে দেখিয়া নিজের অশ্রেষণ দংবরণ করিয়া উঠিয়া বাহিরে মহেল্রের ঘরে গেল। মহেল্র যে হঠাৎ নিজেকে পাষণ্ড বলিয়া কেন ঘোষণা করি। বিহারী তাহার কোনো তাৎপর্য খুঁজিয়া পাইল না। ঘরে গিয়া দেখিল, মহেল্র নাই থবর পাইল, মহেল্র বেড়াইতে বাহির হইয়াছে। পূর্বে মহেল্র অকারণে কখনোই গ্র ছাড়িয়া বাহির হইত না। স্থপরিচিত লোকের এবং স্থপরিচিত ঘরের বাহিরে শহেল্রের অত্যন্ত ক্লান্তি ও পীড়া বোধ হইত। বিহারী ভাবিতে ভাবিতে ধীরে বাড়ি চলিয়া গেল।

বিশোদিনী আশাকে নিজের শয়ন্ত্রে আনিয়া বুকের কাছে টানিয়া ছই চক্ষ্ জলে ভূরিয়া কহিল, "ভাই চোথের বালি, আমি বড়ো হতভাগিনী, আমি বড়ো জলক

অলক্ষ্য । নাশা ব্যথিত হইয়া তাহাকে বাহুপাশে বেষ্টন করিয়া স্নেহান্ত্র কণ্ঠে বলিল, "কেন ভাস, অমন কথা কেন বলিতেছ।" বিনোদিনী রোদনোচ্ছুদিত শিশুর মতো আশার বক্ষে মুধ রাথিয়া কহিল, "আমি যেখানে থাকিব, দেখানে কেবল মন্দই হইবে। দে ভাই, আমাকে ছাড়িয়া দে, আমি আমার জন্মলের মধ্যে চলিয়া যাই।"

আশা চিবুকে হাত দিয়া বিনোদিনীর মূথ তুলিয়া ধরিয়া কহিল, "লক্ষীটি ভাই, অমন কথা বলিদনে— তোকে ছাড়িয়া আমি থাকিতে পারিব না— আমাকে ছাড়িয়া ঘাইবার কথা কেন আজ তোর মনে আদিল।"

মহেন্দ্রের দেখা না পাইয়া বিহারী কোনো একটা ছুতায় পুনর্বার বিনোদিনীর ঘরে আদিয়া মহেন্দ্র ও আশার মধ্যবর্তী আশহার কথাটা আর-একটু স্পষ্ট করিয়া শুনিবার জন্ম উপস্থিত হইল।

মহেন্দ্রকে পরদিন দকালে তাহাদের বাড়ি খাইতে যাইতে বলিবার জন্ম বিনোদিনীকে অন্ধরোধ করিবার উপলক্ষ্য লইয়া দে উপস্থিত হইল। "বিনোদ-বোঠান" বলিয়া ডাকিয়াই হঠাৎ কেরোদিনের উজ্জ্ব আলোকে বাহির হইতেই আলিঙ্গনবদ্ধ শাশ্রনেত্র তুই দখীকে দেখিয়াই থমকিয়া দাঁড়াইল। আশার হঠাৎ মনে হইল, নিশ্চয়ই বিহারী তাহার চোখের বালিকে কোনো অন্যায় নিন্দা করিয়া কিছু বলিয়াছে, তাই শে আজ এমন করিয়া চলিয়া যাইবার কথা তুলিয়াছে। বিহারীবাব্র ভারি অন্যায়। উহার মন ভালো নয়। আশা বিরক্ত হইয়া ঝাহির হইয়া আদিল। বিহারীও বিনোদিনীর প্রতি ভক্তির মাত্রা চড়াইয়া বিগলিত হদয়ে ক্রত প্রহান করিল।

দেদিন রাত্রে মহেন্দ্র আশাকে কহিল, "চুনি, আমি কাল সকালের প্যাদেস্তারেই কাশী চলিয়া যাইব।"

আশার বক্ষঃস্থল ধক্ করিয়া উঠিল—কহিল, "কেন।" মহেন্দ্র কহিল, "কাকীমাকে অনেক দিন দেখি নাই।"

শুনিয়া আশা বড়োই লজ্জাবোধ করিল; এ-কথা পূর্বেই তাহার মনে উদ্যুর হওয়া উচিত ছিল; নিজের স্থথত্থের আকর্ষণে স্নেহ্ময়ী মাসিমাকে সে যে ভূলিয়াছিল, অথচ মহেল্র সেই প্রবাদী-তপন্ধিনীকে মনে করিয়াছে, ইহাতে নিজেকে কঠিনিহাদয়া বলিয়া বড়োই ধিক্কার জন্মিল।

মহেন্দ্র কহিল, "তিনি আমারই হাতে তাঁহার সংসারের একমাত্র স্বেহর ধনকে সমর্পণ করিয়া দিয়া চলিয়া গেছেন— তাঁহাকে একবার না দেখিয়া আমি কিচ্ছুতেই স্বাছির হইতে পারিতেছি না।"

বলিতে বলিতে মহেন্দের কণ্ঠ বাপ্পক্ষ হইয়া আদিল; স্নেহপূর্ণ নীরব আশীর্কাদ

ও অব্যক্ত মন্দলকামনার সহিত বারংবার সে আশার ললাট ও মন্তকের উপর দক্ষিণ কর্তল চালনা করিতে লাগিল। আশা এই অকস্মাং স্নেহাবেগের সম্পূর্ণ মর্ম ব্ঝিতে পারিল না, কেবল তাহার হৃদয় বিগলিত হইয়া অঞ্চ পড়িতে লাগিল। আজই সম্যাবেলায় বিনোদিনী তাহাকে অকারণ স্নেহাতিশয্যে ষে-সব কথা বলিয়াছিল, তাহা মনে পড়িল। উভয়ের মধ্যে কোথাও কোনো যোগ আছে কি না, তাহা সে কিছুই ব্ঝিল না। কিন্তু মনে হইল, যেন ইহা তাহার জীবনে কিসের একটা স্চনা। ভাল কি মন্দ কে জানে।

ভয়ব্যাকুলচিত্তে দে মহেন্দ্রকে বাহুপাশে বদ্ধ করিল। মহেন্দ্র তাহার সেই অকারণ আশকার আবেশ অনুভব করিতে পাবিল। কহিল, "চুনি, তোমার উপর তোমার পুণ্যবতী মাদিমার আশীর্বাদ আছে, তোমার কোনো ভয় নাই, কোনো ভয় নাই। তিনি তোমারই মঙ্গলের জন্ম তাহার দমন্ত ত্যাগ করিয়া গেছেন, তোমার কথনো কোনো অকল্যাণ হইতে পারে না।"

আশা তথন দৃঢ়চিত্তে দমন্ত ভয় দূর করিয়া ফেলিল। স্বামীর এই আশীর্বাদ অক্ষয়কবচের মতো গ্রহণ করিল। সে মনে মনে বারংবার তাহার মাদিমার পবিত্র পদ্ধূলি মাথায় তুলিয়া লইতে লাগিল, এবং একাগ্রমনে কহিল, "মা, তোমার আশীর্বাদ আমার স্বামীকে দর্বদা রক্ষা করুক।"

পরদিনে মহেন্দ্র চলিয়া গেল, বিনোদিনীকে কিছুই বলিয়া গেল না। বিনোদিনী মনে মনে কহিল, "নিজে অন্তায় করা হইল, আবার আমার উপরে রাগ! এমন সাধু তো দেখি নাই। কিন্তু এমন সাধুত্ব বেশিদিন টে কৈ না।"

## ২৩

দংসারত্যাগিনী অন্নপূর্ণা বহুদিন পরে হঠাৎ মহেন্দ্রকে আসিতে দেখিয়া যেমন স্নেহে আনন্দে আপ্লুত হইয়া গেলেন, তেমনি তাঁহার হঠাৎ ভয় হইল, বুঝি আশাকে লইয়া মার সঙ্গে মহেন্দ্রের আবার কোনো বিরোধ ঘটিয়াছে এবং মহেন্দ্র তাঁহার কাছে নালিশ জানাইয়া সান্ত্রনালাভ করিতে আসিয়াছে। মহেন্দ্র শিশুকাল হইতেই সকল প্রকার সংকট ও সন্তাপের সময় তাহার কাকীর কাছে ছুটিয়া আসে। কাহারও উপর রাগ করিলে অন্নপূর্ণা তাহার রাগ থামাইয়া দিয়াছেন, তৃঃথবোধ করিলে তাহা সহজে সহু করিতে উপদেশ দিয়াছেন। কিন্তু বিবাহের পর হইতে মহেন্দ্রের জীবনে সর্বাপেক্ষা যে সংকটের কারণ ঘটিয়াছে, তাহার প্রতিকারচেষ্টা দ্রে থাক্, কোনো-প্রকার সান্ত্রনা পর্যন্ত তিনি দিতে অক্ষম সে-সম্বন্ধে যে-ভাবে যেমন করিয়াই তিনি

হস্তক্ষেপ করিবেন, তাহাতেই মহেন্দ্রের সাংশারিক বিপ্লব আরো দ্বিগুণ বাড়িয়া উঠিবে ইহাই যখন নিশ্চয় ব্ঝিলেন, তখনই তিনি সংশার ত্যাগ করিলেন। রুগ্ণ শিশু যখন জল চাহিয়া কাঁদে, এবং জল দেওয়া যখন কবিরাজের নিতান্ত নিষেধ, তখন পীড়িতিচিত্তে মা যেমন অন্থ ঘরে চলিয়া যান, অন্নপূর্ণা তেমনি করিয়া নিজেকে প্রবাদে লইয়া গেছেন। দ্র তীর্থবাদে থাকিয়া ধর্মকর্মের নিয়মিত অন্নষ্ঠানে এ-ক্য়দিন সংশার অনেকটা ভূলিয়াছিলেন, মহেন্দ্র আবার কি সেই সকল বিরোধের কথা তুলিয়া তাঁহার প্রচ্ছর ক্ষতে আঘাত করিতে আসিয়াছে।

কিন্তু মহেন্দ্র আশাকে লইয়া তাহার মার সহদ্ধে কোনো নালিশের কথা তুলিল না। তথন অন্নপূর্ণার আশহা অন্ত পথে গেল। যে-মহেন্দ্র আশাকে ছাড়িয়া কালেজে যাইতে পারিত না, দে আজ কাকীর খোঁজ লইতে কাশী আদে কেন। তবে কি আশার প্রতি মহেন্দ্রের টান ক্রমে টিলা হইয়া আদিতেছে। মহেন্দ্রকে তিনি কিছু আশহার সহিত জিজ্ঞানা করিলেন, "হাঁ রে মহিন, আমার মাথা থা, ঠিক করিয়া বল্ দেখি, চ্নি কেমন আছে।"

মহেন্দ্র কহিল, "দে তো বেশ ভালো আছে কাকীমা।"

"আজকাল দে কী করে, মহিন। তোরা কি এখনো তেমনি ছেলেমান্ত্র আছিন, না কাজকর্মে ঘরকল্লায় মন দিয়াছিদ।"

মহেন্দ্র কহিল, "ছেলেমাতুষি একেবারেই বন্ধ। সকল ঝঞ্চাটের মূল সেই চারুপাঠিথানা যে কোথায় অদৃশ্য হইয়াছে, তাহার আর সন্ধান পাইবার জো নাই। তুমি থাকিলে দেখিয়া খুশি হইতে— লেথাপড়া শেথায় অবহেলা করা স্ত্রীলোকের পক্ষে যতদ্র কর্তব্য, চুনি তাহা একান্ত মনে পালন করিতেছে।"

"মহিন, বিহারী কী করিতেছে।"

মহেন্দ্র কহিল, "নিজের কাজ ছাড়া আর-সমস্তই করিতেছে। নায়েব-গোমস্তায় তাহার বিষয়সম্পত্তি দেখে; কী চক্ষে দেখে, তাহা ঠিক বলিতে পারি না। বিহারীর চিরকাল ওই দশা। তাহার নিজের কাজ পরে দেখে, পরের কাজ সে নিজে দেখে।"

অন্নপূর্ণা কহিলেন, "দে কি বিবাহ করিবে না, মহিন।"

মহেল্র একটুথানি হাদিয়া কহিল, "কই, কিছুমাত্র উদ্ধোগ তো দেখি না।"

শুনিয়া অন্নপূর্ণা হৃদয়ের গোপন স্থানে একটা আঘাত পাইলেন। তিনি নিশ্চয় ব্রিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহার বোনঝিকে দেখিয়া, একবার বিহারী আগ্রহের সহিত বিবাহ করিতে উন্মত হইয়াছিল, তাহার সেই উন্মুখ আগ্রহ অন্যায় করিয়া অকস্মাৎ দলিত হইয়াছে। বিহারী বলিয়াছিল, "কাকীমা, আমাকে আর বিবাহ করিতে

900

কখনো অহবোধ করিয়ো না!" সেই বড়ো অভিমানের কথা অনুপূর্ণার কানে বাজিতেছিল। তাঁহার একাস্ত অহুগত সেই স্নেহের বিহারীকে তিনি এমন মনভাঙা অবস্থায় ফেলিয়া আদিয়াছিলেন, তাহাকে কোনো সাখনা দিতে পারেন নাই। অন্নপূর্ণা অত্যন্ত বিমর্ব ও ভীত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, "এখনো কি আশার প্রতি বিহারীর মন পড়িয়া আছে।"

সহেন্দ্র কথনো ঠাট্টার ছলে, কথনো গম্ভীরভাবে, তাহাদের ঘরকলার আধুনিক সমস্ত ধবর-বার্তা জানাইল, বিনোদিনীর কথার উল্লেখমাত্র করিল না।

এখন কালেছ খোলা, কালীতে মহেন্দ্রের বেশি দিন থাকিবার কথা নয়। কিন্তু কঠিন রোগের পর স্বাস্থ্যকর আবহাওয়ার মধ্যে গিয়া আরোগ্যলাভের যে স্থপ, মহেন্দ্র কালীতে অরপূর্ণার নিকটে থাকিয়া প্রতিদিন দেই স্থথ অরভব করিতেছিল— তাই একে একে দিন কাটিয়া যাইতে লাগিল। নিজের সঙ্গে নিজের যে একটা বিরোধ জন্মবার উপক্রম হইয়াছিল, দেটা দেখিতে দেখিতে দ্র হইয়া গেল। কয়দিন সর্বদা ধর্মপরায়ণা অরপূর্ণার স্বেহম্থচ্ছবির সম্মুখে থাকিয়া, সংসারের কর্তব্যপালন এমনি সহজ ও স্থেকর মনে হইতে লাগিল যে, তাহার পূর্বেকার আতম্ব হাস্থকর বোধ হইল। মনে হইল, বিনোদিনী কিছুই না। এমন কি, তাহার মুখের চেহারাই মহেন্দ্র স্পষ্ট করিয়া মনে আনিতে পারে না। অবশেষে মহেন্দ্র খ্ব জোর করিয়াই মনে মনে কহিল, "আশাকে আমার হাদয় হইতে এক চূল সরাইয়া বদিতে পারে, এমন তো আমি কোথাও কাহাকেও দেখিতে পাই না।"

মহেন্দ্র অন্নপূর্ণাকে কহিল, "কাকীমা, আমার কালেন্স কামাই ঘাইতেছে— এবারকার মতো তবে আদি। যদিও তুমি দংদারের মায়া কাটাইয়া একান্তে আদিয়া আছ— তবু অনুমতি করো মাঝে মাঝে আদিয়া তোমার পায়ের ধুলা লইয়া ঘাইব।"

মহেন্দ্র গৃহে ফিরিয়া আদিয়া যথন আশাকে তাহার মাদির স্নেহোপহার দিঁত্রের কোটা ও একটি দালা পাথরের চুমকি ঘটি দিল, তথন তাহার চোথ দিয়া ঝরঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল। মাদিমার দেই পরমন্মেহময় ধৈর্য ও মাদিমার প্রতি তাহাদের ও তাহার শাশুড়ীর নানাপ্রকার উপদ্রব শারণ করিয়া তাহার হৃদয় ব্যাকুল হইয়া উঠিল। স্বামীকে জানাইল, "আমার বড়ো ইচ্ছা করে, আমি একবার মাদিমার কাছে গিয়া তাঁহার ক্ষমা ও পায়ের ধূলা লইয়া আদি। দে কি কোনোমতেই ঘটিতে পারে না।"

মহেন্দ্র আশার বেদনা ব্ঝিল, এবং কিছুদিনের জন্ম কাশীতে সে তাহার মাসিমার

কাছে যায়, ইহাতে তাহার সম্বতিও হইল। কিন্তু পুনর্বার কালেজ কামাই করিয়া আশাকে কাশী পৌছাইয়া দিতে তাহার দ্বিধা বোধ হইতে লাগিল।

আশা কহিল, "জেঠাইমা তো অল্পদিনের মধ্যেই কাশী যাইবেন, দেই দঙ্গে গেলে কি ক্ষতি আছে।"

মহেন্দ্র রাজনন্মীকে গিয়া কহিল, "মা, বউ একবার কাশীতে কাকীমাকে দেখিতে ষাইতে চায়।"

রাজলন্দ্রী শ্লেষবাক্যে কহিলেন, "বউ যাইতে চান তো অবশ্যই যাইবেন, যাও, তাঁহাকে লইয়া যাও।"

মহেন্দ্র যে আবার অন্নপূর্ণার কাছে যাতাগাত আরম্ভ করিল, ইহা রাজলন্দীর ভালো লাগে নাই। বধ্র যাইবার প্রস্তাবে তিনি মনে মনে আরো বিরক্ত হইয়া উঠিলেন।

মহেন্দ্র কহিল, "আমার কালেজ আছে, আমি রাখিতে যাইতে পারিব না। তাহার জেঠামশায়ের দঙ্গে যাইবে।"

রাজনন্মী কহিলেন, "দে তো ভালো কথা। জেঠামশায়রা বড়লোক, কখনো আমাদের মতো গরিবের ছায়া মাড়ান না, তাঁহাদের দক্ষে যাইতে পারিলে কত গৌরব।"

মাতার উত্তরোত্তর শ্লেষবাক্যে মহেন্দ্রের মন একেবারে কঠিন হইয়া বাঁকিল। সে কোনো উত্তর না দিয়া আশাকে কাশী পাঠাইতে দৃঢ়প্রতিক্ত হইয়া চলিয়া গেল।

বিহারী যথন রাজলক্ষীর দঙ্গে দেখা করিতে আদিল, রাজলক্ষী কহিলেন, "ও বিহারী, শুনিয়াছিদ, আমাদের বউমা যে কাশী যাইতে ইচ্ছা করিয়াছেন।"

বিহারী কহিল, "বল কী মা, মহিনদা আবার কালেজ কামাই করিয়া কাশী যাইবে?" রাজলন্দ্রী কহিলেন, "না না, মহিন কেন যাইবেন। তা হইলে আর বিবিয়ানা হইল কই। মহিন এখানে থাকিবেন, বউ তাঁহার জেঠামহারাজের সঙ্গে কাশী যাইবেন। স্বাই সাহেব-বিবি হইয়া উঠিল।"

বিহারী মনে মনে উদ্বিগ্ন হইল, বর্তমান ক'লের সাহেবিয়ানা স্মরণ করিয়া
নহে। বিহারী ভাবিতে লাগিল, "ব্যাপারখানা কী। মহেন্দ্র যখন কাশী গোল আশা
এখানে রহিল; আবার মহেন্দ্র ষখন ফিরিল তখন আশা কাশী যাইতে চাহিতেছে।
ছ-জনের মাঝখানে একটা কী গুরুতর ব্যাপার ঘটিয়াছে। এমন করিয়া কতদিন
চলিবে ? বরু হইয়াও আমরা ইহার কোনো প্রতিকার করিতে পারিব না— দূরে
দাঁড়াইয়া থাকিব ?"

মাতার ব্যবহারে অত্যন্ত ক্ষুত্র হইয়া মহেন্দ্র তাহার শয়নঘরে আসিয়া বদিয়া ছিল। বিনোদিনী ইতিমধ্যে মহেন্দ্রের দক্ষে সাক্ষাৎ করে নাই— তাই আশা তাহাকে পাশের ঘর হইতে মহেন্দ্রের কাছে লইয়া আসিবার জন্ম অনুরোধ করিতেছিল।

এমন সময় বিহারী আদিয়া মহেল্রকে জিজাদা করিল, "আশা-বোঠানের কি কাশী যাওয়া স্থির হইয়াছে।"

भरहक्त कहिन, "ना श्हेरव रकन। वांधांना की चाहि ।"

বিহারী কহিল, "বাধার কথা কে বলিতেছে। কিন্তু হঠাৎ এ খেয়াল তোমাদের মাথায় আসিল যে ?"

মহেন্দ্র কহিল, "মাদিকে দেখিবার ইচ্ছা— প্রবাদী আত্মীয়ের জন্ম ব্যাকুলতা, মানবচরিত্রে এমন মাঝে মাঝে ঘটিয়া থাকে।"

বিহারী জিজ্ঞাদা করিল, "তুমি দঙ্গে যাইতেছ ?"

প্রশ্ন শুনিয়াই মহেন্দ্র ভাবিল, "জেঠার সঙ্গে আশাকে পাঠানো সংগত নহে, এই কথা লইয়া আলোচনা করিতে বিহারী আদিয়াছে।" পাছে অধিক কথা বলিতে গেলে ক্রোধ উচ্চুদিত হইয়া উঠে, তাই সংক্ষেপে বলিল, "না।"

বিহারী মহেন্দ্রকে চিনিত। সে যে রাগিয়াছে, তাহা বিহারীর অগোচর ছিল না। একবার জিদ ধরিলে তাহাকে টলানো যায় না, তাহাও সে জানিত। তাই মহেন্দ্রের যাওয়ার কথা আর তুলিল না। মনে মনে ভাবিল, "বেচারা আশা যদি কোনো বেদনা বহন করিয়াই চলিয়া যাইতেছে হয়, তবে সঙ্গে বিনোদিনী গেলে তাহার সাজনা হইবে।" তাই ধীরে ধীরে কহিল, "বিনোদ-বোঠান তাঁর সঙ্গে গেলে হয় না?"

মহেন্দ্র গর্জন করিয়া উঠিল, "বিহারী, তোমার মনের ভিতর যে-কথাটা আছে, তাহা স্পষ্ট করিয়া বলো। আমার সঙ্গে অসরলতা করিবার কোনো দরকার দেখি না। আমি জানি, তুমি মনে মনে সন্দেহ করিয়াছ, আমি বিনোদিনীকে ভালোবাসি। মিথা কথা। আমি বাসি না। আমাকে রক্ষা করিবার জন্ম তোমাকে পাহারা দিয়া বেড়াইতে হইবে না। তুমি এখন নিজেকে রক্ষা করো। যদি সরল বন্ধুত্ব তোমার মনে থাকিত, তবে বহুদিন আগে তুমি আমার কাছে তোমার মনের কথা বলিতে এবং নিজেকে বন্ধুর অস্তঃপুর হইতে বহু দ্বে লইয়া যাইতে। আমি তোমার ম্থের সামনে স্পষ্ট করিয়া বলিতেছি, তুমি আশাকে ভালোবাসিয়াছ।"

অত্যন্ত বেদনার স্থানে তুই পা দিয়া মাড়াইয়া দিলে, আহত ব্যক্তি মুহূর্তকাল বিচার না করিয়া আঘাতকারীকে ষেমন দবলে ধাকা দিয়া ফেলিতে চেটা করে— ঝড়ের সময় নৌকার শিকল ধেমন নোঙরকে টানিয়া ধরে, মহেন্দ্র তেমনি ব্যাকুলতার সঙ্গে আশাকে ধেন অতিরিক্ত জোর করিয়া ধরিল।

রাত্রে মহেক্র আশার মৃথ বক্ষের কাছে ধরিয়া জিজ্ঞাদা করিল, "চুনি, তুমি আমাকে কতথানি ভালোবাদ ঠিক করিয়া বলো।"

আশা ভাবিল, "এ কেমন প্রশ্ন। বিহারীকে লইয়া অত্যন্ত লজ্জাজনক যে-কথাটা উঠিয়াছে, তাহাতেই কি তাহার উপরে সংশয়ের ছায়া পড়িয়াছে।" দে লজ্জায় মরিয়া গিয়া কহিল, "ছি ছি, আজ তুমি এমন প্রশ্ন কেন করিলে। তোমার ছটি পায়ে পড়ি, আমাকে খুলিয়া বলো— আমার ভালোবাদায় তুমি কবে কোথায় কী অভাব দেখিয়াছ।"

মহেন্দ্র আশাকে পীড়ন করিয়া তাহার মাধুর্ঘ বাহির করিবার জন্ম কহিল, "তবে তুমি কাশী ঘাইতে চাহিতেছ কেন।"

আশা কহিল, "আমি কাণী ঘাইতে চাই না, আমি কোথাও যাইব না।" মহেন্দ্র। তথন তো চাহিয়াছিলে।

আশা অত্যস্ত পীড়িত হইয়া কহিল, "তুমি ভো জান, কেন চাহিয়াছিলাম।"
নহেন্দ্র। আমাকে ছাড়িয়া তোমার মাদির কাছে বোধ হয় বেশ স্থাথ থাকিতে।

আশা কহিল, "কখনো না। আমি স্থেধের জন্ম যাইতে চাহি নাই।"

মহেন্দ্র কহিল, "আমি সত্য বলিতেছি চুনি, তুমি আর কাহাকেও বিবাহ করিলে

টের বেশি স্থাী হইতে পারিতে।"

শুনিয়া আশা চকিতের মধ্যে মহেন্দ্রের বক্ষ হইতে সরিয়া গিয়া, বালিশে মৃথ ঢাকিয়া, কাঠের মতো আড়াই হইয়া রহিল— মূহুর্তপরেই তাহার কানা আর চাপা রহিল না। মহেন্দ্র তাহাকে সাল্বনা দিবার জন্ম বক্ষে তুলিয়া লইবার চেষ্টা করিল, আশা বালিশ ছাড়িল না। পতিব্রতার এই অভিমানে মহেন্দ্র স্থথে গর্বে ধিক্কারে ক্ষর হইতে লাগিল।

যে-সব কথা ভিতরে-ভিতরে আভাসে ছিল, সেইগুলা হঠাৎ স্পষ্ট কথায় পরিস্ফৃট হইয়া সকলেরই মনে একটা গোলমাল বাধাইয়া দিল। বিনোদিনী মনে মনে ভাবিতে লাগিল— অমন স্পষ্ট অভিযোগের বিরুদ্ধে বিহারী কেন কোনো প্রতিবাদ করিল না। যদি সে মিথ্যা প্রতিবাদও করিত, তাহা হইলেও যেন বিনোদিনী একটু খুশি হইত। বেশ হইয়াছে, মহেল্র বিহারীকে যে-আঘাত করিয়াছে, তাহা তাহার প্রাপ্যইছিল। বিহারীর মতো অমন মহৎ লোক কেন আশাকে ভালোবাদিবে। এই

আঘাতে বিহারীকে যে দূরে লইয়া গেছে, সে থেন ভালোই হইয়াছে— বিনোদিনী যেন নিশ্চিন্ত হইল।

কিন্ত বিহারীর সেই মৃত্যুবাণাহত রক্তহীন পাংশু মৃথ বিনোদিনীকে সকল কর্মের মধ্যে যেন অনুসরণ করিয়া ফিরিল। বিনোদিনীর অস্তরে যে সেবাপরায়ণা নারী-প্রকৃতি ছিল, সে সেই আর্ত মৃথ দেখিয়া কাঁদিতে লাগিল। রুগ্ণ শিশুকে যেমন মাতা বুকের কাছে দোলাইয়া বেড়ায়, তেমনি সেই আত্র মূর্তিকে বিনোদিনী আপন হদয়ের মধ্যে রাখিয়া দোলাইতে লাগিল; তাহাকে স্কৃত্ব করিয়া সেই মূথে আবার রক্তের রেখা, প্রাণের প্রবাহ, হাস্তের বিকাশ দেখিবার জন্ত বিনোদিনীর একটা অধীর উৎস্বক্য জ্মিল।

তুই-তিন দিন সকল কর্মের মধ্যে এইরূপ উন্মনা হইয়া ফিরিয়া বিনোদিনী আর থাকিতে পারিল না। বিনোদিনী একথানি সান্ত্রনার পত্র লিখিল, কহিল—

ঠাকুরপো, আমি তোমার সেদিনকার সেই শুদ্ধ মুথ দেখিয়া অবধি প্রাণমনে কামনা করিতেছি, তুমি স্বস্থ হও, তুমি যেমন ছিলে তেমনিটি হও— সেই সহজ হাসি আবার কবে দেখিব, সেই উদার কথা আবার কবে শুনিব। তুমি কেমন আছ, আমাকে একটি ছত্র লিথিয়া জানাও।

তোমার বিনোদ-বোঠান।'

বিনোদিনী দরোয়ানের হাত দিয়া বিহারীর ঠিকানায় চিঠি পাঠাইয়া দিল।
আশাকে বিহারী ভালোবাদে, এ-কথা যে এমন রুচ করিয়া, এমন গহিতভাবে
মহেন্দ্র মুখে উচ্চারণ করিতে পারিবে, তাহা বিহারী স্বপ্নেও কল্পনা করে নাই।
কারণ, দে নিজেও এমন কথা স্পষ্ট করিয়া কখনো মনে স্থান দেয় নাই। প্রথমটা
বজ্ঞাহত হইল— তার পরে ক্রোধে ঘণায় ছটফট করিয়া বলিতে লাগিল, "অভায়,
অসংগত, অম্লক।"

কিন্ত কথাটা যথন একবার উচ্চারিত হইয়াছে, তথন তাহাকে আর সম্পূর্ণ মারিয়া ফেলা যায় না। তাহার মধ্যে যেটুকু সত্যের বীজ ছিল, তাহা দেখিতে দেখিতে অঙ্ক্রিত হইয়া উঠিতে লাগিল। কলা দেখিবার উপলক্ষে দেই যে একদিন সুর্যান্তকালে বাগানের উচ্ছুদিত পুস্পগন্ধপ্রবাহে লজ্জিতা বালিকার স্কুমার মুখখানিকে সে নিতান্তই আপনার মনে করিয়া বিগলিত অন্তরাগের সহিত একবার চাহিয়া দেখিয়াছিল, তাহাই বার বার মনে পড়িতে লাগিল, এবং বুকের কাছে কী যেন চাপিয়া ধরিতে লাগিল, এবং একটা অত্যন্ত কঠিন বেদনা কণ্ঠের কাছ পর্যন্ত আলোড়িত হইয়া ধ্রিতে লাগিল, এবং একটা অত্যন্ত কঠিন বেদনা কণ্ঠের কাছ পর্যন্ত আলোড়িত হইয়া ধ্রিতে লাগিল, এবং একটা অত্যন্ত কঠিন বেদনা কণ্ঠের কাছ পর্যন্ত আলোড়িত হইয়া ধ্রিটিল। দীর্ঘরাত্রি ছাদের উপর শুইয়া শুইয়া বাড়ির সম্মুখের পথে ক্রন্তপদে পায়চারি

করিতে করিতে, যাহা এতদিন অব্যক্ত ছিল তাহা বিহারীর মনে ব্যক্ত হইয়া উঠিল।
যাহা সংযত ছিল তাহা উদ্দাম হইল; নিজের কাছেও যাহার কোনো প্রমাণ
ছিল না, মহেল্রের বাক্যে তাহা বিরাট প্রাণ পাইয়া বিহারীর অন্তর-বাহির ব্যাপ্ত
করিয়া দিল।

তথন দে নিজেকে অপরাধী বলিয়া বৃঝিল। মনে মনে কহিল, "আমার তো আর রাগ করা শোভা পায় না, মহেল্রের কাছে তো ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বিদায় লইতে হইবে। দেদিন এমনভাবে চলিয়া আদিয়াছিলাম, যেন মহেল্র দোষী, আমি বিচারক— দে-অন্তায় স্বীকার করিয়া আদিব।"

বিহারী জানিত, আশা কাশী চলিয়া গেছে। এক দিন সে সন্ধার সময় ধীরে ধীরে মহেল্রের দ্বারের সন্মুথে আসিয়া উপস্থিত হইল। রাজলন্দ্রীর দ্রসম্পর্কের মামা সাধুচরণকে দেথিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "সাধুদা, ক-দিন আসিতে পারি নাই— এখানকার সব থবর ভালো?" সাধুচরণ সকলের কুশল জানাইল। বিহারী জিজ্ঞাসা করিল, "বোঠান কাশীতে কবে গেলেন।" সাধুচরণ কহিল, "তিনি যান নাই। তাঁহার কাশী যাওয়া হইবে না।" শুনিয়া, কিছু না মানিয়া অন্তঃপুরে ঘাইবার জন্ম বিহারীর মন ছুটিল। পূর্বে যেমন সহজে যেমন আনদে আত্মীয়ের মতো সে পরিচিত সিঁ জি বাহিয়া ভিতরে ঘাইত, সকলের সঙ্গে স্নিগ্ধ কৌতুকের সহিত হাস্থালাপ করিয়া আসিত, কিছুই মনে হইত না, আজ তাহা অবিহিত, তাহা হুর্লভ, জানিয়াই তাহার চিত্ত যেন উন্মন্ত হইল। আর-একটিবার, কেবল শেষবার, তেমনি করিয়া ভিতরে গিয়া ঘরের ছেলের মতো রাজলন্দ্রীর সহিত কথা সারিয়া, একবার ঘোনটার্ত আশাকে বোঠান বলিয়া হুটো তুচ্ছ কথা কহিয়া আসা তাহার কাছে পরম আকাজ্রার বিষয় হইয়া উঠিল। সাধুচরণ কহিল, "ভাই, অন্ধকারে দাঁড়াইয়া রহিলে যে, ভিতরে চলো।"

শুনিয়া বিহারী ক্রতবেগে ভিতরের দিকে কয়েক পদ অগ্রসর হইয়াই ফিরিয়া সাধুকে কহিল, "যাই একটা কাজ আছে।" বলিয়া তাড়াতাড়ি প্রস্থান করিল। সেই রাত্রেই বিহারী পশ্চিমে চলিয়া গেল।

দরোয়ান বিনোদিনীর চিঠি লইয়া বিহারীকে না পাইয়া চিঠি ফিরাইয়া লইয়া আদিল। মহেন্দ্র তথন দেউড়ির সমূথে ছোটো বাগানটিতে বেড়াইতেছিল। জিজ্ঞাসা করিল, "এ কাহার চিঠি।" দরোয়ান সমস্ত বলিল। মহেন্দ্র চিঠিথানি নিজে লইল।

একবার সে ভাবিল, চিঠিখানা লইয়া বিনোদিনীর হাতে দিবে— অপরাধিনী

বিনোদিনীর লজ্জিত মুখ একবার সে দেখিয়া আদিবে— কোনো কথা বলিবে না।
এই চিঠির মধ্যে বিনোদিনীর লজ্জার কারণ যে আঁছেই, মহেন্দ্রের মনে তাহাতে
কোনো সন্দেহ ছিল না। মনে পড়িল, পূর্বেও আর-একদিন বিহারীর নামে
এমনি একখানা চিঠি গিয়াছিল। চিঠিতে কী লেখা আছে, এ-কথা না জানিয়া
মহেন্দ্র কিছুতেই স্থির থাকিতে পারিল না। সে মনকে ব্যাইল— বিনোদিনী তাহার
অভিভাবকতায় আছে, বিনোদিনীর ভালোমন্দের জন্ত সে দায়ী। অভএব এরূপ
সন্দেহজনক পত্র খুলিয়া দেখাই তাহার কর্তবা। বিনোদিনীকে বিপথে যাইতে দেওয়া
কোনোমতেই হইতে পারে না।

মহেন্দ্র ছোটো চিঠিখানা খুলিয়া পড়িল। তাহা সরল ভাষায় লেখা, সেইজন্ম অকৃত্রিম উদ্বেগ তাহার মধ্য হইতে পরিন্ধার প্রকাশ পাইয়াছে। চিঠিখানা পুনঃপুন পাঠ করিয়া এবং অনেক চিন্তা করিয়া মহেন্দ্র ভাবিয়া উঠিতে পারিল না, বিনোদিনীর মনের গতি কোন্ দিকে। তাহার কেবলই আশন্ধা হইতে লাগিল, "আমি যে তাহাকে ভালোবাদি না বলিয়া অপমান করিয়াছি, সেই অভিমানেই বিনোদিনী অন্য দিকে মন দিবার চেন্টা করিতেছে। রাগ করিয়া আমার আশা সে একেবারেই ছাডিয়া দিয়াছে।"

এই কথা মনে করিয়া মহেল্রের ধৈর্যক্ষা করা একেবারে অসম্ভব হইয়া উঠিল। বে-বিনোদিনী তাহার নিকট আত্মসমর্পণ করিতে আসিয়াছিল, সে যে মূহুর্তকালের মূচতায় সম্পূর্ণ তাহার অধিকারচ্যুত হইয়া ষাইবে, সেই সম্ভাবনায় মহেল্রকে স্থির থাকিতে দিল না। মহেল্র ভাবিল, "বিনোদিনী আমাকে যদি মনে মনে ভালোবাসে, তাহা বিনোদিনীর পক্ষে মঙ্গলকর— এক জায়গায় সে বদ্ধ হইয়া থাকিবে। আমি নিজের মন জানি, আমি তো তাহার প্রতি কখনোই অক্যায় করিব না। সে আমাকে নিরাপদে ভালোবাসিতে পারে। আমি আশাকে ভালোবাসি, আমার দ্বারা তাহার কোনো ভয় নাই। কিন্তু সে যদি অক্য কোনো দিকে মন দেয় তবে তাহার কী সর্বনাশ হইতে পারে কে জানে।" মহেল্র স্থির করিল, নিজেকে ধরা না দিয়া বিনোদিনীর মন কোনো অবকাশে আর-একবার ফিরাইতেই হইবে।

মহেন্দ্র অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতেই দেখিল, বিনোদিনী পথের মধ্যেই যেন কাহার জন্ম উৎকৃষ্ঠিত হইয়া প্রতীক্ষা করিতেছে। অমনি মহেন্দ্রের মনে চকিতের মধ্যে বিদ্বেষ জলিয়া উঠিল। কহিল, "ওগো, মিথা। দাঁড়াইয়া আছ, দেখা পাইবে না। এই তোমার চিঠি ফিরিয়া আসিয়াছে।" বলিয়া চিঠিখানা ফেলিয়া দিল।

वित्नोमिनी, किलन, "(श्रीना (व ?"

ষাইবই, আমাকে ধেমন করিয়া হোক পাঠাইয়া দাও— তা নয়, কথনো হাঁ, কথনো না, কথনো চুপচাপ— এ কী রকম।"

হঠাৎ মহেন্দ্রের এই উগ্রতা দেখিয়া আশা বিস্মিত ভীত হইয়া উঠিল। দে অনেক চেটা করিয়া কোনো উত্তরই ভাবিয়া পাইল না। মহেন্দ্র কেন যে কখনো হঠাৎ এত আদর করে, কখনো হঠাৎ এমন নিষ্ঠ্র হইয়া উঠে, তাহা দে কিছুই বুঝিতে পারে না। এইরূপে মহেন্দ্র ষতই তাহার কাছে ঘ্র্বোধ্য হইয়া উঠিতেছে, ততই আশার কম্পান্থিত চিত্ত ভয়ে ও ভালোবাসায় তাহাকে যেন অত্যন্ত অধিক করিয়া বেইন করিয়া ধরিতেছে।

মহেন্দ্রকে আশা মনে মনে সন্দেহ করিয়া চোথে চোথে পাহারা দিতে চায়! ইহা কি কঠিন উপহাস, না নির্দয় সন্দেহ ? শপথ করিয়া কি ইহার প্রতিবাদ আবৈশ্যক, না হাস্ত করিয়া ইহা উড়াইয়া দিবার কথা ?

হতর্দ্ধি আশাকে পুনশ্চ চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া অধীর মহেন্দ্র জ্রুতবেগে দেখান হইতে উঠিয়া চলিয়া গেল। তখন কোথায় রহিল মাসিক পত্রের সেই গল্পের নায়ক, কোথায় রহিল গল্পের নায়িকা। স্থান্তের আভা অন্ধকারে মিশাইয়া গেল, সন্ধ্যারস্তের ক্ষণিক বদন্তের বাতাস গিয়া শীতের হাওয়া দিতে লাগিল— তখনো আশা দেই মাহ্রের উপর লুন্তিত হইয়া পড়িয়া রহিল।

অনেক রাত্রে আশা শয়ন্যরে গিয়া দেখিল, মহেন্দ্র তাহাকে না ডাকিয়াই শুইয়া পড়িয়াছে। তথনই আশার মনে হইল, স্থেহময়ী মাসির প্রতি তাহার উদাসীনতা কল্পনা করিয়া মহেন্দ্র তাহাকে মনে মনে ঘুণা করিতেছে। বিছানার মধ্যে ঢুকিয়াই আশা মহেন্দ্রের তুই পা জড়াইয়া তাহার পায়ের উপর ম্থ রাথিয়া পড়িয়া বহিল। তথন মহেন্দ্র করুণায় বিচলিত হইয়া তাহাকে টানিয়া লইবার চেটা করিল। আশা কিছুতেই উঠিল না। সে কহিল, "আমি যদি কোনো দোষ করিয়া থাকি, আমাকে মাপ করো।"

মহেন্দ্র আর্দ্রচিত্তে কহিল, "তোমার কোনো দোষ নাই, চুনি। আমি নিতাস্ত পাষ্ণু, তাই তোমাকে অকারণে আঘাত করিয়াছি।"

তথন মহেন্দ্রের তুই পা অভিষিক্ত করিয়া আশার অশ্রু ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।
মহেন্দ্র উঠিয়া বদিয়া তাহাকে তুই বাহুতে তুলিয়া আপনার পাশে শোয়াইল। আশার
বোদনবেগ থামিলে সে কহিল, "মাদিকে কি আমার দেখিতে ঘাইবার ইচ্ছা করে না।
কিন্তু তোমাকে ফেলিয়া আমার ঘাইতে মন দরে না। তাই আমি যাইতে চাই নাই,
তুমি রাগ করিয়ো না।"

মহেন্দ্র ধীরে ধীরে আশার আর্দ্র কপোল মৃছাইতে মুছাইতে কহিল, "এ কি রাগ করিবার কথা, চুনি। আমাকে ছাড়িয়া যাইতে পার না, দে লইয়া আমি রাগ করিব ? তোমাকে কোথাও ষাইতে হইবে না।"

আশা কহিল, "না, আমি কাশী ষাইব।"

মহেন্দ্র। কেন।

আশা। তোমাকে মনে মনে সন্দেহ করিয়া যাইতেছি না- এ-কথা ধ্থন একবার তোমার মুখ দিয়া বাহির হইয়াছে, তথন আমাকে কিছুদিনের জন্তও যাইতেই হইবে।

মহেন্দ্র। আমি পাপ করিলাম, তাহার প্রায়শ্চিত্ত তোমাকে করিতে হইবে?

আশা। তাহা আমি জানি না— কিন্তু পাপ আমার কোনোখানে হইয়াছেই, নহিলে এমন-সকল অসম্ভব কথা উঠিতেই পারিত না। ধে-সব কথা আমি স্বপ্নেও ভাবিতে পারিতাম না, সে-সব কথা কেন শুনিতে হইতেছে।

মহেন্দ্র। তাহার কারণ, আমি যে কী মন্দ লোক তাহা তোমার স্বপ্নেরও অগোচর ৷

আশা ব্যস্ত হইয়া কহিল, "আবার! ও-কথা বলিয়ো না। কিন্তু এবার আমি কাশী যাইবই।"

মহেক্স হাসিয়া কহিল, "আচ্ছা যাও, কিন্তু তোমার চোখের আড়ালে আমি যদি न्हें हरेशा बारे, जांदा हरेल की हरेल।"

আশা কহিল, "তোমার আর অত ভয় দেখাইতে হইবে না, আমি কিনা ভাবিয়া অস্থির হ্ইতেছি ?"

মুহেন্দ্র। কিন্তু ভাবা উচিত। তোমার এমন স্বামীটিকে ধদি অদাবধানে বিগড়াইতে দাও, তবে এর পরে কাহাকে দোষ দিবে ?

আশা। তোমাকে দোষ দিব না, সেজগু তুমি ভাবিয়ো না।

মহেন্দ্র। তখন নিজের দোষ স্বীকার করিবে?

আশা। একশোবার।

মুহেন্দ্র। আচ্ছা, তাহা হইলে কাল একবার তোমার জেঠামশায়ের সঙ্গে গিয়া কথাবার্তা ঠিক করিয়া আদিব।

এই বলিয়া মহেন্দ্র 'অনেক রাত হইয়াছে' বলিয়া পাশ ফিরিয়া শুইল। কিছুক্ষণ পরে হঠাং পুনর্বার এপাশে ফিরিয়া কহিল, "চুনি, কাজ নাই, তুমি নাই-বা গেলে।"

আশা কাতর হইয়া কহিল, "আবার বারণ করিতেছ কেন। এবার একবার না গেলে তোমার সেই ভর্ৎসনাটা আমার গায়ে লাগিয়া থাকিবে। আমাকে ত্-চার দিনের জন্মও পাঠাইয়া দাও।"

মহেন্দ্র কহিল, "আচ্ছা।" বলিয়া আবার পাশ ফিরিয়া শুইল।

কাশী যাইবার আগের দিন আশা বিনোদিনীর গলা জড়াইয়া কহিল, "ভাই বালি, আমার গা ছুইয়া একটা কথা বল্।"

বিনোদিনী আশার গাল টিপিয়া ধরিয়া কহিল, "কী কথা, ভাই। তোমার অহুরোধ আমি রাখিব না ?"

আশা। কে জানে ভাই, আজকাল তুমি কী রকম হইয়া গেছ। কোনোমতেই ধেন আমার স্বামীর কাছে বাহির হইতে চাও না।

বিনোদিনী। কেন চাই না, সে কি তুই জানিসনে, ভাই। সেদিন বিহারীবাবুকে মহেন্দ্রবাবু যে-কথা বলিলেন, সে কি তুই নিজের কানে শুনিস নাই। এ-সকল কথা যথন উঠিল তথন কি আর বাহির হওয়া উচিত— তুমিই বলো-না, ভাই বালি।

ঠিক উচিত যে নহে, তাহা আশা ব্ঝিত। এ-দকল কথার লজ্জাকরতা যে কতদ্ব, তাহাও দে নিজের মন হইতেই সম্প্রতি ব্ঝিয়াছে। তবু বলিল, "কথা অমন কত উঠিয়া থাকে, দে-দব যদি না দহিতে পারিদ তবে আর ভালোবাদা কিদের, ভাই। ও-কথা ভূলিতে হইবে।"

वित्नोहिनौ। आक्वा छारे, जूनिव।

আশা। আমি তো ভাই, কাল কাশী যাইব, আমার স্বামীর যাহাতে কোনো অস্থবিধা না হয় তোমাকে সেইটে বিশেষ করিয়া দেখিতে হইবে। এখনকার মতো পালাইয়া বেড়াইলে চলিবে না।

বিনোদিনী চুপ করিয়া রহিল। আশা বিনোদিনীর হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিল, "মাথা থা ভাই বালি, এই কথাটা আমাকে দিতেই হইবে।"

वित्निं किल, "बाम्हा।"

## 20

একদিকে চন্দ্র অন্ত যায়, আর-এক দিকে সূর্য উঠে। আশা চলিয়া গেল, কিন্তু মহেন্দ্রের ভাগ্যে এখনো বিনোদিনীর দেখা নাই। মহেন্দ্র ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়, মাঝে মাঝে ছুতা করিয়া সময়ে-অসময়ে তাহার মার ঘরে আসিয়া উপস্থিত হয়, বিনোদিনী কেবলই ফাঁকি দিয়া পালায়, ধরা দেয় না। বাজলন্দ্রী মহেন্দ্রের এইরপ অত্যন্ত শৃত্যভাব দেখিয়া ভাবিলেন, "বউ গিয়াছে, তাই এ-বাড়িতে মহিনের কিছুই আব ভালো লাগিতেছে না।" আজকাল মহেন্দ্রের স্থত্ঃথের পক্ষে মা যে বউয়ের তুলনায় একান্ত অনাবশুক হইয়া পড়িয়াছে, তাহা মনে করিয়া তাঁহাকে বিঁধিল— তবু মহেন্দ্রের এই লক্ষ্মীছাড়া বিমর্ব ভাব দেখিয়া তিনি বেদনা পাইলেন। বিনোদিনীকে ডাকিয়া বলিলেন, "সেই ইন্দ্রেঞ্জার পর হইতে আমার হাঁপানির মতো হইয়াছে; আমি তো আজকাল সিঁড়ি ভাঙিয়াঘন ঘন উপরে যাইতে পারি না। তোমাকে বাছা, নিজে থাকিয়া মহিনের থাওয়াদাওয়া সমন্তই দেখিতে হইবে। বরাবরকার অভ্যাস, একজন কেহ যত্ন না করিলে মহিন থাকিতে পারে না। দেখো-না, বউ যাওয়ার পর হইতে ও কেমন একরকম হইয়া গেছে। বউকেও ধন্য বলি, কেমন করিয়া গেল ৪"

বিনোদিনী একট্থানি ম্থ বাঁকাইয়া বিছানার চাদর খুঁটিতে লাগিল। রাজলন্দ্রী কহিলেন, "কী বউ, কী ভাবিতেছ। ইহাতে ভাবিবার কথা কিছু নাই। যে যাহা বলে বলুক, তুমি আমাদের পর নও।"

वितामिनी कहिन, "कांक नांहे, या।"

রাজলন্দ্রী কহিলেন, "আচ্ছা, তবে কাজ নাই। দেখি আমি নিজে যা পারি তাই করিব।"

বলিয়া তথনই তিনি মহেন্দ্রের তেতলার ঘর ঠিক করিবার জন্ম উন্মত হইলেন। বিনোদিনী ব্যন্ত হইয়া কহিল, "তোমার অস্থ্য-শরীর, তুমি ঘাইয়ো না, আমি যাইতেছি। আমাকে মাপ করো পিসিমা, তুমি ষেমন আদেশ করিবে আমি তাহাই করিব।"

রাজলন্দ্রী লোকের কথা একেবারেই তুচ্ছ করিতেন। স্বামীর মৃত্যুর পর হইতে সংসারে এবং সমাজে তিনি মহেন্দ্র ছাড়া আর কিছুই জানিতেন না। মহেন্দ্র সম্বন্ধে বিনোদিনী সমাজনিলার আভাস দেওয়াতে তিনি বিরক্ত হইয়াছিলেন। আজনকাল তিনি মহিনকে দেথিয়া আসিতেছেন, ভাহার মতো এমন ভালো ছেলে আছে কোথায়। সেই মহিনের সম্বন্ধেও নিলা! যদি কেহ করে, তবে তাহার জিহ্বা খিসয়া যাক। তাঁহার নিজের কাছে যেটা ভালো লাগে ও ভালো বোধ হয় সে-সম্বন্ধে বিশ্বের লোককে উপেক্ষা করিবার জন্ম রাজলন্দ্রীর একটা স্বাভাবিক জেদ ছিল।

আজ মহেন্দ্র কালেজ হইতে ফিরিয়া আসিয়া আপনার শয়নঘর দেখিয়া আশ্চর্য হইয়া গেল। দার খুলিয়াই দেখিল, চন্দনগুঁড়া ও ধুনার গঙ্গে ঘর আমোদিত হইয়া আছে। মশারিতে গোলাপি রেশমের ঝালর লাগানো। নীচের বিছানায় শুল্ল জাজিম তকতক করিতেছে এবং তাহার উপরে পূর্বেকার পুরাতন তাকিয়ার পরিবর্তে রেশম ও পশমের ফুলকাটা বিলাতি চৌকা বালিশ স্থসজ্জিত। তাহার কারুকার্য বিনোদিনীর বহুদিনের পরিশ্রমজাত। আশা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিত, "এওলি তুই কার জন্তে তৈরি করিতেছিস, ভাই।" বিনোদিনী হাসিয়া বলিত, "আমার চিতাশযার জন্ত। মরণ ছাড়া তো সোহাগের লোক আমার আর কেহই নাই।"

দেয়ালে মহেন্দ্রের যে বাঁধানো ফোটোগ্রাফথানি ছিল, তাহার ফ্রেমের চার কোণে রঙিন ফিতার দ্বারা স্থনিপুণভাবে চারিটি গ্রন্থি বাঁধা, এবং দেই ছবির নীচে ভিত্তিগাত্রে একটি টিপাইয়ের হুই ধারে হুই ফুলদানিতে ফুলের তোড়া, যেন মহেন্দ্রের প্রতিমৃতি কোনো অজ্ঞাত ভক্তের পূজা প্রাপ্ত হইয়াছে। সবস্থদ্ধ সমস্ত ঘরের চেহারা অক্যরকম। খাট ষেখানে ছিল, দেখান হইতে একটুখানি সরানো। ঘরটিকে হুই ভাগ করা হইয়াছে; খাটের সম্মুথে ঘূটি বড়ো আলনায় কাপড় ঝুলাইয়া দিয়া আড়ালের মতো প্রস্তুত হওয়ায় নীচে বদিবার বিছানা ও রাত্রে গুইবার খাট স্বতম্ব হইয়া গেছে। যে আলমারিতে আশার সমস্ত শথের জিনিস চীনের খেলনা প্রভৃতি সাজানো ছিল, সেই আলমারির কাঁচের দরজায় ভিতরের গায়ে লাল সালু কুঞ্চিত করিয়া মারিয়া দেওয়া হইয়াছে; এখন আর তাহার ভিতরের কোনো জিনিস দেখা যায় না। ঘরের মধ্যে তাহার পূর্ব-ইতিহাদের যে-কিছু চিহ্ন ছিল, তাহা নৃতন হন্তের নব সজ্জায় সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন হইয়া গেছে।

পরিশ্রান্ত মহেন্দ্র মেঝের উপরকার শুল্র বিছানায় শুইয়া নৃতন বালিশগুলির উপর মাথা রাথিবামাত্র একটি মৃত্ স্থগন্ধ অন্থভব করিল— বালিশের ভিতরকার তুলার সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে নাগকেশর ফুলের রেণু ও কিছু আতর মিশ্রিত ছিল।

মহেন্দ্রের চোথ বুজিয়া আদিল, মনে হইতে লাগিল, এই বালিশের উপর ষাহার নিপুণ হল্ডের শিল্ল, তাহারই কোমল চম্পক-অঙ্গুলির যেন গদ্ধ পাওয়া ষাইতেছে।

এমন সময় দাসী রুপার রেকাবিতে ফল ও মিষ্ট, এবং কাঁচের গ্লাসে বরফ-দেওয়া আনারসের শরবত আনিয়া দিল। এ-সমন্তই পূর্বপ্রথা হইতে কিছু বিভিন্ন এবং বহু বত্ব ও পারিপাট্যের সহিত রচিত। সমন্ত স্বাদে গন্ধে দৃষ্ঠে নৃতনত্ব আদিয়া মহেল্রের ইন্দ্রিয়সকল আবিষ্ট করিয়া তুলিল।

তৃপ্তিপূর্বক ভোজন সমাধা হইলে, রুপার বাটায় পান ও মশলা লইয়া বিনোদিনী ধীরে ধীরে ঘরে প্রবেশ করিল। হাসিতে হাসিতে কহিল, "এ-কয়দিন তোমার থাবার সময় হাজির হইতে পারি নাই, মাপ করিয়ো, ঠাকুরপো। আর ষাই কর, আমার মাথার দিব্য রহিল, তোমার অষত্ম হইতেছে, এ-থবরটা আমার চোথের বালিকে দিয়ো না। আমার যথাসাধ্য আমি করিতেছি— কিন্তু কী করিব ভাই, সংসারের সমস্ত কাজই আমার ঘাড়ে।"

এই বলিয়া বিনোদিনী পানের বাটা মহেন্দ্রের সম্মুথে অগ্রসর করিয়া দিল। আজিকার পানের মধ্যেও কেয়া ধয়েরের একটু বিশেষ নৃতন গন্ধ পাওয়া গেল।

মহেক্স কহিল, "ষড়ের মাঝে-মাঝে এমন এক-একটা ক্রটি থাকাই ভালো।" বিনোদিনী কহিল, "ভালো কেন, শুনি।"

মহেন্দ্র উত্তর করিল, "তার পরে থোঁটা দিয়া স্থদস্থদ্ধ আদায় করা যায়।" "মহান্দ্রন-মহাশয়, স্থদ কত জমিল।"

মহেল্র কহিল, "থাবার সময় হাজির ছিলে না, এখন থাবার পরে হাজরি পোষাইয়া আরো পাওনা বাকি থাকিবে।"

বিনোদিনী হাসিয়া কহিল, "তোমার হিসাব যে-রকম কড়াক্কড়, তোমার হাতে একবার পড়িলে আর উদ্ধার নাই দেখিতেছি।"

মহেন্দ্র কহিল, "হিদাবে যাই থাক্, আদায় কী করিতে পারিলাম।"

বিনোদিনী কহিল, "আদায় করিবার মতো আছে কী। তবু তো বন্দী করিয়া রাথিয়াছ।" বলিয়া ঠাট্টাকে হঠাৎ গান্তীর্ঘে পরিণত করিয়া ঈষৎ একটু দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল।

মহেন্দ্রও একটু গন্তীর হইয়া কহিল, "ভাই বালি, এটা কি তবে জেলখানা।"
এমন সময় বেহারা নিয়মমত আলো আনিয়া টিপাইয়ের উপর রাখিয়া চলিয়া
গেল।

হঠাৎ চোথে আলো লাগাতে ম্থের দামনে একটু হাতের আড়াল করিয়া নতনেত্রে বিনোদিনী বলিল, "কী জানি ভাই। তোমার দঙ্গে কথায় কে পারিবে। এখন যাই, কাজ আছে।"

মহেন্দ্র হঠাৎ তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিল, "বন্ধন যথন স্বীকার করিয়াছ তথন যাইবে কোথায় ?"

বিনোদিনী কহিল, "ছি ছি, ছাড়ো— ষাহার পালাইবার রাস্তা নাই, তাহাকে আবার বাধিবার চেটা কেন।"

বিনোদিনী জোর করিয়া হাত ছাড়াইয়া লইয়া প্রস্থান করিল। মহেন্দ্র সেই বিছানায় স্থগন্ধ বালিশের উপর পড়িয়া রহিল, তাহার বুকের মধ্যে রক্ত তোলপাড় করিতে লাগিল। নিস্তর্ধ সন্ধান, নির্জন ঘর, নববসস্থের বাতাস দিতেছে, বিনোদিনীর মন যে ধরা দিল-দিল— উন্মাদ মহেন্দ্র আপনাকে আর ধরিয়া রাখিতে পারিবে না, এমনি বোধ হইল। তাড়াতাড়ি আলো নিবাইয়া ঘরের প্রবেশদার বন্ধ করিল, তাহার উপরে শাশি আঁটিয়া দিল, এবং সময় না হইতেই বিছানার মধ্যে গিয়া শুইয়া পড়িল।

এও তো দে পুরাতন বিছানা নহে। চার-পাঁচখানা তোশকে শ্যাতল পূর্বের
চেয়ে অনেক নরম। আবার একটি গন্ধ— দে অগুরুর কি খদধদের, কি কিদের
ঠিক বুঝা গেল না। মহেন্দ্র অনেক বার এপাশ-ওপাশ করিতে লাগিল— কোথাও
যেন পুরাতনের কোনো একটা নিদর্শন খুঁজিয়া পাইয়া তাহা আঁকড়াইয়া ধরিবার
চেষ্টা। কিন্তু কিছুই হাতে ঠেকিল না।

রাত্রি নটার সময় রুদ্ধ দারে ঘা পড়িল। বিনোদিনী বাহির হইতে কহিল, "ঠাকুরপো, তোমার থাবার আদিয়াছে, তুয়ার খোলো।"

তথনই দার খুলিবার জন্ম মহেন্দ্র ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া শার্শির অর্গলে হাত লাগাইল। কিন্তু খুলিল না— মেঝের উপর উপুড় হইয়া ল্টাইয়া কহিল, "না না, আমার ক্ষা নাই, আমি থাইব না।"

বাহির হইতে উদ্বিগ্ন কণ্ঠের প্রশ্ন শোনা গেল, "অস্থুখ করেনি তো? জল আনিয়া দিব? কিছু চাই কি।"

মহেল্র কহিল, "আমার কিছুই চাই না— কোনো প্রয়োজন নাই।"

বিনোদিনী কহিল, "মাথা থাও, আমার কাছে ভাঁড়াইয়ো না। আচ্ছা, অস্থুখ না থাকে তো একবার দরজা খোলো।"

মহেন্দ্র সবেগে বলিয়া উঠিল, "না খুলিব না, কিছুতেই না। তুমি যাও।"

বলিয়া মহেন্দ্র তাড়াতাড়ি উঠিয়া পুনর্বার বিছানার মধ্যে গিয়া শুইয়া পড়িল এবং অন্তর্হিতা আশার স্মৃতিকে শূন্ত শধ্যা ও চঞ্চল হৃদয়ের মধ্যে অন্ধকারে খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিল।

ঘুম যথন কিছুতেই আসিতে চায় না, তথন মহেন্দ্র বাতি জালাইয়া দোয়াত কলম লইয়া আশাকে চিঠি লিখিতে বসিল। লিখিল, "আশা, আর অধিক দিন আমাকে একা ফেলিয়া রাখিয়ো না। আমার জীবনের লক্ষ্মী তুমি— তুমি না থাকিলেই আমার সমস্ত প্রবৃত্তি শিকল ছি ড়িয়া আমাকে কোন্ দিকে টানিয়া লইতে চায়, বুঝিতে পারি না। পথ দেখিয়া চলিব, তাহার আলো কোথায়— সে আলো তোমার বিশ্বাসপূর্ণ ছটি চোথের প্রেমস্কিশ্ব দৃষ্টিপাতে। তুমি শীত্র এসো, আমার শুভ, আমার গ্রুব, আমার

এক। আমাকে স্থির করো, রক্ষা করো, আমার হৃদয় পরিপূর্ণ করো। তোমার প্রতি লেশমাত্র অন্তায়ের মহাপাপ হইতে, তোমাকে মূহুর্তকাল বিম্মরণের বিভীষিকা হইতে আমাকে উদ্ধার করো।"

এমনি করিয়া মহেন্দ্র নিজেকে আশার অভিমুখে সবেগে তাড়না করিবার জন্ম অনেক রাত ধরিয়া অনেক কথা লিখিল। দূর হইতে স্থদ্রে অনেকগুলি গির্জার ঘড়িতে ৮ং ৮ং করিয়া তিনটা বাজিল। কলিকাতার পথে গাড়ির শব্দ আর প্রায় নাই, পাড়ার পরপ্রান্তে কোনো দোতলা হইতে নটীকঠে বেহাগ-রাগিণীর যে গান উঠিতেছিল সেও বিশ্ববাপিনী শাস্তি ও নিদ্রার মধ্যে একেবারে ডুবিয়া গেছে। মহেন্দ্র একান্তমনে আশাকে শ্বরণ করিয়া এবং মনের উদ্বেগ দীর্ঘ পত্রে নানারূপে ব্যক্ত করিয়া অনেকটা সান্তনা পাইল, এবং বিছানায় শুইবামাত্র ঘুম আদিতে তাহার কিছুমাত্র বিলম্ব হইল না।

সকালে মহেন্দ্র যথন জাগিয়া উঠিল, তখন বেলা হইয়াছে, ঘরের মধ্যে রৌদ্র আদিয়াছে। মহেন্দ্র তাড়াতাড়ি উঠিয়া বদিল; নিদ্রার পর গতরাত্রির সমস্ত ব্যাপার মনের মধ্যে হালকা হইয়া আদিয়াছে। বিছানার বাহিরে আদিয়া মহেন্দ্র দেখিল—গতরাত্রে আশাকে সে যে-চিঠি লিখিয়াছিল, তাহা টিপাইয়ের উপর দোয়াত দিয়া চাপা রহিয়াছে। সেখানি পুনর্বার পড়িয়া মহেন্দ্র ভাবিল, "করেছি কী। এ যে নভেলি ব্যাপার। ভাগ্যে পাঠাই নাই। আশা পড়িলে কী মনে করিত। সে তো এর অর্থেক কথা বৃঝিতেই পারিত না।" রাত্রে ক্ষণিক কারণে হৃদয়াবেগ যে অসংগত বাড়িয়া উঠিয়াছিল, ইহাতে মহেন্দ্র লজ্জা পাইল; চিঠিখানা টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল; সহজ্জ ভাষায় আশাকে একখানি সংক্ষিপ্ত চিঠিলিখিল—

'তুমি আর কত দেরি করিবে। তোমার জেঠামহাশয়ের যদি শীঘ্র ফিরিবার কথা না থাকে, তবে আমাকে লিথিয়ো, আমি নিজে গিয়া তোমাকে লইয়া আদিব। এথানে একলা আমার ভালো লাগিতেছে না।'

29

মহেন্দ্রের চলিয়া যাওয়ার কিছুদিন পরেই আশা ষ্থন কাশীতে আসিল, তথন অন্নপূর্ণার মনে বড়োই আশঙ্কা জন্মিল। আশাকে তিনি নানাপ্রকারে নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, "হাঁ রে চুনি, তুই যে তোর সেই চোথের বালির কথা বলিতেছিলি, তোর মতে, তার মতন এমন গুণবতী মেয়ে আর জগতে নাই ?" "সতাই মাসি, আমি বাড়াইয়া বলিতেছি না। তার ধেমন বৃদ্ধি তেমনি রূপ, কাজকর্মে তার তেমনি হাত।"

"তোর স্থী, তুই তো তাহাকে সর্বগুণবতী দেখিবি, বাড়ির আর-সকলে তাহাকে কে কী বলে শুনি।"

"মার মুখে তো তার প্রশংসা ধরে না। চোথের বালি দেশে যাইবার কথা বলিতেই তিনি অন্থির হইয়া ওঠেন। এমন সেবা করিতে কেহ জানে না। বাড়ির চাকর-দাসীরও যদি কারও ব্যামো হয় তাকে বোনের মতো, মার মতো যত্ন করে।"

"মহেন্দ্রের মত কী।"

তাঁকে তো জানই মাসি, নিতান্ত ঘরের লোক ছাড়া আর-কাউকে তাঁর পছন্দই হয় না। আমার বালিকে সকলেই ভালোবাসে, কিন্তু তাঁর সঙ্গে তার আজ পর্যন্ত ভালো বনে নাই।"

"কী বক্ষ।"

"আমি যদি বা অনেক করিয়া দেখাদাক্ষাৎ করাইয়া দিলাম, তাঁর সঙ্গে তার কথাবার্তাই প্রায় বন্ধ। তুমি তো জান, তিনি কী রকম কুনো— লোকে মনে করে, তিনি অহংকারী, কিন্তু তা নয় মাদি, তিনি ঘটি-একটি লোক ছাড়া কাহাকেও সহ্ করিতে পারেন না।"

শেষ কথাটা বলিয়া ফেলিয়া হঠাৎ আশার লজ্জাবোধ হইল, গাল-তুটি লাল হইয়া উঠিল। অন্নপূর্ণা খুশি হইয়া মনে-মনে হাসিলেন— কহিলেন, "তাই বটে, সেদিন মহিন যথন আসিয়াছিল, তোর বালির কথা একবার মুখেও আনে নাই।"

আশা তঃথিত হইয়া কহিল, "এই তাঁর দোষ। যাকে ভালোবাদেন না, সে ঘেন একেবারেই নাই। তাকে যেন একদিনও দেখেন নাই, জানেন নাই, এমনি তাঁর ভাব।"

আনপূর্ণা শাস্ত স্নিগ্ধ হাল্যে কহিলেন, "আবার যাকে ভালোবাদেন মহিন যেন জনজনাস্তর কেবল ভাকেই দেখেন এবং জানেন, এ ভাবও তাঁর আছে। কী বলিস, চুনি।"

আশা তাহার কোনো উত্তর না করিয়া চোথ নিচু করিয়া হাসিল। অন্নপূর্ণা জিজ্ঞানা করিলেন, "চুনি, বিহারীর কী থবর বল্ দেখি। সে কি বিবাহ করিবে না।"

মৃহর্তের মধ্যেই আশার মুখ গস্তীর হইয়া গেল— সে কী উত্তর দিবে ভাবিয়া পাইল না।

আশার নিম্নত্তর ভাবে অত্যস্ত ভয় পাইয়া অন্নপূর্ণা বলিয়া উঠিলেন, "সত্য বল্ চুনি, বিহারীর অত্বথ-বিত্তথ কিছু হয়নি তো।" বিহারী এই চিরপুত্রহীনা রমণীর স্নেহ-সিংহাসনে পুত্রের মানস-আদর্শরূপে বিরাজ করিত। বিহারীকে তিনি সংসারে প্রতিষ্ঠিত দেখিয়া আসিতে পারেন নাই, এ-ত্বংখ প্রবাদে আসিয়া প্রতিদিন তাঁহার মনে জাগিত। তাঁহার ক্ষুদ্র সংসারের আর-সমস্তই এক প্রকার সম্পূর্ণ হইয়াছে, কেবল বিহারীর সেই গৃহহীন অবস্থা স্মরণ করিয়াই তাঁহার পরিপূর্ণ বৈরাগাচর্চার ব্যাঘাত ঘটে।

আশা কহিল, "মাসি, বিহারী-ঠাকুরপোর কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়ো না।" অন্নপূর্ণা আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন বল্ দেখি।"

আশা কহিল, "সে আমি বলিতে পারিব না।" বলিয়া ঘর হইতে উঠিয়া গেল। অন্নপূর্ণা চুপ করিয়া বদিয়া ভাবিতে লাগিলেন, "অমন সোনার ছেলে বিহারী, এরই মধ্যে তাহার কি এতই বদল হইয়াছে যে, চুনি আজ তাহার নাম শুনিয়া উঠিয়া যায়। অদৃষ্টেরই খেলা। কেন তাহার দহিত চুনির বিবাহের কথা হইল, কেনই বা মহেন্দ্র তাহার হাতের কাছ হইতে চুনিকে কাড়িয়া লইল।"

অনেক দিন পরে আজ আবার অরপূর্ণার চোথ দিয়া জল পড়িল— মনে-মনে তিনি কহিলেন, "আহা, আমার বিহারী যদি এমন কিছু করিয়া থাকে যাহা আমার বিহারীর যোগ্য নহে, তবে সে তাহা অনেক তৃঃথ পাইয়াই করিয়াছে, সহজে করে নাই।" বিহারীর সেই তৃঃথের পরিমাণ করনা করিয়া অরপূর্ণার বক্ষ ব্যথিত হইতে লাগিল।

সন্ধার সময় যথন অন্নপূর্ণা আছিকে বসিয়াছেন, তথন একটা গাড়ি আসিয়া দরজায় থামিল, এবং সহিস বাড়ির লোককে ডাকিয়া রুদ্ধ ছারে ঘা মারিতে লাগিল। অন্নপূর্ণা পূজাগৃহ হইতে বলিয়া উঠিলেন, "ওই যা, আমি একেবারেই ভূলিয়া গিয়াছিলাম, আজ কুঞ্জর শাশুড়ীর এবং তার তুই বোনঝির এলাহাবাদ হইতে আসিবার কথা ছিল। ওই ব্ঝি তাহারা আদিল। চুনি, তুই একবার আলোটা লইয়া দরজা খুলিয়া দে।"

আশা লণ্ঠন-হাতে দরজা থুলিয়া দিতেই দেখিল, বিহারী দাঁড়াইয়া। বিহারী বলিয়া উঠিল, "এ কী বোঠান, তবে যে শুনিলাম তুমি কাশী আসিবে না।"

আশার হাত হইতে লঠন পড়িয়া গেল। সে যেন প্রেতমূর্তি দেখিয়া এক নিশাসে দোতলায় ছুটিয়া গিয়া আর্তম্বরে বলিয়া উঠিল, "মাসিমা তোমার ছুটি পায়ে পড়ি, উহাকে এখনই ষাইতে বলা।"

অন্নপূর্ণা পূজার আদন হইতে চমকিয়া উঠিয়া কহিলেন, "কাহাকে চুনি, কাহাকে।" আশা কহিল, "বিহারী-ঠাকুরপো এখানেও আদিয়াছেন।" বলিয়া দে পাশের ঘরে গিয়া দার রোধ করিল।

বিহারী নীচে হইতে দকল কথাই শুনিতে পাইল। সে তথনই ছুটিয়া যাইতে উগত— কিন্তু অন্নপূর্ণা পূজাহ্নিক ফেলিয়া যথন নামিয়া আদিলেন, তথন দেখিলেন, বিহারী দারের কাছে মাটিতে বদিয়া পড়িয়াছে, তাহার শরীর হইতে দমস্ত শক্তি চলিয়া গেছে।

অন্নপূর্ণা আলো আনেন নাই। অন্ধকারে তিনি বিহারীর মূখের ভাব দেখিতে পাইলেন না, বিহারীও তাঁহাকে দেখিতে পাইল না।

অন্নপূর্ণা কহিলেন, "বেহারী।"

হায়, সেই চিরদিনের স্নেহস্থাসিক্ত কণ্ঠশ্বর কোথায়। এ কণ্ঠের মধ্যে যে কঠিন বিচারের বজ্রধ্বনি প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে। জননী অন্নপূর্ণা, সংহার-খড়গ তুলিলে কার 'পরে। ভাগ্যহীন বিহারী যে আজ অন্ধকারে তোমার মঙ্গলচরণাশ্রয়ে মাথা রাখিতে আসিয়াছিল।

বিহারীর অবশ শরীর আপাদমগুক বিত্যুতের আঘাতে চকিত হইয়া উঠিল, কহিল, "কাকীমা, আর নয়, আর একটি কথাও বলিয়ো না। আমি চলিলাম।"

বলিয়া বিহারী ভূমিতে মাথা রাখিয়া প্রণাম করিল, অন্নপূর্ণার পা-ও স্পর্শ করিল না। জননী ষেমন গঙ্গাদাগরে সন্তান বিদর্জন করে, অন্নপূর্ণা তেমনি করিয়া বিহারীকে সেই রাত্রের অন্ধকারে নীরবে বিদর্জন করিলেন, একবার ফিরিয়া ডাকিলেন না। গাড়ি বিহারীকে লইয়া দেখিতে দেখিতে অদৃশ্য হইয়া গেল।

সেই রাত্রেই আশা মহেন্দ্রকে চিঠি লিখিল—

'বিহারী-ঠাকুরপো হঠাৎ আজ সন্ধ্যাবেলায় এখানে আসিয়াছিলেন। জেঠামশায়রা কবে কলিকাতায় ফিরিবেন, ঠিক নাই— তুমি শীঘ্র আসিয়া আমাকে এখান হইতে লইয়া যাও।'

## ২৮

দেনি বাত্রিজাগরণ ও প্রবল আবেগের পরে সকালবেলায় মহেন্দ্রের শরীর-মনে একটা অবদাদ উপস্থিত হইয়াছিল। তথন ফাল্পনের মাঝামাঝি, গরম পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। মহেন্দ্র অন্তদিন সকালে তাহার শয়নগৃহের কোণে টেবিলে বই লইয়া বদিত। আজ নীচের বিছানায় তাকিয়ায় হেলান দিয়া পড়িল। বেলা হইয়া যায়, স্থানে গেল না। রাস্তা দিয়া ফেরিওয়ালা হাঁকিয়া যাইতেছে। পথে আপিদের

গাড়ির শব্দের বিরাম নাই। প্রতিবেশীর নৃতন বাড়ি তৈরি হইতেছে, মিন্ত্রি-কন্সারা তাহারই ছাদ পিটিবার তালে তালে সমস্বরে একঘেয়ে গান ধরিল। ঈষৎ তপ্ত দক্ষিণের হাওয়ায় মহেক্রের পীড়িত স্নায়্জাল শিথিল হইয়া আসিয়াছে; কোনো কঠিন পণ, ছরহ চেষ্টা, মানস-সংগ্রাম আজিকার এই হালছাড়া গা-ঢালা বসস্তের দিনের উপযুক্ত নহে।

"ঠাকুরপো, তোমার আজ হল কী। স্নান করিবে না? এদিকে খাবার ষে প্রস্তত। ও কী ভাই, শুইয়া যে। অন্তথ করিয়াছে? মাথা ধরিয়াছে?" বলিয়া বিনোদিনী কাছে আসিয়া মহেন্দ্রের কপালে হাত দিল।

মহেন্দ্র অর্ধেক চোধ বুজিয়া জড়িতকণ্ঠে বলিল, "আজ শরীরটা তেমন ভালো নাই— আজ আর স্নান করিব না।"

বিনোদিনী কহিল, "স্থান না কর তো ঘটিখানি খাইয়া লও।" বলিয়া পীড়াপীড়ি করিয়া সে মহেন্দ্রকে ভোজনস্থানে লইয়া গেল এবং উৎকণ্ঠিত যত্নের সহিত অমুরোধ করিয়া আহার করাইল।

আহারের পর মহেন্দ্র পুনরায় নীচের বিছানায় আসিয়া শুইলে, বিনোদিনী শিয়রে বসিয়া ধীরে ধীরে তাহার মাথা টিপিয়া দিতে লাগিল। মহেন্দ্র নিমীলিতচক্ষে বলিল, "ভাই বালি, এখনো তো তোমার খাওয়া হয় নাই, তুমি খাইতে ষাও।"

বিনোদিনী কিছুতেই গেল না। অলদ মধ্যাহ্নের উত্তপ্ত হাওয়ায় ঘরের পর্দা উড়িতে লাগিল এবং প্রাচীরের কাছে কম্পমান নারিকেলগাছের অর্থহীন মর্মরশক্ত ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। মহেন্দ্রের হৃংপিও ক্রমশই ক্রভতর তালে নাচিতে লাগিল এবং বিনোদিনীর ঘননিশ্বাদ দেই তালে মহেন্দ্রের কপালে চুলগুলি কাঁপাইতে থাকিল। কাহারও কণ্ঠ দিয়া একটি কথা বাহির হইল না। মহেন্দ্র মনে মনে ভাবিতে লাগিল, "অদীম বিশ্বসংসারের অনন্ত প্রবাহের মধ্যে ভাসিয়া চলিয়াছি, তর্ণী ক্ষণকালের জন্ম কথন কোথায় ঠেকে, তাহাতে কাহার কী আদে ধায় এবং কতদিনের জন্মই বা ধায় আদে।"

শিয়বের কাছে বিদয়া কপালে হাত ব্লাইতে ব্লাইতে বিহবল যৌবনের গুরুভারে ধীরে ধীরে বিনোদিনীর মাথা নত হইয়া আসিতেছিল; অবশেষে তাহার কেশাগ্র-ভাগ মহেন্দ্রের কপোল স্পর্শ করিল। বাতাসে আন্দোলিত সেই কেশগুচ্ছের কম্পিত মৃত্ব স্পর্শে তাহার সমস্ত শরীর বারংবার কাঁপিয়া উঠিল, হঠাৎ যেন নিখাস তাহার ব্কের কাছে অবরুদ্ধ হইয়া বাহির হইবার পথ পাইল না। ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া বিদিয়া মহেন্দ্র কহিল, "নাঃ, আমার কালেজ আছে, আমি ঘাই।" বলিয়া বিনোদিনীর মুখের দিকে না চাহিয়া দাঁড়াইয়া উঠিল।

পতনশন শুনিয়া মহেক্ত ছুটিয়া আদিল। দেখিল, বিনোদিনীর বাম হাতের কল্পয়ের কাছে কাটিয়া রক্ত পড়িতেছে।

মহেন্দ্র কহিল, "ইদ, এ যে অনেকটা কাটিয়াছে।" বলিয়া তৎক্ষণাৎ নিজের পাতলা জামা থানিকটা টানিয়া ছি'ড়িয়া ক্ষতস্থানে ব্যাণ্ডেজ বাঁধিতে প্রস্তুত হইল।

বিনোদিনী আড়াতাড়ি হাত সরাইয়া লইয়া কহিল, "না না, কিছুই করিয়ো না, রক্ত পড়িতে দাও।"

মহেন্দ্র কহিল, "বাঁধিয়া একটা ঔষধ দিতেছি, তা হইলে আর ব্যথা হইবে না, শীঘ্র সারিয়া যাইবে।"

বিনোদিনী দরিয়া গিয়া কহিল, "আমি ব্যথা দারাইতে চাই মা, এ কাটা আমার থাক।"

মহেন্দ্র কহিল, "আজ অধীর হইয়া তোমাকে আমি লোকের সামনে অপদস্থ করিয়াছি, আমাকে মাপ করিতে পারিবে কি।"

বিনোদিনী কহিল, "মাপ কিসের জন্ম। বেশ করিয়াছ। আমি কি লোককে ভয় করি। আমি কাহাকেও মানি না। বাহারা আঘাত করিয়া ফেলিয়া চলিয়া বায়, তাহারাই কি আমার দব, আর বাহারা আমাকে পায়ে ধরিয়া টানিয়া রাথিতে চায়, তাহারা আমার কেহই নহে ?"

মহেল্ড উন্মন্ত হইয়া গদগদকঠে বলিয়া উঠিল, "বিনোদিনী, তবে আমার ভালোবাদা তুমি পায়ে ঠেলিবে না ?"

বিনোদিনী কহিল, "মাথায় করিয়া রাথিব। ভালোবাসা আমি জন্মাবধি এত বেশি পাই নাই যে, 'চাই না' বলিয়া ফিরাইয়া দিতে পারি।"

মহেল তথন ঘই হাতে বিনোদিনীর ঘুই হাত ধরিয়া কহিল, "তবে এসো আমার ঘরে। তোমাকে আজ আমি ব্যথা দিয়াছি, তুমিও আমাকে ব্যথা দিয়া চলিয়া আদিয়াছ— যতক্ষণ তাহা একেবারে মুছিয়া না যাইবে, ততক্ষণ আমার থাইয়া শুইয়া কিছুতেই সুথ নাই।"

বিনোদিনী কহিল, "আজ নয়, আজ আমাকে ছাড়িয়া দাও। যদি তোমাকে ছঃখ দিয়া থাকি, মাপ করো।"

মহেন্দ্র কহিল, "তুমিও আমাকে মাপ করো, নহিলে আমি রাত্রে ঘুমাইতে পারিব না।"

वित्नोमिनी कृहिन, "भाश कृतिनाम।"

মহেন্দ্র তথনই অধীর হইয়া বিনোদিনীর কাছে হাতে-হাতে ক্ষমা ও ভালোবাসার

একটা নিদর্শন পাইবার জন্ম ব্যগ্র হইয়া উঠিল। কিন্তু বিনোদিনীর মৃথের দিকে চাহিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। বিনোদিনী সিঁড়ি দিয়া নামিয়া চলিয়া গেল— মহেক্রও ধীরে ধীরে দিঁ জি দিয়া উপরে উঠিয়া ছাদে বেড়াইতে লাগিল। বিহারীর কাছে হঠাং আজ মহেন্দ্র ধরা পড়িয়াছে, ইহাতে তাহার মনে একটা মৃক্তির আনন্দ উপস্থিত হইল। লুকাচুরির যে-একটা দ্বণ্যতা <del>আছে, একজনের</del> কাছে প্রকাশ হইয়াই যেন তাহা অনেকটা দূর হইল। মহেক্র মনে মনে কহিল, "আমি নিজেকে ভালো বলিয়া মিথ্যা করিয়া আর চালাইতে চাহি না— কিন্তু আমি ভালোবাসি— আমি ভালোবাসি, <mark>দে-কথা মিথ্যা নহে।"— নিজের ভালোবাদার গৌরবে তাহার স্পর্ধা এতই বাড়িয়া</mark> উঠিল যে, নিজেকে মন্দ বলিয়া দে আপন মনে উদ্ধতভাবে গর্ব করিতে লাগিল। নিস্তক সন্ধ্যাকালে নীরব-জ্যোতিষমগুলী-অধিরাজিত অনস্ত জগতের প্রতি একটা অবজ্ঞা নিক্ষেপ করিয়া মনে মনে কহিল, "যে আমাকে যত মন্দই মনে করে করুক, কিন্তু আমি ভালোবাদি।" বলিয়া বিনোদিনীর মানদী মূর্তিকে দিয়া মহেক্র সমস্ত আকাশ, সমন্ত সংসার, সমন্ত কর্তব্য আন্তন্ন করিয়া ফেলিল। বিহারী হঠাৎ আসিয়া আৰু যেন মহেন্দ্ৰের জীবনের ছিপি-জাটা মসীপাত্র উণ্টাইয়া ভান্ধিয়া ফেলিল— বিনোদিনীর কালো চোধ এবং কালো চুলের কালি দেখিতে দেখিতে বিস্তৃত হইয়া পূর্বেকার সমস্ত দাদা এবং সমস্ত লেখা লেপিয়া একাকার করিয়া দিল।

## ২৯

পরদিন ঘুম ভাঙিয়া বিছানা হইতে উঠিবামাত্রই একটি মধুর আবেগে মহেক্রের হৃদয় পূর্ব হইয়া গেল। প্রভাতের স্থালোক যেন তাহার সমস্ত ভাবনায় বাসনায় সোনা মাথাইয়া দিল। কী স্থন্দর পৃথিবী, কী মধুময় আকাশ, বাতাদ যেন পুস্পরেণুর মতো দমস্ত মনকে উড়াইয়া লইয়া যাইতেছে।

সকালবেলায় বৈশ্বৰ ভিক্ষ্ক খোল-কৰ্বতাল বাজাইয়া গান জুড়িয়া দিয়াছিল।
দ্বোয়ান তাড়াইয়া দিতে উত্তত হইলে, মহেন্দ্ৰ দ্বোয়ানকে ভৰ্পনা কৰিয়া তথনই
তাহাদিগকে একটা টাকা দিয়া ফেলিল। বেহারা কেরোদিনের ল্যাম্প লইয়া যাইবার
সময় অসাবধানে ফেলিয়া দিয়া চুরমার করিল— মহেন্দ্রের মুখের দিকে তাকাইয়া ভয়ে
তাহার প্রাণ শুকাইয়া গেল। মহেন্দ্র তিরস্কারমাত্র না করিয়া প্রসমন্থে কহিল, "প্রে
প্রথানটা ভালো করিয়া ঝাট দিয়া ফেলিস— যেন কাহারপ্ত পায়ে কাঁচ না ফোটে।"
আজ কোনো ক্ষতিকেই ক্ষতি বলিয়া মনে হইল না।

প্রেম এতদিন নেপথ্যের আড়ালে ল্কাইয়। বসিয়া ছিল— আজ সে সম্মুখে আসিয়া পদা উঠাইয়া দিয়াছে। জ্বগৎসংদারের উপর হইতে আবরণ উঠিয়া গেছে। প্রতিদিনের পৃথিবীর সমস্ত ভুচ্ছতা আজ অন্তর্হিত হইল। গাছপালা, পশুপক্ষী, পথের জনতা, নগরের কোলাহল, সকলই আজ অপরূপ। এই বিশ্বব্যাপী নৃতনতা এতকাল ছিল কোখায়।

মহেত্রের মনে হইতে লাগিল, আজ ষেন বিনোদিনীর দক্ষে অক্সদিনের মতো সামাক্তভাবে মিলন হইবে না। আজ ষেন কবিতায় কথা বলিলে এবং সংগীতে ভাব প্রকাশ করিলে, তবে ঠিক উপযুক্ত হয়। আজিকার দিনকে ঐশ্বর্যে সৌন্দর্যে পূর্ণ করিয়া মহেন্দ্র স্প্রিছাড়া সমাজছাড়া একটা আরব্য উপক্যাসের অভ্তুত দিনের মতো করিয়া তুলিতে চায়। তাহা সত্য হইবে, অথচ স্বপ্ন হইবে— তাহাতে সংসারের কোনো বিধিবিধান, কোনো দায়িত, কোনো বাস্তবিকতা থাকিবে না।

আজ দকাল হইতে মহেন্দ্র চঞ্চল হইয়া বেড়াইতে লাগিল, কালেজে যাইতে পারিল না; কারণ, মিলনের লগ্নটি কথন অকস্মাৎ আবিভূতি হইবে, তাহা তো কোনো পঞ্জিকায় লেখে না।

গৃহকার্যে রত বিনোদিনীর কণ্ঠস্বর মাঝে মাঝে ভাঁড়ার হইতে, রাশ্লাঘর হইতে মহেন্দ্রের কানে আসিয়া পৌছিতে লাগিল। আজ তাহা মহেন্দ্রের ভালো লাগিল না— আজ সে বিনোদিনীকে মনে মনে সংসার হইতে বহুদ্রে স্থাপন করিয়াছে।

শমর কাটিতে চার না। মহেন্দ্রের স্থানাহার হইরা গেল— শমস্ত গৃহকর্মের বিরামে
মধ্যাক্ত নিস্তক্ত হইরা আদিল। তবু বিনোদিনীর দেখা নাই। ছঃখে এবং স্থাথ,
অধৈর্যে এবং আশার মহেন্দ্রের মনোধন্তের শমস্ত তারগুলা ঝংকৃত হইতে লাগিল।

কালিকার কাড়াকাড়ি-করা সেই বিষর্ক্ষণানি নীচের বিছানায় পড়িয়া আছে। দেখিবামাত্র সেই কাড়াকাড়ির শ্বৃতিতে মহেন্দ্রের মনে পুলকাবেশ জাগিয়া উঠিল। বিনোদিনী যে-বালিশ চাপিয়া শুইয়াছিল, সেই বালিশটা টানিয়া লইয়া মহেন্দ্র তাহাতে মাথা রাখিল; এবং বিষর্ক্ষণানি তুলিয়া লইয়া তাহার পাতা উলটাইতে লাগিল। ক্রমে কখন এক সময় পড়ায় মন লাগিয়া গেল, কখন পাঁচটা বাজিয়া গেল—
ছঁশ হইল না।

এমন সময় একটি মোরাদাবাদি পুঞ্জের উপর থালায় ফল ও সন্দেশ এবং বেকাবে বরফটিনিসংযুক্ত স্থান্দি দলিত থরমূজা লইয়া বিনোদিনী ঘরে প্রবেশ করিল এবং মহেন্দ্রের সম্মুথে রাখিয়া কহিল, "কী করিতেছ, ঠাকুরপো। তোমার হইল কী। পাঁচটা বাজিয়া গেছে, এখনো হাতম্থ-ধোয়া কাপড় ছাড়া হইল না ?"

মহেন্দ্রের মনে একটা ধাক্কা লাগিল। মহেন্দ্রের কী হইয়াছে, সে কি জিজ্ঞাসা করিবার বিষয়। বিনোদিনীর সে কি অগোচর থাকা উচিত। আজিকার দিন কি অন্ত দিনেরই মতো। পাছে যাহা আশা করিয়াছিল, হঠাৎ তাহার উলটা কিছু দেখিতে পায়, এই ভয়ে মহেন্দ্র গতকল্যকার কথা স্মরণ করাইয়া কোনো দাবি উত্থাপন করিতে পারিল না।

মহেন্দ্র থাইতে বসিল। বিনোদিনী ছাদে-বিছানো রোদ্রে-দেওয়া মহেন্দ্রের কাপড়গুলি ক্রতপদে ঘরে বহিয়া আনিয়া নিপুণ হত্তে ভাঁজ করিয়া কাপড়ের আল-মারির মধ্যে তুলিতে লাগিল।

মহেন্দ্র কহিল, "একটু রোদো, আমি থাইয়া উঠিয়া তোমার দাহায্য করিতেছি।"
বিনোদিনী জোড়হাত করিয়া কহিল, "দোহাই তোমার, আর যা কর দাহায্য করিয়োনা।"

মহেন্দ্র থাইয়া উঠিয়া কহিল, "বটে ! আমাকে অকর্মণ্য ঠাওরাইয়াছ ! আচ্ছা, আজ আমার পরীক্ষা হউক।" বলিয়া কাপড় ভাঁজ করিবাব বুথা চেষ্টা করিতে লাগিল।

বিনোদিনী মহেন্দ্রের হাত হইতে কাপড় কাড়িয়া লইয়া কহিল, "ওগো মশায়, তুমি রাথো, আমার কান্ধ বাড়াইয়ো না।"

মহেন্দ্র কহিল, "তবে তুমি কাজ করিয়া যাও, আমি দেখিয়া শিক্ষালাভ করি।" বলিয়া আলমারির দমুখে বিনোদিনীর কাছে আদিয়া মাটতে আদন করিয়া বদিল। বিনোদিনী কাপড় ঝাড়িবার ছলে একবার করিয়া মহেন্দ্রের পিঠের উপর আছড়াইয়া কাপড়গুলি পরিণাটিপূর্বক ভাঁজ করিয়া আলমারিতে তুলিতে লাগিল।

আজিকার মিলন এমনি করিয়া আরম্ভ হইল। মহেল্র প্রত্যুষ হইতে যেরপ করনা করিতেছিল, দেই অপূর্বতার কোনো লক্ষণই নাই। এরপ ভাবে মিলন কাব্যে লিখিবার, সংগীতে গাহিবার, উপঢ়াদে রচিবার যোগ্য নহে। কিন্তু তবু মহেল্র হাখিত হইল না, বরঞ্চ একটু আরাম পাইল। তাহার কাল্লনিক আদর্শকে কেমন করিয়া থাড়া করিয়া রাখিত, কিন্তুপ তাহার আয়োজন, কী কথা বলিত, কী ভাব প্রকাশ করিতে হইত, দকলপ্রকার দামান্ততাকে কী উপায়ে দ্রে রাখিত, তাহা মহেল্র ঠাওরাইতে পারিতেছিল না— এই কাপড় ঝাড়া ও ভাঁজ করার মধ্যে হাদিতামাশা করিয়া দে যেন স্বর্লিত একটা অসম্ভব হুরহ আদর্শের হাত হইতে নিম্কৃতি পাইয়া বাঁচিল।

এমন সময় রাজলক্ষী ঘরে প্রবেশ করিলেন। মহেন্দ্রকে কহিলেন, "মহিন, বউ কাপড় তুলিতেছে, তুই ওগানে বসিয়া কী করিতেছিদ।" মহেন্দ্র কহিল, "কিন্তু তাহাতে ঠাকুর-দেবতার কথা কিছুই নাই, তোমার গুনিতে ভালো লাগিবে না।"

ভালো লাগিবে না! বেমন করিয়া হোক, ভালো লাগিবার জন্ম রাজলন্মী কৃতসংকল্প। মহেন্দ্র যদি তুর্কি ভাষাও পড়ে, তাঁহার ভালে। লাগিতেই হইবে। আহা বেচারা মহিন, বউ কাশী গেছে, একলা পড়িয়া আছে— তাহার যা ভালো লাগিবে মাতার তাহা ভালো না লাগিলে চলিবে কেন।

বিনোদিনী কহিল, "এক কাজ করো-না ঠাকুরপো, পিসিমার ঘরে বাংলা শাস্তি-শতক আছে, অন্ত বই রাথিয়া আজ সেইটে পড়িয়া শোনাও না। পিসিমারও ভালো লাগিবে, সন্ধ্যাটাও কাটিবে ভালো।"

মহেন্দ্র নিতান্ত করুণভাবে একবার বিনোদিনীর ম্থের দিকে চাহিল। এমন সময় ঝি আসিয়া খবর দিল, "মা, কায়েত-ঠাকরুন আসিয়া তোমার ঘরে বদিয়া আছেন।"

কায়েত-ঠাককন রাজলন্দ্রীর অস্তরঙ্গ বন্ধ। সন্ধ্যার পর তাঁহার সঙ্গে গল্প করিবার প্রলোভন সংবরণ করা রাজলন্দ্রীর পক্ষে হঃদাধ্য। তব্ ঝিকে বলিলেন, "কায়েত-ঠাককনকে বল, আজ মহিনের ঘরে আমার একটু কান্ধ আছে, কাল তিনি যেন অবশ্য-অবশ্য করিয়া আদেন।"

মহেন্দ্র তাড়াতাড়ি কহিল, "কেন মা, তুমি তাঁর সঙ্গে দেখা করিয়াই এসো-না।" বিনোদিনী কহিল, "কাজ কী পিসিমা, তুমি এখানে থাকো, আমি বরঞ্চ কায়েত-ঠাককনের কাছে গিয়া বসি গে।"

রাজলক্ষ্মী প্রলোভন সংবরণ করিতে না পারিয়া কহিলেন, "বউ, তুমি ততক্ষণ এখানে বোলো— দেখি, যদি কায়েত-ঠাকক্ষনকে বিদায় করিয়া আসিতে পারি। তোমরা পড়া আরম্ভ করিয়া দাও— আমার জন্ম অপেক্ষা করিয়ো না।"

রাজলক্ষী ঘরের বাহির হইবামাত্র মহেন্দ্র আর থাকিতে পারিল না— বলিয়া উঠিল, "কেন তুমি আমাকে ইচ্ছা করিয়া এমন করিয়া মিছামিছি পীড়ন কর।"

বিনোদিনী যেন আশ্চর্য হইয়া কহিল, "দে কী, ভাই! আমি তোমাকে পীড়ন কী করিলাম। তবে কি তোমার ঘরে আদা আমার দোষ হইয়াছে। কাজ নাই, আমি ষাই।" বলিয়া বিমর্থ্য উঠিবার উপক্রম করিল।

মহেন্দ্র তাহার হাত ধরিয়া ফেলিয়া কহিল, "অমনি করিয়াই তো তুমি আমাকে

বিনোদিনী কহিল, "ইস, আমার যে এত তেজ, তাহা তো আমি জানিতাম না।

তোমারও তো প্রাণ কঠিন কম নয়, অনেক সহ্থ করিতে পার। থুব যে ঝলসিয়া-পুড়িয়া গেছ, চেহারা দেখিয়া তাহা কিছু বুঝিবার জ্বো নাই।"

মহেন্দ্র কহিল, "চেহারায় কী বুঝিবে।" বলিয়া বিনোদিনীর হাত বলপূর্বক লইয়া নিজের বুকের উপর চাপিয়া ধরিল।

বিনোদিনী "উ:" বলিয়া চীংকার করিয়া উঠিতেই মহেন্দ্র তাড়াতাড়ি হাত ছাড়িয়া দিয়া কহিল, "লাগিল কি।"

দেখিল, কাল বিনোদিনীর হাতের যেখানটা কাটিয়া গিয়াছিল, সেইখান দিয়া আবার রক্ত পড়িতে লাগিল। মহেল্র অত্তপ্ত হইয়া কহিল, "আমি ভূলিয়া গিয়াছিলাম— ভারি অন্তায় করিয়াছি। আজ কিন্ত এখনই তোমার ও-জায়গাটা বাঁধিয়া ওবুধ লাগাইয়া দিব — কিছুতেই ছাড়িব না।"

বিনোদিনী কহিল, "না, ও কিছুই না। আমি ওষ্ধ দিব না।"

यदिक किहन, "त्कन मित्व ना।"

বিনোদিনী কহিল, "কেন আবার কী। তোমার আর ডাক্তারি করিতে হইবে না, ও বেমন আছে থাক।"

মহেল মুহুর্তের মধ্যে গঞ্জীর হইয়া গেল— মনে মনে কহিল, "কিছুই ব্ঝিবার জো নাই। জীলোকের মন।"

বিনোদিনী উঠিল। অভিমানী মহেল্র বাধা না দিয়া কহিল, "কোথায় ষাইতেছ।" বিনোদিনী কহিল, "কাজ আছে।" বলিয়া ধীরপদে চলিয়া গেল।

মিনিটখানেক বদিয়াই মহেন্দ্র বিনোদিনীকে ফিরাইয়া আনিবার জন্ম জত উঠিয়া পড়িল; সিঁ ড়ির কাছ পর্যস্ত গিয়াই ফিরিয়া আদিয়া একলা ছাদে বেড়াইতে লাগিল।

বিনোদিনী অহরহ আকর্ষণও করে, অথচ বিনোদিনী এক মৃহুর্ত কাছে আদিতেও দেয় না। অত্যে তাহাকে জিনিতে পারে না, এ পর্ব মহেল্রের ছিল, তাহা দে সম্প্রতি বিসর্জন দিয়াছে,— কিন্তু চেটা করিলেই অন্যকে দে জিনিতে পারে, এ পর্বটুকুও কি রাখিতে পারিবে না। আজ দে হার মানিল, অথচ হার মানাইতে পারিল না। হাদয়ক্ষেত্রে মহেল্রের মাথা বড়ো উচ্চেই ছিল— দে কাহাকেও আপনার সমকক্ষ বলিয়া জানিত না— আজ দেইখানেই তাহাকে ধুলায় মাথা ল্টাইতে হইল। যে শ্রেষ্ঠতা হারাইল তাহার বদলে কিছু পাইলও না। ভিক্কের মতো রুদ্ধ ঘারের সম্মুথে সন্ধার সময় রিক্তহন্তে পথে দাঁড়াইয়া থাকিতে হইল।

ফান্ধন-চৈত্রমাদে বিহারীদের জমিদারি হইতে সরযে-ফুলের মধু আসিত, প্রতি-বৎসরই সে তাহা রাজলন্দীকে পাঠাইয়া দিত— এবারও পাঠাইয়া দিল।

বিনোদিনী মধুভাও লইয়া স্বয়ং রাজলন্ধীর কাছে গিয়া কহিল, "পিদিমা, বিহারী-ঠাকুরপো মধু পাঠাইয়াছেন।"

রাজলন্ধী তাহা ভাঁড়ারে তুলিয়া রাখিতে উপদেশ দিলেন। বিনোদিনী মধু তুলিয়া আদিয়া রাজলন্ধীর কাছে বদিল। কহিল, "বিহারী-ঠাকুরপো কখনো ভোঁমাদের তত্ত বলইতে ভোলেন না। বেচারার নিজের মা নাই নাকি, তাই ভোঁমাকেই মার মভো দেখেন।"

বিহারীকে রাজলন্দ্রী এমনি মহেল্রের ছায়া বলিয়া জানিতেন যে, তাহার কথা তিনি বিশেব-কিছু ভাবিতেন না— সে তাঁহাদের বিনা-ম্ল্যের বিনা-মত্রের বিনা-চিস্তার অনুগত লোক ছিল। বিনাদিনী যখন রাজলন্দ্রীকে মাতৃহীন বিহারীর মাতৃহানীয়া বিলয়া উল্লেখ করিল, তখন রাজলন্দ্রীর মাতৃহদয় অকন্মাৎ স্পর্শ করিল। হঠাৎ মনে হইল, "তা বটে, বিহারীর মা নাই এবং আমাকেই সে মার মতো দেখে।" মনে পড়িল, রোগে তাপে সংকটে বিহারী বরাবর বিনা-আহ্বানে, বিনা-আড়ম্বরে তাঁহাকে নিংশন্দ নিষ্ঠার সহিত সেবা করিয়াছে; রাজলন্দ্রী তাহা নিম্বাসপ্রশাসের মতো সহজে গ্রহণ করিয়াছেন এবং সেজন্ম কাহারও কাছে কৃত্তে হওয়ার কথা তাঁহার মনেও উদয় হয় নাই। কিন্তু বিহারীর খোজখবর কে রাখিয়াছে। যথন অন্নপূর্ণা ছিলেন তিনি রাখিতেন বটে— রাজলন্দ্রী ভাবিতেন, "বিহারীকে বশে রাখিবার জন্ম অন্নপূর্ণা স্বেহের আড়ম্বর করিতেছেন।"

রাজলন্দ্রী <mark>আজ নিশ্বাদ ফেলিয়া কহিলেন, "বিহারী আমার আপন ছেলের মতোই বটে।"</mark>

বলিয়াই মনে উদয় হইল, বিহারী তাঁহার আপন ছেলের চেয়ে ঢের বেশি করে— এবং কথনো বিশেষ কিছু প্রতিদান না পাইয়াও তাঁহাদের প্রতি সে ভক্তি স্থির রাথিয়াছে। ইহা ভাবিয়া তাঁহার অন্তরের মধ্য হইতে দীর্ঘনিশ্বাদ পড়িল।

বিনোদিনী কহিল, "বিহারী-ঠাকুরপো তোমার হাতের রালা থাইতে বড়ো ভালোবাসেন।"

রাজলন্দ্রী সম্পেহগর্বে কহিলেন, "আর-কারো মাছের ঝোল তাহার মুথে রোচে না।"

বলিতে বলিতে মনে পড়িল, অনেক দিন বিহারী আদে নাই। কহিলেন, "আচ্ছা বউ, বিহারীকে আজকাল দেখিতে পাই না কেন।"

বিনোদিনী কহিল, "আমিও তো তাই ভাবিতেছিলাম, পিদিমা। তা, তোমার

ছেলোট বিবাহের পর হইতে নিজের বউকে লইয়াই এমনি মাতিয়া রহিয়াছে— বন্ধুবান্ধবরা আসিয়া আর কী করিবে বলো।"

কথাটা রাজনন্দ্রীর অত্যন্ত সংগত বোধ হইল। স্ত্রীকে লইয়া মহেন্দ্র তাহার সমস্ত হিতৈষীদের দ্ব করিয়াছে। বিহারীর তো অভিমান হইতেই পারে— কেন দে আসিবে। বিহারীকে নিজের দলে পাইয়া তাহার প্রতি রাজনন্দ্রীর সমবেদনা বাড়িয়া উঠিল। বিহারী যে ছেলেবেলা হইতে একান্ত নিঃস্বার্থভাবে মহেন্দ্রের কত উপকার করিয়াছে, তাহার জন্ম কতবার কত কন্ত সন্থ করিয়াছে, সে সমস্ত তিনি বিনোদিনীর কাছে বিবৃত করিয়া বলিতে লাগিলেন— ছেলের উপর তাহার নিজের যা নালিশ তা বিহারীর বিবরণ দ্বারা সমর্থন করিতে লাগিলেন। ত্ব-দিন বউকে পাইয়া মহেন্দ্র যদি তাহার চিরকালের বন্ধুকে এমন অনাদর করে, তবে সংসারে ন্যায়ধর্ম আর রহিল কোথায়।

বিনোদিনী কহিল, "কাল রবিবার আছে, তুমি বিহারী-ঠাকুরপোকে নিমন্ত্রণ করিয়া থাওয়াও, তিনি খুশি হইবেন।"

রাজলন্ধী কহিলেন, "ঠিক বলিয়াছ বউ, তা হইলে মহিনকে ডাকাই, সে বিহারীকে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইবে।"

বিনোদিনী। না পিদিমা, তুমি নিজে নিমন্ত্রণ করো।
রাজলক্ষী। আমি কি তোমাদের মতো লিখিতে পড়িতে জানি।
বিনোদিনী। তা হোক, তোমার হইয়া না-হয় আমিই লিখিয়া দিতেছি।
বিনোদিনী রাজলক্ষীর নাম দিয়া নিজেই নিমন্ত্রণ-চিঠি লিখিয়া পাঠাইল।

রবিবার দিন মহেল্রের অত্যন্ত আগ্রহের দিন। পূর্বরাত্রি হইতেই তাহার কল্পনা উদ্ধান হইয়। থাকে, যদিও এ-পর্যন্ত তাহার কল্পনার অম্বরূপ কিছুই হয় নাই— তবু রবিবারের ভোরের আলো তাহার চক্ষে মধুবর্ষণ করিতে লাগিল। জাগ্রত নগরীর সমস্ত কোলাহল তাহার কানে অপক্রপ সংগীতের মতো আসিয়া প্রবেশ করিল।

কিন্ত ব্যাপারথানা কী। মার আজ কোনো ব্রত আছে নাকি! অন্তদিনের মতো বিনোদিনীর প্রতি গৃহকর্মের ভার দিয়া তিনি তো বিশ্রাম করিতেছেন না। আজ তিনি নিজেই বাস্ত হইয়া বেড়াইতেছেন।

এই হাঙ্গামে দশটা বাজিয়া গেল— ইতিমধ্যে মহেক্র কোনো ছুতায় বিনোদিনীয় সঙ্গে এক মৃহ্ত বিরলে দেখা করিতে পারিল না। বই পড়িতে চেটা করিল, পড়ায় কিছুতেই মন বদিল না— খবরের কাগজের একটা অনাবশ্যক বিজ্ঞাপনে পনেরো মিনিট দৃষ্টি আবদ্ধ হইয়া রহিল। আর থাকিতে পারিল না। নীচে গিয়া দেখিল, মা তাঁহার ঘরের বারান্দায় একটা তোলা উনানে রাঁধিতেছেন এবং বিনোদিনী কটিদেশে দৃঢ় করিয়া জাঁচল জড়াইয়া জোগান দিতে ব্যস্ত।

মহেন্দ্র জিজ্ঞাদা করিল, "আজ তোমাদের ব্যাপারটা কী। এত ধুমধাম যে।" রাজলন্দ্রী কহিলেন, "বউ তোমাকে বলে নাই? আজ যে বিহারীকে নিমন্ত্রণ করিয়াছি।"

বিহারীকে নিমন্ত্রণ! মহেন্দ্রের সর্বশরীর জলিয়া উঠিল। তৎক্ষণাৎ কহিল, কিন্তু মা, আমি তো থাকিতে পারিব না।"

ব্ৰাজনন্ত্ৰী। কেন।

মহেন্দ্র। আমার যে বাহিরে যাইতে হইবে।

রাজলন্মী। থাওয়াদাওয়া করিয়া যাদ, বেশি দেরি হইবে না।

মহেন্দ্র। আমার যে বাহিরে নিমন্ত্রণ আছে।

বিনোদিনী মূহুর্তের জন্ম মহেন্দ্রের মূথে কটাক্ষপাত করিয়া কহিল, "যদি নিমন্ত্রণ থাকে, তা হইলে উনি যান-না, পিদিমা। না-হয় আজ বিহারী-ঠাকুরপো একলাই খাইবেন।"

কিন্তু নিজের হাতের যত্ত্বের রালা মহিনকে খাওয়াইতে পারিবেন না, ইহা রাজলন্দ্রীর সহিবে কেন। তিনি যতই পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন, মহিন ততই বাঁকিয়া দাঁড়াইল। "অত্যন্ত জন্ধরি নিমন্ত্রণ, কিছুতেই কাটাইবার জো নাই— বিহারীকে নিমন্ত্রণ করিবার পূর্বে আমার সহিত পরামর্শ করা উচিত ছিল" ইতাাদি।

রাগ করিয়া মহেন্দ্র এইরূপে মাকে শান্তি দিবার ব্যবস্থা করিল। রাজলক্ষীর সমস্ত উৎসাহ চলিয়া গেল। তাঁহার ইচ্ছা হইল, রালা ফেলিয়া তিনি চলিয়া ধান। বিনোদিনী কহিল, "পিসিমা, তুমি কিছু ভাবিয়ো না— ঠাকুরপো মৃথে আফালন করিতেছেন, কিন্তু আজ উহার বাহিরে নিমন্ত্রণে ধাওয়া হইতেছে না।"

রাজলন্দ্রী মাথা নাড়িয়া কহিলেন, "না বাছা, তুমি মহিনকে জান না, ও যা একবার ধরে তা কিছুতেই ছাড়ে না।"

কিন্তু বিনোদিনী মহেন্দ্রকে রাজলন্দ্রীর চেয়ে কম জানে না, তাহাই প্রমাণ হইল।
মহেন্দ্র ব্ঝিয়াছিল, বিহারীকে বিনোদিনীই নিমন্ত্রণ করাইয়াছে। ইহাতে তাহার
হদয় ঈর্ষায় যতই পীড়িত হইতে লাগিল, ততই তাহার পক্ষে দ্রে যাওয়া কঠিন
হইল। বিহারী কী করে, বিনোদিনী কী করে, তাহা না দেখিয়া দে বাঁচিবে কী
করিয়া। দেখিয়া জলিতে হইবে, কিন্তু দেখাও চাই।

বিহারী আজ অনেক দিন পরে নিমন্ত্রিত-আত্মীয়ভাবে মহেন্দ্রের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল। বাল্যকাল হইতে ধে ঘর তাহার পরিচিত এবং যেথানে সে ঘরের ছেলের মতো অবারিতভাবে প্রবেশ করিয়া দৌরাত্ম্য করিয়াছে, তাহার ঘারের কাছে আদিয়া মূহুর্তের জন্ত সে থমকিয়া দাঁড়াইল— একটা অশ্রুতরঙ্গ পলকের মধ্যে উচ্ছুদিত হইয়া উঠিবার জন্ত তাহার বক্ষকবাটে আঘাত করিল। সেই আঘাত সংবরণ করিয়া লইয়া সে স্মিতহাক্তে ঘরে প্রবেশ করিয়া দত্তঃস্মাতা রাজলক্ষীকে প্রণাম করিয়া তাঁহার পায়ের ধূলা লইল। বিহারী ধ্রথম সর্বদা ঘাতায়াত করিত, তথন এরপ অভিবাদন তাহাদের প্রথা ছিল না। আজু যেন সে বছদ্রপ্রবাদ হইতে পুনর্বার ঘরে ফিরিয়া আদিল। বিহারী প্রণাম করিয়া উঠিবার সময় রাজলক্ষ্মী দক্ষেহে তাহার মাথায় হস্তম্পর্শ করিলেন।

রাজলন্দ্রী আজ নিগৃত সহাত্মভৃতিবশত বিহারীর প্রতি পূর্বের চেয়ে অনেক বেশি আদর ও স্নেহ প্রকাশ করিলেন। কহিলেন, "ও বেহারি, তুই এতদিন আসিদ নাই কেন। আমি রোজ মনে করিতাম, আজ নিশ্চয় বেহারি আসিবে, কিন্তু তোর আর দেখা নাই।"

বিহারী হাসিয়া কহিল, "রোজ আসিলে তো তোমার বিহারীকে রোজ মনে করিতে না, মা। মহিনদা কোধায়।"

রাজলন্দ্রী বিমর্থ হইয়া কহিলেন, "মহিনের আজ কোথায় নিমন্ত্রণ আছে, সে আজ কিছুতেই থাকিতে পারিল না।"

শ্বিনামত বিহারীর মনটা বিকল হইয়া গেল। আশৈশব প্রণয়ের শেষ এই পরিণাম ? একটা দীর্ঘনিখাদ ফেলিয়া মন হইতে দমন্ত বিষাদবাষ্প উপস্থিতমত তাড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিয়া বিহারী জিজ্ঞাদা করিল, "আজ কী রায়া হইয়াছে শুনি।" বলিয়া তাহার নিজের প্রিয় ব্যঞ্জনগুলির কথা জিজ্ঞাদা করিতে লাগিল। রাজলন্দ্রীর রম্বনের দিন বিহারী কিছু অতিরিক্ত আড়ম্বর করিয়া নিজেকে লুক বলিয়া পরিচয় দিত— আহারলোল্পতা দেখাইয়া বিহারী মাতৃহদয়শালিনী রাজলন্দ্রীর ক্ষেহ কাড়িয়া লইত। আজও তাঁহার ম্বরচিত ব্যঞ্জন দম্বন্ধে বিহারীর অতিমাত্রায় কৌতৃহল দেখিয়া, রাজলন্দ্রী হাদিতে হাদিতে তাঁহার লোভাতুর অতিথিকে আখাদ দিলেন।

এমন সময় মহেক্র আসিয়া বিহারীকে শুঙ্গরে দম্ভরমত জিজ্ঞাদা করিল, "কী বিহারী, কেমন আছ।"

রাজলন্দ্রী কহিলেন, "কই মহিন, তুই তোর নিমন্ত্রণে গেলি না।"

মহেন্দ্র লজ্জা ঢাকিতে চেষ্টা করিয়া কহিল, "না, সেটা কাটাইয়া দেওয়া গেছে।"
সান করিয়া আসিয়া বিনোদিনী ষথন দেখা দিল, তথন বিহারী প্রথমটা কিছুই
বলিতে পারিল না। বিনোদিনী ও মহেন্দ্রের যে-দৃষ্টা সে দেখিয়াছিল, তাহা
তাহার মনে মুদ্রিত ছিল।

বিনোদিনী বিহারীর অনতিদ্রে আসিয়া মৃত্স্বরে কহিল, "কী ঠাকুরপো, একেবারে চিনিতেই পার না নাকি।"

विशंती करिन, "मकनत्कर्र कि तन्ना शांत्र।"

বিনোদিনী কহিল, "একটু বিবেচনা থাকিলেই যায়।" বলিয়া খবর দিল, "পিনিমা, খাবার প্রস্তুত হইয়াছে।"

মহেন্দ্র-বিহারী থাইতে বসিল; রাজলক্ষ্মী অদূরে বসিয়া দেখিতে লাগিলেন এবং বিনোদিনী পরিবেষণ করিতে লাগিল।

মহেন্দ্রের খাওয়ায় মনোষোগ ছিল না, সে কেবল পরিবেষণে পক্ষপাত লক্ষ্য করিতে লাগিল। মহেন্দ্রের মনে হইল, বিহারীকে পরিবেষণ করিয়া বিনোদিনী যেন একটা বিশেষ স্থুখ পাইতেছে। বিহারীর পাতেই যে বিশেষ করিয়া মাছের মৃড়াও দিবির দর পড়িল, তাহার উত্তম কৈফিয়ত ছিল— মহেন্দ্র ছেলে, বিহারী নিমন্ত্রিত। কিন্তু মৃথ ফুটিয়া নালিশ করিবার ভালো হেতুবাদ ছিল না বলিয়াই মহেন্দ্র আরো বেশি করিয়া জলিতে লাগিল। অসময়ে বিশেষ সন্ধানে তপদিমাছ পাওয়া গিয়াছিল, তাহার মধ্যে একটি ডিমওয়ালা ছিল; সেই মাছটি বিনোদিনী বিহারীর পাতে দিতে গেলে বিহারী কহিল, "না না, মহিনদাকে দাও, মহিনদা ভালোবাদে।" মহেন্দ্র তীত্র অভিমানে বলিয়া উঠিল, "না না, আমি চাই না।" ভানিয়া বিনোদিনী দিতীয় বার অন্থরোধ মাত্র না করিয়া দে-মাছ বিহারীর পাতে ফেলিয়া দিল।

আহারান্তে ছই বন্ধু উঠিয়া ঘরের বাহিরে আদিলে বিনোদিনী ভাড়াভাড়ি আদিয়া কহিল, "বিহারী-ঠাকুরপো, এখনই ঘাইয়ো না, উপরের ঘরে একটু বদিবে চলো।"

বিহারী কহিল, "তুমি খাইতে ষাইবে না ?"

বিনোদিনী কহিল, "না, আজ একাদশী।"

নিষ্ঠ্র বিজ্ঞাপের একটি কৃদ্ধ হাস্থারেখা বিহারীর ওষ্ঠপ্রান্তে দেখা দিল— তাহার অর্থ এই যে, একাদশী-করাও আছে। অমুষ্ঠানের ক্রটি নাই।

দেই হান্তের আভাদটুকু বিনোদিনীর দৃষ্টি এড়ায় নাই— তবু দে ষেমন তাহার

হাতের কাটা ঘা দহু করিয়াছিল, তেমনি করিয়া ইহাও দহু করিল। নিতান্ত মিনতির স্বরে কহিল, "আমার মাথা খাও, একবার বসিবে চলো।"

মহেন্দ্র হঠাৎ অসংগতভাবে উত্তেজিত হইয়া বলিয়া উঠিল, "তোমাদের কিছুই তো বিবেচনা নাই— কাজ থাকৃ কর্ম থাকৃ, ইচ্ছা থাকৃ বা না থাকৃ, তবু বসিতেই ইইবে। এত অধিক আদরের আমি তো কোনো মানে বুঝিতে পারি না।"

বিনোদিনী উচ্চহাস্থ করিয়া উঠিল। কহিল, "বিহারী-ঠাকুরপো, শোনো একবার, তোমার মহিনদার কথা শোনো। আদরের মানে আদর, অভিধানে তাহার
আর কোনো দিতীয় মানে লেখে না।" (মহেল্রের প্রতি) "যাই বল ঠাকুরপো,
অধিক আদরের মানে শিশুকাল হইতে তুমি যত পরিস্কার বোঝ, এমন আর কেহ
বোঝে না।"

বিহারী কহিল, "মহিনদা, একটা কথা আছে, একবার শুনিয়া যাও।" বলিয়া বিহারী বিনোদিনীকে কোনো বিদায়সন্তাষণ না করিয়া মহেক্রকে লইয়া বাহিরে গেল। বিনোদিনী বারান্দার রেলিং ধরিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া শৃক্ত উঠানের শৃক্ততার দিকে তাকাইয়া রহিল।

বিহারী বাহিরে আদিয়া কহিল, "মহিনদা, আমি জানিতে চাই, এইখানে কি আমাদের বন্ধুত্ব শেষ হইল।"

মহেন্দ্রের বুকের ভিতর তথন জ্বলিতেছিল, বিনোদিনীর পরিহাস-হাস্থ বিত্যুৎশিথার মতো তাহার মন্তিষ্কের এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত বারংবার ফিরিয়া
ফিরিয়া বিঁধিতেছিল— সে কহিল, "মিটমাট হইলে তোমার তাহাতে বিশেষ স্থবিধা
হইতে পারে, কিন্তু আমার কাছে তাহা প্রার্থনীয় বোধ হয় না। আমার সংসারের মধ্যে
আমি বাহিরের লোক ঢুকাইতে চাই না— অন্তঃপুরকে আমি অন্তঃপুর রাথিতে চাই।"

বিহারী কিছু না বলিয়া চলিয়া গেল।

ঈর্ধান্ধর্জর মহেন্দ্র একবার প্রতিজ্ঞা করিল বিনোদিনীর সঙ্গে দেখা করিব না— তাহার পরে বিনোদিনীর সহিত দাক্ষাতের প্রত্যাশায় ঘরে-বাহিরে, উপরে-নীচে ছটফট করিয়া বেড়াইতে লাগিল।

90

আশা একদিন অন্নপূর্ণাকে জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা মাসিমা, মেসোমশায়কে তোমার মনে পড়ে ?" অন্নপূর্ণা কহিলেন, "আমি এগারো বংসর বয়সে বিধবা হইয়াছি, স্বামীর মৃতি ছায়ার মতো মনে হয়।"

আশা জিজ্ঞানা করিল, "মানি, তবে তুমি কাহার কথা ভাব।"

অন্নপূর্ণা ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, "আমার স্বামী এখন যাঁহার মধ্যে আছেন, সেই ভগবানের কথা ভাবি।"

আশা কহিল, "তাহাতে তুমি হুখ পাও ?"

অরপূর্ণা দল্লেহে আশার মাথায় হাত বুলাইয়া কহিলেন, "আমার দে মনের কথা তুই কী বুঝিবি বাছা। দে আমার মন জানে, আর যাঁর কথা ভাবি তিনিই জানেন।"

আশা মনে মনে ভাবিতে লাগিল, "আমি ধাঁর কথা রাত্রিদিন ভাবি, তিনি কি আমার মনের কথা জানেন না। আমি ভালো করিয়া চিঠি লিখিতে পারি না বলিয়া তিনি কেন আমাকে চিঠি লেখা ছাড়িয়া দিয়াছেন।"

আশা কয়দিন মহেন্দ্রের চিঠি পায় নাই। নিশ্বাস ফেলিয়া মনে মনে সে ভাবিল, "চোথের বালি যদি হাতের কাছে থাকিত, সে আমার মনের কথা ঠিকমতো করিয়া লিখিয়া দিতে পারিত।"

কুলিখিত তৃচ্ছপত্র স্বামীর কাছে আদর পাইবে না মনে করিয়া চিঠি লিখিতে কিছুতে আশার হাত দরিত না। যতই যত্র করিয়া লিখিতে চাহিত, ততই তাহার অক্ষর থারাপ হইয়া বাইত। মনের কথা যতই ভালো করিয়া গুছাইয়া লইবার চেষ্টা করিত ততই তাহার পদ কোনোমতেই সম্পূর্ণ হইত না। যদি একটিমাত্র "শ্রীচরণেয়" লিখিয়া নাম দহি করিলেই মহেল্র অন্তর্যামী দেবতার মতো দকল কথা ব্ঝিতে পারিত, তাহা হইলেই আশার চিঠিলেখা সার্থক হইত। বিধাতা এতথানি ভালোবাদা দিয়াছিলেন, একটুখানি ভাষা দেন নাই কেন।

মন্দিরে সদ্ধারতির পরে গৃহে ফিরিয়া আসিয়া আশা অন্নপূর্ণার পায়ের কাছে বিদিয়া আন্তে আন্তে তাঁহার পায়ে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল। অনেকক্ষণ নিঃশব্দের পর বলিল, "মাসি, তুমি যে বল, স্বামীকে দেবতার মতো করিয়া সেবা করা স্ত্রীর ধর্ম, কিন্তু যে স্ত্রী মূর্থ, যাহার বৃদ্ধি নাই, কেমন করিয়া স্বামীর সেবা করিতে হয় যে জ্ঞানে না, সে কী করিবে।"

অন্নপূর্ণা কিছুক্ষণ আশার মৃথের দিকে চাহিয়া রহিলেন— একটি চাপা দীর্ঘনিশাস ফেলিয়া কহিলেন, "বাছা, আমিও তো মূর্থ, তবুও তো ভগবানের সেবা করিয়া থাকি।" আশা কহিল, "তিনি যে তোমার মন জানেন, তাই থুশি হন। কিন্তু মনে করো, স্বামী যদি মুর্থের সেবায় খুশি না হন।"

অরপূর্ণা কহিলেন, "সকলকে খুশি করিবার শক্তি সকলের থাকে না, বাছা। স্ত্রী যদি আন্তরিক শ্রদ্ধাভক্তিষড়ের সঙ্গে স্বামীর সেবা ও সংসারের কান্ধ করে, তবে স্বামী তাহা তুচ্ছ করিয়া ফেলিয়া দিলেও স্বয়ং জগদীশ্বর তাহা কুড়াইয়া লন।"

আশা নিরুত্তরে চুপ করিয়া রহিল। মাদির এই কথা হইতে সাল্বনা গ্রহণের অনেক চেটা করিল, কিন্তু স্বামী যাহাকে তুচ্ছ করিয়া ফেলিয়া দিবেন, জগদীশ্বরও যে তাহাকে সার্থকতা দিতে পারিবেন, এ-কথা কিছুতেই তাহার মনে হইল না। সে নতমুখে বদিয়া তাহার মাদির পায়ে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল।

অন্নপূর্ণ তথন আশার হাত ধরিয়া তাহাকে আরো কাছে টানিয়া লইলেন; তাহার মন্তকচুম্বন করিলেন; কদ্ধকঠকে দৃঢ়চেটায় বাধামূক্ত করিয়া কহিলেন, ''চুনি, ছংথে কটে যে-শিক্ষালাভ হয় শুধু কানে শুনিয়া তাহা পাইবি না। তোর এই মাদিও একদিন তোর বয়দে তোরি মতো সংদারের দক্ষে মন্ত করিয়া দেনাপাওনার সম্পর্ক পাতিয়া বদিয়াছিল। তথন আমিও তোরই মতো মনে করিতাম, যাহার সেবা করিব তাহার সম্ভোষ না জন্মিবে কেন। যাহার পূজা করিব তাহার প্রসাদ না পাইব কেন। যাহার ভালোর চেটা করিব, দে আমার চেটাকে ভালো বলিয়া না ব্রিবে কেন। পদে পদে দেখিলাম, দেরপ হয় না। অবশেষে একদিন অসহ হইয়া মনে হইল, পৃথিবীতে আমার সমন্তই ব্যর্থ হইয়াছে— সেইদিনই সংসার ত্যাগ করিয়া আদিলাম। আজ দেখিতেছি, আমার কিছুই নিক্ষল হয় নাই। ওরে বাছা, যার সমন্তই লইভেভিলেন, হদ্যে বদিয়া আজ দে-কথা স্বীকার করিয়াছেন। তথন যদি জানিতাম! যদি তাঁর কর্ম বলিয়া সংসারের কর্ম করিতাম, তাঁকে দিলাম বলিয়াই সংসারকে হদ্য দিতাম, তা হইলে কে আমাকে ছংথ দিতে পারিত।"

আশা বিছানায় শুইয়া শুইয়া অনেক রাত্রি পর্যন্ত অনেক কথা ভাবিল, তবু ভালো করিয়া কিছুই বুঝিতে পারিল না। কিন্তু পুণাবতী মাদির প্রতি তাহার অসীম ভক্তি ছিল, দেই মাদির কথা সম্পূর্ণ না বুঝিলেও একপ্রকার শিরোধার্য করিয়া লইল। মাদি সকল সংসারের উপরে বাহাকে হৃদয়ে হান দিয়াছেন, তাঁহার উদ্দেশে অন্ধকারে বিছানায় উঠিয়া বদিয়া গড় করিয়া প্রণাম করিল। বলিল, "আমি বালিকা, ভোমাকে জানি না, আমি কেবল আমার আমীকে জানি, সেজগু অপরাধ লইয়ো না। আমার সামীকে আমি যে পূজা দিই, ভগবান, তুমি তাঁহাকে তাহা গ্রহণ করিতে বলিয়ো।

তিনি যদি তাহা পায়ে ঠেলিয়া দেন, তবে আমি আর বাঁচিব না। আমি আমার মাদিমার মতো পুণ্যবতী নই, তোমাকে আশ্রয় করিয়া আমি রক্ষা পাইব না।" এই বলিয়া আশা বার বার বিছানার উপর গড় করিয়া প্রণাম করিল।

আশার জেঠামণায়ের ফিরিবার সময় হইল। বিদায়ের পূর্বসন্ধায় অন্নপূর্ণা আশাকে আপনার কোলে বদাইয়া কহিলেন, "চুনি, মা আমার, সংসারের শোকছঃখ-অমঙ্গল হইতে তোকে সর্বদা রক্ষা করিবার শক্তি আমার নাই। আমার এই
উপদেশ, ষেধান থেকে যত কটই পাস, তোর বিশাস তোর ভক্তি স্থির রাথিস, তোর
ধর্ম যেন অটল থাকে।"

আশা তাঁহার পায়ের ধুলা লইয়া কহিল, "আশীর্বাদ করে। মাসিমা, তাই হইবে।"

#### 20

আশা ফিরিয়া আদিল। বিনোদিনী তাহার 'পরে খুব অভিমান করিল— ''বালি, এতদিন বিদেশে রহিলে, একথানা চিঠি লিখিতে নাই ?''

আশা কহিল, "তুমিই কোন্ নিখিলে ভাই, বানি।"

বিনোদিনী। আমি কেন প্রথমে নিথিব। তোমারই তো নিথিবার কথা।
আশা বিনোদিনীর গলা জড়াইয়া ধরিয়া নিজের অপরাধ স্বীকার করিয়া নইল।
কহিল, "জান তো ভাই, আমি ভালো নিথিতে জানি না। বিশেষ, তোমার মতো
পণ্ডিতের কাছে নিথিতে আমার লজ্জা করে।"

দেখিতে দেখিতে হই জনের বিবাদ মিটিয়া গিয়া প্রণয় উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। বিনোদিনী কহিল, "দিনরাত্রি সঙ্গ দিয়া তোমার স্বামীটির অভ্যাস তুমি একেবারে খারাপ করিয়া দিয়াছ। একটি কেহ কাছে নহিলে থাকিতে পারে না।"

আশা। সেইজন্তই তো তোমার উপরে ভার দিয়া গিয়াছিলাম। কেমন করিয়া শক্ত দিতে হয়, আমার চেয়ে তুমি ভালো জান।

বিনোদিনী। দিনটা তো একরকম করিয়া কালেজে পাঠাইয়া নিশ্চিস্ত হইতাম, কিন্তু সন্ধ্যাবেলায় কোনোমতেই ছাড়াছুড়ি নাই— গল্প করিতে হইবে, বই পড়িয়া শুনাইতে হইবে, আবদারের শেষ নাই।

আশা। কেমন জন। লোকের মন ভুলাইতে যথন পার তথন লোকেই বা ছাড়িবে কেন।

বিনোদিনী। দাবধান থাকিদ, ভাই। ঠাকুরপো যে-রকম বাড়াবাড়ি করেন, এক-একবার সন্দেহ হয়, ব্ঝি বশ করিবার বিভা জানি বা। আশা হাদিয়া কহিল, "তুমি জান না তো কে জানে। তোমার বিভা আমি একটুখানি পাইলে বাঁচিয়া ঘাইতাম।"

বিনোদিনী। কেন, কার সর্বনাশ করিবার ইচ্ছা হইয়াছে। ঘরে যেটি আছে, সেইটিকে রক্ষা কর্, পরকে ভোলাইবার চেটা করিস নে ভাই বালি। বড়ো ল্যাঠা।

আশা বিনোদিনীকে হত্তদারা তর্জন করিয়া বলিল, "আ:, কী বকিস, তার ঠিক নেই।"

কাশী হইতে ফিরিয়া আসার পর প্রথম দাক্ষাতেই মহেন্দ্র কহিল, "তোমার শরীর বেশ ভালো ছিল দেখিতেছি, দিব্য মোটা হইয়া আসিয়াছ।"

আশা অত্যন্ত লজ্জাবোধ করিল। কোনোমতেই তাহার শরীর ভালো থাকা উচিত ছিল না— কিন্তু মৃঢ় আশার কিছুই ঠিকমতো চলে না; তাহার মন বধন এত থারাপ ছিল, তথনো তাহার পোড়া শরীর মোটা হইয়া উঠিয়াছিল; একে তো মনের ভাব ব্যক্ত করিতে কথা জোটে না, তাহাতে আবার শরীরটাও উল্টা বলিতে থাকে।

<mark>আশা মৃত্স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কেমন ছিলে।"</mark>

আগে হইলে মহেন্দ্র কতক ঠাট্টা, কতক মনের সঙ্গে বলিত, "মরিয়া ছিলাম।" এখন আর ঠাট্টা করিতে পারিল না, গলার কাছে আদিয়া বাধিয়া গেল। কহিল, "বেশ ছিলাম, মন্দ্র ছিলাম না।"

আশা চাহিয়া দেখিল, মহেন্দ্র পূর্বের চেয়ে ঘেন রোগাই হইয়াছে— তাহার মৃথ পাণ্ডুবর্গ, চোথে একপ্রকার তীব্র দীপ্তি। একটা ঘেন আভ্যস্তরিক ক্ষ্ণায় তাহাকে আগ্নিজিহ্বা দিয়া লেহন করিয়া খাইতেছে। আশা মনে মনে ব্যথা অন্থভব করিয়া ভাবিল, "আহা, আমার স্বামী ভালো ছিলেন না, কেন আমি উহাকে ফেলিয়া কাশী চলিয়া গেলাম।" স্বামী রোগা হইলেন, অথচ নিজে মোটা হইল, ইহাতেও নিজের স্বাস্থ্যের প্রতি আশার অত্যন্ত ধিক্কার জিনিল।

মহেন্দ্র আর কী কথা তুলিবে ভাবিতে ভাবিতে খানিক বাদে জিজাসা করিল, "কাকীমা ভালো আছেন তো।"

সে-প্রশ্নের উত্তরে কুশল-সংবাদ পাইয়া তাহার আর দিতীয় কথা মনে আনা হংসাধ্য হইল। কাছে একটা ছিন্ন পুরাতন খবরের কাগজ ছিল, সেইটে টানিয়া লইয়া মহেন্দ্র অক্তমনস্কভাবে পড়িতে লাগিল। আশা মৃথ নিচু করিয়া ভাবিতে লাগিল, "এতদিন পরে দেখা হইল, কিন্তু উনি আমার সঙ্গে কেন ভালো করিয়া

কথা কহিলেন না, এমন কি, আমার মুখের দিকেও যেন চাহিতে পারিলেন না। আমি তিন-চার দিন চিঠি লিখিতে পারি নাই বলিয়া কি রাগ করিয়াছেন, আমি মাসির অহুরোধে বেশি দিন কাশীতে ছিলাম বলিয়া কি বিরক্ত হইয়াছেন।" অপরাধ কোন্ ছিদ্র দিয়া কেমন করিয়া প্রবেশ করিল, ইহাই দে নিতাস্ত ক্লিইহদয়ে সন্ধান করিতে লাগিল।

মহেন্দ্র কালেজ হইতে ফিরিয়া আদিল। অপরাত্নে জলপানের সময় রাজলন্দ্রী ছিলেন, আশাও ঘোমটা দিয়া অদ্বে ত্য়ার ধরিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, কিন্তু আর কেহই ছিল না।

রাজলন্দ্রী উদ্বিগ্ন হইয়া জিজ্ঞাদা করিলেন, "আজ কি তোর অস্থু করিয়াছে মহিন।"

মহেন্দ্র বিরক্তভাবে কহিল, "না মা, অস্তথ কেন করবে।" রাজলন্দ্রী। তবে তুই যে কিছু থাইতেছিস না!

মহেন্দ্র পুনর্বার উত্তাক্তম্বরে কহিল, "এই তো, থাচ্ছি না তো কী।"

মহেন্দ্র গ্রীমের সন্ধ্যায় একখানা পাতলা চাদর গায়ে ছাদের এধারে ওধারে বেড়াইতে লাগিল। মনে বড়ো আশা ছিল, তাহাদের নিয়মিত পড়াটা আজ ক্ষান্ত থাকিবে না। আনন্দমঠ প্রায় শেষ হইয়াছে, আর গুটি ছই-তিন অধ্যায় বাকি আছে মাত্র। বিনোদিনী ষত নিষ্ঠুর হোক সে-কয়টা অধ্যায় আজ তাহাকে নিশ্চয় শুনাইয়া ষাইবে। কিন্তু সন্ধ্যা অতীত হইল, সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেল, গুরুভার নৈরাশ্র বহিয়া মহেন্দ্রকে শুইতে ষাইতে হইল।

সজ্জিত লক্ষান্বিত আশা ধীরে ধীরে শয়নকক্ষে প্রবেশ করিল। দেখিল, বিছানায় মহেল শুইয়া পড়িয়াছে। তথন, কেমন করিয়া অগ্রাসর হইবে ভাবিয়া পাইল না। বিচ্ছেদের পর কিছুক্ষণ একটা নৃতন লক্ষা আসে— যেথানটিতে ছাড়িয়া যাওয়া যায় ঠিক সেইখানটিতে মিলিবার পূর্বে পরস্পর পরস্পরের নিকট হইতে নৃতন সম্ভাষণের প্রত্যাশা করে। আশা তাহার সেই চিরপরিচিত আনন্দশয্যাটিতে আজ অনাহূত কেমন করিয়া প্রবেশ করিবে। দারের কাছে অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল— মহেল্রের কোনো সাড়া পাইল না। অত্যন্ত ধীরে ধীরে এক পা এক পা করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। যদি অনতর্কে দৈবাৎ কোনো গহনা বাজিয়া উঠে তো সে লক্ষায় মরিয়ায়ায়। কম্পিতহালয়ে আশা মশারির কাছে আসিয়া অন্তত্ব করিল, মহেল্র ঘুমাইতেছে। তখন তাহার নিজের সাজসজ্জা তাহাকে সর্বাঙ্গে বেইন করিয়া পরিহাস করিতে লাগিল। ইচ্ছা হইল, বিত্যৎবেগে এ ঘর হইতে বাহির হইয়া অন্ত কোথাও গিয়া শোয়।

আশা যথাসাধ্য নিঃশব্দে সংকৃতিত হইয়া খাটের উপর গিয়া উঠিল। তবু তাহাতে এতটুকু শব্দ ও নড়াচড়া হইল যে, মহেন্দ্র যদি সত্যই ঘুমাইত, তাহা হইলে জাগিয়া উঠিত। কিন্তু আজ তাহার চক্ষ্ খুলিল না, কেননা, মহেন্দ্র ঘুমাইতেছিল না। মহেন্দ্র খাটের অপর প্রাস্তে পাশ ফিরিয়া শুইয়া ছিল, স্কুতরাং আশা তাহার পশ্চাতে শুইয়া বহিল। আশা যে নিঃশব্দে অশ্রুপাত করিতেছিল, তাহা পিছন ফিরিয়াও মহেন্দ্র স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছিল। নিজের নিষ্ঠ্রতায় তাহার হংপিওটাকে যেন জাতার মতো পেষণ করিয়া ব্যথা দিতেছিল। কিন্তু কী কথা বলিবে, কেমন করিয়া আদর করিবে, মহেন্দ্র তাহা কোনোমতেই ভাবিয়া পাইল না; মনে মনে নিজেকে স্কৃতীত্র কশাঘাত করিতে লাগিল, তাহাতে আঘাত পাইল, কিন্তু উপায় পাইল না। ভাবিল, "প্রাতঃকালে তো ঘুমের ভান করা যাইবে না, তথন মুখোম্থি হইলে আশাকে কী কথা বলিব।"

আশা নিজেই মহেন্দ্রের সে সংকট দ্র করিয়া দিল। সে অতি প্রত্যুষ্টেই অপমানিত সাজসভলা লইয়া বিছানা ছাড়িয়া চলিয়া গেল, সে-ও মহেন্দ্রকে মৃথ দেখাইতে পারিল না।

# 20

আশা ভাবিতে লাগিল, "এমন কেন হইল। আমি কী করিয়াছি।" যে-জায়গায় যথার্থ বিপদ, দে-জায়গায় তাহার চোথ পড়িল না। বিনোদিনীকে যে মহেক্স ভালোবাদিতে পারে, এ সম্ভাবনাও তাহার মনে উদয় হয় নাই। সংদারের অভিজ্ঞতা তাহার কিছুই ছিল না। তা ছাড়া বিবাহের অনতিকাল পর হইতে সে মহেক্সকে যাহা বলিয়া নিশ্চয় জানিয়াছিল, মহেক্স যে তাহা ছাড়া আর কিছুই হইতে পারে, ইহা তাহার কল্পনাতেও আদে নাই।

মহেন্দ্র আজ সকলি সকলি কালেজে গেল। কালেজযাত্রাকালে আশা বরাবর জানলার কাছে আদিয়া দাঁড়াইত, এবং মহেন্দ্র গাঁড়ি হইতেই একবার মুখ তুলিয়া দেখিত, ইহা তাহাদের চিরকালের নিত্য প্রথা ছিল। সেই অভ্যাস অমুসারে গাঁড়ির শব্দ শুনিবামাত্র যন্ত্রচালিতের মতো আশা জানলার কাছে আদিয়া উপস্থিত হইল। মহেন্দ্রও অভ্যাসের খাতিরে এক বার চকিতের মতো উপরে চোখ তুলিল; দেখিল, আশা দাঁড়াইয়া আছে— তথনো তাহার স্থান হয় নাই, মলিন বস্ত্র, অসংষত কেশ, শুঙ্ক মুখ— দেখিয়া নিমেষের মধ্যেই মহেন্দ্র চোখ নামাইয়া কোলের বই দেখিতে লাগিল। কোখায় চোখে চোখে সেই নীরব সম্ভাষণ, সেই ভাষাপূর্ণ হাসি।

গাড়ি চলিয়া গেল; আশা সেইখানেই মাটির উপর বসিয়া পড়িল। পৃথিবী সংসার সমস্ত বিস্বাদ হইয়া গেল। কলিকাতার কর্মপ্রবাহে তথন জোয়ার আদিবার সময়। সাড়ে দশটা বাজিয়াছে— আপিসের গাড়ির বিরাম নাই, ট্রামের পশ্চাতে ট্রাম ছুটিতেছে— সেই ব্যস্ততাবেগবান কর্মকল্লোলের অদ্বে এই একটি বেদনাস্তম্ভিত মুহুমান স্কদ্ম অত্যন্ত বিস্কৃশ।

হঠাৎ এক সময় আশার মনে হইল, "ব্ঝিয়াছি। ঠাকুরপো কাশী গিয়াছিলেন, সেই খবর পাইয়া উনি রাগ করিয়াছেন। ইহা ছাড়া ইতিমধ্যে আর তো কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে নাই। কিন্তু আমার তাহাতে কী দোষ ছিল।"

ভাবিতে ভাবিতে অকসাং এক মৃহুর্তের জন্ম যেন আশার হুংস্পলন বন্ধ হইয়া গেল। হঠাৎ ভাহার আশহা হইল, মহেল বুঝি সন্দেহ করিয়াছেন, বিহারীর কাশী যাওয়ার সন্দে আশারও কোনো যোগ আছে। ছুই জনে পরামর্শ করিয়া এই কাজ। ছি ছি ছি। এমন সন্দেহ। কী লজ্জা। একে তো বিহারীর সঙ্গে ভাহার নাম জড়িত হইয়া ধিক্কারের কারণ ঘটয়াছে, ভাহার উপরে মহেল্র যদি এমন সন্দেহ করে, ভবে ভো আর প্রাণ রাখা যায় না। কিন্তু যদি কোনো সন্দেহের কারণ হয়, যদি কোনো অপরাধ ঘটয়া থাকে, মহেল্র কেন স্পষ্ট করিয়া বলে না— বিচার করিয়া ভাহার উপযুক্ত দণ্ড কেন না দেয়। মহেল্র খোলসা কোনো কথা না বলিয়া কেবলই আশাকে যেন এড়াইয়া বেড়াইভেছে, ভাই আশার বার বার মনে হইতে লাগিল, মহেল্রের মনে এমন কোনো সন্দেহ আদিয়াছে, যাহা নিজেই সে অন্তায় বলিয়া জানে, যাহা সে আশার কাছে স্পষ্ট করিয়া স্বীকার করিতেও লজ্জা বোধ করিতেছে। নহিলে এমন অপরাধীর মতো ভাহার চেহারা হইবে কেন। ক্রুদ্ধ বিচারকের ভো এমন কুন্তিত ভাব হইবার কথা নহে।

মহেক্র গাড়ি হইতে চকিতের মতো দেই যে আশার দ্রান করুণ মুখ দেখিয়া গেল, তাহা সমস্ত দিনে সে মন হইতে মুছিতে পারিল না। কালেজের লেকচারের মধ্যে, শ্রেণীবন্ধ ছাত্রমণ্ডলীর মধ্যে, সেই বাতায়ন, আশার সেই অস্নাত রুক্ষ কেশ, সেই মলিন বস্ত্র, সেই ব্যথিত-ব্যাকুল দৃষ্টিপাত স্কুপ্টরেধায় বারংবার অন্ধিত হইয়া উঠিতে লাগিল।

কালেজের কাজ সারিয়া সে গোলদিঘির ধারে বেড়াইতে লাগিল। বেড়াইতে বেড়াইতে লাগিল। বেড়াইতে বেড়াইতে সন্ধ্যা হইয়া আসিল; আশার সঙ্গে কিরুপে ব্যবহার কর্তব্য তাহা সে কিছুতেই ভাবিয়া পাইল না— সদয় ছলনা, না অকপট নিষ্ঠুরতা, কোন্টা উচিত। বিনোদিনীকে পরিত্যাগ করিবে কি না, সে-তর্ক আর মনে উদয়ই হয় না। দয়া এবং প্রেম, মহেক্স উভয়ের দাবি কেমন করিয়া রাখিবে।

মহেন্দ্র তথন মনকে এই বলিয়া বুঝাইল যে, আশার প্রতি এখনো তাহার যে ভালোবাসা আছে, তাহা অল্প স্ত্রীর ভাগ্যে জোটে। সেই স্নেহ দেই ভালোবাসা পাইলে আশা কেন না সম্ভন্ত থাকিবে। বিনোদিনী এবং আশা, উভয়কেই স্থান দিবার মতো প্রশন্ত হৃদয় মহেন্দ্রের আছে। বিনোদিনীর সহিত মহেন্দ্রের যে পবিত্র প্রেমের সম্বন্ধ তাহাতে দাম্পতানীতির কোনো ব্যাঘাত হইবে না।

এইরপ ব্ঝাইয়া মহেল মন হইতে একটা ভার নামাইয়া ফেলিল। বিনোদিনী এবং আশা, কাহাকেও ত্যাগ না করিয়া ছইচল্রদেবিত গ্রহের মতো এইভাবেই সে চিরকাল কাটাইয়া দিতে পারিবে, এই মনে করিয়া তাহার মন প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। আজ রাত্রে সে সকাল সকাল বিছানায় প্রবেশ করিয়া আদরে যতে স্থিশ্ব আলাপে আশার মন হইতে সমস্ত বেদনা দ্ব করিয়া দিবে, ইহা নিশ্চয় করিয়া জ্রতপদে বাড়ি চলিয়া আদিল।

আহারের সময় আশা উপস্থিত ছিল না, কিন্তু সে এক সময় শুইতে আদিবে তো, এই মনে করিয়া মহেন্দ্র বিছানার মধ্যে প্রবেশ করিল। কিন্তু নিন্তর ঘরে সেই শূল শ্যার মধ্যে কোন্ স্বতি মহেন্দ্রের হৃদয়কে আবিষ্ট করিয়া তুলিল। আশার স্থিত ন্ত্পবিণ্যের নিত্যন্তন লীলাধেলা ? না। স্থালোকের কাছে জ্যোৎ<mark>সা</mark> যেমন মিলাইয়া যায়, সে-সকল স্থৃতি তেমনি ক্ষীণ হইয়া আদিয়াছে— একটি তীব্ৰ-উচ্জ্বল তরুণীমূর্তি, দরলা বালিকার দলজ্ব স্নিগ্ধচ্ছবিকে কোথায় আবৃত আচ্ছন্ন করিয়া দীপামান হইয়া উঠিয়াছে। বিনোদিনীর সঙ্গে বিষর্ক্ষ লইয়া সেই কাড়াকাড়ি <mark>মনে</mark> পড়িতে লাগিল; সন্ধ্যার পর বিনোদিনী কপালকুওলা পড়িয়া শুনাইতে শুনাইতে ক্রমে রাত্রি হইয়া আদিত, বাড়ির লোক ঘুমাইয়া পড়িত, রাত্রে নিভৃত কক্ষের দেই স্তব্ধ নির্জনতায় বিনোদিনীর কণ্ঠস্বর যেন আবেশে মৃত্তর ও রুদ্ধপ্রায় হইয়া আসিত, হঠাৎ দে আত্মদংববরণ করিয়া বই ফেলিয়া উঠিয়া পড়িত, মহেন্দ্র বলিত, "তোমাকে দি ড়ির নীচে পর্যন্ত পৌছাইয়া দিয়া আদি।" সেই দকল কথা বারংবার মনে পড়িয়া তাহার সর্বাঙ্গে পুলকসঞ্চার করিতে লাগিল। রাত্রি বাড়িয়া চলিল— মহেক্তের মনে মনে ঈষং আশঙ্কা হইতে লাগিল, এখনই আশা আদিয়া পড়িবে— কিন্তু আশা আদিল না। মহেন্দ্র ভাবিল, "আমি তো কর্তব্যের জন্ম প্রস্তুত ছিলাম, কিন্তু আশা যদি অন্তায় রাগ করিয়া না আদে তো আমি কী করিব।" এই বলিয়া নিশীথরাত্রে বিনোদিনীর ধ্যানকে ঘনীভূত করিয়া তুলিল।

ঘড়িতে যথন একটা বাজিল, তথন মহেন্দ্র আর থাকিতে পারিল না, মশারি খুলিয়া বাহির হইয়া পড়িল। ছাদে আসিয়া দেখিল, গ্রীম্মের জ্যোৎস্নারাত্তি বড়ো

রমণীয় হইয়াছে। কলিকাতার প্রকাণ্ড নিংশকতা এবং স্থপ্তি যেন স্তব্ধ সমূদ্রের জলরাশির স্থায় স্পর্শগম্য বলিয়া বোধ হইতেছে— অসংখ্য হর্য্যশ্রেণীর উপর দিয়া মহানগরীর নিদ্রাকে নিবিড়তর করিয়া বাডাদ মৃত্গমনে পদচারণ করিয়া আদিতেছে।

মহেন্দ্রের বহুদিনের রুদ্ধ আকাজ্ঞা আপনাকে আর ধরিয়া রাখিতে পারিল না। আশা কাশী হইতে ফিরিয়া অবধি বিনোদিনী তাহাকে দেখা দেয় নাই। জ্যোৎস্থামদ-বিহুল নির্জন রাত্রি মহেন্দ্রকে মোহাবিষ্ট করিয়া বিনোদিনীর দিকে ঠেলিয়া লইয়া ষাইতে লাগিল। মহেন্দ্র সি ড়ি দিয়া নামিয়া গেল। বিনোদিনীর ঘরের সন্মুখের বারান্দায় আসিয়া দেখিল, ঘর বন্ধ হয় নাই। ঘরের প্রবেশ করিয়া দেখিল, বিহানা তৈরি রহিয়াছে, কেহ শোয় নাই। ঘরের মধ্যে পদশব্দ শুনিতে পাইয়া ঘরের দক্ষিণদিকের খোলা বারান্দা হইতে বিনোদিনী জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিল, "কে ও।"

মহেন্দ্র অভিভৃত আর্দ্র কঠে উত্তর করিল, "বিনোদ, আমি।" বলিয়া সে একেবারে বারান্দায় আদিয়া উপস্থিত হইল।

গ্রীম্বাত্তিতে বারান্দায় মাত্র পাতিয়া বিনোদিনীর সঙ্গে রাজলন্দী শুইয়া ছিলেন, তিনি বলিয়া উঠিলেন, "মহিন, এত রাত্রে তুই এধানে যে।"

বিনোদিনী তাহার ঘনকৃষ্ণ ভ্রমুগের নীচে হইতে মহেত্ত্রের প্রতি বজাগ্নি নিক্ষেপ করিল। মহেন্দ্র কোনো উত্তর না দিয়া জ্রুতপদে সেখান হইতে চলিয়া গেল।

99

পরদিন প্রত্যুষ হইতে ঘনঘটা করিয়া আছে। কিছুকাল অসহ উত্তাপের পর স্থিক্ষামল মেঘে দগ্ধ আকাশ জুড়াইয়া গেল। আজ মহেল্র সময় হইবার পূর্বেই কালেজে গেছে। তাহার ছাড়া-কাপড়গুলা মেঝের উপর পড়িয়া। আশা মহেল্রের ময়লা কাপড় গনিয়া গনিয়া, তাহার হিসাব রাথিয়া ধোবাকে ব্ঝাইয়া দিতেছে।

মহেন্দ্র স্বভাবত ভোলামন অসাবধান লোক; এইজন্ম আশার প্রতি তাহার অন্তরোধ ছিল ধোবার বাড়ি দিবার পূর্বে তাহার ছাড়া-কাপড়ের পকেট তদন্ত করিয়া লওয়া হয় যেন। মহেন্দ্রের একটা ছাড়া-জামার পকেটে হাত দিতেই একখানা চিঠি আশার হাতে ঠেকিল।

দেই চিঠি যদি বিষধর সাপের মূর্তি ধরিয়া তখনই আশার অঙ্গুলি দংশন করিত তবে ভালো হইত; কারণ, উগ্র বিষ শরীরে প্রবেশ করিলে গাঁচ মিনিটের মধ্যেই তাহার চরম ফল ফলিয়া শেষ হইতে পারে, কিন্তু বিষ মনে প্রবেশ করিলে মৃত্যুযন্ত্রণা আনে— মৃত্যু আনে না।

খোলা চিঠি বাহির করিবামাত্র দেখিল, বিনোদিনীর হস্তাক্ষর। চকিতের মধ্যে আশার মৃথ পাংশুবর্ণ হইয়া গেল। চিঠি হাতে লইয়া সে পাশের ঘরে গিয়া পডিল—

'কাল রাত্রে তুমি যে-কাওটা করিলে, তাহাতেও কি তোমার তৃপ্তি হইল না। আজ আবার কেন থেমির হাত দিয়া আমাকে গোপনে চিঠি পাঠাইলে। ছি ছি, সে কী মনে করিল। আমাকে তুমি কি জগতে কাহারও কাছে মুধ দেখাইতে দিবে না।

'আমার কাছে কী চাও তুমি। ভালোবাদা? তোমার এ ভিক্ষার্তি কেন। জন্মকাল হইতে তুমি কেবল ভালোবাদাই পাইয়া আদিতেছ, তবু তোমার লোভের অস্ত নাই।

'জগতে আমার ভালোবাদিবার এবং ভালোবাসা পাইবার কোনো স্থান নাই।
তাই আমি থেলা থেলিয়া ভালোবাসার থেদ মিটাইয়া থাকি। যখন তোমার অবসর
ছিল, তথন সেই মিথ্যা থেলায় তুমিও যোগ দিয়াছিলে। কিন্তু থেলার ছুটি কি ফুরায়
না। ঘরের মধ্যে তোমার ডাক পড়িয়াছে, এখন আবার খেলার ঘরে উকিঝুঁকি কেন।
এখন ধূলা ঝাড়িয়া ঘরে যাও। আমার তো ঘর নাই, আমি মনে মনে একলা বসিয়া
থেলা করিব, তোমাকে ডাকিব না।

'তুমি লিখিয়াছ, আমাকে ভালোবাস। খেলার বেলায় সে-কথা শোনা ষাইতে পারে— কিন্তু যদি সত্য বলিতে হয়, ও-কথা বিশ্বাস করি না। এক সময় মনে করিতে তুমি আশাকে ভালোবাসিতেছ, সেও মিখ্যা; এখন মনে করিতেছ তুমি আমাকে ভালোবাসিতেছ, এও মিখ্যা। তুমি কেবল নিজেকে ভালোবাসো।

ভালোবাসার তৃষ্ণায় আমার হৃদয় হইতে বক্ষ পর্যন্ত শুকাইয়া উঠিতেছে— সে তৃষ্ণা পূরণ করিবার সম্বল তোমার হাতে নাই, সে আমি বেশ ভালো করিয়াই দেখিয়াছি। আমি তোমাকে বারংবার বলিতেছি, তৃমি আমাকে ত্যাগ করো, আমার পশ্চাতে ফিরিয়ো না; নির্লজ্ঞ হইয়া আমাকে লজ্জা দিয়ো না। আমার খেলার শথও মিটিয়াছে; এখন ডাক দিলে কিছুতেই আমার সাড়া পাইবে না। চিঠিতে তুমি আমাকে নিষ্ঠুর বলিয়াছ— সে-কথা সত্য হইতে পারে, কিন্তু আমার কিছু দ্য়াও আছে— তাই আজ তোমাকে আমি দ্য়া করিয়া ত্যাগ করিলাম। এ-চিঠির মদি উত্তর দাও, তবে ব্ঝিব, না পলাইলে তোমার হাত হইতে আমার আর নিষ্কৃতি নাই।

চিটিখানি পড়িবামাত্র মৃহুর্তের মধ্যে চারিদিক হইতে আশার সমস্ত অবলম্বন যেন থিনিয়া পড়িয়া গেল, শরীরের সমস্ত স্নায়ুপেশী যেন একেবারেই হাল ছাড়িয়া দিল—নিশাস লইবার জন্ম মেন বাতাসটুকু পর্যন্ত বহিল না, স্বর্য তাহার চোথের উপর হইতে সমস্ত আলা যেন তুলিয়া লইল। আশা প্রথমে দেয়াল, তাহার পর আলমারি, তাহার পর চোকি ধরিতে ধরিতে মাটিতে পড়িয়া গেল, ক্ষণকাল পরে সচেতন হইয়া চিঠিখানা আর-এক বার পড়িতে চেটা করিল, কিন্তু উদ্ভাস্তচিত্তে কিছুতেই তাহার অর্থ গ্রহণ করিতে পারিল না— কালো-কালো অক্ষরগুলা তাহার চোথের উপর নাচিতেলাগিল। এ কী। এ কী হইল। এ কেমন করিয়া হইল। এ কী সম্পূর্ণ সর্বনাশ। সে কী করিবে, কাহাকে ডাকিবে, কোথায় যাইবে কিছুই ভাবিয়া পাইল না। ডাঙার উপরে উঠিয়া মাছ যেমন খাবি খায়, তাহার বুকের ভিতরটা তেমনি করিতে লাগিল। মজ্জমান ব্যক্তি যেমন কোনো একটা আশ্রয় পাইবার জন্ম জলের উপরে হন্ত প্রসারিত করিয়া আকাশ খুঁজিয়া বেড়ায়, তেমনি আশা মনের মধ্যে একটা বা-হয় কিছুপ্রাণপণে আঁকড়িয়া ধরিবার জন্ম একান্ত চেষ্টা করিল, অবশেবে বুক চাপিয়া উর্ধর্যাদে বলিয়া উঠিল, "মাসিমা।"

দেই স্নেহের দন্তাষণ উচ্চুদিত হইবামাত্র তাহার চোথ দিয়া ঝর ঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল। মাটিতে বদিয়া কান্নার উপর কান্না— কান্নার উপর কান্না যথন ফিরিয়া ফিরিয়া শেষ হইল, তখন দে ভাবিতে লাগিল, "এ-চিঠি লইয়া আমি কী করিব।" স্বামী ষদি জানিতে পারেন, এ-চিঠি আশার হাতে পড়িয়াছে, তবে দেই উপলক্ষে তাহার নিদারুল লজ্জা স্মরণ করিয়া আশা অত্যন্ত কুন্তিত হইতে লাগিল। হির করিল, চিঠিখানি দেই ছাড়া-জামার পকেটে পুনরায় রাখিয়া জামাট আলনায় ঝুলাইয়া রাখিবে, ধোবার বাড়ি দিবে না।

এই ভাবিয়া চিঠি-হাতে দে শরনগৃহে আসিল। ধোবাটা ইতিমধ্যে ময়লা কাপড়ের গাঁঠবির উপর ঠেদ দিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। মহেন্দ্রের ছাড়া জামাটা তুলিয়া লইয়া আশা তাহার পকেটে চিঠি পুরিবার উদ্যোগ করিতেছে, এমন সময় সাড়া পাইল, "ভাই বালি।"

তাড়াতাড়ি চিঠি ও জামাটা থাটের উপর ফেলিয়া দে তাহা চাপিয়া বিদ্না বিনাদিনী ঘরে প্রবেশ করিয়া কহিল, "ধোবা বড়ো কাপড় বদল করিতেছে। যে কাপড় গুলায় মার্কা দেওয়া হয় নাই, দেগুলা আমি লইয়। যাই।"

আশা বিনোদিনীর মৃথের দিকে চাহিতে পারিল না। পাছে মৃথের ভাবে দকল কথা স্পষ্ট করিয়া প্রকাশ পায়, এইজন্ম দে জানালার দিকে মুখ ফিরাইয়া আকাশের দিকে চাহিয়া রহিল, ঠোঁটে ঠোঁট চাপিয়া রহিল, পাছে চোথ দিয়া জল বাহির হইয়া পড়ে।

বিনোদিনী থমকিয়া দাঁড়াইয়া একবার আশাকে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিল, মনে মনে কহিল, "ও, বুঝিয়াছি। কাল রাত্রের বিবরণ তবে জানিতে পারিয়াছ। আমার উপরেই দমন্ত রাগ! যেন অপরাধ আমারই।"

বিনোদিনী আশার সঙ্গে কথাবার্তা কহিবার কোনো চেটাই করিল না। থানকয়েক কাপড় বাছিয়া লইয়া জ্রুতপদে ঘর হইতে চলিয়া গেল।

বিনোদিনীর সঙ্গে আশা যে এতদিন সরলচিত্তে বন্ধুত্ব করিয়া আসিতেছে, সেই লজ্জা নিদারুণ তৃঃথের মধ্যেও তাহার হৃদয়ে পুঞ্জীকৃত হইয়া উঠিল। তাহার মনের মধ্যে দখীর যে-আদর্শ ছিল, সেই আদর্শের সঙ্গে নিষ্ঠ্র চিঠিখান। আর একবার মিলাইয়া দেখিবার ইচ্ছা হইল।

চিঠিখানা খুলিয়া দেখিতেছে, এমন সময় তাড়াতাড়ি মহেন্দ্র ঘরের মধ্যে আসিয়া প্রবেশ করিল। হঠাৎ কী মনে করিয়া কালেন্ডের একটা লেকচারের মাঝধানে ভঙ্গ দিয়া সে ছুটিয়া বাড়ি চলিয়া আসিয়াছে।

আশা চিঠিথানা অঞ্চলের মধ্যে লুকাইয়া ফেলিল। মহেন্দ্রও ঘরে আশাকে
দেথিয়া একটু থমকিয়া দাঁড়াইল। তাহার পর ব্যগ্রদৃষ্টিতে ঘরের এদিক-ওদিক চাহিয়া
দেথিতে লাগিল। আশা ব্ঝিয়াছিল, মহেন্দ্র কী খুঁজিতেছে; কিন্তু কেমন করিয়া সে
হাতের চিঠিথানা অলক্ষিতে যথাস্থানে রাথিয়া পালাইয়া ঘাইবে, ভাবিয়া পাইল না।

মহেন্দ্র তথন একটা একটা করিয়া ময়লা কাপড় তুলিয়া তুলিয়া দেখিতে লাগিল। মহেন্দ্রের সেই নিক্ষল প্রয়াস দেখিয়া আশা আর থাকিতে পারিল না, চিঠিখানা ও জামাটা মেজের উপর ফেলিয়া দিয়া ডান হাতে খাটের থামটা ধরিয়া দেই হাতে মুখ লুকাইল। মহেন্দ্র বিত্যাদ্বেগে চিঠিখানা তুলিয়া লইল। নিমেষের জন্ম শুল আশার দিকে চাহিল। তাহার পরে আশা সিঁড়ি দিয়া মহেন্দ্রের ক্ষতধাবনের শক্ষ শুনিতে পাইল। তথন ধোবা ডাকিতেছে, "মা-ঠাকক্ষন, কাপড় দিতে আর কত দেরি করিবে। বেলা অনেক হইল, আমার বাড়ি তো এখানে নয়।"

**98** 

রাজলন্দ্রী আজ সকাল হইতে আর বিনোদিনীকে ডাকেন নাই। বিনোদিনী নিয়মমত ভাঁড়ারে গেল, দেখিল, রাজলন্দ্রী মুখ তুলিয়া চাহিলেন না।

দে তাহা লক্ষ্য করিয়াও বলিল, "পিদিমা, তোমার অহ্নথ করিয়াছে বুঝি।

করিবারই কথা। কাল রাত্রে ঠাকুরপো যে কীর্তি করিলেন। একেবারে পাগলের মতো আদিয়া উপস্থিত। আমার তো তার পরে ঘুম হইল না।"

রাজলন্দ্রী মৃথ ভার করিয়া রহিলেন, হাঁ-না কোনো উত্তরই করিলেন না।

বিনোদিনী বলিল, "হয়তো চোথের বালির সঙ্গে দামাতা কিছু থিটিমিটি হইয়া থাকিবে, আর দেথে কে। তথনই নালিশ কিংবা নিষ্পত্তির জ্ঞে আমাকে ধরিয়া লইয়া যাওয়া চাই, রাত পোহাইতে তর দর না। যাই বল পিদিমা, তুমি রাগ করিয়ো না তোমার ছেলের দহত্র গুণ থাকিতে পারে, কিন্তু ধৈর্যের লেশমাত্র নাই। ওই জ্যেই আমার দঙ্গে কেবলই ঝগড়া হয়।"

রাজনন্দ্রী কহিলেন, "বউ, তুমি মিথ্যা বকিতেছ — আমার আজ আর কোনো কথা ভালো নাগিতেছে না।"

বিনোদিনী কহিল, "আমারও কিছু ভালো লাগিভেছে না, পিদিমা। তোমার মনে আঘাত লাগিবে, এই ভয়ে মিথ্যা কথা দিয়া তোমার ছেলের দোষ ঢাকিবার চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু এমন হইয়াছে যে, আর ঢাকা পড়ে না।"

রাজলন্দ্রী। আমার ছেলের দোষ-গুণ আমি জানি— কিন্তু তুমি যে কেমন মায়াবিনী, তাহা আমি জানিতাম না।

বিনোদিনী কী একটা বলিবার জন্ত উন্থত হইয়া নিজেকে সংবরণ করিল— কহিল, "সে-কথা ঠিক পিদিমা, কেহ কাহাকেও জানে না। নিজের মনও কি সবাই জানে। তুমি কি কখনো তোমার বউয়ের উপর দেষ করিয়া এই মায়াবিনীকে দিয়া তোমার ছেলের মন ভুলাইতে চাও নাই ? একবার ঠাওর করিয়া দেখো দেখি।"

রাজসন্থী অগ্নির মতো উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিলেন— কহিলেন, "হতভাগিনী, ছেলের সম্বন্ধে মার নামে তুই এমন অপবাদ দিতে পারিদ? তোর জিব খদিয়া পড়িবে না!"

বিনোদিনী অবিচলিতভাবে কহিল, "পিসিমা, আমরা মায়াবিনীর জাত, আমার মধ্যে কী মায়া ছিল, তাহা আমি ঠিক জানি নাই, তুমি জানিয়াছ— তোমার মধ্যে কী মায়া ছিল, তাহা তুমি ঠিক জান নাই, আমি জানিয়াছি। কিন্তু মায়া ছিল, নহিলে এমন ঘটনা ঘটিত না। কাঁদ আমিও কতকটা জানিয়া এবং কতকটা না জানিয়া পাতিয়াছি। কাঁদ তুমিও কতকটা জানিয়া এবং কতকটা না জানিয়া পাতিয়াছ। আমাদের জাতের ধর্ম এইরপ— আমরা মায়াবিনী।"

রোমে রাজলম্মীর যেন কণ্ঠরোধ হইয়া গেল— তিনি ঘর ছাড়িয়া ক্রতপদে চলিয়া গেলেন। বিনোদিনী একলা-ঘরে ক্ষণকালের জন্ম স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল— তাহার তুই চক্ষে আগুন জলিয়া উঠিল।

সকালবেলাকার গৃহকার্য হইয়া গেলে রাঙ্কলন্দ্রী মহেন্দ্রকে ডাকিয়া পাঠাইলেন।
মহেন্দ্র ব্রিল, কাল রাত্রিকার ব্যাপার লইয়া আলোচনা হইবে। তথন বিনোদিনীর
কাছ হইতে পত্রোত্তর পাইয়া তাহার মন বিকল হইয়া উঠিয়াছিল। সেই আঘাতের
প্রতিঘাত স্বরূপে তাহার সমস্ত তরঙ্গিত হৃদয় বিনোদিনীর দিকে সবেগে ধাবমান
হইতেছিল। ইহার উপরে আবার মার সঙ্গে উত্তর-প্রত্যুত্তর করা তাহার পক্ষে
অসাধ্য। মহেন্দ্র জানিত, মা তাহাকে বিনোদিনী সম্বন্ধে ভংগনা করিলেই বিদ্রোহিভাবে দে ঘথার্থ মনের কথা বলিয়া ফেলিবে এবং বলিয়া ফেলিলেই নিদারুণ গৃহয়ুদ্ধ
আরম্ভ হইবে। অতএব এ-সময়ে বাড়ি হইতে দ্রে গিয়া সকল কথা পরিদ্ধার করিয়া
ভাবিয়া দেখা দরকার। মহেন্দ্র চাকরকে বলিল, "মাকে বলিস, আজ কালেজে
আমার বিশেষ কাজ আছে, এখনই যাইতে হইবে, ফিরিয়া আদিয়া দেখা হইবে।"
বলিয়া পলাতক বালকের মতো তথনি তাড়াতাড়ি কাপড় পরিয়া না খাইয়া ছুটিয়া
বাহির হইয়া গেল। বিনোদিনীর যে দারুণ চিঠিখানা আজ সকাল হইতে বার বার
করিয়া দে পড়িয়াছে এবং পকেটে লইয়া ফিরিয়াছে, আজ নিতান্ত তাড়াতাড়িতে
দেই চিঠিম্বদ্ধ জামা ছাড়িয়াই দে চলিয়া গেল।

এক পদলা ঘন বৃষ্টি হইয়া তাহার পরে বাদলার মতো করিয়া রহিল। বিনোদিনীর মন আজ অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া আছে। মনের কোনো অস্ত্র্য হইলে বিনোদিনী কাজের মাত্রা বাড়ায়। তাই দে আজ যত রাজ্যের কাপড় জড়ো করিয়া চিহ্ন দিতে আরম্ভ করিয়াছে। আশার নিকট হইতে কাপড় চাহিতে গিয়া আশার মুখের ভাব দেথিয়া তাহার মন আরো বিগড়াইয়া গেছে। সংসারে যদি অপরাধীই হইতে হয়, তবে অপরাধের যত লাঞ্ছনা তাহাই কেন ভোগ করিবে, অপরাধের যত স্থ্য তাহা হইতে কেন বঞ্চিত হইবে।

ঝুপ ঝুপ শব্দে চাপিয়া বৃষ্টি আদিল। বিনোদিনী তাহার ঘরে মেঝের উপর বিদিয়া। সম্মুখে কাপড় স্তুপাকার। খেমি দাসী এক-একথানি কাপড় অগ্রসর করিয়া দিতেছে, আর বিনোদিনী মার্কা দিবার কালি দিয়া তাহাতে অক্ষর মৃদ্রিত করিতেছে। মহেন্দ্র কোনো সাড়া না দিয়া দরজা খুলিয়া একেবারে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। খেমি দাসী কাজ ফেলিয়া মাথায় কাপড় দিয়া ঘর ছাড়িয়া ছুট দিল।

বিনোদিনী কোলের কাপড় মাটিতে ফেলিয়া দিয়া বিত্যদ্বেগে উঠিয়া দাঁড়াইয়া কৃহিল, "যাও, আমার এ-ঘর হইতে চলিয়া ষাও।"

মহেক্র কহিল, "কেন, কী করিয়াছি।"

বিনোদিনী। কী করিয়াছি! ভীক্ষ কাপুক্ষষ! কী করিবার সাধ্য আছে তোমার। নাজান ভালোবাসিতে, নাজান কর্তব্য করিতে। মাঝে হইতে আমাকে কেন লোকের কাছে নষ্ট করিতেছ!

মহেন্দ্র। তোমাকে আমি ভালোবাসি নাই, এমন কথা বলিলে?

বিনোদিনী। আমি সেই কথাই বলিতেছি। লুকাচুরি ঢাকাঢাকি, একবার এদিক, একবার ওদিক— তোমার এই চোরের মতো প্রবৃত্তি দেখিয়া আমার ঘুণা জন্মিয়া গেছে। আর ভালো লাগে না। তুমি যাও।

মহেন্দ্র একেবারে মৃহ্মান হইয়া কহিল, "তুমি আমাকে দ্বণা কর, বিনোদ!" বিনোদিনী। হাঁ, দ্বণা করি।

মহেন্দ্র। এখনো প্রায়শ্চিত্ত করিবার সময় আছে, বিনোদ। আমি যদি আর দ্বিধা না করি, সমন্ত পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাই, তুমি আমার দঙ্গে যাইতে প্রস্তুত আছে।

বলিয়া মহেন্দ্র বিনোদিনীর হুই হাত সবলে ধরিয়া তাহাকে কাছে টানিয়া লইল। বিনোদিনী কহিল, "ছাড়ো, আমার লাগিতেছে।"

মহেন্দ্র। তা লাগুক। বলো, তুমি আমার দৰে ষাইবে?

বিনোদিনী। না, ষাইব না। কোনোমতেই না।

মহেন্দ্র। কেন যাইবে না। তুমিই আমাকে দর্বনাশের মূথে টানিয়া আনিয়াছ.
আজ তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিতে পারিবে না। তোমাকে যাইতেই হইবে।

বলিয়া মহেন্দ্র স্থান্তবলে বিনোদিনীকে বুকের উপর টানিয়া লইল, জোর করিয়া তাহাকে ধরিয়া রাখিয়া কহিল, "তোমার ম্বণাও আমাকে ফিরাইতে পারিবে না, আমি তোমাকে লইয়া যাইবই, এবং যেমন করিয়াই হউক, তুমি আমাকে তালোবাসিবেই।"

বিনোদিনী সবলে আপনাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইল।

মহেন্দ্র কহিল, "চারিদিকে আগুন জালাইয়া তুলিয়াছ, এখন আর নিবাইতেও পারিবে না, পালাইতেও পারিবে না।"

বলিতে বলিতে মহেন্দ্রের গলা চড়িয়া উঠিল, উচ্চৈঃম্বরে সে কহিল, "এমন খেলা কেন খেলিলে, বিনোদ। এখন আর ইহাকে খেলা বলিয়া মৃক্তি পাইবে না। এখন তোমার আমার একই মৃত্যু।"

রাজলন্ধী ঘরে ঢুকিয়া কহিলেন, "মহিন, কী করছিল।"

মহেল্রের উন্মত্ত দৃষ্টি একনিমেষমাত্র মাতার মুখের দিকে ঘুরিয়া আদিল; তাহার

পরে পুনরায় বিনোদিনীর দিকে চাহিয়া মহেক্স কহিল, "আমি সব ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছি, বলো, তুমি আমার দক্ষে ষাইবে।"

বিনোদিনী ক্রুদ্ধা রাজলন্দ্রীর মৃথের দিকে একবার চাহিল। তাহার পর অগ্রসর হইয়া অবিচলিতভাবে মহেক্রের হাত ধরিয়া কহিল, "যাইব।"

মহেন্দ্র কহিল, "তবে আজকের মতো অপেক্ষা করো, আমি চলিলাম, কাল হইতে তুমি ছাড়া আর আমার কেহ রহিবে না।"

বলিয়া মহেন্দ্র চলিয়া গোল।

এমন সময় ধোৱা আদিয়া বিনোদিনীকে কহিল, "মাঠাকক্ষন, আর তো বসিতে পারি না। আদ্ধ যদি তোমাদের ফুরদৎ না থাকে তো আমি কাল আদিয়া কাপড় লইয়া হাইব।"

থেমি আদিয়া কহিল, "বউঠাকক্ষন, দহিদ বলিতেছে দানা ফুরাইয়া গেছে।"

বিনোদিনী সাত দিনের দানা ওজন করিয়া আন্তাবলে পাঠাইয়া দিত, এবং নিজে জানালায় দাঁড়াইয়া ঘোড়ার থাওয়া দেখিত।

গোপাল-চাকর আদিয়া কহিল, "বউঠাকক্ষন, ঝড়ু-বেহারা আজ দাদামশায়ের ( সাধুচরণের ) দক্ষে ঝগড়া করিয়াছে। সে বলিতেছে, তাহার কেরোদিনের হিদাব ব্ঝিয়া লইলেই সে দরকার-বাব্র কাছ হইতে বেতন চুকাইয়া লইয়া কাজ ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া ঘাইবে।"

সংসারের সমস্ত কর্মই পূর্ববৎ চলিতেছে।

### 90

বিহারী এতদিন মেডিকাল কালেজে পড়িতেছিল। ঠিক পরীক্ষা দিবার পূর্বেই সে ছাড়িয়া দিল। কেহ বিশ্বয় প্রকাশ করিলে বলিত, "পরের স্বাস্থ্য পরে দেখিব, আপাতত নিজের স্বাস্থ্য রক্ষা করা চাই।"

আসল কথা, বিহারীর উত্তম অশেষ; একটা-কিছু না করিয়া তাহার থাকিবার জো নাই, অথচ ধশের তৃষ্ণা, টাকার লোভ এবং জীবিকার জন্ম উপার্জনের প্রয়োজন তাহার কিছুমাত্র ছিল না। কালেজে ডিগ্রী লইয়া প্রথমে সে শিবপুরে এঞ্জিনিয়ারিং শিথিতে গিয়াছিল। যতটুকু জানিতে তাহার কৌতৃহল ছিল, এবং হাতের কাজে যতটুকু দক্ষতালাভ সে আবশ্যক বোধ করিত, সেইটুকু সমাধা করিয়াই সে মেডিকাল কালেজে প্রবেশ করে। মহেন্দ্র এক বংসর পূর্বে ডিগ্রী লইয়া মেডিকাল কালেজে ভর্তি হয়। কালেজের বাঙালি ছাত্রদের নিকট তাহাদের হুই জনের বন্ধুত্ব বিপ্যাত ছিল। তাহারা ঠাট্টা করিয়া ইহাদের হু-জনকে শ্রামদেশীয় জোড়া-ষমজ বলিয়া ডাকিত। গত বংসর মহেন্দ্র পরীক্ষায় ফেল করাতে হুই বন্ধু এক শ্রেণীতে আদিয়া মিলিল। এমন সময়ে হঠাং জোড় কেন যে ভাঙিল, তাহা ছাত্রেরা ব্ঝিতে পারিল না। রোজ ষেধানে মহেন্দ্রের দঙ্গে দেখা হুইবেই, অথচ তেমন করিয়া দেখা হুইবে না, দেখানে বিহারী কিছুতেই যাইতে পারিল না। সকলেই জানিত, বিহারী ভালোরকম পাস করিয়া নিশ্চয় স্থান ও পুরস্বার পাইবে, কিন্তু তাহার আর পরীক্ষা দেওয়া হুইল না।

তাহাদের বাড়ির পার্যে এক কুটিরে রাজেন্দ্র চক্রবর্তী বলিয়া এক গরিব ব্রাহ্মণ বাদ করিত, ছাপাখানায় বারো টাকা বেতনে কম্পোজিটারি করিয়া দে জীবিকা চালাইত। বিহারী তাহাকে বলিল, "তোমার ছেলেকে আমার কাছে রাখো, আমি উহাকে নিজে লেখাপড়া শিখাইব।"

ব্রাহ্মণ বাঁচিয়া গেল। খুশি হইয়া তাহার আটি বছরের ছেলে বসন্তকে বিহারীর হাতে সমর্পন করিল।

বিহারী তাহাকে নিজের প্রণালীমতে শিক্ষা দিতে লাগিল। বলিল, "দশ বৎসর বয়দের পূর্বে আমি ইহাকে বই পড়াইব না, দব মূথে মূথে শিখাইব।" তাহাকে লইয়া খেলা করিয়া, তাহাকে লইয়া গড়ের মাঠে, মিউজিয়ামে, আলিপুর-পশুণালায়, শিবপুরের বাগানে ঘুরিয়া বিহারী দিন কাটাইতে লাগিল। তাহাকে মূথে মূখে ইংরাজি শেখানো, ইতিহাস গল্প করিয়া শোনানো, নানাপ্রকারে বালকের চিত্তবৃত্তি পরীক্ষা ও তাহার পরিণতিসাধন, বিহারীর সমস্ত দিনের কাজ এই ছিল— সে নিজেকে মূহুর্তমাত্র অবসর দিত না।

সেদিন সম্যাবেলায় বাহির হইবার জো ছিল না। তুপুরবেলায় বৃষ্টি থামিয়া আবার বিকাল হইতে বর্ষণ আরম্ভ হইয়াছে। বিহারী তাহার দোতলার বড়ো হরে আলো জালিয়া বদিয়া বদস্তকে লইয়া নিজের নৃতন প্রণালীর খেলা করিতেছিল।

"বসস্ত, এ-ঘরে ক'টা কড়ি আছে, চট্ করিয়া বলো। না, গুনিতে পাইবে না।" বস্তঃ। কুড়িটা।

विराजी। राज रहेन- व्याठीरवाण।

ফস করিয়া থড়থড়ি খুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এ খড়থড়িতে ক'টা পালা আছে ?" বলিয়া থড়থড়ি বন্ধ করিয়া দিল।

বদস্ত বলিল, "ছয়টা।"

"জিত।"— "এই বেঞ্চি। লম্বায় কত হইবে। এই বইটার কত ওজন।" এমনি

করিয়া বিহারী বসন্তর ইন্দ্রিয়বোধের উৎকর্ষসাধন করিতেছিল, এমন সময় বেহারা আসিয়া কহিল, "বাবুজী, একঠো ঔরং—"

কথা শেষ করিতে না করিতে বিনোদিনী ঘরের মধ্যে আসিয়া প্রবেশ করিল।
বিহারী আশ্চর্য হইয়া কহিল, "এ কী কাণ্ড, বোঠান।"
বিনোদিনী কহিল, "তোমার এথানে তোমার আত্মীয় স্ত্রীলোক কেহ নাই?"
বিহারী। আত্মীয়ণ্ড নাই, পরও নাই। পিসি আছেন দেশের বাড়িতে।
বিনোদিনী। তবে তোমার দেশের বাড়িতে আমাকে লইয়া চলো।

विहां ही। की विलग्ना नहेंग्रा महिव।

বিনোদিনী। দাসী বলিয়া। আমি সেখানে ঘরের কাজ করিব।
বিহারী। পিসি কিছু আশ্চর্য হইবেন, তিনি আমাকে দাসীর অভাব তো জানান
নাই। আগে শুনি, এ সংকল্প কেন মনে উদয় হইল। বসন্ত, যাও, শুইতে যাও।
বসন্ত চলিয়া গেল। বিনোদিনী কহিল, "বাহিরের ঘটনা শুনিয়া তুমি ভিতরের
কথা কিছুই ব্রিতে পারিবে না।"

বিহারী। না-ই বুঝিলাম, না হয় ভুলই বুঝিব, ক্ষতি কী।
বিনোদিনী। আচ্ছা, না হয় ভুলই বুঝিয়ো। মহেল্র আমাকে ভালোবাদে।
বিহারী। দে-খবর তো নৃতন নয়, এবং এমন খবর নয়, যাহা দিতীর বার শুনিতে
ইচ্ছা করে।

বিনোদিনী। বারবার শুনাইবার ইচ্ছা আমারও নাই। সেইজ্নুই তোমার কাছে আদিয়াছি, আমাকে আশ্রয় দাও।

বিহারী। ইচ্ছা তোমার নাই ? এ বিপত্তি কে ঘটাইল। মহেল্র ষে-পথে চলিয়াছিল দে-পথ হইতে তাহাকে কে ভ্রষ্ট করিয়াছে।

বিনোদিনী। আমি করিয়াছি। তোমার কাছে লুকাইব না, এ-সমস্তই আমারই কাজ। আমি মন্দ হই যা হই, একবার আমার মতো হইয়া আমার অন্তরের কথা বুঝিবার চেট্টা করো। আমার বুকের জালা লইয়া আমি মহেদ্রের ঘর জালাইয়াছি। একবার মনে হইয়াছিল, আমি মহেন্দ্রকে ভালোবাদি, কিন্তু তাহা ভূল।

বিহারী। ভালোবাদিলে কি কেহ এমন অগ্নিকাণ্ড করিতে পারে।

বিনোদিনী। ঠাকুরপো, এ তোমার শান্তের কথা। এখনো ও-সব কথা শুনিবার মতো মতি আমার হয় নাই। ঠাকুরপো, তোমার পুঁথি রাখিয়া একবার অন্তর্গামীর মতো আমার হৃদয়ের মধ্যে দৃষ্টিপাত করো। আমার ভালোমন্দ সব আজ আমি তোমার কাছে বলিতে চাই। বিহারী। পুঁথি সাধে খুলিয়া রাখি, বোঠান। হৃদয়কে হৃদয়েরই নিয়মে ব্ঝিবার ভার অন্তর্যামীরই উপরে থাক্, আমরা পুঁথির বিধান মিলাইয়া না চলিলে শেষকালে ধে ঠেকাইতে পারি না।

বিনোদিনী। শুন ঠাকুরপো, আমি নির্নজ্ঞ হইয়া বলিতেছি, তুমি আমাকে ফিরাইতে পারিতে। মহেল্র আমাকে ভালোবাদে বটে, কিন্তু দে নিরেট অন্ধ, আমাকে কিছুই বোঝে না। একবার মনে হইয়াছিল, তুমি আমাকে যেন ব্ঝিয়াছ— একবার তুমি আমাকে শ্রদ্ধা করিয়াছিলে— সত্য করিয়া বলো, দে-কথা আজ চাপা দিতে চেষ্টা করিয়ো না।

বিহারী। সত্যই বলিতেছি, আমি তোমাকে শ্রদ্ধা করিয়াছিলাম।

বিনোদিনী। ভুল কর নাই ঠাকুরপো, কিন্তু ব্ঝিলেই যদি, শ্রদ্ধা করিলেই যদি, তবে সেইথানেই থামিলে কেন। আমাকে ভালোবাসিতে তোমার কী বাধা ছিল। আমি আজ নির্লজ্ঞ হইয়া তোমার কাছে আসিয়াছি, এবং আমি আজ নির্লজ্ঞ হইয়াই তোমাকে বলিতেছি— তুমিও আমাকে ভালোবাসিলে নাকেন। আমার পোড়াকপাল। তুমিও কিনা আশার ভালোবাসায় মজিলে। না, তুমি রাগ করিতে পাইবে না। বসো ঠাকুরপো, আমি কোনো কথা ঢাকিয়া বলিব না। তুমি যে আশাকে ভালোবাস, সে-কথা তুমি যখন নিজে জানিতে না, তখনো আমি জানিতাম। কিন্তু আশার মধ্যে তোমরা কী দেখিতে পাইয়াছ, আমি কিছুই ব্ঝিতে পারি না। ভালোই বল আর মন্দই বল, তাহার আছে কী। বিধাতা কি প্রুযের দৃষ্টির সঙ্গে অন্তু কিছুই দেন নাই। তোমরা কী দেখিয়া, কতটুকু দেখিয়া ভোল। নির্বোধ। অদ্ধ।

বিহারী উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "আজ তুমি আমাকে যাহা শুনাইবে সমন্তই আমি শুনিব— কিন্তু যে-কথা বলিবার নহে, সে-কথা বলিয়ো না, তোমার কাছে আমার এই একাস্ত মিনতি।"

বিনোদিনী। ঠাকুরপো, কোথায় তোমার ব্যথা লাগিতেছে তাহা আমি জানি—
কিন্তু যাহার শ্রন্ধা আমি পাইয়াছিলাম এবং যাহার ভালোবাসা পাইলে আমার জীবন
সার্থক হইত, তাহার কাছে এই রাত্রে ভয়-লজ্জা সমস্ত বিসর্জন দিয়া ছুটিয়া আসিলাম,
সে বে কতবড়ো বেদনায় তাহা মনে করিয়া একটু ধৈর্য ধরো। আমি সত্যই বলিতেছি,
তুমি যদি আশাকে ভালো না বাসিতে, তবে আমার দ্বারা আশার আজ এমন সর্বনাশ
হইত না।

বিহারী বিবর্ণ হইয়া কহিল, "আশার কী হইয়াছে। তুমি তাহার কী করিয়াছ।"

বিনোদিনী। মহেন্দ্র তাহার সমস্ত সংসার পরিত্যাগ করিয়া কাল আমাকে লইয়া চলিয়া যাইতে প্রস্তুত হইয়াছে।

বিহারী হঠাৎ গর্জন করিয়া উঠিল, "এ কিছুতেই হইতে পারে না। কোনো-মতেই না।"

বিনোদিনী। কোনোমতেই না? মহেন্দ্রকে আজ কে ঠেকাইতে পারে। বিহারী। তুমি পার।

বিনোদিনী থানিকক্ষণ চূপ করিয়া রহিল— তাহার পরে বিহারীর মুথের দিকে ছই চক্ষ্ স্থির রাথিয়া কহিল, "ঠেকাইব কাহার জন্ত। তোমার আশার জন্ত ? আমার নিজের স্থেতঃথ কিছুই নাই? তোমার আশার ভালো হউক, মহেন্দ্রের দংলারের ভালো হউক, এই বলিয়া ইহকালে আমার সকল দাবি মুছিয়া ফেলিব, এত ভালো আমি নই— ধর্মশাস্ত্রের পুঁথি এত করিয়া আমি পড়িনাই। আমি যাহা ছাড়িব তাহার বদলে আমি কী পাইব।"

বিহারীর মৃথের ভাব ক্রমশ অত্যস্ত কঠিন হইয়া আদিল— কহিল, "তুমি অনেক স্পষ্ট কথা বলিবার চেটা করিয়াছ, এবার আমিও একটা স্পষ্ট কথা বলি। তুমি আজ্ যে কাণ্ডটা করিলে, এবং যে কথাগুলা বলিতেছ, ইহার অধিকাংশই, তুমি যে-সাহিত্য পড়িয়াছ তাহা হইতে চুরি। ইহার বারো আনাই নাটক এবং নভেল।"

বিনোদিনী। নাটক। নভেল।

বিহারী। হাঁ, নাটক, নভেল। তাও খুব উচ্চুদরের নয়। তুমি মনে করিতেছ, এ-সমস্ত তোমার নিজের— তাহা নহে। এ-সবই ছাপাখানার প্রতিধ্বনি। যদি তুমি নিতান্ত নির্বোধ মূর্থ সরলা বালিকা হইতে, তাহা হইলেও সংসারে ভালোবাসা হইতে বঞ্চিত হইতে না— কিন্তুনাটকের নায়িকা স্টেজের উপরেই শোভা পায়, ঘরে তাহাকে লইয়া চলে না।

কোথায় বিনোদিনীর দেই তীত্র তেজ, জ্ঃসহ দর্প। মন্ত্রাহত ফণিনীর মতো সে স্তব্ধ হইয়া নত হইয়া রহিল। অনেকক্ষণ পরে, বিহারীর মৃথের দিকে না চাহিয়া শাস্তনমুম্বরে কহিল, "তুমি আমাকে কী করিতে বল।"

বিহারী কহিল, "অসাধারণ কিছু করিতে চাহিয়ো না। সাধারণ স্ত্রীলোকের শুভবুদ্ধি যাহা বলে, তাই করো। দেশে চলিয়া যাও।"

বিনোদিনী। কেমন করিয়া যাইব।

বিহারী। মেয়েদের গাড়িতে তুলিয়া দিয়া আমি তোমাকে তোমাদের ফেশন পর্যস্ত পৌছাইয়া দিব। বিনোদিনী। আজ রাত্রে তবে আমি এইখানেই থাকি। বিহারী। না, এত বিখাস আমার নিজের 'পরে নাই।

শুনিয়া তৎক্ষণাৎ বিনোদিনী চৌকি হইতে ভূমিতে লুটাইয়া পড়িয়া, বিহারীর তুই পা প্রাণপণ বলে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া কহিল, "ওইটুকু তুর্বলতা রাখো, ঠাকুরপো। একেবারে পাথরের দেবতার মতো পবিত্র হইয়ো না। মন্দকে ভালোবাসিয়া একটুথানি মন্দ হও।"

বলিয়া বিনোদিনী বিহারীর পদযুগল বার বার চুম্বন করিল। বিহারী বিনোদিনীর এই আকম্মিক অভাবনীয় ব্যবহারে ক্ষণকালের জন্ম যেন আত্মসংবরণ করিতে পারিল না। তাহার শরীর-মনের সমস্ত গ্রন্থি যেন শিথিল হইয়া আদিল। বিনোদিনী বিহারীর এই স্তব্ধ বিহলে ভাব অহুভব করিয়া তাহার পা ছাড়িয়া দিয়া নিজেই হুই হাঁটুর উপর উন্নত হইয়া উঠিল, এবং চৌকিতে আসীন বিহারীর গলদেশ বাহুতে বেষ্টন করিয়া বলিল, "জীবনসর্বস্ব, জানি তুমি আমার চিরকালের নও, কিন্তু আজ এক মৃহুর্তের জন্ম আমাকে ভালোবাদো। তারপরে আমি আমাদের সেই বনে-জঙ্গলে চলিয়া ঘাইব, কাহারও কাছে কিছুই চাহিব না। মরণ পর্যন্ত মনে রাথিবার মতো আমাকে একটা কিছু দাও।" বলিয়া বিনোদিনী চোথ বৃজিয়া তাহার ওঠাধর বিহারীর কাছে অগ্রসর করিয়া দিল। মৃহুর্তকালের জন্ম তুইজনে নিশ্চল এবং সমস্ত ঘর নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। তাহার পর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বিহারী ধীরে ধীরে বিনোদিনীর হাত ছাড়াইয়া লইয়া অন্য চৌকিতে গিয়া বিদল এবং ক্ষম্প্রায় কণ্ঠস্বর পরিক্ষার করিয়া লইয়া কহিল, "আজ রাত্রি একটার সময় একটা প্যাসেঞ্জার-ট্রেন আছে।"

বিনোদিনী একট্থানি শুক হইয়া রহিল, তাহার পরে অফ্টকর্চে কহিল, "সেই ট্রেনেই ষাইব।"

এমন সময়, পায়ে জ্তা নাই, গায়ে জামা নাই, বসন্ত তাহার পরিস্টুট গৌরস্থন্দর দেহ লইয়া বিহারীর চৌকির কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়া গন্তীরমূথে বিনোদিনীকে দেখিতে লাগিল।

বিহারী জিজ্ঞাসা করিল, "শুতে যাস নি যে।" বসস্ত কোনো উত্তর না দিয়া গন্তীরমূখে দাঁড়াইয়া রহিল।

বিনোদিনী ঘুই হাত বাড়াইয়া দিল। বসস্ত প্রথমে একটু দ্বিধা করিয়া, ধীরে ধীরে বিনোদিনীর কাছে গেল। বিনোদিনী তাহাকে ঘুই হাতে বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া ঝরঝর করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

90

ষাহা অসম্ভব তাহাও সম্ভব হয়, যাহা অসহ্য তাহাও সহ্য হয়, নহিলে মহেন্দ্রের সংসারে সে-রাত্রি সেদিন কাটিত না। বিনোদিনীকে প্রস্তুত হইয়া থাকিতে পরামর্শ দিয়া মহেন্দ্র রাত্রেই একটা পত্র লিথিয়াছিল, সেই পত্র ডাক্ষ্যোগে স্কালে মহেন্দ্রের বাড়িতে পৌছিল।

আশা তথন শ্যাগত। বেহারা চিঠি হাতে করিয়া আসিয়া কহিল, "মাজি, চিট্ঠি।"

আশার হৃৎপিণ্ডে রক্ত ধক্ করিয়া থা দিল। এক পলকের মধ্যে সহস্র আশাস ও আশকা এক সঙ্গে তাহার বক্ষে বাজিয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি মাথা তুলিয়া চিঠিখানা লইয়া দেখিল, মহেন্দ্রের হাতের অক্ষরে বিনোদিনীর নাম। তৎক্ষণাৎ তাহার মাথা বালিশের উপরে পড়িয়া গেল— কোনো কথানা বলিয়া আশা সে-চিঠি বেহারার হাতে ফিরাইয়া দিল। বেহারা জিজ্ঞাশা করিল, "চিঠি কাহাকে দিতে হইবে।"

আশা কহিল, "জানি না।"

রাত্রি তথন আটটা হইবে, মহেন্দ্র তাড়াতাড়ি ঝড়ের মতো বিনোদিনীর ঘরের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল, দেখিল— ঘরে আলো নাই, সমস্ত অন্ধকার। পকেট হইতে একটা দেশালাইয়ের বাক্স বাহির করিয়া দেশালাই ধরাইল— দেখিল, ঘর শৃন্ত। বিনোদিনী নাই, তাহার জিনিসপত্রও নাই। দক্ষিণের বারান্দায় গিয়া দেখিল, বারান্দানির্জন। ডাকিল, "বিনোদ।" কোনো উত্তর আসিল না।

"নির্বোধ। আমি নির্বোধ। তথনই সঙ্গে করিয়া লইয়া যাওয়া উচিত ছিল। নিশ্চয়ই মা বিনোদিনীকে এমন গঞ্জনা দিয়াছেন যে, সে ঘরে টিকিতে পারে নাই।"

সেই কল্পনামাত্র মনে উদয় হইতেই, তাহা নিশ্চয় সত্য বলিয়া তাহার মনে বিশ্বাস হইল। মহেন্দ্র অধীর হইয়া তৎক্ষণাৎ মার ঘরে গেল। সে-ঘরেও আলো নাই—কিন্তু রাজলক্ষী বিছানায় শুইয়া আছেন, তাহা অন্ধকারেও লক্ষ্য হইল। মহেন্দ্র একেবারেই কট স্বরে বলিয়া উঠিল, "মা, তোমরা বিনোদিনীকে কী বলিয়াছ।"

त्राष्ट्रनची कहिलन, "किছूहे वनि नाहे।"

মহেন্দ্র। তবে সে কোথায় গেছে।

রাজলন্দ্রী। আমি কী জানি।

মহেন্দ্র অবিশ্বাদের স্বরে কহিল, "তুমি জান না? আচ্ছা, আমি তাহার সন্ধানে চলিলাম— সে যেখানেই থাক, আমি তাহাকে বাহির করিবই।" বলিয়া মহেন্দ্র চলিয়া গেল। রাজনন্দ্রী তাড়াতাড়ি বিছানা হইতে উঠিয়া তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতে চলিতে বলিতে লাগিলেন, "মহিন, যাস নে মহিন, ফিরিয়া আয়, সামার একটা কথা শুনিয়া যা।"

মহেন্দ্র এক নিশাসে ছুটিয়া বাড়ি হইতে বাহির হইয়া গেল। মৃহুর্ত পরেই ফিরিয়া আদিয়া দরোয়ানকে জিজ্ঞাদা করিল, "বহুঠাকুরানী কোথায় গিয়াছেন।"

দরোয়ান কহিল, "আমাদের বলিয়া যান নাই, আমরা কিছুই জানি না।" মহেন্দ্র গর্জিত ভর্বনার স্বরে কহিল, "জান না।" দরোয়ান করজোড়ে কহিল, "না মহারাজ, জানি না।"

মহেক্র মনে মনে স্থির করিল, "মা ইহাদের শিথাইয়া দিয়াছেন।" কহিল, "আচ্ছা, তা হউক।"

মহানগরীর রাজপথে গ্যাসালোকবিদ্ধ সন্ধ্যান্ধকারে বরফওয়ালা তথন বরফ ও তপ্সিমাছওয়ালা তপ্সিমাছ হাঁকিতেছিল। কলরবক্ষ্ম জনতার মধ্যে মহেন্দ্র প্রবেশ করিল এবং অদৃশ্য হইয়া গেল।

## 99

বিহারী একলা নিজেকে লইয়া অন্ধকার রাত্রে কথনো ধ্যান করিতে বদে না। কোনোকালেই বিহারী নিজের কাছে নিজেকে আলোচ্য বিষয় করে নাই। সে পড়াশুনা কাজকর্ম বন্ধবান্ধব লোকজন লইয়াই থাকিত। চারি দিকের সংসারকেই সে নিজের চেয়ে প্রাধান্ত দিয়া আনন্দে ছিল, কিন্তু হঠাৎ একদিন প্রবল আঘাতে তাহার চারি দিক মেন বিশ্লিপ্ত হইয়া পড়িয়া গেল; প্রলয়ের অন্ধকারে অল্রভেদী বেদনার গিরিশৃক্তে নিজেকে একলা লইয়া দাঁড়াইতে হইল। সেই হইতে নিজের নির্জন সন্ধকে সে ভয় করিতে আবন্ধ করিয়াহে; জোর করিয়া নিজের ঘাড়ে কাজ চাপাইয়া এই দল্লীটকে সে কোনোমতেই অবকাশ দিতে চায় না।

কিন্তু আজ নিজের সেই অস্তর্বাসীকে বিহারী কোনোমতেই ঠেলিয়া রাথিতে পারিল না। কাল বিনোদিনীকে বিহারী দেশে পৌছাইয়া দিয়া আসিয়াছে, তাহার পর হইতে সে যে-কোনো কাজে ষে-কোনো লোকের সঙ্গেই আছে, তাহার গুহাশায়ী বেদনাতুর হৃদয় তাহাকে নিজের নিগৃত নির্জনতার দিকে অবিশ্রাম আকর্ষণ করিতেছে।

শ্রান্তি ও অবদাদে আজ বিহারীকে পরান্ত করিল। রাত্রি তথন নয়টা হইবে; বিহারীর গৃহের সম্মুথবর্তী দক্ষিণের ছাদের উপর দিনান্তরম্য গ্রীম্মের বাতাদ উতলা হইয়া উঠিয়াছে। বিহারী চন্দ্রোদয়হীন অন্ধকারে ছাদে একখানি কেদারা লইয়া বদিয়া আছে।

বালক বসস্তকে আজ সন্ধাবেলায় সেপড়ায় নাই— সকাল সকাল তাহাকে বিদায় করিয়া দিয়াছে। আজ সান্তনার জন্ত, সঙ্গের জন্ত, তাহার চিরাভ্যস্ত প্রীতিস্থান্মিঞ্চ পূর্বজীবনের জন্ত তাহার হৃদয় ধেন মাতৃপরিত্যক্ত শিশুর মতো বিশ্বের অন্ধকারের মধ্যে ছই বাহু তুলিয়া কাহাকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। আজ তাহার দৃঢ়তা, তাহার কঠোর সংখ্যের বাঁধ কোথায় ভাঙিয়া গেছে। যাহাদের কথা ভাবিবে না পণ করিয়াছিল, সমস্ত হৃদয় তাহাদের দিকে ছুটিয়াছে, আজ আর পথরোধ করিবার লেশমাত্রবল নাই।

মহেন্দ্রের দহিত বাল্যকালের প্রণয় হইতে দেই প্রণয়ের অবসান পর্যন্ত সমস্ত কথা
— যে স্থার্ঘ কাহিনী নানাবর্গে চিত্রিত, জলে-স্থলে পর্বতে নদীতে বিভক্ত মানচিত্রের মতো তাহার মনের মধ্যে গুটানো ছিল— বিহারী প্রদারিত করিয়া ধরিল। যে ক্ষুদ্র জ্বণংটুকুর উপর দে তাহার জীবনের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল, তাহা কোন্থানে কোন্ হুর্গ্রহের দহিত দংঘাত পাইল, তাহাই দে মনে করিয়া দেখিতে লাগিল। প্রথমে বাহির হইতে কে আদিল। স্থান্তকালের করুণ রক্তিমচ্ছটায় আভাদিত আশার লক্ষামণ্ডিত তরুণ মুখ্যানি অন্ধকারে অন্ধিত হইয়া উঠিল, তাহার দলে-দক্তে মন্ধল-উৎসবের পুণাশন্থধনি তাহার কানে বাজিতে লাগিল। এই শুভগ্রহ অদ্প্রাকাশের অক্তাত প্রান্ত হইতে আদিয়া ছই বন্ধর মাঝ্যানে দাঁড়াইল— একটু যেন বিচ্ছেদ আনিল, কোথা হইতে এমন একটি গৃঢ় বেদনা আনিয়া উপস্থিত করিল, যাহা মুখ্ বিলিবার নহে, যাহা মনেও লালন করিতে নাই। কিন্তু তবু এই বিচ্ছেদ, এই বেদনা অপূর্ব স্বেহরঞ্জিত মাধুর্ঘরশ্মি ঘারা আচ্ছন্ন পরিপূর্ণ হইয়া রহিল।

তাহার পরে যে শনিগ্রহের উদয় হইল— বন্ধুর প্রণয়, দম্পতির প্রেম, গৃহের শান্তি ও পবিত্রতা একেবারে ছারথার করিয়া দিল, বিহারী প্রবল ঘণায় দেই বিনোদিনীকে সমস্ত অন্তঃকরণের সহিত স্থদ্রে ঠেলিয়া ফেলিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু এ কী আশ্চর্য। আঘাত যেন অত্যন্ত মৃহ হইয়া গেল, তাহাকে যেন স্পর্শ করিল না। দেই পরমা স্থলরী প্রহেলিকা তাহার ঘর্ভেগ্রহশুপূর্ণ ঘনকৃষ্ণ অনিমেষ দৃষ্টি লইয়া কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকারে বিহারীর সম্মুথে স্থির হইয়া দাঁড়াইল। গ্রীম্মরাত্রির উচ্ছুসিত দক্ষিণ-বাতাস তারই ঘন নিখাসের মতো বিহারীর গায়ে আসিয়া পড়িতে লাগিল। ধীরে ধীরে সেই পলকহীন চক্ষ্র জালাময়ী দীপ্তি মান হইয়া আসিতে লাগিল; সেই তৃষাশুক্ষ থর দৃষ্টি অক্ষজলে সিক্ত স্থিয় হইয়া গভীর ভাবরুসে দেখিতে দেখিতে পরিপ্লুত হইয়া উঠিল; মূহুর্তের মধ্যে সেই মূর্তি বিহারীর পায়ের কাছে পড়িয়া ভাহার ঘই জায় প্রাণপণ বলে

বিনোদিনীর যে বৃদ্ধা অভিভাবিকা ছিলেন, তিনি ঘরে তালা লাগাইয়া মেরেকে দেখিতে স্থল্রে জামাইবাড়িতে গিয়াছেন। বিনোদিনী প্রতিবেশিনীদের বাড়িতে গেল। তাহারা তাহাকে দেখিয়া যেন চকিত হইয়া উঠিল। ও মা, বিনোদিনীর দিব্য রং দাফ হইয়া উঠিয়াছে, কাপড়চোপড় ফিটফাট, যেন মেমদাহেবের মতো। তাহারা পরস্পরে কী যেন ইশারায় কহিয়া বিনোদিনীর প্রতি লক্ষ করিয়া মৃখ-চাওয়া-চাওয়ি করিল। যেন কী একটা জনরব শোনা গিয়াছিল, তাহার সহিত লক্ষণ মিলিল।

বিনোদিনী তাহার পল্লী হইতে সর্বতোভাবে বহু দূরে গিয়া পড়িয়াছে, তাহা পদে-পদে অহুভব করিতে লাগিল। স্বগৃহে তাহার নির্বাসন। কোথাও তাহার এক মূহুর্তের আরামের স্থান নাই।

ডাকঘরের বুড়ো পেয়াদা বিনোদিনীর আবাল্যপরিচিত। প্রদিন বিনোদিনী
ধর্মন পুছরিণীর ঘাটে স্নান করিতে উত্তত হইয়াছে, এমন সময় চিঠির ব্যাগ লইয়া
প্যোদাকে পথ দিয়া ধাইতে দেখিয়া বিনোদিনী আর আত্মগংবরণ করিতে পারিল না।
গামছা ফেলিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া গিয়া তাহাকে ডাকিয়া কহিল, "পাঁচুদাদা, আমার
চিঠি আছে ?"

বুড়া কহিল, "না।"

বিনোদিনী ব্যগ্র হইয়া কহিল, "থাকিতেও পারে। একবার দেখি।"

বলিয়া পাড়ার অল্প ধান-পাঁচ-ছয় চিঠি লইয়া উল্টাইয়া-পাল্টাইয়া দেখিল, কোনোটাই তাহার নহে। বিমর্ধমুখে যখন ঘাটে ফিরিয়া আসিল, তখন তাহার কোনো সখী সকৌতুক কটাক্ষে কহিল, "কী লো বিন্দি, চিঠির জ্ঞে এত ব্যস্ত কেন।"

আর-একজন প্রগল্ভা কহিল, "ভালো ভালো, ডাকের চিঠি আদে এত ভাগ্য ক্ষাজনের। আমাদের ডো স্বামী, দেবর, ভাই বিদেশে কান্ধ করে কিন্তু ডাকের প্রোদার দ্যা হয় না।"

এইরপে কথায় কথায় পরিহাদ ক্টতর ও কটাক্ষ তীক্ষতর হইয়া উঠিতে লাগিল। বিনোদিনী বিহারীকে অন্নয় করিয়া আদিয়াছিল, প্রত্যহ ধদি নিতান্ত না ঘটে, তবে অন্তত সপ্তাহে ছইবার তাহাকে কিছু না-হয় তো ছই ছত্রও ঘেন চিঠি লেখে। আজই বিহারীর চিঠি পাইবার সন্তাবনা অত্যন্ত বিরল, কিন্তু আকাজ্জা এত অধিক হইয়া উঠিল ষে, দ্র সন্তাবনার আশাও বিনোদিনী ছাড়িতে পারিল না। তাহার মনে হইতে লাগিল, ষেন কতকাল কলিকাতা ত্যাগ করিয়াছে।

মহেল্রের সহিত জড়িত করিয়া বিনোদিনীর নামে নিন্দা গ্রামের ঘরে ঘরে কিরুপ

ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে, শক্র-মিত্রের স্কুপায় বিনোদিনীর কাছে তাহা অগোচর রহিল না। শাস্তি কোথায়।

গ্রামবাসীর সকলের কাছ হইতে বিনোদিনী নিজেকে নির্লিপ্ত করিয়া লইতে চেষ্টা করিল। পল্লীর লোকেরা তাহাতে আরও রাগ করিল। পাতকিনীকে কাছে লইয়া ঘুণা ও পীড়ন করিবার বিলাসস্থ হইতে তাহারা বঞ্চিত হইতে চায় না।

ক্ষুত্র পলীর মধ্যে নিজেকে দকলের কাছ হইতে গোপন রাথিবার চেটা বৃথা।
এথানে আহত হৃদয়টিকে কোণের অন্ধকারে লইয়া নির্জনে শুশ্রমা করিবার অবকাশ
নাই— ষেথান-দেথান হইতে দকলের তীক্ষ্ণ কৌতূহলদৃষ্টি আদিয়া ক্ষতস্থানে পতিত
হয়। বিনোদিনীর অস্তঃপ্রকৃতি চুপড়ির ভিতরকার দজীব মাছের মতো যতই
আছড়াইতে লাগিল, ততই চারি দিকের সংকীর্ণতার মধ্যে নিজেকে বারংবার
আহত করিতে লাগিল। এথানে স্বাধীনভাবে পরিপূর্ণরূপে বেদনাভোগ করিবারও
স্থান নাই।

দ্বিতীয় দিনে চিঠি পাইবার সময় উত্তীর্ণ হইতেই বিনোদিনী ঘরে দরজা বন্ধ করিয়া লিথিতে বিদল—

'ঠাকুরপো, ভয় করিয়ো না, আমি তোমাকে প্রেমের চিঠি লিখিতে বিস নাই। তুমি আমার বিচারক, আমি তোমাকে প্রণাম করি। আমি যে পাপ করিয়াছি, তুমি তাহার কঠিন দণ্ড দিয়াছ; তোমার আদেশমাত্র দে দণ্ড আমি মাথায় করিয়া বহন করিয়াছি। হঃথ এই, দণ্ডটি ষে কত কঠিন, তাহা তুমি দেখিতে পাইলে না। যদি দেখিতে, যদি জানিতে পাইতে, তাহা হইলে তোমার মনে যে-দয়া হইত তাহা হুইতেও বঞ্চিত হুইলাম। তোমাকে স্মরণ করিয়া, মনে মনে তোমার তুইখানি পায়ের কাছে মাথা রাথিয়া, আমি ইহাও সহ করিব। কিন্তু প্রভু, জেলখানার কয়েদি কি আহারও পায় না। শৌথিন আহার নহে— যতটুকু না হইলে তাহার প্রাণ বাঁচে না, দেটুকুও তো বরাদ আছে। তোমার হুই ছত্র চিঠি আমার এই নির্বাসনের আহার— তাহা যদি না পাই, তবে আমার কেবল নির্বাসনদত্ত নহে, প্রাণদত্ত। আমাকে এত অধিক পরীক্ষা করিয়ো না, দণ্ডদাতা। আমার পাপমনে অহংকারের সীমা ছিল না— কাহারও কাছে আমাকে এমন করিয়া মাথা নোয়াইতে হইবে, ইহা আমি স্বপ্নেও জানিতাম না। তোমার জয় হইয়াছে, প্রভু; আমি বিদ্রোহ করিব না। কিন্ত আমাকে দয়া করো— আমাকে বাঁচিতে দাও। এই অরণ্যবাদের সম্বল আমাকে অল্প-একটু করিয়া দিয়ো। তাহা হইলে তোমার শাসন হইতে আমাকে কেহই কিছুতেই ট্লাইতে পারিবে না। এইটুকু ছঃধের কথাই জানাইলাম। আর যে-সব কথা মনে

আছে, বলিবার জন্ম বুক ফাটিয়া যাইতেছে, তাহা তোমাকে জানাইব না প্রতিজ্ঞা করিয়াছি— সেই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিলাম।

তোমার

বিনোদ-বোঠান।

বিনোদিনী চিঠি ডাকে দিল— পাড়ার লোকে ছি ছি করিতে লাগিল। ঘরে দ্বার ব্লব্ধ করিয়া থাকে, চিঠি লেখে, চিঠি পাইবার জন্ম পেয়াদাকে গিয়া আক্রমণ করে— কলিকাভায় তু'দিন থাকিলেই লজ্জাধর্ম থোয়াইয়া কি এমনই মাটি হইতে হয়।

পরদিনেও চিঠি পাইল না। বিনোদিনী সমস্ত দিন শুরু হইয়া রহিল, তাহার মৃথ কঠিন হইয়া উঠিল। অন্তরে-বাহিরে চারি দিকের আঘাত ও অপমানের মন্থনে তাহার স্বদ্যের অন্ধকার তলদেশ হইতে নিষ্ঠুর সংহারশক্তি মূর্তিপরিগ্রহ করিয়া বাহির হইয়া আসিতে চাহিল। সেই নিদাকণ নিষ্ঠুরতার আবির্ভাব বিনোদিনী সভয়ে উপলব্ধি করিয়া ঘরে ছার দিল।

তাহার কাছে বিহারীর কিছুই ছিল না, ছবি না, একছত্র চিঠি না, কিছুই না।
সে শ্ত্যের মধ্যে কিছু ষেন একটা খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিল। সে বিহারীর একটা
কিছু চিহ্নকে বক্ষে জড়াইয়া ধরিয়া শুদ্ধ চক্ষে জল আনিতে চায়। অশ্রুজনে
অন্তরের সমস্ত কঠিনতাকে গলাইয়া বিজ্ঞোহবহ্নিকে নির্বাপিত করিয়া বিহারীর
কঠোর আদেশকে হৃদয়ের কোমলতম প্রেমের সিংহাসনে বসাইয়া রাখিতে চায়।
কিন্তু অনাবৃষ্টির মধ্যাহ্ন-আকাশের মতো তাহার হৃদয় কেবল জলিতেই লাগিল,
দিগ্দিগন্তে কোথাও সে এক ফোঁটাও অশ্রুর লক্ষণ দেখিতে পাইল না।

বিনোদিনী শুনিয়াছিল, একাগ্রমনে ধ্যান করিতে করিতে যাহাকে ডাকা যায়,
সে না আসিয়া থাকিতে পারে না। তাই জোড়হাত করিয়া চোথ বৃজিয়া সে
বিহারীকে ডাকিতে লাগিল, "আমার জীবন শৃত্য, আমার হৃদয় শৃত্য, আমার চতুর্দিক
শৃত্য— এই শৃত্যতার মাঝখানে একবার তুমি এদো, এক মৃহুর্তের জন্ম এদো, ভোমাকে
আসিতেই হইবে, আমি কিছুতেই তোমাকে ছাড়িব না।"

এই কথা প্রাণপণ বলে বলিতে বলিতে বিনোদিনী যেন ষথার্থ বল পাইল।
মনে হইল, ষেন এই প্রেমের বল, এই আহ্বানের বল, বৃথা হইবে না। কেবল স্মরণমাত্র করিয়া, ত্রাশার গোড়ায় হৃদয়ের রক্ত সেচন করিয়া হৃদয় কেবল অবসন হইয়া
পড়ে। কিন্তু এইরূপ একমনে ধ্যান করিয়া প্রাণপণ শক্তিতে কামনা করিতে থাকিলে
নিজেকে যেন সহায়বান্ মনে হয়। মনে হয়, যেন প্রবল ইচ্ছা জগতের আর-সমস্ত

ছাড়িয়া কেবল বাঞ্চিতকে আকর্ষণ করিতে থাকাতে প্রতিমূহুর্তে ক্রমে ক্রমে ধীরে ধীরে সে নিকটবর্তী হইতেছে।

বিহারীর ধ্যানে যখন সন্ধ্যার দীপশৃত্য অন্ধকার ঘর নিবিড্ভাবে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে— যখন সমাজ-সংসার, গ্রাম-পল্লী, সমস্ত বিশ্বভূবন প্রলয়ে বিলীন হইয়া গিয়াছে— তখন বিনোদিনী হঠাৎ দারে আঘাত শুনিয়া ভূমিতল হইতে ক্রভবেগে দাঁড়াইয়া উঠিল, অসংশয় বিশ্বাদে ছুটিয়া দার খুলিয়া কহিল, "প্রভূ, আসিয়াছ ?" তাহার দৃঢ় প্রতায় হইল, এই মূহুর্তে জগতের আর কেহই তাহার দারে আসিতে পারে না।

মহেন্দ্র কহিল, "আদিয়াছি, বিনোদ।"

বিনোদিনী অপরিসীম বিরাগ ও প্রচণ্ড ধিক্কারের সহিত বলিয়া উঠিল, "যাও, যাও, যাও এথান হইতে। এখনই যাও।"

মহেন্দ্র অকস্মাৎ স্তম্ভিত হইয়া গেল।

"হ্যালা বিন্দি, তোর দিদিশাশুড়ী যদি কাল"— এই কথা বলিতে বলিতে কোনো প্রোঢ়া প্রতিবেশিনী বিনোদিনীর দারের কাছে আসিয়া "ও মা" বলিয়া মন্ত ঘোমটা টানিয়া সবেগে পলায়ন করিল।

#### 60

পাড়ায় ভারি একটা গোলমাল পড়িয়া গেল। পলীবৃদ্ধেরা চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া কহিল, "এ কথনোই দহু করা যাইতে পারে না। কলিকাভায় কী ঘটিতেছিল, তাহা কানে না তুলিলেও চলিত, কিন্তু এমন সাহস যে মহেন্দ্রকে চিঠির উপর চিঠি লিখিয়া পাড়ায় আনিয়া এমন প্রকাশ নির্লজ্জ্তা! এরপ ভ্রষ্টাকে গ্রামে রাখিলে ভোচলিবে না।"

বিনোদিনী আজ নিশ্চয় আশা করিয়াছিল, বিহারীর পত্রের উত্তর পাইবে, কিন্তু উত্তর আদিল না। বিনোদিনী মনে মনে বলিতে লাগিল, "আমার উপরে বিহারীর কিদের অধিকার। আমি কেন তাহার হুকুম শুনিতে গেলাম। আমি কেন তাহাকে ব্রিতে দিলাম যে, সে আমার প্রতি যেমন বিধান করিবে আমি তাহাই নতশিরে গ্রহণ করিব। তাহার ভালোবাসার আশাকে বাঁচাইবার জ্ঞা যেটুকু দরকার, আমার সঙ্গে কেবলমাত্র তাহার সেইটুকু সম্পর্ক ? আমার নিজের কোনো প্রাপ্য নাই, দাবি নাই, সামাত্য হুই ছত্র চিঠিও না— আমি এত তুচ্ছ, এত ঘুণার সামগ্রী ?" তথন ঈর্ধার বিষে বিনোদিনীর সমস্ত বক্ষ পূর্ণ হইয়া উঠিল— সে

কহিল, "আর-কাহারও জন্ম এত ত্থে সহু করা ষাইতে পারে, কিন্তু তাই বলিয়া আশার জন্ম নয়। এই দৈন্ম, এই বনবাস, এই লোকনিন্দা, এই অবজ্ঞা, এই জীবনের সকলপ্রকার অপরিতৃপ্তি, কেবল আশারই জন্ম আমাকে বহন করিতে হইবে— এতবড়ো ফাঁকি কেন আমি মাথায় করিয়া লইলাম। কেন আমার সর্বনাশের ব্রত সম্পূর্ণ করিয়া আদিলাম না। নির্বোধ, আমি নির্বোধ। আমি কেন বিহারীকে ভালোবাসিলাম।"

বিনোদিনী ষথন কাঠের মৃতির মতো ঘরের মধ্যে কঠিন হইয়া বসিয়া ছিল, এমন সময় তাহার দিদিশাশুড়ী জামাইবাড়ি হইতে ফিরিয়া আদিয়াই তাহাকে কহিল, "পোড়ারম্থী, কী সব কথা শুনিতেছি।"

বিনোদিনী কহিল, "যাহা শুনিতেছ সবই সত্য কথা।"

দিদিশাশুড়ী। তবে এ কলত্ব পাড়ায় বহিয়া আনিবার কী দরকার ছিল— এখানে কেন আদিলি।

ক্রন্ধ ক্ষোভে বিনোদিনী চুপ করিয়া বদিয়া রহিল। দিদিশাশুড়ী কহিল, "বাছা, এথানে ভোমার থাকা হইবে না, তাহা বলিতেছি। পোড়া অদৃষ্টে আমার স্বাই মরিয়া-ঝরিয়া গেল, ইহাও দহু করিয়া বাঁচিয়া আছি, কিন্তু তাই বলিয়া এ-সকল ব্যাপার আমি দহিতে পারিব না। ছি ছি, আমাদের মাথা হেঁট করিলে। তুমি এখনই ষাও।"

বিনোদিনী কহিল, "আমি এখনই ষাইব।"

থমন সময় মহেল্র, স্থান নাই, আহার নাই, উস্কথ্য চুল করিয়া হঠাৎ আসিয়া উপস্থিত হইল। সমস্ত রাত্রির অনিদ্রায় তাহার চক্ষু বক্তবর্ণ, মুখ শুদ্ধ। অন্ধকার থাকিতেই ভোরে আসিয়া দে বিনোদিনীকে লইয়া যাইবার জন্ম দিতীয় বার চেষ্টা করিবে, এইরূপ তাহার সংকল্প ছিল। কিন্তু পূর্বদিনে বিনোদিনীর অভ্তপূর্ব ঘণার অভিঘাত পাইয়া তাহার মনে নানাপ্রকার দিধার উদয় হইতে লাগিল। ক্রমে যথন বেলা হইয়া গেল, রেলগাড়ির সময় আসল হইয়া আসিল, তখন স্টেশনের যাত্রিশালা হইতে বাহির হইয়া, মন হইতে সর্বপ্রকার বিচার-বিতর্ক সবলে দ্র করিয়া, গাড়ি চড়িয়া মহেল্র একেবারে বিনোদিনীর দারে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। লজ্জা ত্যাগ করিয়া প্রকাশ্য ছঃসাহসের কান্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলে যে একটা স্পর্ধাপূর্ণ বল জ্বান, সেই বলের আবেগে মহেল্র একটা উদ্রোম্ভ আনন্দ বোধ করিল— তাহার সমস্ত অবসাদ ও দ্বিধা চূর্ণ হইয়া গেল। গ্রামের কৌত্হলী লোকগুলি তাহার উন্মন্ত দৃষ্টিতে ধূলির নির্জীব পুতুলিকার

মতো বোধ হইল। মহেন্দ্র কোনোদিকে দৃক্পাতমাত্র না করিয়া একেবারে বিনোদিনীর কাছে আদিয়া কহিল, "বিনোদ, লোকনিন্দার মুখে তোমাকে একলা ফেলিয়া যাইব, এমন কাপুরুষ আমি নহি। তোমাকে ধেমন করিয়া হউক, এখান হইতে লইয়া যাইতেই হইবে। তাহার পরে তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিতে চাও, পরিত্যাগ করিয়ো, আমি তোমাকে কিছুমাত্র বাধা দিব না। আমি তোমাকে স্পর্শ করিয়া আজ শপথ করিয়া বলিতেছি, তুমি যখন ধেমন ইচ্ছা কর তাহাই হইবে— দয়া যদি কর তবে বাঁচিব; না যদি কর তবে তোমার পথ হইতে দ্রে চলিয়া যাইব। আমি সংসারে নানা অবিশাদের কাজ করিয়াছি, কিন্তু আজ আমাকে অবিশাদ করিয়ো না। আমরা প্রলয়ের মুখে দাঁড়াইয়াছি, এখন ছলনা করিবার সময় নহে।"

বিনোদিনী অত্যন্ত সহজভাবে অবিচলিত-মুখে কহিল, "আমাকে সঙ্গে লইয়া চলো। তোমার গাড়ি আছে ?"

मररक करिन, "बारह।"

বিনোদিনীর দিদিশাশুড়ী ঘর হইতে বাহির হইয়া আদিয়া কহিল, "মহেল্র, তুমি আমাকে চেন না, কিন্তু তুমি আমার পর নও। তোমার মা রাজলন্দ্রী আমাদের প্রামেরই মেয়ে, প্রামদম্পর্কে আমি তাহার মামী। জিজ্ঞাদা করি, এ তোমার কী রকম ব্যবহার। ঘরে তোমার জী আছে, মা আছে, আর ডুমি এমন বেহায়া হইয়া, উন্মন্ত হইয়া ফিরিতেছ। ভদ্রসমাজে তুমি মৃথ দেখাইবে কীবলিয়া।"

মহেন্দ্র যে ভাবোনাদের রাজ্যে ছিল, দেখানে এই একটা আঘাত লাগিল। তাহার মা আছে, প্রী আছে, ভদ্রসমাজ বলিয়া একটা ব্যাপার আছে। এই সহজ্ব কথাটা নৃতন করিয়া যেন মনে উঠিল। এই অক্তাত স্থদ্র পলীর অপরিচিত গৃহদারে মহেন্দ্রকে যে এমন কথা শুনিতে হইবে, ইহা তাহার এক সময়ে স্বপ্লেরও অতীত ছিল। দিনের বেলায় গ্রামের মাঝখানে দাঁড়াইয়া সে একটি ভদ্রঘরের বিধবা রমণীকে ঘর হইতে পথে বাহির করিতেছে, মহেন্দ্রের জীবনচরিতে এমনও একটা অদুভ অধ্যায় লিখিত হইল। তবু তাহার মা আছে, প্রী আছে, এবং ভদ্রসমাজ আছে।

মহেল যথন নিক্তর হইয়া দাঁড়াইয়া বহিল, তথন বৃদ্ধা কহিল, "যাইতে হয় তো এখনই যাও, এখনই যাও। আমার ঘরের দাওয়ায় দাঁড়াইয়া থাকিয়ো না— আর এক মুহুর্তও দেরি করিয়ো না।" বলিয়া বৃদ্ধা ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া ভিতর হইতে দার রুদ্ধ করিয়া দিল। অস্নাত অভুক্ত মলিনবস্ত্র বিনোদিনী শৃশু হস্তে গাড়িতে গিয়া উঠিল। মহেল্র যথন গাড়িতে উঠিতে গেল, বিনোদিনী কহিল, "না, স্টেশন দ্রে নয়, ভূমি হাঁটিয়া যাও।"

মহেন্দ্র কহিল, "তাহা হইলে গ্রামের সকল লোক আমাকে দেখিতে পাইবে।"

বিনোদিনী কহিল, "এখনো তোমার লজ্জার বাকি আছে ?" বলিয়া গাড়ির দরজা বন্ধ করিয়া বিনোদিনী গাড়োয়ানকে বলিল, "কৌশনে চলো।"

গাড়োয়ান জিজ্ঞানা করিল, "বাবু ষাইবে না ?"

মহেন্দ্র একটু ইতন্তত করিয়া আর যাইতে সাহদ করিল না। গাড়ি চলিয়া গেল। মহেন্দ্র গ্রামের পথ পরিত্যাগ করিয়া মাঠের পথ দিয়া ঘুরিয়া নতশিরে ফেশনের অভিমুখে চলিল।

তথন গ্রামবধ্দের স্থানাহার হইয়া গেছে। কেবল ষে-সকল কর্মনিষ্ঠা প্রোঢ়া গৃহিণী বিলম্বে অবকাশ পাইয়াছে, তাহারাই গামছা ও তেলের বাটি লইয়া আমুমুকুলে আমোদিত ছায়াস্মিগ্ধ পুন্ধরিণীর নিভৃত ঘাটে চলিয়াছে।

# Ro

মহেন্দ্র কোথায় নিক্লেশ হইয়া গেল, সেই আশক্ষায় রাজলন্দ্রীর আহারনিত্রা বন্ধ। সাধুচরণ সম্ভব-অসম্ভব সকল স্থানেই তাহাকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছে— এমন সময় মহেন্দ্র বিনোদিনীকে লইয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসিল। পটলডাঙার বাসায় তাহাকে রাখিয়া রাত্রে মহেন্দ্র তাহার বাড়িতে আসিয়া পৌছিল।

মাতার ঘরে মহেন্দ্র প্রবেশ করিয়া দেখিল, ঘর অন্ধকারপ্রায়, কেরোসিনের লওঁন আড়াল করিয়া রাখা হইয়াছে। রাজলক্ষ্মী রোগীর স্থায় বিছানায় শুইয়া আছেন এবং আশা পদতলে বসিয়া আন্তে আন্তে তাঁহার পায়ে হাত ব্লাইয়া দিতেছে। এতকাল পরে গৃহের বধু শাশুড়ীর পদতলের অধিকার পাইয়াছে।

মহেন্দ্র আদিতেই আশা চকিত হইয়া উঠিয়া ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল।
মহেন্দ্র বলপূর্বক দর্বপ্রকার দিধা পরিত্যাগ করিয়া কহিল, "মা, এখানে আমার
পড়ার স্থবিধা হয় না; আমি কালেজের কাছে একটা বাদা লইয়াছি; দেইখানেই
থাকিব।"

রাজলন্ধী বিছানার প্রান্তে অঙ্গুলিনির্দেশ করিয়া মহেন্দ্রকে কহিলেন, "মহিন, একটু বোদ।"

মহেন্দ্র সংকোচের সহিত বিছানায় বিসল। রাজলক্ষী কহিলেন, "মহিন, তোর ধেথানে ইচ্ছা তুই থাকিস, কিন্তু আমার বউমাকে তুই কন্ত দিস নে।"

মহেন্দ্র চুপ করিয়া রহিল। রাজলক্ষী কহিলেন, "আমার মন্দ কপাল, তাই আমি আমার এমন লক্ষী বউকে চিনিতে পারি নাই"— বলিতে বলিতে রাজলক্ষীর গলা ভাঙিয়া আদিল - "কিন্তু তুই তাহাকে এতদিন জানিয়া, এত ভালোবাসিয়া, শেষকালে এত হৃংথের মধ্যে ফেলিলি কী করিয়া।" রাজলক্ষী আর থাকিতে পারিলেন না, কাঁদিতে লাগিলেন।

মহেন্দ্র সেথান হইতে কোনোমতে উঠিয়া পালাইতে পারিলে বাঁচে, কিন্তু হঠাৎ উঠিতে পারিল না। মার বিছানার প্রান্তে অন্ধকারে নিন্তন্ধ হইয়া বসিয়া রহিল।

অনেকক্ষণ পরে রাজলক্ষ্মী কহিলেন, "আৰু রাত্রে তো এখানেই আছিদ ?"

মহেন্দ্ৰ কহিল, "না।"

রাজলন্দ্রী জিজ্ঞাদা করিলেন, "কখন দাবি।"

गरहस कहिन, "এখনই।"

রাজলন্দ্রী কর্টে উঠিয়া বসিয়া কহিলেন, "এথনই ? একবার বউমার সঙ্গে ভালো করিয়া দেখাও করিয়া ঘাবি না ?"

মহেন্দ্র নিক্ষত্তর হইয়া রহিল। রাজলক্ষী কহিলেন, "এ-কয়টা দিন বউমার কেমন করিয়া কাটিয়াছে, তাহা কি তুই একটু ব্ঝিতেও পারিলি না। ওরে নির্লজ্ঞ, তোর নিষ্ঠ্রতায় আমার বুক ফাটিয়া গেল।" বলিয়া রাজলক্ষী ছিন্ন শাথার মতো শুইয়া পড়িলেন।

মহেন্দ্র মার বিছানা ছাড়িয়া বাহির হইয়া গেল। অতি মৃত্পদে নিঃশবলমনে সে সিঁড়ি দিয়া তাহার উপরের শয়ন্ঘরে চলিল। আশার সহিত দেখা হয়, এ তাহার ইচ্ছা ছিল না।

মহেন্দ্র উপরে উঠিয়াই দেখিল, তাহার শয়নগৃহের সম্মুখে যে ঢাকা ছাদ আছে, সেইখানে আশা মাটিতে পড়িয়া। সে মহেন্দ্রের পায়ের শব্দ পায় নাই, হঠাৎ তাহাকে সম্মুখে উপস্থিত দেখিয়া তাড়াতাড়ি কাপড় দারিয়া লইয়া উঠিয়া বিদল। এই সময়ে মহেন্দ্র যদি একটিবার ডাকিত "চুনি"— তবে তথনই সে মহেন্দ্রের সমস্ত অপরাধ যেন নিজেরই মাথায় তুলিয়া লইয়া ক্ষমাপ্রাপ্ত অপরাধিনীর মতো মহেন্দ্রের ত্ই পা জড়াইয়া ধরিয়া তাহার জীবনের সমস্ত কালাটা কাঁদিয়া লইত। কিন্ত মহেন্দ্র সেপ্রিয় নাম ডাকিতে পারিল না। যতই সে চেষ্টা করিল, ইচ্ছা করিল, যতই সে বেদনা পাইল, এ-কথা ভূলিতে পারিল না যে, আজ আশাকে আদর করা শৃত্যার্ভ পরিহাদ-

মাত্র। তাহাকে মুখে সান্তনা দিয়া কী হইবে, যখন বিনোদিনীকে পরিতাাগ করিবার পথ মহেন্দ্র নিজের হাতে একেবারে বন্ধ করিয়া দিয়াছে।

আশা সংকোচে মরিয়া গিয়া বিদিয়া রহিল। উঠিয়া দাঁড়াইতে, চলিয়া যাইতে, কোনোপ্রকার গতির চেষ্টামাত্র করিতে তাহার লজ্জাবোধ হইল। মহেন্দ্র কোনোকথা না বলিয়া ধীরে ধীরে ছাদে পায়চারি করিতে লাগিল। কৃষ্ণপক্ষের আকাশে তথনো চাঁদ ওঠে নাই— ছাদের কোণে একটা ছোটো গামলায় রজনীগন্ধার গাছে ছইটি ডাঁটার ফুল ফুটিয়াছে। ছাদের উপরকার অন্ধকার আকাশে ওই নক্ষত্রগুলি—ওই সপ্তর্ষি, ওই কালপুক্ষ, তাহাদের অনেক সন্ধ্যার অনেক নিভৃত প্রেমাভিনয়ের নীরব দাক্ষী ছিল, আজও তাহারা নিস্তর্ধ হইয়া চাহিয়া রহিল।

মহেন্দ্র ভাবিতে লাগিল, মাঝখানের ক্য়টিমাত্র দিনের বিপ্লবকাহিনী এই আকাশ-ভরা অস্ক্ষকার দিয়া মৃছিয়া ফেলিয়া যদি আগেকার ঠিক সেই দিনের মতো এই থোলা ছাদে মাহুর পাতিয়া আশার পাশে আমার সেই চিরস্তন স্থানটিতে অতি অনায়াদে গিয়া বসিতে পারি। কোনো প্রশ্ন নাই, জ্বাবদিহি নাই, সেই বিশাস, সেই প্রেম, নেই দহজ আনন্দ! কিন্ত হায়, জগৎসংসারে দেইটুকুমাত্র জায়গায় ফিরিবার পথ আর নাই। এই ছাদে আশার পাশে মাত্রের একট্থানি ভাগ মহেন্দ্র একেবারে হারাইয়াছে। এতদিন বিনোদিনীর দঙ্গে মহেন্দ্রের অনেকটা স্বাধীন সম্বন্ধ ছিল। ভালোবাদিবার উন্মত্ত স্থ্য ছিল, কিন্তু তাহার অবিচ্ছেত বন্ধন ছিল না। এখন মহেন্দ্র বিনোদিনীকে সমাজ হইতে স্বহস্তে ছিন্ন করিয়া আনিয়াছে, এখন আর বিনোদিনীকে কোথাও রাখিবার, কোথাও ফিরাইয়া দিবার জায়গা নাই— মহেন্দ্রই তাহার একমাত্র নির্ভর। এখন ইচ্ছা থাক্ বা না থাক্, বিনোদিনীর সমস্ত ভার তাহাকে বহন করিতেই হইবে। এই কথা মনে করিয়া মহেল্রের হৃদয় ভিতরে ভিতরে পীড়িত হইতে লাগিল। তাহাদের ছাদের উপরকার এই ঘরকনা, এই শাস্তি, এই বাধাবিহীন দাম্পতামিলনের নিভ্ত রাত্রি, হঠাৎ মহেল্রের কাছে বড়ো আরামের বলিয়া বোধ হইল। কিন্তু এই সহজ্বলভ আরাম, যাহাতে একমাত্র তাহারই অধিকার, তাহাই আজ মহেল্রের পক্ষে ত্রাশার সামগ্রী। চিরজীবনের মতো বে-বোঝা দে মাথায় তুলিয়া লইয়াছে, তাহা নামাইয়া মহেক্র এক মূহুর্তও হাঁপ ছাড়িতে পারিবে না।

দীর্ঘনিশাস ফেলিয়া মহেন্দ্র একবার আশার দিকে চাহিয়া দেখিল। নিস্তন্ধ রোদনে বক্ষ পরিপূর্ণ করিয়া আশা তথনো নিশ্চল হইয়া বসিয়া আছে— রাত্তির অন্ধকার জননীর অঞ্চলের স্থায় তাহার লজ্জা ও বেদনা আবৃত করিয়া রাখিয়াছে। মহেন্দ্র পায়চারি ভঙ্গ করিয়া কী বলিবার জন্ম হঠাং আশার কাছে আদিয়া দাঁড়াইল। সমস্ত শরীরের রক্ত আশার কানের মধ্যে গিয়া শব্দ করিতে লাগিল, দে চক্ষু মৃদ্রিত করিল। মহেন্দ্র কী বলিতে আদিয়াছিল, ভাবিয়া পাইল না, তাহার কীই বা বলিবার আছে। কিন্তু কিছু-একটা না বলিয়া আর ফিরিতে পারিল না। বলিল, "চাবির গোছাটা কোথায়।"

চাবির গোছা ছিল বিছানার গদিটার নীচে। আশা উঠিয়া ঘরের মধ্যে গেল—
মহেন্দ্র তাহার অন্তসরণ করিল। গদির নীচে হইতে চাবি বাহির করিয়া আশা
গদির উপরে রাখিয়া দিল। মহেন্দ্র চাবির গোছা লইয়া নিজের কাপড়ের আলমারিতে
এক-একটি চাবি লাগাইয়া দেখিতে লাগিল। আশা আর থাকিতে পারিল না,
মৃত্সবের কহিল, "ও-আলমারির চাবি আমার কাছে ছিল না।"

কাহার কাছে চাবি ছিল দে-কথা আশার মৃথ দিয়া বাহির হইল না, কিন্তু মহেন্দ্র তাহা বুঝিল। আশা তাড়াতাড়ি ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল, ভয় হইল, পাছে মহেন্দ্রের কাছে আর তাহার কাল্ল চাপা না থাকে। অন্ধকারে ছাদের প্রাচীরের এক কোণে মৃথ ফিরাইয়া দাঁড়াইয়া উচ্ছুসিত রোদনকে প্রাণপণে রুদ্ধ করিয়া দে কাঁদিতে লাগিল।

কিন্ত অধিকক্ষণ কাঁদিবার সময় ছিল না। হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল, মহেন্দ্রের আহারের সময় হইয়াছে। জ্রুতপদে আশা নীচে চলিয়া গেল।

রাজলন্ধী আশাকে জিজ্ঞানা করিলেন, "মহিন কোথায়, বউমা।"

আশা কহিল, "তিনি উপরে।"

রাজলন্ধী। তুমি নামিয়া আদিলে বে।

আশা নতম্থে কহিল, "তাঁহার খাবার—"

রাজনন্দ্রী। থাবারের আমি ব্যবস্থা করিতেছি, বউমা, তুমি একটু পরিষ্কার হইয়া লও। তোমার সেই নৃতন ঢাকাই শাড়িথানা শীঘ্র পরিয়া আমার কাছে এসো, আমি তোমার চুল বাঁধিয়া দিই।

শাশুড়ীর আদর উপেক্ষা করিতে পারে না, কিন্তু এই দান্ধনজ্জার প্রস্তাবে আশা মরমে মরিয়া গেল। মৃত্যু ইচ্ছা করিয়া ভীম্ম যেরূপ স্তব্ধ হইয়া শরবর্ষণ দহ্ করিয়া-ছিলেন, আশাও দেরূপ রাজলক্ষীর কৃত সমস্ত প্রদাধন প্রমধৈর্যে দর্বাঙ্গে গ্রহণ করিল।

সাজ করিয়া আশা অতি ধীরে ধীরে নিঃশব্দণে সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিল। উকি দিয়া দেখিল, মহেক্র ছাদে নাই। আতে আতে ঘারের কাছে আসিয়া দেখিল, মহেক্র ঘরেও নাই, তাহার ধাবার অভুক্ত পড়িয়া আছে। চাবির অভাবে কাপড়ের আলমারি জাের করিয়া খ্লিয়া আবশ্যক কয়েকথান কাপড় ও ডাক্তারি বই লইয়া মহেন্দ্র চলিয়া গেছে।

পরদিন একাদশী ছিল। অস্কু ক্লিষ্টদেহ রাজলন্দ্রী বিছানায় পড়িয়া ছিলেন। বাহিরে ঘন মেঘে ঝড়ের উপক্রম করিয়াছে। আশা ধীরে ধীরে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। আন্তে-আন্তে রাজলন্দ্রীর পায়ের কাছে বিদিয়া তাঁহার পায়ে হাত দিয়া কহিল, "তোমার হুধ ও ফল আনিয়াছি, থাবে এদো।"

করুণমূর্তি বধ্র এই অনভান্ত দেবার চেষ্টা দেখিয়া রাজলক্ষীর শুক্ষ চক্ষু প্রাবিত হইয়া গেল। তিনি উঠিয়া বদিয়া আশাকে কোলে লইয়া তাহার অশুজলসিক্ত কপোল চুম্বন করিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহিন এখন কী করিতেছে বউমা।"

আশা অত্যন্ত লজ্জিত হইল— মৃত্যন্তরে কহিল, "তিনি চলিয়া গেছেন।" রাজলক্ষ্মী। কখন চলিয়া গেল, আমি তো জানিতেও পারি নাই। আশা নতশিরে কহিল, "তিনি কাল রাত্রেই গেছেন।"

শুনিবামাত্র রাজলম্মীর সমস্ত কোমলতা যেন দ্র হইয়া গেল— বধ্ব প্রতি তাঁহার আদরস্পর্শের মধ্যে আর রসলেশমাত্র রহিল না। আশা একটা নীরব লাঞ্চনা অন্তব করিয়া নতমুখে আন্তে আন্তে চলিয়া গেল।

85

প্রথম রাত্রে বিনোদিনীকে পটলডাঙ্গার বাসায় রাথিয়া মহেন্দ্র যথন তাহার কাপড় ও বই আনিতে বাড়ি গেল, বিনোদিনী তথন কলিকাতার বিশ্রামাবিহীন জনতরঙ্গের কোলাহলে একলা বিদ্য়া নিজের কথা ভাবিতেছিল। পৃথিবীতে তাহার আশ্রয়খন কোনোকালেই যথেষ্ট বিস্তীর্ণ ছিল না, তবু তাহার এক পাশ তাতিয়া উঠিলে আর একপাশে ফিরিয়া শুইবার একটুখানি জায়গা ছিল— আজ তাহার নির্ভরগ্গল অত্যন্ত সংকীর্ণ। সে যে-নৌকায় চড়িয়া স্রোতে ভাসিয়াছে, তাহা দক্ষিণে বামে একটু কাত হইলেই একেবারে জলের মধ্যে গিয়া পড়িতে হইবে। অতএব বড়োই দ্বির হইয়া হাল ধরা চাই, একটু ভূল, একটু নাড়াচাড়া সহিবে না। এ অবস্থায় কোন্ রমণীর হালম না কম্পিত হয়। পরের মন সম্পূর্ণ বশে রাখিতে যেটুকু লীলাখেলা চাই, যেটুকু অস্তর্মালের প্রয়োজন, এই সংকীর্ণতার মধ্যে তাহার অবকাশ কোথায়। একেবারে মহেন্দ্রের সহিত ম্থোম্থি করিয়া তাহাকে সমস্ত জীবন যাপন করিতে প্রম্ভত হইতে হইবে। প্রভেদ এই যে, মহেন্দ্রের ক্লে উঠিবার উপায় আছে, কিন্তু বিনোদিনীর তাহা নাই।

বিনোদিনী নিজের এই অসহায় অবস্থা যতই স্থাপ্ত বুঝিল ততই সে মনের মধ্যে বলসঞ্চয় করিতে লাগিল। একটা উপায় তাহাকে করিতেই হইবে, এ-ভাবে তাহার চলিবে না।

ষেদিন বিহারীর কাছে বিনোদিনী নিজের প্রেম নিবেদন করিয়াছে, সেদিন হইতে তাহার ধৈর্যের বাঁধ ভাঙিয়া গেছে। যে উগত চুম্বন বিহারীর মুখের কাছ হইতে দে ফিরাইয়া লইয়া আসিয়াছে, জগতে তাহা কোথাও আর নামাইয়া রাখিতে পারিতেছে না, পূজার অর্ধ্যের স্থায় দেবতার উদ্দেশে তাহা রাত্রিদিন বহন করিয়াই রাখিয়াছে। বিনোদিনীর হৃদয় কোনো অবস্থাতেই সম্পূর্ণ হাল ছাড়িয়া দিতে জানেনা— নৈরাশ্যকে দে স্বীকার করে না। তাহার মন অহরহ প্রাণপণ বলে বলিতেছে, "আমার এ পূজা বিহারীকে গ্রহণ করিতেই হইবে।"

বিনোদিনীর এই ছুর্দান্ত প্রেমের উপরে তাহার আত্মরক্ষার একান্ত আকাজ্জা যোগ দিল। বিহারী ছাড়া তাহার আর উপায় নাই। মহেন্দ্রকে বিনোদিনী খুব তালো করিয়াই জানিয়াছে, তাহার উপরে নির্ভর করিতে গেলে দে ভর সয় না— তাহাকে ছাড়িয়া দিলে তবেই তাহাকে পাওয়া যায়, তাহাকে ধরিয়া থাকিলে দে ছুটিতে চায়। কিন্ত নারীর পক্ষে যে নিশ্চিন্ত বিশ্বন্ত নিরাপদ নির্ভর একান্ত আবশ্যক, বিহারীই তাহা দিতে পারে। আজু আর বিহারীকে ছাড়িলে বিনোদিনীর একেবারেই চলিবে না।

গ্রাম ছাড়িয়া আদিবার দিন তাহার নামের সমস্ত চিঠিপত্র ন্তন ঠিকানায় পাঠাইবার জন্ম মহেন্দ্রকে দিয়া বিনোদিনী ক্টেশনের সংলগ্ন পোস্ট-আপিদে বিশেষ করিয়া বলিয়া আদিয়াছিল। বিহারী যে একেবারেই তাহার চিঠির কোনো উত্তর দিবে না, এ-কথা বিনোদিনী কোনোমতেই স্বীকার করিল না— সে বলিল, "আমি সাতটা দিন ধৈর্য ধরিয়া উত্তরের জন্ম অপেক্ষা করিব, তাহার পরে দেখা ষাইবে।"

এই বলিয়া বিনোদিনী অন্ধকারে জানালা খুলিয়া গ্যাসালোকদীপ্ত কলিকাতার দিকে অন্তমনে চাহিয়া বহিল। এই সন্ধ্যাবেলায় বিহারী এই শহরের মধ্যেই আছে — ইহারই গোটাকতক রাস্তা ও গলি পার হইয়া গোলেই এথনই তাহার দরজার কাছে পোঁছানো যাইতে পারে — তাহার পরে সেই জলের কলওয়ালা ছোটো আঙিনা, সেই সিঁড়ি, সেই স্থাজ্জিত পারিপাটি আলোকিত নিভূত ঘরটি— সেথানে নিস্তম্ব শান্তির মধ্যে বিহারী একলা কেদারায় বিসিয়া আছে — হয়তো কাছে সেই ব্রাহ্মণ-বালক, সেই স্থগোল স্কন্ব গৌরবর্গ আয়ন্তনেত্র সরলমূর্ভি ছেলেটি নিজের মনে ছবির বই লইয়া পাতা উল্টাইতেছে— একে একে সমস্ত চিত্রটা মনে করিয়া স্বেহে

প্রেমে বিনোদিনীর সর্বাঙ্গ পরিপূর্ণ পুলকিত হইয়া উঠিল। ইচ্ছা করিলে এথনই ষাওয়া যায়, ইহাই মনে করিয়া বিনোদিনী ইচ্ছাকে বক্ষে তুলিয়া লইয়া থেলা করিতে লাগিল। আগে হইলে হয়তো সেই ইচ্ছা পূর্ণ করিতে সে অগ্রসর হইত; কিন্তু এখন অনেক কথা ভাবিতে হয়। এখন শুরু বাসনা চরিতার্থ করা নয়, উদ্দেশু সিদ্ধ করিতে হইবে। বিনোদিনী কহিল, "আগে দেখি বিহারী কিরপ উত্তর দেয়, তাহার পরে কোন্ পথে চলা আবশ্রক, স্থির করা যাইবে।" কিছু না বৃধিয়া বিহারীকে বিরক্ত করিতে যাইতে তাহার আরু সাহস হইল না।

এইরপ ভাবিতে ভাবিতে যথন রাত্রি নয়টা-দশটা বাজিয়া গেল, তথন মহেন্দ্র ধীরে ধীরে আদিয়া উপস্থিত। কয়দিন অনিদ্রায় অনিয়মে অত্যস্ত উত্তেজিত অবস্থায় সে কাটাইয়াছে; আজ কৃতকার্য হইয়া বিনোদিনীকে বাদায় আনিয়া একেবারে অবদাদ ও প্রান্তিতে তাহাকে যেন অভিভূত করিয়া দিয়াছে। আজ আর সংসারের সঙ্গে নিজের অবস্থার দঙ্গে লড়াই করিবার বল যেন তাহার নাই। তাহার সমস্ত ভারাক্রাস্ত ভাবী জীবনের ক্লান্তি যেন তাহাকে আজ আগে হইতে আক্রমণ করিল।

ক্ষদ্ধ দারের কাছে দাঁড়াইয়া ঘা দিতে মহেন্দ্রের অত্যন্ত লজ্জাবোধ হইতে লাগিল। যে উন্মন্ততায় সমন্ত পৃথিবীকে সে লক্ষ্য করে নাই, সে মন্ততা কোথায়। পথের অপরিচিত লোকদের দৃষ্টির সম্মুখেও তাহার সর্বাঙ্গ সংকুচিত হইতেছে কেন।

ভিতরে নৃতন চাকরটা ঘুমাইয়া পড়িয়াছে— দরজা থোলাইতে অনেক হাঙ্গাম করিতে হইল। অপরিচিত নৃতন বাদার অন্ধকারের মধ্যে প্রবেশ করিয়া মহেন্দ্রের মন দমিয়া গেল। মাতার আদরের ধন মহেন্দ্র চিরদিন যে বিলাস-উপকরণে, যে-সকল টানাপাথা ও মূল্যবান চৌকি-সোফায় অভ্যন্ত, বাদার নৃতন আয়োজনে তাহার অভাব সেই সন্ধ্যাবেলায় অভ্যন্ত পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। এই-সমন্ত আয়োজন মহেন্দ্রকে সম্পূর্ণ করিতে হইবে, বাদার সমন্ত ব্যবস্থার ভার তাহারই উপরে। মহেন্দ্র কথনো নিজের বা পরের আরামের জন্ম চিন্তা করে নাই— আজ হইতে একটি নৃতন-গঠিত অসম্পূর্ণ সংসারের সমন্ত খুটিনাটি তাহাকেই বহন করিতে হইবে। সিঁড়িতে একটা কেরোসিনের ডিবা অপর্যাপ্ত ধুমোদ্যার করিয়া মিটমিট করিতেছিল— তাহার পরিবর্তে একটা ভালো ল্যাম্প কিনিতে হইবে। বারান্দা বাহিয়া সিঁড়িতে উঠিবার রান্ডাটা কলের জলের প্রবাহে স্যাত্স্যাত করিতেছে— মিস্ত্রি ডাকাইয়া বিলাভি মাটির ঘারা সে জায়গা মেরামত করা আবশ্যক। রান্ডার দিকের ছটো ঘর যে জুতার দোকানদারদের হাতে ছিল, তাহারা সে ছটো ঘর এখনো ছাড়ে নাই, ভাহা লইয়া বাড়িওয়ালার সহিত লড়াই করিতে হইবে। এই-সমন্ত কাজ

তাহার নিজে না করিলে নয়, ইহাই চকিতের মধ্যে মনে উদয় হইয়া তাহার শ্রান্তির বোঝায় আরও বোঝা চাপিল।

মহেন্দ্র সি ড়ির কাছে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া নিজেকে সামলাইয়া লইল— বিনোদিনীর প্রতি তাহার যে প্রেম ছিল, তাহাকে উত্তেজিত করিল। নিজেকে বুঝাইল যে, এত-দিন সমন্ত পৃথিবীকে ভূলিয়া সে যাহাকে চাহিয়াছিল, আজ তাহাকে পাইয়াছে, আজ উভয়ের মাঝখানে কোনো বাধা নাই— আজ মহেন্দ্রের আনন্দের দিন। কিন্তু কোনো বাধা যে নাই, তাহাই স্বাপেক্ষা বড়ো বাধা, আজ মহেন্দ্র নিজেই নিজের বাধা।

বিনোদিনী রাস্তা হইতে মহেজকে দেখিয়া তাহার ধ্যানাসন হইতে উঠিয়া ঘরে আলো জালিল, এবং একটা সেলাই কোলে লইয়া নতশিরে তাহাতে নিবিষ্ট হইল— এই সেলাই বিনোদিনীর আবরণ, ইহার অন্তর্যালে তাহার যেন একটা আগ্রয় আছে।

মহেন্দ্র ঘরে ঢুকিয়া কহিল, "বিনোদ, এখানে নিশ্চয় ভোমার অনেক অস্ক্রিধা ঘটিতেছে।"

বিনোদিনী দেলাই করিতে করিতে বলিল, "কিছুমাত্র না।"

মহেন্দ্র কহিল, "আমি আর তুই-তিন দিনের মধ্যেই সমস্ত আদবাব আনিয়া উপস্থিত করিব, এই কয়দিন তোমাকে একটু কট পাইতে হইবে।"

বিনোদিনী কহিল, "না, দে কিছুতেই হইতে পারিবে না— তুমি আর-একটিও আদবাব আনিয়ো না, এখানে যাহা আছে তাহা আমার আবশুকের চেয়ে ঢের বেশি।"

মহেন্দ্র কহিল, "আমি-হতভাগ্যও কি সেই ঢের বেশির মধ্যে।"

বিনোদিনী। নিজেকে অত 'বেশি' মনে করিতে নাই— একটু বিনয় থাকা ভালো। দেই নির্জন দীপালোকে কর্মরত নতশির বিনোদিনীর আত্মসমাহিত মূর্তি দেখিয়া মূহুর্তের মধ্যে মহেক্রের মনে আবার সেই মোহের সঞ্চার হইল।

বাড়িতে হইলে ছুটিয়া সে বিনোদিনীর পায়ের কাছে আসিয়া পড়িত— কিন্তু এ তো বাড়ি নহে, সেইজন্ম মহেন্দ্র তাহা পারিল না। আজ বিনোদিনী অসহায়, একান্তই সে মহেন্দ্রের আয়ত্তের মধ্যে, আজ নিজেকে সংযত না রাখিলে বড়োই কাপুরুষতা হয়।

বিনোদিনী কহিল, "এখানে তুমি তোমার বই-কাপড়গুলা আনিলে কেন।"
নহেন্দ্র কহিল, "এগুলাকে যে আমি আমার আবশ্চকের মধ্যেই গণ্য করি।
ওগুলা 'ঢের বেশি'র দলে নয়।"

বিনোদিনী। জানি, কিন্তু এখানে ও-সব কেন।

মহেন্দ্র। সে ঠিক কথা, এখানে কোনো আবশ্যক জিনিস শোভা পায় না— বিনোদ, বইটইগুলো তুমি রাস্তায় টান মারিয়া ফেলিয়া দিয়ো, আমি আপত্তিমাত্র করিব না, কেবল সেই-সঙ্গে আমাকেও ফেলিয়ো না।

বলিয়া এই উপলক্ষে মহেক্র একটুখানি সরিয়া আদিয়া কাপড়ে-বাঁধা বইয়ের পুঁটুলি বিনোদিনীর পায়ের কাছে আনিয়া ফেলিল।

বিনোদিনী গন্তীরমূধে দেলাই করিতে করিতে মাথা না তুলিয়া বলিল, "ঠাকুরণো, এখানে তোমার থাকা হইবে না।"

মহেন্দ্র তাহার সভোজাগ্রত আগ্রহের মুথে প্রতিঘাত পাইয়া ব্যাকুল হইয়া উঠিল

-- গদ্পদকণ্ঠে কহিল, "কেন বিনোদ, কেন তুমি আমাকে দ্রে রাখিতে চাও।
তোমার জন্ম সমস্ত ত্যাগ করিয়া কি এই পাইলাম।"

বিনোদিনী। আমার জন্ম তোমাকে সমস্ত ত্যাগ করিতে দিব না।

মহেন্দ্র বলিয়া উঠিল, "এখন দে আর তোমার হাতে নাই— সমস্ত সংসার আমার চারি দিক হইতে স্থলিত হইয়া পড়িয়াছে— কেবল তুমি একলা আছ, বিনোদ। বিনোদ— বিনোদ—"

বলিতে বলিতে মহেন্দ্র শুইয়া পড়িয়া বিহ্বলভাবে বিনোদিনীর পা জোর করিয়া চাপিয়া ধরিল এবং তাহার পদপল্লব বারংবার চুম্বন করিতে লাগিল।

বিনোদিনী পা ছাড়াইয়া লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। কহিল, "মহেন্দ্র, তুমি কী প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে মনে নাই ?"

সমস্ত বলপ্রয়োগ করিয়া মহেন্দ্র আত্মসংবরণ করিয়া লইল— কহিল, "মনে আছে। শপথ করিয়াছিলাম, তোমার যাহা ইচ্ছা তাহাই হইবে, আমি কখনো তাহার কোনো অন্তথা করিব না। সেই শপথই রক্ষা করিব। কী করিতে হইবে, বলো।"

বিনোদিনী। তুমি তোমার বাড়িতে গিয়া থাকিবে।

মহেন্দ্র। আমিই কি তোমার একমাত্র অনিচ্ছার সামগ্রী, বিনোদ। তাই যদি হইবে, তবে তুমি আমাকে টানিয়া আনিলে কেন। যে তোমার ভোগের সামগ্রী নয়, তাহাকে শিকার করিবার কী প্রয়োজন ছিল। সত্য করিয়া বলো, আমি কি ইচ্ছা করিয়া তোমার কাছে ধরা দিয়াছি, না তুমি ইচ্ছা করিয়া আমাকে ধরিয়াছ। আমাকে লইয়া তুমি এইরূপ খেলা করিবে, ইহাও কি আমি সহু করিব। তবু আমি আমার শপথ পালন করিব— ধে-বাড়িতে আমি নিজের স্থান পদাঘাতে চুর্ণ করিয়া ফেলিয়াছি দেই বাড়িতে গিয়াই আমি থাকিব।

বিনোদিনী ভূমিতে বসিয়া পুনরায় নিরুত্তরে দেলাই করিতে লাগিল।
মহেন্দ্র কিছুক্ষণ স্থিরভাবে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিল, "নিষ্ঠুর,

বিনোদ, তুমি নিষ্ঠ্র। আমি অত্যস্ত হতভাগ্য যে, আমি তোমাকে ভালো-বাদিয়াছি।"

বিনোদিনী দেলাইয়ে একটা ভূল করিয়া আলোর কাছে ধরিয়া তাহা বছমত্ত্বে পুনবার খুলিতে লাগিল। মহেন্দ্রের ইচ্ছা করিতে লাগিল, বিনোদিনীর ওই পাষাণ হৃদয়টাকে নিজের কঠিন মৃষ্টির মধ্যে দবলে চাপিয়া ভাঙিয়া ফেলে। এই নীরব নির্দয়তা ও অবিচলিত উপেক্ষাকে প্রবল আঘাত করিয়া যেন বাহুবলের ঘারা পরাস্ত করিতে ইচ্ছা করে।

মহেন্দ্র ঘর হইতে বাহির হইয়া পুনরায় ফিরিয়া আদিল— কহিল, "আমি না থাকিলে এথানে একাকিনী তোমাকে কে রক্ষা করিবে।"

বিনোদিনী কহিল, "দেজগু তুমি কিছুমাত্র ভয় করিয়ো না। পিদিমা থেমিকে ছাড়াইয়া দিয়াছেন, দে আজ আমার এথানে আদিয়া কাজ লইয়াছে। দারে তালা দিয়া আমরা তুই স্ত্রীলোকে এথানে বেশ থাকিব।"

মনে মনে যতই রাগ হইতে লাগিল, বিনোদিনীর প্রতি মহেল্রের আকর্ষণ ততই একান্ত প্রবল হইয়া উঠিল। ওই অটল মৃতিকে বজ্রবলে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া ক্লিষ্ট পিষ্ট করিয়া ফেলিতে ইচ্ছা করিতে লাগিল। সেই দারুণ ইচ্ছার হাত এড়াইবার জ্ঞ্য মহেন্দ্র ছুটিয়া বাড়ি হইতে বাহির হইয়া গেল।

রাস্তায় ঘুরিতে ঘুরিতে মহেন্দ্র প্রতিজ্ঞা করিতে লাগিল, বিনোদিনীকে সে উপেক্ষার পরিবর্তে উপেক্ষা দেখাইবে। যে-অবস্থায় বিশ্বন্ধগতে বিনোদিনীর একমাত্র নির্ভর মহেন্দ্র সে-অবস্থাতেও মহেন্দ্রকে এমন নীরবে নির্ভয়ে, এমন স্বৃদ্
স্থাপ্টভাবে প্রত্যাখ্যান— এতবড়ো অপমান কি কোনো পুরুষের ভাগ্যে কখনো
ঘটিয়াছে। মহেন্দ্রের গর্ব চূর্ণ হইয়াও কিছুতেই মরিতে চাহিল না, সে কেবলই
পীড়িত দলিত হইতে লাগিল। মহেন্দ্র কহিল, "আমি কি এতই অপদার্থ। আমার
সম্বন্ধে এতবড়ো স্পর্ধা কী করিয়া তাহার মনে হইল। আমি ছাড়া এখন তাহার
আর কে আছে।"

ভাবিতে ভাবিতে হঠাৎ মনে পড়িল— বিহারী। হঠাৎ এক মূহুর্তের জন্ম তাহার বক্ষে সমন্ত রক্তপ্রবাহ যেন ন্তর হইয়া গেল। বিহারীর উপরেই বিনোদিনী নির্ভর স্থাপন করিয়া আছে— আমি তাহার উপলক্ষ্মাত্র, আমি তাহার সোপান, তাহার পা রাখিবার, পদে-পদে পদাঘাত করিবার স্থান। সেই সাহসেই আমার প্রতি এত

অবজ্ঞা। মহেন্দ্রের সন্দেহ হইল, বিহারীর সহিত বিনোদিনীর চিঠিপত্র চলিতেছে এবং বিনোদিনী তাহার কাছ হইতে কোনো আশ্বাস পাইয়াছে।

তথন মহেন্দ্র বিহারীর বাড়ির দিকে চলিল। যথন বিহারীর দারে গিয়া ঘা দিল, তথন রাত্রি আর বড়ো অধিক নাই। অনেক ধাকার পর বেহারা ভিতর হইতে দরজা খুলিয়া দিয়া কহিল, "বাবুজি বাড়ি নাই।"

মহেন্দ্র চমকিয়া উঠিল। ভাবিল, "আমি যথন নির্বোধের মত রাস্তায় রাস্তায় ছুটিয়া বেড়াইতেছি, বিহারী দেই অবকাশে বিনোদিনীর কাছে গেছে। এইজগুই বিনোদিনী আমাকে এই রাত্রে এমন নির্দয়ভাবে অপমান করিয়াছে, এবং আমিও তাড়িত গর্দভের মতো ছুটিয়া চলিয়া আসিয়াছি।"

মহেন্দ্র তাহার পুরাতন পরিচিত বেহারাকে জিজ্ঞাদা করিল, "ভজু, বাবু কখন বাহির হইয়া গেছেন।"

ভজু কহিল, "দে আজ চার-পাঁচ দিন হইয়া গেছে। তিনি পশ্চিমে কোথায় বেড়াইতে গেছেন।"

শুনিয়া মহেন্দ্র বাঁচিয়া গেল। তাহার মনে হইল, "এইবার একটু শুইয়া আরামে ঘুমাই, আর সমস্ত রাত ঘূরিয়া বেড়াইতে পারি না।" বলিয়া উপরে উঠিয়া বিহারীর ঘরে কোঁচের উপর শুইয়া তৎক্ষণাৎ ঘুমাইয়া পড়িল।

মহেন্দ্র ধে-রাত্রে বিহারীর ঘরে আদিয়া উপদ্রব করিয়াছিল, তাহার পরদিনই বিহারী কোথায় যাইতে হইবে, কিছুই দ্বির না করিয়া পশ্চিমে চলিয়া গেছে। বিহারী ভাবিল, এখানে থাকিলে পূর্ববন্ধুর দহিত সংঘর্ব কোন্-একদিন এমন বীভংদ হইয়া উঠিবে যে, তাহার পর চিরজীবন অন্থতাপের কারণ থাকিয়া যাইবে।

পরদিন মহেন্দ্র যথন উঠিল তথন বেলা এগারোটা। উঠিয়াই সম্থের টিপাইয়ের উপর তাহার দৃষ্টি পড়িল। দেখিল, বিনোদিনীর হস্তাক্ষরে বিহারীর নামে এক পত্র পাথরের কাগজচাপা দিয়া চাপা রহিয়াছে। তাড়াতাড়ি তাহা তুলিয়া লইয়া দেখিল, পত্র এখনো খোলা হয় নাই। প্রবাদী বিহারীর জন্ম তাহা অপেক্ষা করিয়া আছে। কম্পিতহস্তে মহেন্দ্র তাড়াতাড়ি তাহা খুলিয়া পড়িতে লাগিল। এই চিঠিই বিনোদিনী তাহাদের গ্রাম হইতে বিহারীকে লিখিয়াছিল এবং ইহার কোনো জবাব সে পায় নাই।

চিঠির প্রত্যেক অক্ষর মহেন্দ্রকে দংশন করিতে লাগিল। বাল্যকাল হইতে বরাবর বিহারী মহেন্দ্রের অন্তরালেই পড়িয়া ছিল। জগতে স্নেহপ্রেম সম্বন্ধে মহেন্দ্র-দেবতার শুন্ধ নির্মালাই তাহার ভাগ্যে জুটিত। আন্ধ্র মহেন্দ্র স্বয়ং প্রার্থী এবং বিহারী বিমুখ, তবু মহেক্রকে ঠেলিয়া বিনোদিনী এই অবসিক বিহারীকেই বরণ করিল। মহেক্রও বিনোদিনীর ছই-চারিখানি চিঠি পাইয়াছে, কিন্তু বিহারীর এ-চিঠির কাছে তাহা নিতান্ত ক্বত্রিম, তাহা নির্বোধকে ভুলাইবার শৃক্ত ছলনা।

ন্তন ঠিকানা জানাইবার জন্ম গ্রামের ডাক্যরে মহেন্দ্রকে পাঠাইতে বিনোদিনীর ব্যগ্রতা মহেন্দ্রের মনে পড়িল এবং তাহার কারণ সে ব্ঝিতে পারিল। বিনোদিনী তাহার সমস্ত মন-প্রাণ দিয়া বিহারীর চিঠির উত্তর পাইবার জন্ম পথ চাহিয়া বিদিয়া আছে।

পূর্বপ্রথামত মনিব না থাকিলেও ভজু বেহারা মহেন্দ্রকে চা এবং বাজার হইতে জলথাবার আনিয়া থাওয়াইল। মহেন্দ্র স্থান ভূলিয়া গেল। উত্তপ্ত বালুকার উপর দিয়া পথিক যেমন ক্রতপদে চলে, মহেন্দ্র সেইরূপ ক্ষণে ক্ষণে বিনোদিনীর জ্ঞালাকর চিঠির উপর ক্রত চোথ বুলাইতে লাগিল। মহেন্দ্র পণ করিতে লাগিল, বিনোদিনীর সঙ্গে আর কিছুতেই দেখা করিবে না। কিন্তু তাহার মনে হইল, আর ছই-একদিন চিঠির জ্বাব না পাইলে বিনোদিনী বিহারীর বাড়িতে আসিয়া উপস্থিত হইবে এবং তথন সমস্ত অবস্থা জানিতে পারিয়া সান্ধনা লাভ করিবে। সে সন্তাবনা তাহার কাছে অসহ বোধ হইল।

তখন চিঠিখানা পকেটে করিয়া মহেন্দ্র সন্ধ্যার কিছু পূর্বে পটলডাঙার বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইল।

মহেল্রের মান অবস্থায় বিনোদিনীর মনে দয়া হইল— সে ব্ঝিতে পারিল, মহেল্র কাল রাত্রে হয়তো পথে-পথে অনিদ্রায় যাপন করিয়াছে। জিজ্ঞাদা করিল, "কাল রাত্রে বাড়ি যাও নাই ?"

মহেন্দ্ৰ কহিল, "না।"

বিনোদিনী ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, "আজ এখনো তোমার খাওয়া হয় নি নাকি।" বলিয়া দেবাপরায়ণা বিনোদিনী তৎক্ষণাৎ আহারের আয়োজন করিতে উন্নত হইল।

মহেল কহিল, "থাক্ থাক্, আমি থাইয়া আসিয়াছি।"

বিনোদিনী। কোথায় খাইয়াছ।

মহেন্দ্র। বিহারীদের বাড়িতে।

মৃহুর্তের জন্ম বিনোদিনীর মৃথ পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গেল। মূহুর্তকাল নিরুত্তর থাকিয়া আত্মশংবরণ করিয়া বিনোদিনী জিজ্ঞাদা করিল, "বিহারী-ঠাকুরপো ভালো আছেন তো ?"

মহেন্দ্র কহিল, "ভালোই আছে। বিহারী যে পশ্চিমে চলিয়া গেল।"— মহেন্দ্র এমন ভাবে বলিল, যেন বিহারী আজুই রওনা হইয়াছে।

বিনোদিনীর মৃথ আর-একবার পাংগুবর্ণ হইয়া গেল। পুনর্বার আত্মসংবরণ করিয়া সে কহিল, "এমন চঞ্চল লোকও তো দেখি নাই। আমাদের সমস্ত খবর পাইয়াছেন বৃঝি ? ঠাকুরপো খুব কি রাগ করিয়াছেন।"

মহেন্দ্র। তানা হইলে এই অসহ গরমের সময় কি মাতুষ শথ করিয়া পশ্চিমে বেড়াইতে যায়।

वित्नोिति । आगात कथा कि इ विलियन ना कि ।

মহেন্দ্র। বলিবার আর কী আছে। এই লও বিহারীর চিঠি।

বলিয়া চিঠিথানা বিনোদিনীর হাতে দিয়া মহেন্দ্র তীব্রদৃষ্টিতে তাহার মূথের ভাব নিরীকণ করিতে লাগিল।

বিনোদিনী তাড়াতাড়ি চিঠি নইয়া দেখিল, খোলা চিঠি— লেফাফার উপরে তাহারই হস্তাক্ষরে বিহারীর নাম লেখা। লেফাফা হইতে বাহির করিয়া দেখিল, তাহারই লেখা সেই চিঠি। উল্টাইয়া পাল্টাইয়া কোথাও বিহারীর লেখা জ্বাব কিছুই দেখিতে পাইল না।

একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া বিনোদিনী মহেল্রকে জিজ্ঞাদা করিল, "চিঠিখানা তুমি পড়িয়াছ ?"

বিনোদিনীর মুখের ভাব দেখিয়া মহেল্রের মনে ভয়ের সঞ্চার হইল। সে ফ্স করিয়া মিথা কথা কহিল, "না।"

বিনোদিনী চিঠিখানা টুকরা-টুকরা করিয়া ছিঁ ড়িয়া, পুনরায় তাহা কুটিকুটি করিয়া জানালার বাহিরে ফেলিয়া দিল।

मरहत्त करिन, "वामि वां वि यहिराहि।"

বিনোদিনী তাহার কোনো উত্তর দিল না।

মহেন্দ্র। তুমি ধেমন ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছ, আমি তাহাই করিব। সাতদিন আমি বাড়িতে থাকিব। কালেজে আসিবার সময় প্রত্যহ একবার এথানকার সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া থেমির হাতে দিয়া ঘাইব। দেখা করিয়া তোমাকে বিরক্ত করিব না।

বিনোদিনী মহেন্দ্রের কোনো কথা শুনিতে পাইল কি না কে জানে, কিন্তু কোনো উত্তর করিল না— থোলা জানালার বাহিরে অন্ধকার আকাশে চাহিয়া রহিল।

মহেক্ত তাহার জিনিসপত্র লইয়া বাহির হইয়া গেল।

বিনোদিনী শৃত্যগৃহে অনেকক্ষণ আড়ষ্টের মতো বসিয়া থাকিয়া অবশেষে নিজেকে যেন প্রাণপণ বলে সচেতন করিবার জন্ত বক্ষের কাপড় ছিঁড়িয়া আপনাকে নিষ্ঠ্রভাবে আঘাত করিতে লাগিল।

খেমি শব্দ শুনিয়া ব্যন্ত হইয়া কহিল, "বউঠাকক্ষন, করিতেছ কী।"

"তুই যা এখান থেকে" বলিয়া গর্জন করিয়া উঠিয়া বিনোদিনী খেমিকে ঘর হইতে বাহির করিয়া দিল। তাহার পরে দশব্দে ঘার ক্ষদ্ধ করিয়া, তুই হাত মুঠা করিয়া, মাটিতে লুটাইয়া পড়িয়া, বাণাহত জন্তর মতো আর্তম্বরে কাঁদিতে লাগিল। এইরূপে বিনোদিনী নিজেকে বিক্ষত পরিশ্রাম্ভ করিয়া মূর্ছিতের মতো মুক্ত বাতায়নের তলে সমস্ত রাত্রি পড়িয়া রহিল।

প্রাতঃকালে স্থালোক গৃহে প্রবেশ করিতেই তাহার হঠাৎ সন্দেহ হইল, বিহারা যদি না গিয়া থাকে, মহেন্দ্র যদি বিনোদিনীকে ভ্লাইবার জন্ম মিথ্যা বলিয়া থাকে। তৎক্ষণাৎ থেমিকে ডাকিয়া কহিল, "থেমি, তুই এখনই যা— বিহারী-ঠাকুরপোর বাড়ি গিয়া তাঁহাদের খবর লইয়া আয়।"

থেমি ঘণ্টাথানেক পরে ফিরিয়া আসিয়া কহিল, "বিহারীবাব্র বাড়ির সমস্ত জানালা-দরজা বন্ধ। দরজায় ঘা দিতে ভিতর হইতে বেহারা বলিল, 'বাবু বাড়িতে নাই, তিনি পশ্চিমে বেড়াইতে গিয়াছেন'।"

विस्तामिनीत मान जात मानारहत कार्मारे कार्य तरिल ना।

## 8३

রাত্রেই মহেন্দ্র শয়া ছাড়িয়া গেছে শুনিয়া রাজলন্ধী বধ্ব প্রতি অত্যন্ত রাগ করিলেন। মনে করিলেন, আশার লাঞ্চনাতেই মহেন্দ্র চলিয়া গেছে। রাজলন্ধী আশাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহেন্দ্র কাল রাত্রে চলিয়া গেল কেন।"

আশা মুখ নিচু করিয়া বলিল, "জানি না, মা।"

রাজলন্ধী ভাবিলেন, এটাও অভিমানের কথা। বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "তুমি জান না তো কে জানিবে। তাহাকে কিছু বলিয়াছিলে ?"

আশা কেবলমাত্র বলিল, "না।"
রাজলক্ষী বিশ্বাস করিলেন না। এ কি কখনও সম্ভব হয়।
জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাল মহিন কখন গেল।"
আশা সংকুচিত হইয়া কহিল, "জানি না।"

রাজনন্দী অত্যন্ত রাগিয়া উঠিয়া কহিলেন, "তুমি কিছুই জান না। কচি খুকি। তোমার সব চালাকি।"

আশারই আচরণে ও স্বভাবদোষেই যে মহেন্দ্র গৃহত্যাগী হইয়াছে, এ-মতও রাজলন্দ্রী তীব্রস্বরে ঘোষণা করিয়া দিলেন। আশা নতমন্তকে সেই ভর্ৎদনা বহন করিয়া নিজের ঘরে গিয়া কাঁদিতে লাগিল। সে মনে মনে ভাবিল, "কেন যে আমাকে আমার স্বামী একদিন ভালোবাদিয়াছিলেন, তাহা আমি জানি না এবং কেমন করিয়া যে তাঁহার ভালোবাদা ফিরিয়া পাইব, তাহাও আমি বলিতে পারি না।" যে লোক ভালোবাদে, তাহাকে কেমন করিয়া খুশি করিতে হয়, তাহা হৃদয় আপনি বলিয়া দেয়; কিন্তু যে ভালোবাদে না, তাহার মন কী করিয়া পাইতে হয়, আশা তাহার কী জানে। যে লোক অন্তকে ভালোবাদে, তাহার নিকট হইতে দোহাগ লইতে যাওয়ার মতো এমন নিরতিশয় লজ্জাকর চেষ্টা সে কেমন করিয়া করিবে।

শক্ষ্যাকালে বাড়ির দৈবজ্ঞ-ঠাকুর এবং তাঁহার ভগিনী আচার্য-ঠাকরুন আদিয়াছেন। ছেলের গ্রহশান্তির জন্ম রাজলন্দ্রী ইহাদিগকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছিলেন। রাজলন্দ্রী একবার বউমার কোষ্টা এবং হাত দেখিবার জন্ম দৈবজ্ঞকে অন্ধরোধ করিলেন এবং দেই উপলক্ষে আশাকে উপস্থিত করিলেন। পরের কাছে নিজের হর্ভাগ্য-আলোচনার সংকোচে একান্ত কুন্তিত হইয়া আশা কোনোমতে তাহার হাত বাহির করিয়া বদিয়াছে, এমন সময় রাজলন্দ্রী তাঁহার ঘরের পার্যন্থ দীপহীন বারান্দা দিয়া মৃত্ জুতার শব্দ পাইলেন— কে যেন গোপনে চলিয়া যাইবার চেটা করিতেছে। রাজলন্দ্রী ডাকিলেন, "কে ও।"

প্রথমে দাড়া পাইলেন না। তাহার পর আবার ডাকিলেন, "কে যায় গো।" তখন নিক্তরে মহেক্র ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল।

আশা খুশি হইবে কি, মহেন্দ্রের লজ্জা দেখিয়া লজ্জায় তাহার হাদয় ভরিয়া গেল।
মহেন্দ্রকে এখন নিজের বাড়িতেও চোরের মতো প্রবেশ করিতে হয়। দৈবজ্ঞ এবং
আচার্য-ঠাকক্ষন বিদিয়া আছেন বলিয়া তাহার আরও লজ্জা হইল। সমস্ত পৃথিবীর
কাছে নিজের স্বামীর জন্ত যে লজ্জা, ইহাই আশার হঃখের চেয়েও যেন বেশি হইয়া
উঠিয়াছে। রাজলন্দ্রী যখন মৃত্স্বরে বউকে বলিলেন, "বউমা, পার্বতীকে বলিয়া
দাও, মহিনের খাবার গুছাইয়া আনে," তখন আশা কহিল, "মা, আমিই আনিতেছি।"
বাড়ির দাদদাদীদের দৃষ্টি হইতেও দে মহেক্ত্রকে ঢাকিয়া রাখিতে চায়।

এদিকে আচার্য ও তাহার ভগিনীকে দেখিয়া মহেন্দ্র মনে মনে অত্যস্ত রাগ করিল। তাহার মাতা ও স্ত্রী দৈবসহায়ে তাহাকে বশ করিবার জন্ম এই অশিক্ষিত মৃচদের সহিত নির্লজ্জভাবে ষড়ধন্ত করিতেছে, ইহা মহেন্দ্রের কাছে অসহ্থ বোধ হইল। ইহার উপর যথন আচার্য-ঠাকরুন কণ্ঠম্বরে অতিরিক্ত মধুমাখা ম্মেহরসের সঞ্চার করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভালো আছ তো, বাবা"— তথন মহেন্দ্র আর বসিয়া থাকিতে পারিল না; কুশলপ্রশ্নের কোনো উত্তর না দিয়া কহিল, "মা, আমি একবার উপরে যাইতেছি।"

মা ভাবিলেন মহেন্দ্র বুঝি শয়নগৃহে বিরলে বধ্র সঙ্গে কথাবার্তা কহিতে চায়। অত্যন্ত থুশি হইয়া তাড়াতাড়ি রন্ধনশালায় নিজে গিয়া আশাকে কহিলেন, "ধাও, যাও, তুমি একবার শীঘ্র উপরে যাও, মহিনের কী বুঝি দরকার আছে।"

আশা ত্রুত্রুবক্ষে সসংকোচ পদক্ষেপে উপরে গেল। শাশুড়ীর কথায় সে মনে করিয়াছিল, মহেন্দ্র বৃঝি তাহাকে ডাকিয়াছে। কিন্তু ঘরের মধ্যে কোনোমতেই হঠাৎ ঢুকিতে পারিল না, ঢুকিবার পূর্বে আশা অন্ধকারে দারের অন্তরালে মহেন্দ্রকে দেখিতে লাগিল।

মহেন্দ্র তথন অত্যন্ত শৃত্যহাদয়ে নীচের বিছানায় পড়িয়া তাকিয়ায় ঠেদ দিয়া কড়ি-কাঠ পর্যালোচনা করিতেছিল। এই তো সেই মহেন্দ্র— সেই সবই, কিন্তু কী পরিবর্তন। এই ক্ষুত্র শয়নঘরটিকে একদিন মহেন্দ্র স্বর্গ করিয়া তুলিয়াছিল— আজ কেন সেই আনন্দশ্বতিতে-পবিত্র ঘরটিকে মহেন্দ্র অপমান করিতেছে। এত কই, এত বিরক্তি, এত চাঞ্চল্য যদি, তবে ও-শয়্যায় আর বিদয়ো না, মহেন্দ্র। এখানে আদিয়াও যদি মনে না পড়ে সেই-সমন্ত পরিপূর্ণ গভীর রাত্রি, সেই-সমন্ত স্থনিবিড় মধ্যাহ্ন, আত্মহারা কর্মবিশ্বত ঘনবর্ষার দিন, দক্ষিণবায়ুকম্পিত বদন্তের বিহলে সন্ধ্যা, সেই অনন্ত অসীম অসংখ্য অনির্বচনীয় কথাগুলি, তবে এ-বাড়িতে অত্য অনেক ঘর আছে, কিন্তু এই ক্ষুত্র ঘরটিতে আর এক মূহুর্তও নহে!

আশা অন্ধকারে দাঁড়াইয়া ষতই মহেন্দ্রকে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতে লাগিল ততই তাহার মনে হইতে লাগিল, মহেন্দ্র এইমাত্র সেই বিনোদিনীর কাছ হইতে আদিতেছে; তাহার অঙ্গে সেই বিনোদিনীর স্পর্ল, তাহার চোথে সেই বিনোদিনীর মৃতি, কানে সেই বিনোদিনীর কণ্ঠস্বর, মনে সেই বিনোদিনীর বাসনা একেবারে লিগু জড়িত হইয়া আছে। এই মহেন্দ্রকে আশা কেমন করিয়া পবিত্র ভক্তি দিবে, কেমন করিয়া একাগ্রমনে বলিবে, "এসো, আমার অনক্রপরায়ণ হদয়ের মধ্যে এসো, আমার অটলনিষ্ঠ দতীপ্রেমের শুল্র শতদলের উপর তোমার চরণ-ত্থানি রাখো।" সে তাহার মাসির উপদেশ, পুরাণের কথা, শাস্ত্রের অফুশাসন কিছুই মানিতে পারিল না— এই দান্পত্যস্বর্গচ্যুত মহেন্দ্রকে সে আর মনের মধ্যে দেবতা বলিয়া

অমুভব করিল না। সে আজ বিনোদিনীর কলঙ্গারাবারের মধ্যে তাহার হৃদয়দেবতাকে বিদর্জন দিল; সেই প্রেমশৃত্য রাত্রির অন্ধকারে তাহার কানের মধ্যে,
বুকের মধ্যে, মন্তিন্ধের মধ্যে, তাহার সর্বাহ্দে রক্ত্য্রোতের মধ্যে, তাহার চারিদিকের সমস্ত সংসারে, তাহার আকাশের নক্ষত্রে, তাহার প্রাচীরবেষ্টিত নিভ্ত
ছাদটিতে, তাহার শয়নগৃহের পরিত্যক্ত বিরহশযাতিলে একটি ভ্য়ানক গন্তীর
বাাহ্লতার সদে বিসর্জনের বাত বাজিতে লাগিল।

বিনোদিনীর মহেন্দ্র যেন আশার পক্ষে পরপুরুষ, ষেন পরপুরুষেরও অধিক— এমন লজার বিষয় ষেন অতি-বড়ো অপরিচিতও নহে। সে কোনোমতেই ঘরে প্রবেশ করিতে পারিল না।

একসময় কড়িকাঠ হইতে মহেল্রের অনামনস্ক দৃষ্টি সম্মুথের দেয়ালের দিকে নামিয়া আদিল। তাহার দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া আশা দেখিল, সম্মুথের দেয়ালে মহেল্রের ছবির পার্শেই আশার একথানি ফোটোগ্রাফ ঝুলানো রহিয়াছে। ইচ্ছা হইল, সেখানা আঁচল দিয়া ঝাঁপিয়া ফেলে, টানিয়া ছিঁড়িয়া লইয়া আসে। অভ্যাস-বশত কেন যে সেটা চোথে পড়ে নাই, কেন সে যে এতদিন সেটা নামাইয়া ফেলিয়া দেয় নাই, তাহাই মনে করিয়া সে আপনাকে ধিক্কার দিতে লাগিল। তাহার মনে হইল, যেন মহেল্র মনে মনে হাসিতেছে এবং তাহার হদয়ের আসনে যে বিনোদিনীর মুর্ভি প্রতিষ্ঠিত, সে-ও যেন তাহার জোড়া-ভুকর ভিতর হইতে ওই ফোটোগ্রাফটার প্রতি সহাস্থ কটাক্ষপাত করিতেছে।

অবশেষে বিরক্তিপীড়িত মহেন্দ্রের দৃষ্টি দেয়াল হইতে নামিয়া আদিল। আশা আপনার মূর্যতা ঘুচাইবার জগু আজকাল সন্ধ্যার সময় কাজকর্ম ও শাগুড়ীর সেবা হইতে অবকাশ পাইলেই অনেকরাত্রি পর্যন্ত নির্জনে অধ্যয়ন করিত। তাহার সেই অধ্যয়নের খাতাপত্রবইগুলি ঘরের একধারে গোছানো ছিল। হঠাৎ মহেন্দ্র অলসভাবে তাহার একখানা খাতা টানিয়া লইয়া খুলিয়া দেখিতে লাগিল। আশার ইচ্ছা করিল, চীৎকার করিয়া ছুটিয়া সেখানা কাড়িয়া লইয়া আসে। তাহার কাঁচা-হাতের অক্ষরগুলির প্রতি মহেন্দ্রের হৃদয়হীন বিজ্ঞপদৃষ্টি কল্পনা করিয়া সে আর এক মূহুর্তও দাঁড়াইতে পারিল না। জ্বতপদে নীচে চলিয়া গেল— পদশব্দ গোপন করিবার চেষ্টাও রহিল না।

মহেন্দ্রের আহার সমগুই প্রস্তুত হইয়াছিল। রাজলন্দ্রী মনে করিতেছিলেন, মহেন্দ্র বউমার দঙ্গে রহস্থালাপে প্রবৃত্ত আছে; দেইজন্ম থাবার লইয়া গিয়া মাঝথানে ভঙ্গ দিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হইতেছিল না। আশাকে নীচে আদিতে দেখিয়া তিনি ভোজনস্থলে আহার লইয়া মহেন্দ্রকে ধবর দিলেন। মহেন্দ্র থাইতে উঠিবামাত্র আশা ঘরের মধ্যে ছুটিয়া গিয়া নিজের ছবিধানা ছিঁ ড়িয়া লইয়া ছাদের প্রাচীর ডিঙাইয়া ফেলিয়া দিল, এবং তাহার থাতাপতগুলা তাড়াতাড়ি তুলিয়া লইয়া গেল।

আহারান্তে মহেন্দ্র শয়নগৃহে আদিয়া বিদিন। রাজলন্দ্রী বধুকে কাছাকাছি কোণাও খুঁজিয়া পাইলেন না। অবশেষে একতলায় রন্ধনশালায় আদিয়া দেখিলেন, আশা তাঁহার জন্ম হধ জাল দিতেছে। কোনো আবশ্যক ছিল না। কারণ, ষে-দাদী রাজলন্দ্রীর রাত্রের হধ প্রতিদিন জাল দিয়া থাকে, সে নিকটেই ছিল এবং আশার এই অকারণ উৎসাহে আপত্তি প্রকাশ করিতেছিল; বিশুদ্ধ জলের দারা পূরণ করিয়া হধের যে অংশটুকু সে হরণ করিত, সেটুকু আজ ব্যর্থ হইবার সম্ভাবনায় সে মনে মনে ব্যাকুল হইতেছিল।

রাজলন্মী কহিলেন, "এ কী বউমা, এখানে কেন। ষাও, উপরে যাও।"

আশা উপরে গিয়া তাহার শাশুড়ীর ঘর আশ্রয় করিল। রাজলক্ষ্মী বধুর ব্যবহারে বিরক্ত হইলেন। ভাবিলেন, "যদি বা মহেন্দ্র মায়াবিনীর মায়া কাটাইয়া ক্ষণকালের জন্ম বাড়ি আদিল, বউ রাগারাগি মান-অভিমান করিয়া আবার তাহাকে বাড়িছাড়া করিবার চেটায় আছে। বিনোদিনীর ফাঁদে মহেন্দ্র যে ধরা পড়িল, সে ভো আশারই দোষ। পুরুষমান্ত্র্য তো স্বভাবতই বিপথে যাইবার জন্ম প্রস্তুত, স্থীর কর্তব্য তাহাকে ছলে বলে কৌশলে দিধা পথে রাখা।"

রাজলক্ষী তীব্র ভ<্দনার স্বরে কহিলেন, "তোমার এ কী-রকম ব্যবহার, বউমা। তোমার ভাগ্যক্রমে স্বামী যদি ঘরে আদিলেন, তুমি মুখ হাঁড়িপানা করিয়া অমন কোলে-কোলে লুকাইয়া বেড়াইতেছ কেন।"

আশা নিজেকে অপরাধিনী জ্ঞান করিয়া অঙ্কুশাহতচিত্তে উপরে চলিয়া গেল, এবং মনকে দ্বিধা করিবার অবকাশমাত্র না দিয়া এক নিখাদে ঘরের মধ্যে গিয়া উপস্থিত হইল। দশটা বাজিয়া গেছে। মহেন্দ্র ঠিক দেই সময় বিছানার সম্মুথে দাঁড়াইয়া অনাবশ্যক দীর্ঘকাল ধরিয়া চিন্তিতম্থে মশারি ঝাড়িতেছে। বিনোদিনীর উপরে তাহার মনে একটা তীব্র অভিমানের উদয় হইয়াছে। দে মনে মনে বলিতেছিল, "বিনোদিনী কি আমাকে তাহার এমনই ক্রীতদাস বলিয়া নিশ্চয় স্থির করিয়া রাথিয়াছে যে, আশার কাছে আমাকে পাঠাইতে তাহার মনে লেশমাত্র আশস্কা জন্মল না। আজ হইতে ধদি আমি আশার প্রতি আমার কর্তব্য পালন করি, তবে বিনোদিনী কাহাকে আশ্রয় করিয়া এই পৃথিবীতে দাঁড়াইবে। আমি কি এতই অপদার্থ যে, এই কর্তব্য-পালনের ইচ্ছা আমার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। বিনোদিনীর

কাছে কি শেষকালে আমার এই পরিচয় হইল। শ্রন্ধণ্ড হারাইলাম, ভালোবাসাও পাইলাম না, আমাকে অপমান করিতে তাহার দ্বিধাও হইল না ?" মহেন্দ্র মশারির সম্মুধে দাঁড়াইয়া দৃঢ়চিত্তে প্রতিজ্ঞা করিতেছিল, বিনোদিনীর এই স্পর্ধার সে প্রতিবাদ করিবে, ষেমন করিয়া হউক আশার প্রতি হৃদয়কে অন্তক্ল করিয়া বিনোদিনীকৃত অবমাননার প্রতিশোধ দিবে।

আশা ষেই ঘরে প্রবেশ করিল, মহেন্দ্রের অন্তমনস্ক মশারি-ঝাড়া অমনি বন্ধ হইয়া গেল। কী বলিয়া আশার দঙ্গে সে কথা আরম্ভ করিবে, দেই এক অতিত্রহ সমস্রা উপস্থিত হইল।

মহেন্দ্র কাষ্ঠহাসি হাসিয়া, হঠাৎ তাহার যে কথাটা মুখে আসিল তাহাই বলিল। কহিল, "তুমিও দেখিলাম আমার মতো পড়ায় মন দিয়াছ। খাতাপত্র এই যে এখানে দেখিয়াছিলাম, সেগুলি গেল কোথায়।"

কথাটা যে কেবল খাপছাড়া শুনাইল তাহা নহে, আশাকে যেন মারিল। মৃঢ় আশা যে শিক্ষিতা হইবার চেটা করিতেছে, দেটা তাহার বড়ো গোপন কথা— আশা স্থির করিয়াছিল, এ-কথাট, বড়োই হাস্থকর। তাহার এই শিক্ষালাভের সংকল্প যদি কাহারও হাস্থবিদ্ধপের লেশমাত্র আভাস হইতেও গোপন করিবার বিষয় হয়, তবে তাহা বিশেষরূপে মহেন্দ্রের। সেই মহেন্দ্র যখন এতদিন পরে প্রথম সন্তাষণে হাসিয়া সেই কথাটারই অবতারণা করিল, তখন নিষ্ঠ্রবেত্রাহত শিশুর কোমল দেহের মতো আশার সমস্ত মনটা সংকৃতিত ব্যথিত হইতে লাগিল। সে আর কোনো উত্তর না দিয়া মুখ ফিরাইয়া টিপাইয়ের প্রান্ত ধরিয়া দাঁড়াইয়া বহিল।

মহেন্দ্রও উচ্চারণমাত্র ব্বিয়াছিল, কথাটা ঠিক সংগত, ঠিক সময়োপযোগী হয় নাই— কিন্তু বর্তমান অবস্থায় উপযোগী কথাটা যে কী হইতে পারে তাহা মহেন্দ্র কিছুতেই ভাবিয়া পাইল না। মাঝখানের এতবড়ো বিপ্রবের পরে পূর্বের ত্যায় কোনো সহজ কথা ঠিকমতো শুনায় না, হৃদয়ও একেবারে মৃক, কোনো নৃতন কথা বলিবার জ্যা সে প্রস্তুত নহে। মহেন্দ্র ভাবিল, "বিছানার ভিতরে চুকিয়া পড়িলে দেখানকার নিভ্ত বেষ্টনের মধ্যে হয়তো কথা কওয়া সহজ হইবে।" এই ভাবিয়া মহেন্দ্র আবার মশারির বহির্ভাগ কোঁচা দিয়া ঝাড়িতে লাগিল। নৃতন অভিনেতা রক্ষভূমিতে প্রবেশের পূর্বে যেমন উৎকণ্ঠার সঙ্গে নেপথাছারে দাঁড়াইয়া নিজের অভিনেতব্য বিষয় মনে মনে আবৃত্তি করিয়া দেখিতে থাকে, মহেন্দ্র সেইরূপ মশারির সম্মুখে দাঁড়াইয়া মনে মনে তাহার বক্তব্য ও কর্তব্য আলোচনা করিতে লাগিল। এমন সময় অত্যন্ত মৃত্ একটা শক্ষ শুনিয়া মহেন্দ্র মৃথ ফিরাইয়া দেখিল, আশা ঘরের মধ্যে নাই।

পরদিন প্রাতে মহেন্দ্র মাকে বলিল, "মা, পড়াশুনার জন্ম আমার একটি নিরিবিলি স্বতম্ত্র ঘর চাই। কাকীমা যে ঘরে থাকিতেন, সেই ঘরে আমি থাকিব।"

মা খুশি হইয়া উঠিলেন— "তবে তো মহিন বাড়িতেই থাকিবে। তবে তো বউ-মার সঙ্গে মিটমাট হইয়া গেছে। আমার এমন সোনার বউকে কি মহিন চিরদিন অনাদর করিতে পারে। এই লক্ষীকে ছাড়িয়া কোথাকার সেই মায়াবিনী ডাইনীটাকে লইয়া কতদিনই বা মানুষ ভূলিয়া থাকিবে।"

মা তাড়াতাড়ি কহিলেন, "তা বেশ তো মহিন।" বলিয়া তথনই চাবি বাহির করিয়া কদ্ধ ঘর খুলিয়া ঝাড়াঝোড়ার ধুমধাম বাধাইয়া দিলেন। "বউ, ও বউ, বউ কোথায় গেল।" অনেক সন্ধানে বাড়ির এক কোণ হইতে সংকুচিতা বধ্কে বাহির করিয়া আনা হইল। "একটা সাফ জাজিম বাহির করিয়া দাও; এ ঘরে টেবিল নাই, এথানে একটা টেবিল পাতিয়া দিতে হইবে; এ আলো তো এখানে চলিবে না, উপর হইতে ল্যাম্পটা পাঠাইয়া দাও।" এইরূপে উভয়ে মিলিয়া এই বাড়িটের রাজাধিবাজের জন্ম অন্নপূর্ণার ঘরে বিস্তৃত রাজাসন প্রস্তুত করিয়া দিলেন। মহেন্দ্র দেবাকারিণীদের প্রতি জক্ষেপমাত্র না করিয়া গঙ্কীরম্থে খাতাপত্র বহি লইয়া ঘরে বিদল এবং সময়ের লেশমাত্র অপব্যয় না করিয়া তৎক্ষণাৎ পড়িতে আরম্ভ করিল।

সন্ধাবেলায় আহারের পর মহেন্দ্র পুনরায় পড়িতে বসিয়া গেল। সে উপরে তাহার শয়নঘরে শুইবে কি নীচে শুইবে তাহা কেহ বুঝিতে পারিল না। রাজলন্দ্রী বহুযত্বে আশাকে আড়প্ত পুতুলটির মতো সাজাইয়া কহিলেন, "যাও তো বউমা, মহিনকে জিজ্ঞাদা করিয়া এদো, তাহার বিছানা কি উপরে হইবে।"

এ প্রস্তাবে আশার পা কিছুতেই সরিল না, সে নীরবে নতম্থে দাঁড়াইয়া রহিল।
ক্রন্ত রাজলক্ষী তাহাকে তীব্র ভর্মনা করিতে লাগিলেন। আশা বহুকত্তে ধীরে ধীরে
দ্বারের কাছে গেল, কিছুতেই আর অগ্রসর হইতে পারিল না। রাজলক্ষী দূর হইতে
বধুর এই বাবহার দেখিয়া বারান্দার প্রাস্তে দাঁড়াইয়া ক্রুদ্ধ ইন্ধিত করিতে লাগিলেন।

আশা মরিয়া হইয়া ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল। মহেন্দ্র পশ্চাতে পদশন্ধ শুনিয়া বই হইতে মাথা না তুলিয়া কহিল, "এখনো আমার দেরি আছে— আবার কাল ভোরে উঠিয়া পড়িতে হইবে— আমি এইথানেই শুইব।"

কী লজা। আশা কি মহেন্দ্রকে উপরের ঘরে শুইতে যাইবার জন্ম সাধিতে আসিয়াছিল।

ঘর হইতে সে বাহির হইতেই রাজলন্দ্রী বিরক্তির স্বরে জিজ্ঞাদ। করিলেন, "কী, হইল কী।"

আশা কহিল, "তিনি এথন পড়িতেছেন, নীচেই শুইবেন।" বলিয়া সে নিজের অপমানিত শয়নগৃহে আদিয়া প্রবেশ করিল। কোথাও তাহার স্থ্য নাই— দমস্ত পৃথিবী দর্বত্রই ধেন মধ্যান্ডের মক্র-ভূতলের মতো তপ্ত হইয়া উঠিয়াছে।

খানিক রাত্রে আশার শয়নগৃহের রুদ্ধঘারে ঘা পড়িল, "বউ, বউ, দরজা থোলো।" আশা তাড়াতাড়ি দার থূলিয়া দিল। রাজলক্ষ্মী তাঁহার হাঁপানি লইয়া সিঁড়িতে উঠিয়া কটে নিশাস লইতেছিলেন। ঘরে প্রবেশ করিয়াই তিনি বিছানায় বসিয়া পড়িলেন ও বাক্শক্তি ফিরিয়া আদিতেই ভাঙা গলায় কহিলেন, "বউ, ভোমার রকম কী। উপরে আদিয়া দার বন্ধ করিয়াছ যে। এখন কি এই রকম রাগারাগি করিবার সময়। এত হৃংথেও ভোমার ঘটে বুদ্ধি আদিল না। যাও, নীচে যাও।"

আশা মৃত্যুরে কহিল, "তিনি একলা থাকিবেন বলিয়াছেন।"

রাজলন্ধী। একলা থাকিবে বলিলেই হইল। রাগের মূথে সে কী কথা বলিয়াছে, তাই শুনিয়া অমনি বাঁকিয়া বদিতে হইবে! এত অভিমানী হইলে চলে না। যাও, শীঘ্র যাও।

ত্বংথের দিনে বধ্র কাছে শাশুড়ীর আর লজ্জা নাই। তাঁহার হাতে যে-কিছু উপায় আছে, তাহাই দিয়া মহেন্দ্রকে কোনোমতে বাঁধিতেই হইবে।

আবেগের সহিত কথা কহিতে কহিতে রাজনন্দ্রীর পুনরায় অত্যন্ত শাসকট হইল।
কতকটা সংবরণ করিয়া তিনি উঠিলেন। আশাও দ্বিফক্তি না করিয়া তাঁহাকে ধরিয়া
লইয়া নীচে চলিল। রাজলন্দ্রীকে আশা তাঁহার শয়নঘরে বিছানায় বসাইয়া, তাকিয়াবালিশগুলি পিঠের কাছে ঠিক করিয়া দিতে লাগিল। রাজলন্দ্রী কহিলেন, "থাক্
বউমা, থাক্। স্থোকে ডাকিয়া দাও। তুমি যাও, আর দেরি করিয়ো না।"

আশা এবার আর দিধামাত্র করিল না। শাশুড়ীর ঘর হইতে বাহির হইয়া একেবারে মহেন্দ্রের ঘরে গিয়া উপস্থিত হইল। মহেন্দ্রের সম্মুথে টেবিলের উপর ধোলা বই পড়িয়া আছে— সে টেবিলের উপর হ পা তুলিয়া দিয়া চৌকির উপর মাথা রাথিয়া একমনে কী ভাবিতেছিল। পশ্চাতে পদশব্দ শুনিয়া একেবারে চমকিয়া উঠিয়া ফিরিয়া তাকাইল। ঘেন কাহার ধ্যানে নিমগ্ন ছিল, হঠাৎ ভ্রম হইয়াছিল, শে-ই বুঝি আসিয়াছে। আশাকে দেথিয়া মহেন্দ্র সংযত হইয়া পা নামাইয়া থোলা বইটা কোলে টানিয়া লইল।

মহেক্ত আজ মনে মনে আশ্চৰ্য হইল। আজকাল তো আশা এমন অসংকোচে

তাহার সন্মুখে আদে না— দৈবাৎ তাহাদের উভয়ের সাক্ষাৎ হইলে সে তথনই চলিয়া যায়। আজ এত রাত্রে এমন সহজে সে যে তাহার ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিল, এ বড়ো বিশ্বয়কর। মহেল্র তাহার বই হইতে মুখ না তুলিয়াই বুঝিল, আশার আজ চলিয়া থাইবার লক্ষণ নহে। আশা মহেল্রের সন্মুখে স্থিরভাবে আসিয়া দাঁড়াইল। তখন মহেল্র আর পড়িবার ভান করিতে পারিল না— মুখ তুলিয়া চাহিল। আশা স্কম্পষ্ট স্বরে কহিল, "মার হাঁপানি বাড়িয়াছে, তুমি একবার তাঁহাকে দেখিলে ভালো হয়।"

মহেন্দ্ৰ। তিনি কোণায় আছেন?

আশা। তাঁহার শোবার ঘরেই আছেন, ঘুমাইতে পারিতেছেন না।

মহেক্স। তবে চলো তাঁহাকে দেখিয়া আদি গে।

অনেক দিনের পরে আশার দক্ষে এইটুকু কথা কহিয়া মহেন্দ্র যেন অনেকটা হালকা বোধ করিল। নীরবতা যেন তুর্ভেত্ত তুর্গপ্রাচীরের মতো স্ত্রীপুরুষের মাঝ-থানে কালো ছায়া ফেলিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, মহেন্দ্রের তরফ হইতে তাহা ভাঙিবার কোনো অস্ত্র ছিল না— এমন সময় আশা স্বহস্তে কেল্লার একটি ছোটো ছার খুলিয়া দিল।

রাজ্লক্ষীর ঘারের বাহিরে আশা দাঁড়াইয়া রহিল, মহেল্র ঘরে প্রবেশ করিল। মহেল্রকে অসময়ে ঘরে আদিতে দেখিয়া রাজ্লক্ষী ভীত হইলেন, ভাবিলেন, বুঝি বা আশার দঙ্গে রাগারাগি করিয়া আবার সে বিদায় লইতে আদিয়াছে। কহিলেন, "মহিন, এখনো ঘুমান নাই ?"

মহেল কহিল, "মা, তোমার দেই হাঁপানি কি বাড়িয়াছে।"

এতদিন পরে এই প্রশ্ন শুনিয়া মার মনে বড়ো অভিমান জন্মিল। ব্বিলেন, বউ গিয়া বলাতেই আজ মহিন মার খবর লইতে আদিয়াছে। এই অভিমানের আবেগে তাঁহার বক্ষ আরো আন্দোলিত হইয়া উঠিল— কটে বাক্য উচ্চারণ করিয়া বলিলেন, "ধা, তুই শতে ধা। আমার ও কিছুই না।"

মহেন্দ্র। না মা, একবার পরীক্ষা করিয়া দেখা ভালো, এ ব্যামো উপেক্ষা করিবার জিনিস নহে।

মহেন্দ্র জানিত, তাহার মাতার হৃৎপিণ্ডের চুর্বলতা আছে, এই কারণে এবং মাতার মুখন্ত্রীর লক্ষণ দেখিয়া সে উদ্বেগ অন্থভব করিল।

মা কহিলেন, "পরীক্ষা করিবার দরকার নাই, আমার এ ব্যামো সারিবার নহে।" মহেন্দ্র কহিল, "আচ্ছা, আজ রাত্রের মতো একটা ঘুমের ওযুধ আনাইয়া দিতেছি, কাল ভালো করিয়া দেখা ষাইবে।" রাজলন্দ্রী। তের ওষ্ধ খাইয়াছি, ওষ্ধে আমার কিছু হয় না। যাও মহিন, অনেক রাত হইয়াছে, তুমি ঘূমাইতে যাও।

भरहत । जूमि वक हे स्व हहेलहे यामि वाहेत।

তথন অভিমানিনী রাজলক্ষী দারের অন্তরালবর্তিনী বধ্কে সমোধন করিয়া বলিলেন, "বউ, কেন তুমি এই রাত্রে মহেক্রকে বিরক্ত করিবার জন্ম এখানে আনিয়াছ।" বলিতে বলিতে তাঁহার খাসকট আরো বাড়িয়া উঠিল।

তথন আশা ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া মৃত্ অথচ দৃচ্স্বরে মহেল্রকে কহিল, "যাও, তুমি শুইতে বাও, আমি মার কাছে থাকিব।"

মহেন্দ্র আশাকে আড়ালে ডাকিয়া লইয়া কহিল, "আমি একটা ওষ্ধ আনাইতে পাঠাইলাম। শিশিতে তুই দাগ থাকিবে— এক দাগ খাওয়াইয়া যদি ঘুম না আদে, তবে এক ঘণ্টা পরে আর-এক দাগ খাওয়াইয়া দিয়ো। রাত্রে বাড়িলে আমাকে খবর দিতে ভুলিয়ো না।"

এই বলিয়া মহেন্দ্র নিজের ঘরে ফিরিয়া গেল। আশা আজ তাহার কাছে যে-মৃতিতে দেখা দিল, এ যেন মহেল্রের পক্ষে নৃতন। এ-আশার মধ্যে সংকোচ নাই, দীনতা নাই, এই আশা নিজের অধিকারের মধ্যে নিজে অধিষ্ঠিত, সেটুকুর জন্ম মহেন্দ্রের নিকট সে ভিক্ষাপ্রাথিনী নহে। নিজের স্ত্রীকে মহেন্দ্র উপেক্ষা করিয়াছে, কিন্তু বাড়ির বধ্র প্রতি তাহার সম্ভম জন্মিল।

আশা তাঁহার প্রতি যত্ত্বশত মহেন্দ্রকে ডাকিয়া আনিয়াছে, ইহাতে রাজলক্ষী মনে মনে খুশি হইলেন। মুখে বলিলেন, "বউমা, তোমাকে শুতে পাঠাইলাম, তুমি আবার মহেন্দ্রকে টানিয়া আনিলে কেন।"

আশা তাহার উত্তর না দিয়া পাথা-হাতে তাহার পশ্চাতে বসিয়া বাতাস করিতে

বাজলন্দ্রী কহিলেন, "বাও বউমা, শুতে বাও।"

আশা মৃত্সরে কহিল, "আমাকে এইথানে বদিতে বলিয়া গেছেন।" আশা জানিত, মহেন্দ্র মাতার দেবায় তাহাকে নিয়োগ করিয়া গেছে, এ-থবরে রাজলন্দ্রী খুশি হইবেন।

88

রাজনন্দ্রী যথন স্পষ্টই দেখিলেন, আশা মহেন্দ্রের মন বাঁধিতে পারিতেছে না, তথন তাঁহার মনে হইল, "অন্তত আমার ব্যামো উপলক্ষ করিয়াও যদি মহেন্দ্রকে থাকিতে হয় সেও ভালো।" তাঁহার ভয় হইতে লাগিল, পাছে তাঁহার অস্ত্রথ একেবারে সারিয়া যায়। আশাকে ভাঁড়াইয়া ওযুধ তিনি ফেলিয়া দিতে আরম্ভ করিলেন।

অন্তমনস্ক মহেন্দ্র বড়ো-একটা থেয়াল করিত না। কিন্তু আশা দেখিতে পাইত, রাজলক্ষীর রোগ কিছুই কমিতেছে না, বরঞ্চ যেন বাড়িতেছে। আশা ভাবিত, মহেন্দ্র যথেষ্ট যত্ন ও চিন্তা করিয়া ঔষধ নির্বাচন করিতেছে না— মহেন্দ্রের মন এতই উদ্ভ্রাপ্ত যে, মাভার পীড়াও ভাহাকে চেতাইয়া তুলিতে পারিতেছে না। মহেন্দ্রের এতবড়ো তুর্গতিতে আশা ভাহাকে মনে মনে ধিক্কার না দিয়া থাকিতে পারিল না। এক দিকে নই হইলে মান্ত্র্য কি সকল দিকেই এমনি করিয়া নই হয়। একদিন সন্ধ্যাকালে রোগের কইের সময় রাজলক্ষীর বিহারীকে মনে পড়িয়া গেল। কতদিন বিহারী আসে নাই, তাহার ঠিক নাই। আশাকে জিজ্ঞানা করিলেন, "বউমা, বিহারী এখন কোথায় আছে জান?" আশা ব্রিতে পারিল, চিরকাল রোগভাপের সময় বিহারীই মার সেবা করিয়া আসিয়াছে। ভাই কইের সময় বিহারীকেই মাভার মনে পড়িতেছে। হায়, এই সংসারের অটল নির্ভর সেই চিরকালের বিহারীও দ্র হইল। বিহারী-ঠাকুরপো থাকিলে এই তুঃসময়ে মার যত্ন হইত— ইহার মতে। তিনি হদয়হীন নহেন। আশার হদয় হইতে দীর্ঘনিখাস পড়িল।

রাজলক্ষ্মী। বিহারীর সঙ্গে মহিন বুঝি ঝগড়া করিয়াছে? বড়ো জন্তায় করিয়াছে বউমা। তাহার মতো এমন হিতাকাজ্জী বন্ধু মহিনের আর কেহ নাই। বলিতে বলিতে তাঁহার হুই চক্ষুর কোণে অঞ্জল জড়ো হুইল।

একে একে আশার অনেক কথা মনে পড়িল। অন্ধ মৃঢ় আশাকে যথাসময়ে সতর্ক করিবার জন্ম বিহারী কতরূপে কত চেষ্টা করিয়াছে এবং সেই চেষ্টার ফলে সে ক্রমশই আশার অপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে, সেই কথা মনে করিয়া আৰু আশা মনে মনে নিজেকে তীব্রভাবে অপমান করিতে লাগিল। একমাত্র স্বন্ধংকে লাঞ্ছিত করিয়া একমাত্র শক্রকে যে বক্ষে টানিয়া লয়, বিধাতা সেই ক্বতন্ত্র মূর্থকে কেন না শান্তি দিবেন। ভগ্রহদয় বিহারী ষে-নিখাস ফেলিয়া এ-ঘর হইতে বিদায় হইয়া গেছে, সে-নিখাস কি এ-ঘরকে লাগিবে না।

আবার অনেকক্ষণ চিস্তিতম্থে স্থির থাকিয়া রাজলন্দ্রী হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, "বউমা, বিহারী যদি থাকিত, তবে এই ছর্দিনে দে আমাদের রক্ষা করিতে পারিত—এতদ্র পর্যস্ত গড়াইতে পাইত না।"

আশা নিস্তক হইয়া ভাবিতে লাগিল। রাজলন্দ্রী নিখাস ফেলিয়া বলিলেন, "সে যদি খবর পায় আমার ব্যামো হইয়াছে, তবে সে না আসিয়া থাকিতে পারিবে না।"

আশা বৃঝিল, রাজলন্ধীর ইচ্ছা বিহারী এই ধবরটা পায়। বিহারীর অভাবে তিনি আজকাল একেবারে নিরাশ্রয় হইয়া পড়িয়াছেন।

ঘরের আলো নিবাইয়া দিয়া মহেন্দ্র জ্যোৎসায় জানলার কাছে চূপ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। পড়িতে আর ভালো লাগে না। গৃহে কোনো স্থথ নাই। যাহারা পরমাত্রীয়, তাহাদের সঙ্গে সহজভাবের সম্বন্ধ দ্র হইয়া গেলে, তাহাদিগকে পরের মতো অনায়াদে কেলিয়া দেওয়া যায় না, আবার প্রিয়জনের মতো অনায়াদে তাহাদিগকে গ্রহণ করা যায় না— তাহাদের সেই অত্যাজ্য আত্মীয়তা অহরহ অসহ্ ভারের মতো বক্ষে চাপিয়া থাকে। মার সম্মুথে যাইতে মহেন্দ্রের ইচ্ছা হয় না— তিনি হঠাৎ মহেন্দ্রক কাছে আদিতে দেখিলেই এমন একটা শঙ্কিত উদ্বেগের সহিত তাহার মুখের দিকে চান যে, মহেন্দ্রকে তাহা আঘাত করে। আশা কোনো উপলক্ষে কাছে আদিলে ভাহার সঙ্গে কথা কহাও কঠিন হয়, চুপ করিয়া থাকাও কষ্টকর হইয়া উঠে। এমন করিয়া দিন আর কাটিতে চাহে না। মহেন্দ্র দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, অন্তত্ত সাত দিন সে বিনোদিনীর সঙ্গে একেবারেই দেখা করিবে না। আরো তুই দিন বাকি আছে— কেমন করিয়া সে তুই দিন কাটিবে।

মহেন্দ্র পশ্চাতে পদশব্দ শুনিল। বুঝিল, আশা ঘরে প্রবেশ করিয়াছে। যেন শুনিতে পায় নাই, এই ভান করিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। আশা সে ভানটুকু ব্ঝিতে পারিল, তবু ঘর হইতে চলিয়া গেল না। পশ্চাতে দাঁড়াইয়া কহিল, "একটা কথা আছে, সেইটে বলিয়াই আমি যাইতেছি।"

মহেন্দ্র ফিরিয়া কহিল, "ষাইতে হইবে কেন, একটু বসোই না।"

আশা এই ভদ্রতাটুকুতে কান না দিয়া স্থির দাঁড়াইয়া কহিল, "বিহারী-ঠাকুরপোকে মার অহুথের ধ্বর দেওয়া উচিত।"

বিহারীর নাম শুনিয়াই মহেক্রের গভীর হৃদয়ক্ষতে ঘা পড়িল। নিজেকে এক টুথানি শামলাইয়া লইয়া কহিল, "কেন উচিত। আমার চিকিৎসায় বৃঝি বিশাস হয় না।"

মহেন্দ্র মাতার চিকিৎদায় যথোচিত যত্ন করিতেছে না, এই ভর্ৎদনায় আশার হাদয় পরিপূর্ণ হইয়া ছিল, তাই তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল, "কই, মার ব্যামো তো কিছুই ভালো হয় নাই, দিনে দিনে আরও যেন বাড়িয়া উঠিতেছে।"

এই সামাত্ত কথাটার ভিতরকার উত্তাপ মহেন্দ্র ব্ঝিতে পারিল। এমন গৃঢ়

ভংসনা আশা আর কথনোই মহেন্দ্রকে করে নাই। মহেন্দ্র নিজের অহংকারে আহত হইয়া বিস্মিত বিদ্রুপের সহিত কহিল, "তোমার কাছে ডাজারি শিথিতে হইবে দেখিতেছি!"

আশা এই বিদ্রূপে তাহার পুঞ্জীভূত বেদনার উপরে হঠাৎ অপ্রত্যাশিত আঘাত পাইল; তাহার উপরে ঘর অন্ধকার ছিল, তাই দেই চিরকালের নিরুত্তর আশা আজ অসংকোচে উদ্দীপ্ত তেজের সহিত বলিয়া উঠিল, "ডাক্তারি না শেখ, মাকে যত্ন করা শিথিতে পার।"

আশার কাছে এমন জ্বাব পাইয়া মহেন্দ্রের বিশ্বরের দীমা রহিল না। এই অনভান্ত তীব্র বাক্যে মহেন্দ্র নিষ্ঠ্র হইয়া উঠিল। কহিল, "তোমার বিহারীঠাকুরপোকে কেন এই বাড়িতে আসিতে নিষেধ করিয়াছি, তাহা তো তুমি জান—
জাবার তাহাকে শ্বরণ করিয়াছ বৃঝি!"

আশা ক্রতপদে ঘর হইতে চলিয়া গেল। লজার ঝড়ে যেন তাহাকে ঠেলিয়া লইয়া গেল। লজা তাহার নিজের জন্ম নহে। অপরাধে যে-ব্যক্তি মগ্ন হইয়া আছে, দে এমন অন্যায় অপবাদ মৃথে উচ্চারণ করিতে পারে। এতবড়ো নির্লজ্জতাকে পর্বত-প্রমাণ লজ্জা দিয়াও ঢাকা যায় না।

আশা চলিয়া গেলেই মহেন্দ্র নিজের সম্পূর্ণ পরাভব অত্বত্তব করিতে পারিল। আশা যে কোনো কালে কোনো অবস্থাতেই মহেন্দ্রকে এমন ধিক্কার করিতে পারে, তাহা মহেন্দ্র কল্পনাও করিতে পারে নাই। মহেন্দ্র দেখিল, যেখানে তাহার সিংহাসন ছিল সেখানে সে ধূলায় লুটাইতেছে। এতদিন পরে তাহার আশস্বা হইল, পাছে আশার বেদনা ঘুণায় পরিণত হয়।

ওদিকে বিহারীর কথা মনে আদিতেই বিনোদিনী দম্বন্ধে চিস্তা তাহাকে অধীর করিয়া তুলিল। বিহারী পশ্চিম হইতে ফিরিয়াছে কি না, কে জানে। ইতিমধ্যে বিনোদিনী তাহার ঠিকানা জানিতেও পারে, বিনোদিনীর সঙ্গে বিহারীর দেখা হওয়াও অসম্ভব নহে। মহেন্দ্রের আর প্রতিজ্ঞা রক্ষা হয় না।

রাত্রে রাজলন্দ্রীর বন্দের কট বাড়িল, তিনি আর থাকিতে না পারিয়া নিজেই মহেন্দ্রকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। কটে বাক্য উচ্চারণ করিয়া কহিলেন, "মহিন, বিহারীকে আমার বড়ো দেখিতে ইচ্ছা হয়, অনেক দিন দে আদে নাই।"

আশা শাশুড়ীকে বাতাস করিতেছিল। সে মৃথ নিচু করিয়া বহিল। মহেন্দ্র কহিল, "সে এথানে নাই, পশ্চিমে কোথায় চলিয়া গেছে।"

রাজলক্ষী কহিলেন, "আমার মন বলিতেছে, সে এখানেই আছে, কেবল তোর

উপর অভিমান করিয়া আদিতেছে না। আমার মাথা খা, কাল একবার তৃই তাহার বাড়িতে যাস।"

गररक्क करिन, "आंच्हा गांव।"

স্বান্ধ সকলেই বিহারীকে ডাকিতেছে। মহেন্দ্র নিজেকে বিশের পরিত্যক্ত বলিয়া বোধ করিল।

80

পরদিন প্রত্যুবেই মহেন্দ্র বিহারীর বাড়িতে গিয়া উপস্থিত হইল। দেখিল, দ্বারের কাছে অনেকগুলা গোরুর গাড়িতে ভ্তাগণ আসবাব বোঝাই করিতেছে। ভজুকে মহেন্দ্র জিজ্ঞাদা করিল, "ব্যাপারখানা কী!" ভজু কহিল, "বাবু বালিতে গন্ধার ধারে একটি বাগান লইয়াছেন, দেইখানে জিনিসপত্র চলিয়াছে।" মহেন্দ্র জিজ্ঞাদা করিল, "বাবু বাড়িতে আছেন না কি।" ভজু কহিল, "তিনি তুই দিন মাত্র কলিকাতায় ধাকিয়া কাল বাগানে চলিয়া গেছেন।"

শুনিয়া মহেন্দ্রের মন আশ্রুয় পূর্ণ হইয়া গেল। সে অমুপস্থিত ছিল ইতিমধ্যে বিনোদিনী ও বিহারীতে যে দেখা হইয়াছে, ইহাতে তাহার মনে কোনো সংশয় বহিল না। সে কল্পনাচক্ষে দেখিল, বিনোদিনীর বাসার সম্মুখেও এতক্ষণে গোরুর গাড়ি বোঝাই হইতেছে। তাহার নিশ্চয় বোধ হইল, "এইজগুই নির্বোধ আমাকে বিনোদিনী বাসা হইতে দ্রে রাখিয়াছিল।"

মূহুর্তকাল বিলম্ব না করিয়া মহেন্দ্র তাহার গাড়িতে চড়িয়া কোচম্যানকে হাঁকাইতে কহিল। ঘোড়া যথেষ্ট ক্রত চলিতেছে না বলিয়া মহেন্দ্র মাঝে মাঝে কোচম্যানকে গালি দিল। গলির মধ্যে সেই বাসার ঘারের সম্মুথে পৌছিয়া দেখিল, সেথানে যাত্রার কোনো আয়োজন নাই। ভয় হইল, পাছে সে-কার্য পূর্বেই সমাধা হইয়া থাকে। বেগে ঘারে আঘাত করিল। ভিতর হইতে বৃদ্ধ চাকর দরজা খুলিয়া দিবামাত্র মহেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, "সব খবর ভালো তো।" সে কহিল, "আজ্ঞা হাঁ, ভালো বই কি।"

মহেন্দ্র উপরে গিয়া দেখিল, বিনোদিনী স্নানে গিয়াছে। তাহার নির্জন শয়ন্দরে প্রবেশ করিয়া মহেন্দ্র বিনোদিনীর গতরাত্রে ব্যবস্থত শয়ার উপর লুটাইয়া পড়িল—দেই কোমল আত্তরণকে তুই প্রসারিত হত্তে বক্ষের কাছে আকর্ষণ করিল এবং তাহাকে দ্রাণ করিয়া তাহার উপরে মুখ রাখিয়া বলিতে লাগিল, "নিষ্ঠ্র! নিষ্ঠ্র!"

এইরপে হদয়োচ্ছাদ উন্মুক্ত করিয়া দিয়া শ্যা হইতে উঠিয়া মহেক্র অধীরভাবে

বিনোদিনীর প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। ঘরের মধ্যে পায়চারি করিতে করিতে দেখিল, একথানা বাংলা ধবরের কাগজ নীচের বিছানায় খোলা পড়িয়া আছে। সময় কাটাইবার জন্ম কতকটা অন্মনস্কভাবে সেখানা তুলিয়া লইল, যেখানে চোধ পড়িল, মহেল্র সেখানেই বিহারীর নাম দেখিতে পাইল। এক মূহুর্তে তাহার সমস্ত মন খবরের কাগজের সেই জায়গাটাতেই ঝুঁকিয়া পড়িল। একজন পত্র-প্রের লিখিতেছে, অল্প বেতনের দ্বিল্র কেরানিগণ রুগ্ হইয়া পড়িলে তাহাদের বিনাম্ল্যে চিকিৎসা ও সেবার জন্ম বিহারী বালিতে গদার ধারে একটি বাগান লইয়াছেন—সেখানে এক কালে পাঁচজনকে আশ্রয় দিবার বন্দোবন্ত হইয়াছে, ইত্যাদি।

বিনোদিনী এই খবরটা পড়িয়াছে। পড়িয়া তাহার কিরপ ভাব হইল। নিশ্চয় তাহার মনটা সেইদিকে পালাই-পালাই করিতেছে। শুধু দেজন্ত নহে, মহেল্রের মন এই কারণে আরো ছটফট করিতে লাগিল যে, বিহারীর এই সংকল্পে তাহার প্রতি বিনোদিনীর ভক্তি আরো বাড়িয়া উঠিবে। বিহারীকে মহেল্র মনে মনে "হাম্বাগ" বিলন, বিহারীর এই কাজটাকে "হুজুগ" বলিয়া অভিহিত করিল— কহিল, "লোকের হিতকারী হইয়া উঠিবার হুজুগ বিহারীর ছেলেবেলা হইতেই আছে।" মহেল্র নিজেকে বিহারীর তুলনায় একান্ত অকপট অক্কৃত্রিম বলিয়া বাহবা দিবার চেটা করিল— কহিল, "শুদার্য ও আত্মত্যাগের ভড়ঙে মৃঢ়লোক ভুলাইবার চেটাকে আমি ম্বণা করি।" কিন্তু হায়, এই পরমনিশ্চেষ্ট অকৃত্রিমতার মাহাত্ম্য লোকে অর্থাৎ বিশেষ কোনো-একটি লোক হয়তো বৃঝিবে না। মহেল্রের মনে হইতে লাগিল, বিহারী যেন তাহার উপরে এও একটা চাল চালিয়াছে।

বিনোদিনীর পদশব্দ শুনিয়া মহেন্দ্র তাড়াতাড়ি কাগজ্ঞানা মৃড়িয়া তাহার উপরে চাপিয়া বদিল। স্নাত বিনোদিনী ঘরে প্রবেশ করিলে, মহেন্দ্র তাহার মৃথের দিকে চাহিয়া বিস্মিত হইয়া উঠিল। তাহার কী-এক অপরূপ পরিবর্তন হইয়াছে। সেধেন এই কয়দিন আগুন জালিয়া তপস্থা করিতেছিল। তাহার শরীর ক্লশ হইয়া গেছে, এবং দেই ক্লশতা ভেদ করিয়া তাহার পাণ্ড্রর্ণ মৃথে একটি দীপ্তি বাহির হইতেছে।

বিনোদিনী বিহারীর পত্রের আশা ত্যাগ করিয়াছে। নিজের প্রতি বিহারীর নিরতিশয় অবজ্ঞা কল্পনা করিয়া সে অহোরাত্রি নিঃশব্দে দগ্ধ হইতেছিল। এই দাহ হইতে নিজ্বতি পাইবার কোনো পথ তাহার কাছে ছিল না। বিহারী যেন তাহাকেই তিরস্কার করিয়া পশ্চিমে চলিয়া গেছে— তাহার নাগাল পাইবার কোনো উপায় বিনোদিনীর হাতে নাই। কর্মপরায়ণা নির্লসা বিনোদিনী কর্মের অভাবে এই ক্ষ্ বাদার মধ্যে যেন রুদ্ধান হইয়া উঠিতেছিল— তাহার দমস্ত উত্তম তাহার নিজেকে <mark>ক্ষতবিক্ষত করিয়া আঘাত করিতেছিল। তাহার সমস্ত ভাবী জীবনকে এই প্রেমহীন</mark> কর্মহীন আনন্দহীন বাসার মধ্যে, এই রুদ্ধ গলির মধ্যে চিরকালের জন্ম আবদ্ধ কর্মনা ক্রিয়া তাহার বিদ্রোহী প্রকৃতি আয়ন্তাতীত অদৃষ্টের বিরুদ্ধে যেন আকাশে মাথা ঠুকিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিতেছিল। যে মৃঢ় মহেন্দ্র বিনোদিনীর সমন্ত মুক্তির পথ চারি দিক হইতে ৰুদ্ধ করিয়া তাহার জীবনকে এমন সংকীর্ণ করিয়া তুলিয়াছে, তাহার প্রতি বিনোদিনীর ঘুণা ও বিছেষের সীমা ছিল না। বিনোদিনী বুঝিতে পারিয়াছিল, সেই মহেন্দ্রকে দে কিছুতেই আর দূরে ঠেলিয়া রাখিতে পারিবে না। এই ক্ষ্ম্র বাদায় মহেন্দ্র তাহার কাছে ঘেঁষিয়া সম্মুখে আদিয়া বসিবে— প্রতিদিন অলক্ষ্য আকর্ষণে তিলে তিলে তাহার দিকে অধিকতর অগ্রসর হইতে থাকিবে— এই অন্ধকৃপে, এই সমাজভ্ৰষ্ট জীবনের পঙ্গন্যায় দ্বলা এবং আদক্তির মধ্যে যে প্রাত্যহিক লড়াই হইতে থাকিবে, তাহা অত্যস্ত বীভংস। বিনোদিনী স্বহস্তে স্বচেষ্টায় মাটি থুঁড়িয়া মহেন্দ্রের হৃদয়ের অস্তত্তন হইতে এই যে একটা লোলজিহ্বা লোলুপতার ক্লেদাক্ত সরীস্থপকে বাহির করিয়াছে, ইহার পুচ্ছপাশ হইতে সে নিজেকে কেমন করিয়া রক্ষা করিবে। একে বিনোদিনীর ব্যথিত হৃদয়, তাহাতে এই কৃত্র অবকৃদ্ধ বাদা, তাহাতে মহেত্রের বাদনা-তরদের অহরহ অভিঘাত— ইহা কল্পনা করিয়াও বিনোদিনীর সমস্ত চিত্ত আতংক পীড়িত হইয়া উঠে। জীবনে ইহার সমাগু কোথায়। কবে সে এই-সমন্ত হইতে বাহির হইতে পারিবে।

বিনোদিনীর সেই কুশপাণ্ড্র মুখ দেখিয়া মহেন্দ্রের মনে ঈর্যানল জলিয়া উঠিল।
তাহার কি এমন কোনো শক্তি নাই, ষাহা দারা সে বিহারীর চিন্তা হইতে এই
তপস্থিনীকে বলপূর্বক উৎপাটিত করিয়া লইতে পারে। ঈগল যেমন মেষশাবককে এক
নিমেষে ছোঁ মারিয়া তাহার স্থগ্র্ম অভ্রন্তেলী পর্বতনীড়ে উত্তীর্ণ করে, তেমনি এমন কি
কোনো মেঘপরিবৃত্ত নিধিলবিশ্বত দ্বান নাই, যেখানে একাকী মহেন্দ্র তাহার এই
কোমল-স্থানর শিকারটিকে আপনার বুকের কাছে লুকাইয়া রাখিতে পারে। ঈর্যার
উত্তাপে তাহার ইচ্ছার আগ্রহ চতুগুল বাড়িয়া উঠিল। আর কি সে একমূহুর্তত্ত
বিনোদিনীকে চোখের আড়াল করিতে পারিবে। বিহারীর বিভীষিকাকে অহরহ
ঠেকাইয়া রাখিতে হইবে, তাহাকে স্বচ্যগ্রমাত্ত অবকাশ দিতে আর তো মহেন্দ্রের
সাহস হইবে না।

বিরহতাপে রমণীর দৌন্দর্যকে স্থকুমার করিয়া তোলে, মহেন্দ্র এ-কথা সংস্কৃত

কাব্যে পড়িয়াছিল, আজ বিনোদিনীকে দেখিয়া সে তাহা যতই অনুভব করিতে লাগিল, ততই স্থমিশ্রিত তৃঃখের স্থতীত্র আলোড়নে তাহার হৃদয় একান্ত মথিত হুইয়া উঠিল।

বিনোদিনী ক্ষণকাল স্থির থাকিয়া মহেল্রকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কি চা খাইয়া আসিয়াছ।"

মহেন্দ্র কহিল, "না-হয় খাইয়া আসিয়াছি, তাই বলিয়া স্বহন্তে আর-এক পেয়ালা দিতে ক্বপণতা করিয়ো না— 'প্যালা মুঝ ভর দে রে'।"

বিনোদিনী বোধ হয় ইচ্ছা করিয়া নিতাস্ত নিষ্ঠ্রভাবে মহেন্দ্রের এই উচ্ছাসে হঠাৎ আঘাত দিল— কহিল, "বিহারী-ঠাকুরপো এখন কোথায় আছেন খবর জান ?"

মহেন্দ্র নিমেষের মধ্যে বিবর্ণ হইয়া কহিল, "সে তো এখন কলিকাতায় নাই।"

বিনোদিনী। তাহার ঠিকানা কী।

মহেন্দ্র। দে তো কাহাকেও বলিতে চাহে না।

বিনোদিনী। সন্ধান করিয়া কি থবর লওয়া যায় না।

মহেক্র। আমার তো তেমন জরুরি দরকার কিছু দেখি না।

বিনোদিনী। দরকারই কি সব। আশৈশব বন্ধুত্ব কি কিছুই নয়।

মহেন্দ্র। বিহারী আমার আশৈশব বন্ধু বটে, কিন্তু তোমার দক্ষে তাহার বন্ধুত্ব তু-দিনের— তবু তাগিদটা তোমারই ষেন অত্যস্ত বেশি বোধ হইতেছে।

বিনোদিনী। তাহাই দেখিয়া তোমার লজা পাওয়া উচিত। বন্ধুত্ব কেমন করিয়া করিতে হয়, তাহা তোমার অমন বন্ধুর কাছ হইতেও শিথিতে পারিলে না ?

মহেন্দ্র। সেজগু তত হৃঃথিত নহি, কিন্তু ফাঁকি দিয়া ত্ত্বীলোকের মন হরণ কেমন করিয়া করিতে হয়, সে বিভা তাহার কাছে শিথিলে আজ কাজে লাগিতে পারিত।

বিনোদিনী। সে বিভা কেবল ইচ্ছা থাকিলেই শেখা ষায় না, ক্ষমতা থাকা চাই।
মহেন্দ্র। গুরুদেবের ঠিকানা যদি তোমার জানা থাকে তো বলিয়া দাও,
এ-ব্য়দে তাঁহার কাছে একবার মন্ত্র লইয়া আদি, তাহার পরে ক্ষমতার পরীক্ষা
হইবে।

বিনোদিনী। বন্ধুর ঠিকানা যদি বাহির করিতে না পার, তবে প্রেমের কথা আমার কাছে উচ্চারণ করিয়ো না। বিহারী-ঠাকুরপোর সঙ্গে তুমি যেরূপ ব্যবহার করিয়াছ, তোমাকে কে বিশাস করিতে পারে।

মহেক্স। আমাকে যদি সম্পূর্ণ বিশ্বাস না করিতে, তবে আমাকে এত অপমান

করিতে না। আমার ভালোবাদা সম্বন্ধে ধদি এত নিঃদংশয় না হইতে, তবে হয়তো আমার এত অসহ তৃঃখ ঘটিত না। বিহারী পোষ না-মানিবার বিভা জানে, সেই বিতাটা যদি সে এই হতভাগাকে শিখাইত, তবে বন্ধুত্বের কান্ধ করিত।

"বিহারী যে মান্ত্র, তাই সে পোষ মানিতে পারে না," এই বলিয়া বিনোদিনী ধোলা চুল পিঠে মেলিয়া ধেমন জানালার কাছে দাঁড়াইয়া ছিল তেমনি দাঁড়াইয়া রহিল। মহেক্র হঠাৎ দাঁড়াইয়া উঠিয়া মৃষ্টি বন্ধ করিয়া রোষগর্জিতশ্বরে কহিল, "কেন তুমি আমাকে বার বার অপমান করিতে সাহস কর। এত অপমানের কোনো প্রতিফল পাও না, সে কি তোমার ক্ষমতায় না আমার গুণে। আমাকে যদি পশু বলিয়াই স্থির করিয়া থাক, তবে হিংস্র পশু বলিয়াই জানিয়ে। আমি একেবারে আঘাত করিতে জানি না, এতবড়ো কাপুরুষ নই।" বলিয়া বিনোদিনীর মৃথের দিকে চাহিয়া ক্ষণকাল ন্তৰ হইয়া বহিল— তাহার পর বলিয়া উঠিল, "বিনোদ, এখান হইতে কোথাও চলো। আমরা বাহির হইয়া পড়ি। পশ্চিমে হউক, পাহাড়ে হউক, ষেখানে তোমার ইচ্ছা, চলো। এখানে বাঁচিবার স্থান নাই। আমি মরিয়া ষাইতেছি।"

वित्नामिनी कश्नि, "कत्ना, अथन्हे क्ता- शिक्ति महि।" মহেন্দ্র। পশ্চিমে কোথায় যাইবে।

বিনোদিনী। কোথাও নহে। এক জায়গায় ছ-দিন থাকিব না— খুরিয়া বেড়াইব।

মহেল কহিল, "দেই ভালো, আজ রাত্তেই চলো।"

वित्नाहिनो मच्छ इहेश भार्ष्टामात ख्रु विकार छित्राहो कि कित्र हाला।

भट्छ वृत्पिर्ड भावित, निहांतीत भवत्र वित्नां क्रिमीत ट्रांट्य भट्ड नाहे। थवरत्त्र कांगर अन मिनांत भरण व्यवधान कि विस्तामिनोत तहारथ भरण भार । भार देवर विस्तामिनो कि विस्तामिनोत अथन जांत्र नारे। भारक देवर्थ দে-খবর বিনোদিনী জানিতে পারে, দেই উদ্বেগে মহেন্দ্র সমস্ত দিন সতর্ক হইরা

বিহারীর খবর নইয়া মহেন্দ্র ফিরিয়া আদিবে, এই স্থির করিয়া বাড়িতে তাহার জন্ম আহার প্রস্তুত হইয়াছিল। অনেক দেরি দেখিয়া পীড়িত রাজলক্ষ্মী উদ্বিগ্ন ইইতে লাগিলেন। সারারাত ঘুম না হওয়াতে তিনি অত্যন্ত ক্লান্ত ছিলেন, তাহার উপরে মহেন্দ্রের জন্ম উৎকণ্ঠায় তাঁহাকে ক্লিষ্ট করিতেছে দেখিয়া আশা থবর লাইয়া

জানিল, মহেন্দ্রের গাড়ি ফিরিয়া আসিয়াছে। কোচম্যানের কাছে সংবাদ পাওয়া গেল, মহেন্দ্র বিহারীর বাড়ি হইয়া পটলডাঙার বাদায় গিয়াছে। শুনিয়া রাজলক্ষী দেয়ালের দিকে পাশ ফিরিয়া শুরু হইয়া শুইলেন। আশা তাঁহার শিয়রের কাছে চিত্রার্শিতের মতো স্থির <mark>হই</mark>য়া বসিয়া বাতাস করিতে লাগিল। অন্তদিন ষ্থাসময়ে আশাকে খাইতে ধাইবার জন্ম রাজলক্ষ্মী আদেশ করিতেন— আজ আর কিছু বলিলেন না। কাল রাত্রে তাঁহার কঠিন পীড়া দেধিয়াও মহেন্দ্র যখন বিনোদিনীর মোহে ছুটিয়া গেল, তথন রাজলক্ষীর পক্ষে এ-সংসাবে প্রশ্ন করিবার, চেটা করিবার, ইচ্ছা করিবার আর কিছুই রহিল না। তিনি ব্ঝিয়াছিলেন বটে যে, মহেন্দ্র তাঁহার পীড়াকে সামাত্ত জ্ঞান করিয়াছে; অত্যাত্তবার ধেমন মাঝে মাঝে রোগ দেখা দিয়া সারিয়া গেছে, এবারেও সেইরূপ একটা ক্ষণিক উপসর্গ ঘটিয়াছে মনে করিয়া মহেন্দ্র নিশ্চিস্ত আছে; কিন্তু এই আশঙ্কাশৃন্ত অমুদ্বেগই রাজনন্দ্রীর কাছে বড়ো কঠিন বলিয়া মনে হইল। মহেল্র প্রেমোনভিতায় কোনো আশঙ্কাকে, কোনো কর্তব্যকে মনে স্থান দিতে চায় না, তাই দে মাতার কটকে পীড়াকে এতই লঘু করিয়া দেথিয়াছে— পাছে জননীর রোগশ্যাায় তাহাকে আবদ্ধ হইয়া পড়িতে হয়, তাই সে এমন নির্লজ্জের মতো একটু অবকাশ পাইতেই বিনোদিনীর কাছে পলায়ন করিয়াছে। রোগ-আবোগ্যের প্রতি বাজলন্দ্রীর আর লেশমাত্র উৎসাহ রহিল না— মহেন্দ্রের অন্নদ্বেগ ষে অমূলক, দারুণ অভিমানে ইহাই তিনি প্রমাণ করিতে চাহিলেন।

বেলা তৃটার সময় আশা কহিল, "মা, তোমার ওষ্ধ থাইবার সময় হইয়াছে।" রাজলক্ষী উত্তর না দিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। আশা ওষ্ধ আনিবার জন্ম উঠিলে তিনি বলিলেন, "ওষ্ধ দিতেঁ হইবে না বউমা, তুমি যাও।"

আশা মাতার অভিমান ব্ঝিতে পারিল— সে অভিমান দংক্রামক হইয়া তাহার হৃদয়ের আন্দোলনে দ্বিগুণ দোলা দিতেই আশা আর থাকিতে পারিল না— কায়া চাপিতে চাপিতে গুমরিয়া কাঁদিয়া উঠিল। রাজলক্ষী ধীরে ধীরে আশার দিকে পাশ ফিরিয়া তাহার হাতের উপরে সকরুণ স্নেহে আন্তে আন্তে হাত ব্লাইতে লাগিলেন, কহিলেন, "বউমা, তোমার বয়স অল্ল, এখনো তোমার স্থের মৃথ দেখিবার সময় আছে। আমার জন্ম তুমি আর চেষ্টা করিয়ো না, বাছা— আমি তো অনেক দিন বাঁচিয়াছি— আর কী হইবে।"

শুনিয়া আশার রোদন আরো উচ্ছুদিত হইয়া উঠিল— দে মৃথের উপর আঁচল চাপিয়া ধরিল।

এইরপে রোগীর গৃহে নিরানন্দ দিন মন্দগতিতে কাটিয়া গেল। অভিমানের ৩॥৩২ মধ্যেও এই হুই নারীর ভিতরে ভিতরে আশা ছিল, এখনই মহেন্দ্র আদিবে। শব্দমাত্রেই উভয়ের দেহে যে একটি চমক-সঞ্চার হুইতেছিল, তাহা উভয়েই বৃঝিতে
পারিতেছিলেন। ক্রমে দিবাবসানের অলোক স্কুল্প্ট হুইয়া আদিল, কলিকাতার
অন্তঃপুরের মধ্যে সেই গোধ্লির যে আভা, তাহাতে আলোকের প্রফুল্লতাও নাই,
অন্ধকারের আবরণও নাই— তাহা বিষাদকে গুকুভার এবং নৈরাশ্রকে অশ্রহীন
করিয়া তোলে, তাহা কর্ম ও আশাসের বল হরণ করে অথচ বিশ্রাম ও বৈরাগ্যের
শাস্তি আনয়ন করে না। ক্রগ্ণগৃহের সেই শুক্ষ শ্রীহীন সন্ধ্যায় আশা নিঃশব্দপদে
উঠিয়া একটি প্রদীপ জালিয়া ঘরে আনিয়া দিল। রাজলক্ষ্মী কহিলেন, "বউমা, আলো
ভালো লাগিতেছে না, প্রদীপ বাহিরে রাধিয়া দাও।"

আশা প্রদীপ বাহিরে রাথিয়া আদিয়া বদিল। অন্ধকার যথন ঘনতর হইয়া এই ক্ষুদ্র কক্ষের মধ্যে বাহিরের অনস্ত রাত্রিকে আনিয়া দিল, তথন আশা রাজলন্ধীকে মৃত্যুরে জিজ্ঞাদা করিল, "মা, তাঁহাকে কি একবার থবর দিব।"

রাজলন্দ্রী দৃঢ়ব্বরে কহিলেন, "না বউমা, তোমার প্রতি আমার শপথ রহিল, মহেক্রকে খবর দিয়ো না।"

শুনিয়া আশা শুরু হইয়া রহিল; তাহার আর কাঁদিবার বল ছিল না। বাহিরে দাঁড়াইয়া বেহারা কহিল, "বাবুর কাছ হইতে চিট্ঠি আদিয়াছে।"

শুনিয়া মূহুর্তের মধ্যে রাজ্বলন্দ্রীর মনে হইল, মহেন্দ্রের হয়তো হঠাৎ একটা কিছু ব্যামো হইয়াছে, তাই সে কোনোমতেই আসিতে না পারিয়া চিঠি পাঠাইয়াছে। অমুতপ্ত ও ব্যস্ত হইয়া কহিলেন, "দেখো তো বউমা, মহিন কী লিখিয়াছে।"

আশা বাহিরের প্রদীপের আলোকে কম্পিতহন্তে মহেন্দ্রের চিঠি পড়িল। মহেন্দ্র লিথিয়াছে, কিছুদিন হইতে সে ভালো বোধ করিতেছিল না, তাই সে পশ্চিমে বেড়াইতে যাইতেছে। মাতার অহ্পথের জন্ম বিশেষ চিস্তার কারণ কিছুই নাই। তাঁহাকে নিয়মিত দেখিবার জন্ম সে নবীন-ডাক্তারকে বলিয়া দিয়াছে। রাত্রে ঘুম না হইলে বা মাথা ধরিলে কখন কী করিতে হইবে তাহাও চিঠির মধ্যে লেখা আছে— এবং তুই টিন লঘু ও পুষ্টিকর পথ্য মহেন্দ্র ডাক্তারখানা হইতে আনাইয়া চিঠির সঙ্গে পাঠাইয়াছে। আপাতত গিরিধির ঠিকানায় মাতার সংবাদ অবশ্য-অবশ্য জানাইবার জন্ম পুনশ্চের মধ্যে অহ্বরোধ আছে।

এই চিঠি পড়িয়া আশা স্তম্ভিত হইয়া গেল— প্রবল ধিক্কার তাহার তৃঃখকে অতিক্রম করিয়া উঠিল। এই নিষ্ঠ্র বার্তা মাকে কেমন করিয়া শুনাইবে।

আশার বিলম্বে রাজলক্ষ্মী অধিকতর উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। কহিলেন, বউমা,

মহিন কী লিখিয়াছে শীঘ্ৰ আমাকে শুনাইয়া দাও।" বলিতে বলিতে তিনি আগ্ৰহে বিছানায় উঠিয়া বসিলেন।

আশা তথন ঘরে আসিয়া ধীরে ধীরে সমন্ত চিঠি পড়িয়া শুনাইল। রাজ্জন্মী জিজ্ঞাসা করিলেন, "শরীরের কথা মহিন কী লিথিয়াছে, ওইথানটা আর একবার পড়ো তো।"

আশা পুনরায় পড়িল, "কিছুদিন হইতেই আমি তেমন ভালো বোধ করিতে-ছিলাম না, তাই আমি—"

রাজলন্দ্রী। থাক্ থাক্, আর পড়িতে হইবে না। ভালো বোধ হইবে কী করিয়া। বুড়ো মা মরেও না, অথচ কেবল ব্যামো লইয়া তাহাকে জালায়। কেন তুমি মহিনকে আমার অস্থপের কথা থবর দিতে গেলে। বাড়িতে ছিল, ঘরের কোণে বিদিয়া পড়াশুনা করিতেছিল, কাহারও কোনো এলাকায় ছিল না— মাঝে হইতে মার ব্যামোর কথা পাড়িয়া তাহাকে ঘরছাড়া করিয়া তোমার কী স্থুখ হইল। আমি এখানে মরিয়া থাকিলে তাহাতে কাহার কী ক্ষতি হইত। এত তৃঃখেও ভোমার ঘটে এইটুকু বুজি জাদিল না।

বলিয়া বিছানার উপর ভইয়া পড়িলেন।

বাহিরে মৃদ্মদ্ শব্দ শুনা গেল। বেহারা কহিল, "ডাক্তারবাবু আয়া।"

ডাক্তার কালিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। আশা তাড়াতাড়ি ঘোমটা টানিয়া খাটের অন্তরালে গিয়া দাঁড়াইল। ডাক্তার জিজ্ঞানা করিল, "আপনার কী হইয়াছে বল্ন তো।"

রাজলন্দ্রী ক্রোধের স্বরে কহিলেন, "হইবে আর কী। মান্ন্র্যকে কি মরিতে দিবে না। তোমার ওষ্ধ থাইলেই কি অমর হইয়া থাকিব।"

ভাক্তার সাম্বনার স্বরে কহিল, "অমর করিতে না পারি, কট যাহাতে কমে দে চেটা—"

রাজলন্দ্রী বলিয়া উঠিলেন, "কণ্টের ভালো চিকিৎসা ছিল যথন বিধবারা পুড়িয়া মরিত— এখন এ তো কেবল বাঁধিয়া মারা। যাও ডাজ্ঞারবাব্, তুমি যাও— আমাকে আর বিরক্ত করিয়ো না, আমি একলা থাকিতে চাই।"

ডাক্তার ভয়ে ভয়ে কহিল, "আপনার নাড়িটা একবার—"

রাজনন্দী অত্যন্ত বিরক্তির স্বরে কহিলেন, "আমি বলিতেছি, তুমি যাও। আমার নাড়ি বেশ আছে— এ নাড়ি শীঘ্র ছাড়িবে এমন ভরদা নাই।"

ডাক্তার অগত্যা ঘরের বাহিরে গিয়া আশাকে ডাকিয়া পাঠাইল। আশাকে

নবীন-ভাক্তার রোগের সমস্ত বিবরণ জিজাদা করিল। উত্তরে সমস্ত শুনিয়া গঞ্জীর-ভাবে ঘরের মধ্যে পুনরায় প্রবেশ করিল। কহিল, "দেখুন, মহেন্দ্র আমার উপর বিশেষ করিয়া ভার দিয়া গেছে। আমাকে যদি আপনার চিকিৎদা করিতে না দেন, তবে দে মনে কট্ট পাইবে।"

মহেক্স কট পাইবে, একথাটা রাজলক্ষীর কাছে উপহাদের মতো শুনাইল— তিনি কহিলেন, "মহিনের জন্ম বেশি ভাবিয়ো না। কট দংদারে দকলকেই পাইতে হয়। এ-কটে মহেক্সকে অত্যস্ত বেশি কাতর করিবে না। তুমি এখন যাও ডাক্সার। আমাকে একটু যুমাইতে দাও।"

নবীন-ডাক্তার বৃ্ঝিল, রোগীকে উত্তাক্ত করিলে ভালো হইবে না। ধীরে ধীরে বাহিরে আদিয়া যাহা যাহা কর্তব্য আশাকে উপদেশ দিয়া গেল।

আশা ঘরে ঢুকিতে রাজলন্দ্রী কহিলেন, "যাও বাছা, তুমি একটু বিশ্রাম করো গে। সমস্ত দিন রোগীর কাছে বিদিয়া আছ। হারুর মাকে পাঠাইয়া দাও— পাশের ঘরে বিদিয়া থাক্।"

আশা রাজলন্ধীকে বৃঝিত। ইহা তাঁহার স্নেহের অমুরোধ নহে, ইহা তাঁহার আদেশ — পালন করা ছাড়া আর উপায় নাই। হারুর মাকে পাঠাইয়া দিয়া অন্ধকারে সে নিজের ঘরে সিয়া শীতল ভূমিশয্যায় শুইয়া পড়িল।

সমন্ত দিনের উপবাদে ও কটে তাহার শরীর-মন শ্রান্ত ও অবদন্ধ। পাড়ার বাড়িতে দেদিন থাকিয়া থাকিয়া বিবাহের বাছা বাজিতেছিল। এই সময়ে সানাইয়ে আবার হ্বর ধরিল। দেই রাগিণীর আঘাতে রাত্রির সমন্ত অন্ধকার যেন স্পাদিত হইয়া আশাকে বারংবার যেন শ্রভিঘাত করিতে লাগিল। তাহার বিবাহরাত্রির প্রত্যেক ক্ষুত্র ঘটনাটিও সজীব হইয়া রাত্রির আকাশকে শ্বপ্রচ্ছবিতে পূর্ণ করিয়া তুলিল; সেদিনকার আলোক, কোলাহল, জনতা; সেদিনকার মাল্যচন্দন, নববন্ধ ও হোমধ্যের গন্ধ; নববধ্র শক্ষিত লজ্জিত আনন্দিত হদয়ের নিগৃঢ় কম্পান— সমন্তই শ্রতির আকারে যতই তাহাকে চারি দিকে আবিষ্ট করিয়া ধরিল, ততই তাহার হদয়ের ব্যথা প্রাণ পাইয়া বল করিতে লাগিল। দারুণ ছর্ভিক্ষে ক্ষিত বালক যেমন থাতের জন্ম মাতাকে আঘাত করিতে গাকে, তেমনি জাগ্রত স্থথের শৃতি আপনার থাছ চাহিয়া আশার বক্ষে বারংবার সরোদন করাঘাত করিতে লাগিল। অবসন্ধ আশাকে আর পড়িয়া থাকিতে দিল না। তুই হাত জোড় করিয়া দেবতার কাছে প্রার্থনা করিতে গিয়া সংসারে তাহার একমাত্র প্রত্যক্ষ দেবতা মাদিমার পবিত্র শ্বিশ্ব ম্র্তি আশার অশ্রবান্ধাছন স্থদয়ের মধ্যে আবিভূতি হইল। পুন্রায় সংসারের

তুঃথ-ঝঞ্চাটে দেই তাপসীকে আহ্বান করিয়া আনিবে না, এতদিন ইহাই তাহার প্রতিজ্ঞা ছিল। কিন্তু আজ সে আর কোথাও কোনো উপায় দেখিতে পাইল না— আজ তাহার চতুর্দিকে ঘনায়িত নিবিড় হৃঃধের মধ্যে আর রক্ত্রমাত্র ছিল না। তাই আজ সে ঘরের মধ্যে আলো জালিয়া কোলের উপর একথানা খাতায় চিঠির কাগজ রাথিয়া ঘনঘন চোথের জল মৃছিতে মৃছিতে চিঠি লিথিতে লাগিল—

'শ্রীচরণকমলেযু—

মাসিমা, তুমি ছাড়া আজু আমার আর কেহু নাই ; একবার আসিয়া তোমার কোলের মধ্যে এই হৃঃথিনীকে টানিয়া লও। নহিলে আমি কেমন করিয়া বাঁচিব। আর কী লিখিব, জানি না। তোমার চরণে আমার শতদহন্রকোটি প্রণাম। তোমার স্নেহের

চুनि।'

89

অরপূর্ণা কাশী হইতে ফিরিয়া আসিয়া অতি ধীরে ধীরে রাজলক্ষীর ঘরে প্রবেশ করিয়া প্রণামপূর্বক তাঁহার পায়ের ধূলা মাথায় তুলিয়া লইলেন। মাঝখানের বিরোধবিচ্ছেদ সত্তেও অন্নপূর্ণাকে দেখিয়া রাজলক্ষী যেন হারানোধন ফিরিয়া পাইলেন। ভিতরে ভিতরে তিনি যে নিজের অলক্ষ্যে অগোচরে অন্নপূর্ণাকে চাহিতেছিলেন, অনপূর্ণাকে পাইয়া তাহা বুঝিতে পারিলেন। তাঁহার এতদিনের অনেক শ্রান্তি অনেক ক্ষোভ যে কেবল অন্নপূর্ণার অভাবে, অনেক দিনের পরে আজ তাহা তাঁহার কাছে মুহুর্তের মধ্যে স্কুম্পাই হইল। মুহুর্তের মধ্যে তাঁহার সমস্ত ব্যথিত হৃদয় তাহার চিরস্তন স্থানটি অধিকার করিল। মহেন্দ্রের জন্মের পূর্বেও এই ছটি জা যথন বধৃভাবে এই পরিবারের সমস্ত স্থধতুঃথকে বরণ করিয়া লইয়াছিলেন— পূজায় উৎসবে, শোকে মৃত্যুতে, উভয়ে এই সংসার-রথে একত্রে যাত্রা করিয়াছিলেন— তথনকার সেই ঘনিষ্ঠ স্থিত্ব রাজলন্দ্রীর হৃদয়কে আজ মৃহুর্তের মধ্যে আচ্ছন্ন করিয়া দিল। যাহার সঙ্গে স্থূদুর অতীতকালে একত্রে জীবন আরম্ভ করিয়াছিলেন, নানা ব্যাঘাতের পর সেই বাল্যসহচরীই পরম ত্ঃথের দিনে তাঁহার পার্য্বর্তিনী হইলেন— তথনকার সমন্ত স্থুখতুঃথের, সমস্ত প্রিয় ঘটনার এই একটিমাত স্মরণাশ্রয় রহিয়াছে। যাহার জন্ত বাজলক্ষ্মী ইহাকেও নিষ্ঠুরভাবে আঘাত কবিয়াছিলেন, সেই বা আজ কোথায়।

অন্নপূর্ণা রোগিণীর পার্ষে বিদিয়া তাঁহার দক্ষিণ হস্ত হস্তে লইয়া কহিলেন, "দিদি।"

রাজলন্দ্রী কহিলেন, "মেজবউ।" বলিয়া আর তাঁহার কথা বাহির হইল না। তাঁহার তুই চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল। আশা এই দৃশ্য দেখিয়া আর থাকিতে পারিল না— পাশের ঘরে গিয়া মাটিতে বসিয়া কাঁদিতে লাগিল।

রাজলন্দ্রী বা আশার কাছে অন্নপূর্ণা মহেন্দ্রের সমম্বে কোনো প্রশ্ন পাড়িতে সাহস করিলেন না। সাধ্চরণকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মামা, মহিন কোথায়।"

তথন সাধুচরণ বিনোদিনী ও মহেল্রের সমস্ত ঘটনা বির্ত করিয়া বলিলেন। অরপুর্ণা সাধুচরণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিহারীর কী খবর।"

সাধুচরণ কহিলেন, "অনেক দিন তিনি আসেন নাই— তাঁহার খবর ঠিক বলিতে

অন্নপূর্ণা কহিলেন, "একবার বিহারীর বাড়িতে গিয়া তাহার সংবাদ জানিয়া আইদ।"

শাধ্চরণ ফিরিয়া আসিয়া কহিলেন, "তিনি বাড়িতে নাই, বালিতে গন্ধার ধারে বাগানে গিয়াছেন।"

অন্নপূর্ণা নবীন-ডাক্তারকে ডাকিয়া রোগীর অবস্থা জিজ্ঞাদা করিলেন। ডাক্তার কহিল, "হংপিণ্ডের ছুর্বলভার দক্ষে উদরী দেখা দিয়াছে, মৃত্যু অকস্মাৎ কখন আদিবে কিছুই বলা যায় না।"

সন্ধার সময় রাজ্বক্ষীর রোগের কট্ট বখন বাড়িয়া উঠিতে লাগিল, তখন অন্নপূর্ণা জিজ্ঞাসা করিলেন, "দিদি, একবার নবীন-ভাক্তারকে ভাকাই।"

বাজনন্দ্রী কহিলেন, "না মেজবউ, নবীন-ডাক্তার আমার কিছুই করিতে পারিবে না।"

অন্নপূর্ণা কহিলেন, "তবে কাহাকে তুমি ডাকিতে চাও, বলো।" রাজলক্ষী কহিলেন, "একবার বিহারীকে যদি খবর দাও তো ভালো হয়।"

অন্নপূর্ণার বক্ষের মধ্যে আঘাত লাগিল। দেদিন দ্রপ্রবাদে সন্ধ্যাবেলায় তিনি দারের বাহির হইতে অন্ধকারের মধ্যে বিহারীকে অপমানের সহিত বিদায় করিয়া দিয়াছিলেন, সেই বেদনা তিনি আন্ধ পর্যন্ত ভূলিতে পারেন নাই। বিহারী আর কথনোই তাঁহার দারে ফিরিয়া আসিবে না। ইহজীবনে আর যে কথনো সেই অনাদরের প্রতিকার করিতে অবসর পাইবেন, এ-আশা তাঁহার মনে ছিল না।

অন্নপূর্ণা একবার ছাদের উপর মহেক্রের ঘরে গেলেন। বাড়ির মধ্যে এই ঘরটিই ছিল আনন্দনিকেতন। আজ সে-ঘরের কোনো শ্রী নাই— বিছানাপত্র বিশৃঙ্খল, সাজ্যজ্জা অনাদৃত, ছাদের টবে কেহ জল দেয় না, গাছগুলি শুকাইয়া গেছে।

মাদিমা ছাদে গিয়াছেন ব্ঝিয়া আশাও ধীরে ধীরে তাঁহার অহুসরণ করিল। অনপূর্ণা তাহাকে বক্ষে টানিয়া লইয়া তাহার মন্তকচূষন করিলেন। আশা নত হইয়া হই হাতে তাঁহার হই পা ধরিয়া বার বার তাঁহার পায়ে মাথা ঠেকাইল। কহিল, "মাদিমা, আমাকে আশীর্বাদ করো, আমাকে বল দাও। মানুষ যে এত কট্ট সহ্ করিতে পারে, তাহা আমি কোনোকালে ভাবিতেও পারিতাম না। মা গো, এমন আর কতদিন সহিবে।"

অন্নপূর্ণা সেইখানেই মাটিতে বদিলেন, আশা তাঁহার পায়ে মাথা দিয়া নুটাইয়া পড়িল। অন্নপূর্ণা আশার মাথা কোলের উপর তুলিয়া লইলেন, এবং কোনো কথা না কহিয়া নিস্তরভাবে জোড়হাত করিয়া দেবতাকে স্মরণ করিলেন।

অন্নপূর্ণার স্নেহিনিঞ্চিত নি:শব্দ আশীর্বাদ আশার গভীর হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করিয়া অনেক দিন পরে শান্তি আনয়ন করিল। তাহার মনে হইল, তাহার অভীষ্ট যেন সিদ্ধপ্রায় হইয়াছে। দেবতা তাহার মতো মূচকে অবহেলা করিতে পারেন, কিন্তু মাসিমার প্রার্থনা অগ্রাহ্ম করিতে পারেন না।

হৃদয়ের মধ্যে আখাস ও বল পাইয়া আশা অনেকক্ষণ পরে দীর্ঘনিখাস ফেলিয়া উঠিয়া বসিল। কহিল, "মাসিমা, বিহারী-ঠাকুরপোকে একবার আসিতে চিঠি লিখিয়া দাও।"

অন্নপূর্ণা কহিলেন, "না, চিঠি লেখা হইবে না।" আশা। তবে তাঁহাকে খবর দিবে কী করিয়া। অন্নপূর্ণা কহিলেন, "কাল আমি বিহারীর সঙ্গে নিজে দেখা করিতে যাইব।"

## 84

বিহারী যথন পশ্চিমে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল, তথন তাহার মনে হইল, একটা-কোনো কাজে নিজেকে আবদ্ধ না করিলে তাহার আর শান্তি নাই। সেই মনে করিয়া কলিকাতার দরিত্র কেরানিদের চিকিৎসা ও শুশ্রষার ভার সে গ্রহণ করিয়াছে। গ্রীম্মকালের ডোবার মাছ ষেমন অল্পজন পাঁকের মধ্যে কোনোমতে শীর্ণ হইয়া থাবি থাইয়া থাকে, গলি-নিবাসী অল্পাশী পরিবারভারগ্রন্ত কেরানির বঞ্চিত জীবন সেইরূপ— সেই বিবর্ণ কৃশ ছশ্চিন্তাগ্রন্ত ভদ্রমণ্ডলীর প্রতি বিহারীর অনেক দিন

হইতে করুণাদৃষ্টি ছিল— তাহাদিগকে বিহারী বনের ছায়াটুকু ও গদার থোলা হাওয়া দান করিবার সংকল্প করিল।

বালিতে বাগান লইয়া চীনে মিস্ত্রির সাহায্যে সে স্থন্দর করিয়া ছোটো ছোটো কুটির তৈরি করাইতে আরম্ভ করিয়া দিল। কিন্তু তাহার মন শান্ত হইল না। কাজে প্রবৃত্ত হইবার দিন তাহার যতই কাছে আসিতে লাগিল, ততই তাহার চিত্ত আপন সংকল্প হইতে বিমুখ হইয়া উঠিল। তাহার মন কেবলই বলিতে লাগিল, "এ-কাজে কোনো স্থখ নাই, কোনো রস নাই, কোনো সৌন্দর্য নাই— ইহা কেবল শুষ্ক ভারমাত্র।" কাজের কল্পনা বিহারীকে কখনো ইতিপূর্বে এমন করিয়া ক্লিষ্ট করে নাই।

একদিন ছিল ষ্থন বিহারীর বিশেষ কিছুই দরকার ছিল না; তাহার সম্মুথে ষাহা-কিছু উপস্থিত হইত, তাহার প্রতিই অনায়াসে সে নিজেকে নিযুক্ত করিতে পারিত। এখন তাহার মনে একটা-কী ক্ষুধার উদ্রেক হইয়াছে, আগে তাহাকে নির্ত্ত না করিয়া অন্ত কিছুতেই তাহার আদক্তি হয় না। পূর্বেকার অভ্যাসমতে সে এটা-ওটা নাড়িয়া দেখে, পরক্ষণেই সে-সমন্ত পরিত্যাগ করিয়া নিজ্তি পাইতে চায়।

বিহারীর মধ্যে যে যৌবন নিশ্চলভাবে স্বপ্ত হইয়া ছিল, যাহার কথা সে কখনো
চিন্তাও করে নাই, বিনোদিনীর দোনার কাঠিতে সে আজ জাগিয়া উঠিয়াছে।
সভোজাত গরুড়ের মতো দে আপন খোরাকের জন্ত সমস্ত জগওটাকে ঘাঁটিয়া
বেড়াইতেছে। এই ক্ষিত প্রাণীর সহিত বিহারীর পূর্বপরিচয় ছিল না, ইহাকে
লইয়া দে ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে; এখন কলিকাতার ক্ষীণজীর্ণ স্করায়ু কেরানিদের
লইয়া দে কী করিবে।

আষাঢ়ের গন্ধা সমুখে বহিয়া চলিয়াছে। থাকিয়া থাকিয়া পরপারে নীলমেঘ ঘনশ্রেণী গাছপালার উপরে ভারাবনত নিবিড়ভাবে আবিই হইয়া উঠে; সমস্ত নদীতল ইস্পাতের তরবারির মতো কোথাও বা উজ্জ্ল কুষ্ণবর্ণ ধারণ করে, কোথাও বা আগুনের মতো ঝকঝক করিতে থাকে। নববর্ষার এই সমারোহের মধ্যে যেমনি বিহারীর দৃষ্টি পড়ে, অমনি তাহার হাদয়ের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া আকাশের এই নীলম্মিগ্ন আলোকের মধ্যে কে একাকিনী বাহির হইয়া আসে, কে তাহার স্নানসিক্ত ঘনতরজায়িত কৃষ্ণকেশ উন্মুক্ত করিয়া দাঁড়ায়, বর্ষাকাশ হইতে বিদীর্ণমেঘজুরিত সমস্ত বিচ্ছিন্ন রশ্মিকে কুড়াইয়া লইয়া কে একমাত্র তাহারই মুখের উপরে অনিমেষ দৃষ্টির দীপ্ত কাতরতা প্রসারিত করে।

পূর্বের যে জীবনটা তাহার স্থথে-সন্তোমে কাটিয়া গেছে, আজ বিহারী সেই জীবনটাকে প্রম ক্ষতি বলিয়া মনে করিতেছে। এমন কত মেঘের সন্ধ্যা, এমন কত পূর্ণিমার রাত্রি আসিয়াছিল, তাহারা বিহারীর শৃক্ত হৃদয়ের দারের কাছে আসিয়া স্থাপাত্রহন্তে নিঃশব্দে ফিরিয়া গেছে— সেই হুর্লভ শুভক্ষণে কত সংগীত অনার্বন, কত উৎসব অসম্পন্ন হইয়াছে, তাহার আর শেষ নাই। বিহারীর মনে ষে-সকল পূর্বস্মৃতি ছিল, বিনোদিনী দেদিনকার উত্তত চুম্বনের রক্তিম আভার দ্বারা দেগুলিকে আৰু এমন বিবৰ্ণ অকিঞ্চিৎকর করিয়া দিয়া গেল। মহেন্দ্রের ছায়ার মতো হইয়া জীবনের অধিকাংশ দিন কেমন করিয়া কাটিয়াছিল। তাহার মধ্যে কী চরিতার্থতা ছিল। প্রেমের বেদনায় সমস্ত জল-স্থল-আকাশের কেন্দ্রকুহর হইতে যে এমন বাগিণীতে এমন বাঁশী বাজে, তাহা তো অচেতন বিহারী পূর্বে কথনো অহুমান ক্রিতেও পারে নাই। যে-বিনোদিনী ছই বাহুতে বেইন ক্রিয়া এক মুহুর্ভে অকস্মাৎ এই অপরূপ সৌন্দর্যলোকে বিহারীকে উত্তীর্ণ করিয়া দিয়াছে, তাহাকে সে আর কেমন করিয়া ভুলিবে। ভাহার দৃষ্টি তাহার আকাজ্জা আজ সর্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে, ভাহার ব্যাকুল ঘননিখাস বিহারীর রক্তস্রোতকে অহরহ তরকিত করিয়া তুলিতেছে এবং তাহার স্পর্শের স্থকোমল উত্তাপ বিহারীকে বেষ্টন করিয়া পুলকাবিষ্ট হৃদয়কে ফুলের মতো ফুটাইয়া রাথিয়াছে।

কিন্তু তবু সেই বিনোদিনীর কাছ হইতে বিহারী আজ এমন দ্বে রহিয়াছে কেন। তাহার কারণ এই, বিনোদিনী যে-সৌন্দর্যরসে বিহারীকে অভিষিক্ত করিয়া দিয়াছে, সংসারের মধ্যে বিনোদিনীর সহিত সেই সৌন্দর্যের উপযুক্ত কোনো সম্বন্ধ সে কল্পনা করিতে পারে না। পদ্মকে তুলিতে গেলে পদ্ধ উঠিয়া পড়ে। কী বলিয়া তাহাকে এমন-কোথায় স্থাপন করিতে পারে, যেথানে স্থানর বীভৎস হইয়া না উঠে। তাহা ছাড়া মহেল্রের সহিত যদি কাড়াকাড়ি বাধিয়া যায়, তবে সমন্ত ব্যাপারটা এতই কুৎসিত আকার ধারণ করিবে, যে, সে সম্ভাবনা বিহারী মনের প্রাম্তেও স্থান দিতে পারে না। তাই বিহারী নিভূত গঙ্গাতীরে বিশ্বসংগীতের মাঝথানে তাহার মানসী প্রতিমাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া আপনার হৃদয়কে ধৃপের মতো দগ্ধ করিতেছে। পাছে এমন কোনো সংবাদ পায়, যাহাতে তাহার স্থেম্প্রন্থভাল ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, তাই সে চিঠি লিখিয়া বিনোদিনীর কোনো থবরও লয় না।

তাহার বাগানের দক্ষিণ প্রান্তে ফলপূর্ণ জামগাছের তলায় মেঘাচ্ছন্ন প্রভাতে বিহারী চুপ করিয়া পড়িয়া ছিল, সন্মুথ দিয়া কুঠির পানসি ধাতায়াত করিতেছিল, তা-ই সে অলসভাবে দেখিতেছিল; ক্রমে বেলা বাড়িয়া যাইতে লাগিল। চাকর আসিয়া, আহারের আয়োজন করিবে কি না, জিজ্ঞাসা করিল— বিহারী কহিল, "এখন থাকু।" মিস্তির সর্দার আসিয়া বিশেষ পরামর্শের জন্ম তাহাকে কাজ দেখিতে আহ্বান করিল— বিহারী কহিল, "আর-একটু পরে।"

এমন সময় বিহারী হঠাৎ চমকিয়া উঠিয়া দেখিল, দমুখে অনপূর্ণ। শশব্যস্ত হইয়া উঠিয়া পড়িল— হই হাতে তাঁহার পা চাপিয়া ধরিয়া ভূতলে মাথা রাথিয়া প্রণাম করিল। অনপূর্ণা তাঁহার দক্ষিণ হস্ত দিয়া পরমঙ্গেহে বিহারীর মাথা ও গা স্পর্শ করিলেন। অক্ষন্তড়িভখনে কহিলেন, "বিহারী, তুই এত রোগা হইয়া গেছিদ কেন।"

বিহারী কহিল, "কাকীমা, তোমার স্নেহ ফিরিয়া পাইবার জ্ঞ ।"

ভনিয়া অন্নপূর্ণার চোথ দিয়া ঝরঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল। বিহারী ব্যস্ত হইয়া কহিল, "কাকীমা, তোমার এখনো থাওয়া হয় নাই ?"

অন্নপূর্ণা কহিলেন, "না, এখনো আমার সময় হয় নাই।"

বিহারী কহিল, "চলো, আমি রাঁধিবার জোগাড় করিয়া দিই গে। আজ অনেক দিন পরে তোমার হাতের রান্না এবং তোমার পাতের প্রসাদ খাইয়া বাঁচিব।"

মহেল্র-আশার সম্বন্ধে বিহারী কোনো কথাই উত্থাপন করিল না। অমপূর্ণ। একদিন স্বহন্তে বিহারীর নিকটে সেদিককার দার ক্লব্ধ করিয়া দিয়াছেন। অভিমানের সহিত সেই নিষ্ঠ্র নিষেধ সে পালন করিল।

আহারান্তে অরপূর্ণা কহিলেন, "নৌকা ঘাটেই প্রস্তুত আছে, বিহারী, এখন এক-বার কলিকাভায় চল্।"

বিহারী কহিল, "কলিকাতায় আমার কোন্ প্রয়োজন।"
অন্নপূর্ণা কহিলেন, "দিদির বড়ো অস্থুখ, তিনি তোকে দেখিতে চাহিয়াছেন।"
তিনিয়া বিহারী চকিত হইয়া উঠিল। জিজ্ঞাদা করিল, "মহিনদা কোথায়।"
অন্নপূর্ণা কহিলেন, "সে কলিকাতায় নাই, পশ্চিমে চলিয়া গেছে।"
তিনিয়া মূহুর্তে বিহারীর মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। সে চূপ করিয়া রহিল।
অন্নপূর্ণা জিজ্ঞাদা করিলেন, "তুই কি সকল কথা জানিসনে।"
বিহারী কহিল, "কতকটা জানি, কিস্তু শেষ পর্যন্ত জানি না।"

তথন অন্নপূর্ণা বিনোদিনীকে লইয়া মহেন্দ্রের পশ্চিমে পলায়ন-বার্তা বলিলেন। বিহারীর চক্ষে তৎক্ষণাৎ জলস্থল-আকাশের সমস্ত রং বদলাইয়া গেল, তাহার কল্পনা-ভাণ্ডারের সমস্ত সঞ্চিত রস মুহূর্তে তিক্ত হইয়া উঠিল।— "মায়াবিনী বিনোদিনী কি দেদিনকার সন্ধ্যাবেলায় আমাকে লইয়া থেলা করিয়া গেল। তাহার ভালো-

বাদার আত্মসমর্পণ দমস্তই ছলনা। দে তাহার গ্রাম ত্যাগ করিয়া নির্বজ্জাবে মহেন্দ্রের সঙ্গে একাকিনী পশ্চিমে চলিয়া গেল। ধিক্ তাহাকে, এবং ধিক্ আমাকে যে আমি-মৃঢ় তাহাকে এক মৃহুর্তের জন্মও বিশাদ করিয়াছিলাম।"

হায় মেঘাচ্ছর আষাঢ়ের সন্ধা, হায় গতবৃষ্টি পূর্ণিমার রাত্রি, তোমাদের ইদ্রজান কোথায় গেল।

## 85

বিহারী ভাবিতেছিল, ছাবিনী আশার মুখের দিকে কে চাছিবে কী করিয়া। দেউড়ির মধ্যে যখন সে প্রবেশ করিল, তখন নাথহীন সমস্ত বাড়িটার ঘনীভূত বিষাদ তাহাকে এক মুহুর্তে আবৃত করিয়া ফেলিল। বাড়ির দরোয়ান ও চাকরদের মুখের দিকে চাহিয়া উন্মন্ত নিরুদ্দেশ মহেল্রের জন্ম লজায় বিহারীর মাথা নত করিয়া দিল। পরিচিত ভূতাদিগকে সে স্মিঞ্জাবে পূর্বের মতো কুশল জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না। অস্তঃপুরে প্রবেশ করিতে তাহার পা ধেন সরিতে চাহিল না। বিশ্বজনের সম্মুখে প্রকাশভাবে মহেল্র অসহায় আশাকে ধে দারুণ অপমানের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া গেছে, যে-অপমানে স্থীলোকের চরমতম আবরণটুকু হরণ করিয়া তাহাকে সমস্ত সংসারের সকৌতূহল রুপাদৃষ্টিবর্ষণের মাঝ্যানে দাঁড় করাইয়া দেয়, সেই অপমানের অনাবৃত প্রকাশভার মধ্যে বিহারী কুন্তিত ব্যথিত আশাকে দেখিবে কোন্ প্রাণে।

কিন্তু এ-সকল চিন্তার ও সংকোচের আর অবসর রহিল না। অস্তঃপুরে প্রবেশ করিতেই আশা জ্রুতপদে আসিয়া বিহারীকে কহিল, "ঠাকুরপো, একবার শীঘ্র আসিয়া মাকে দেখিয়া যাও, তিনি বড়ো কট্ট পাইতেছেন।"

বিহারীর সঙ্গে আশার প্রকাশভাবে এই প্রথম আলাপ। তুংখের তুর্দিনে একটিমাত্র সামান্ত ঝটকায় সমস্ত ব্যবধান উড়াইয়া লইয়া যায়; যাহারা দ্রে বাস করিতেছিল তাহাদিগকে হঠাৎ-বন্সায় একটিমাত্র সংকীণ ডাঙার উপরে একত্র করিয়া দেয়।

আশার এই সংকোচহীন ব্যাকুলতায় বিহারী আঘাত পাইল। মহেক্র তাহার
সংশারটিকে যে কী করিয়া দিয়া গেছে, এই ক্ষুদ্র ঘটনা হইতেই তাহা সে যেন অধিক
বৃক্তিতে পারিল। ছদিনের তাড়নায় গৃহের যেমন সজ্জা-সৌন্দর্য উপেক্ষিত, গৃহলক্ষীরও
তেমনি লজ্জার শ্রীটুকু রাথিবারও অবসর ঘূচিয়াছে— ছোটোখাটো আবরণ-অন্তরাল
বাছবিচার সমস্ত থসিয়া পড়িয়া গেছে— তাহাতে আর ক্রক্ষেপ করিবার সময় নাই।
বিহারী রাজলক্ষীর ঘরে প্রবেশ করিল। রাজলক্ষী একটা আকম্মিক শ্বাসকট

অন্তত্ত্ব করিয়া বিবর্ণ হইয়া উঠিয়াছিলেন— সেটা বেশিক্ষণ স্থায়ী না হওয়াতে পুনর্বার কতকটা স্বস্থ হইয়া উঠিয়াছেন।

বিহারী প্রণাম করিয়া তাঁহার পদধ্লি লইতেই রাজলন্দ্রী তাহাকে পাশে বসিতে ইঙ্গিত করিলেন, এবং ধীরে ধীরে কহিলেন, "কেমন আছিদ বেহারি। কতদিন তোকে দেখি নাই।"

বিহারী কহিল, "মা, তোমার অস্ত্র্থ, এ খবর আমাকে কেন জানাইলে না। তাহা হইলে কি আমি এক মুহূর্ত বিলম্ব করিতাম।"

রাজলন্দ্রী মৃহ্স্বরে কহিলেন, "সে কি আর আমি জানি না, বাছা। তোকে পেটে ধরি নাই বটে, কিন্তু জগতে তোর চেয়ে আমার আপনার আর কি কেহ আছে।" বলিতে বলিতে তাঁহার চোধ দিয়া জল পড়িতে লাগিল।

বিহারী তাড়াতাড়ি উঠিয়া ঘরের কুলুঙ্গিতে ওব্ধপত্রের শিশি-কোটাগুলি পরীক্ষা করিবার ছলে আত্মসংবরণের চেষ্টা করিল। ফিরিয়া আদিয়া দে ষথন রাজলক্ষীর নাড়ি দেখিতে উত্তত হইল, রাজলক্ষী কহিলেন, "আমার নাড়ির থবর থাক্— জিজ্ঞাদা করি, তুই এমন রোগা হইয়া গেছিদ কেন, বেহারি।" বলিয়া রাজলক্ষী তাঁহার কুশ হস্ত তুলিয়া বিহারীর কণ্ঠায় হাত বুলাইয়া দেখিলেন।

বিহারী কহিল, "তোমার হাতের মাছের ঝোল না খাইলে আমার এ হাড় কিছুতেই ঢাকিবে না। তুমি শীঘ্র-শীঘ্র সারিয়া ওঠো মা, আমি ততক্ষণ রানার আয়োজন করিয়া রাখি।"

রাজলক্ষী মান হাদি হাদিয়া কহিলেন, "দকাল দকাল আয়োজন কর্ বাছা— কিন্তু বালার নয়।" বলিয়া বিহারীর হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিলেন, "বেহারি, তুই বউ ঘরে নিয়ে আয়, তোকে দেথিবার লোক কেহ নাই। ও মেজবউ, তোমরা এবার বেহারির একটি বিয়ে দিয়ে দাও— দেথো-না, বাছার চেহারা কেমন হইয়া গেছে।"

অন্নপূর্ণা কহিলেন, "তুমি সারিয়া ওঠো, দিদি। এ তো তোমারই কাজ, তুমি শম্পন্ন করিবে, আমরা সকলে যোগ দিয়া আমোদ করিব।"

রাজলন্দী কহিলেন, "আমার আর দময় হইবে না, মেজবউ, বেহারির ভার তোমাদেরই উপর রহিল— উহাকে স্থী করিয়ো, আমি উহার ঋণ শুধিয়া ঘাইতে পারিলাম না— কিন্তু ভগবান উহার ভালো করিবেন।" বলিয়া বিহারীর মাথায় তাঁহার দক্ষিণ হস্ত বুলাইয়া দিলেন।

আশা আর ঘরে থাকিতে পারিল না— কাঁদিবার জন্ম বাহিরে চলিয়া গেল। অরপূর্ণা অশ্রুজনের ভিতর দিয়া বিহারীর মুথের প্রতি স্নেহদৃষ্টিপাত করিলেন। রাজলন্মীর হঠাৎ কী মনে পড়িল— তিনি ডাকিলেন, "বউমা, ও বউমা।"
আশা ঘরে প্রবেশ করিতেই কহিলেন, "বেহারির থাবারের সব ব্যবস্থা
করিয়াছ তো।"

বিহারী কহিল, "মা, তোমার এই পেটুক ছেলেটকৈ সকলেই চিনিয়া লইয়াছে। দেউড়িতে ঢুকিতেই দেখি, ডিমওয়ালা বড়ো বড়ো কইমাছ চুপড়িতে লইয়া বামি হনহন করিয়া অন্দরের দিকে ছুটিয়াছে— বুঝিলাম, এ-বাড়িতে এখনো আমার খ্যাতি লুপ্ত হয় নাই।" বলিয়া বিহারী হাদিয়া একবার আশার মুখের দিকে চাহিল।

আশা আজ আর লজ্জা পাইল না। সে স্নেহের সহিত মিতহাস্তে বিহারীর পরিহাস গ্রহণ করিল। বিহারী যে এ-সংসারের কতথানি, আশা তাহা আগে সম্পূর্ণ জানিত না— অনেক সময় তাহাকে অনাবশুক আগন্তক মনে করিয়া অবজ্ঞা করিয়াছে, অনেক সময় বিহারীর প্রতি বিম্থভাব তাহার আচরণে স্কম্পষ্ট পরিস্ফৃট হইয়া উঠিয়াছে; সেই অন্তর্তাপের ধিক্কারে আজ বিহারীর প্রতি তাহার শ্রদ্ধা এবং করুণা সবেগে ধাবিত হইয়াছে।

রাজলক্ষী কহিলেন, "মেজবউ, বাম্নঠাকুরের কর্ম নয়, রান্নাটা তোমায় নিজে দেখাইয়া দিতে হইবে— আমাদের এই বাঙাল ছেলে একরাশ ঝাল নহিলে থাইতে পারে না।"

বিহারী। তোমার মা ছিলেন বিক্রমপুরের মেয়ে, তুমি নদীয়া জেলার তন্ত্র-সস্তানকে বাঙাল বল ? এ তো আমার সহু হয় না।

ইহা লইয়া অনেক পরিহাদ হইল, এবং অনেক দিন পরে মহেন্দ্রের বাড়ির বিষাদভার যেন লঘু হইয়া আসিল।

কিন্তু এত কথাবার্তার মধ্যে কোনো পক্ষ হইতে কেহ মহেন্দ্রের নাম উচ্চারণ করিল না। পূর্বে বিহারীর সঙ্গে মহেন্দ্রের কথা লইয়াই রাজলক্ষীর একমাত্র কথা ছিল। তাহা লইয়া মহেন্দ্র নিজে তাহার মাতাকে অনেকবার পরিহাস করিয়াছে। আজ সেই রাজলক্ষীর মুখে মহেন্দ্রের নাম একবারও না শুনিয়া বিহারী মনে মনে শুস্তিত হইল।

রাজলক্ষীর একটু নিজাবেশ হইতেই বিহারী বাহিরে আসিয়া অন্নপূর্ণাকে কহিল, "মার বাামো তো সহজ নহে।"

অন্নপূর্ণা কহিলেন, "সে তো স্পট্টই দেখা যাইতেছে।" বলিয়া তাঁহার ঘরের জানালার কাছে বসিয়া পড়িলেন।

অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন, "একবার মহিনকে ডাকিয়া আনিবি

না, বেহারি ? আর তো দেরি করা উচিত হয় না।"

বিহারী কিছুক্ষণ নিরুত্তরে থাকিয়া কহিল, "তুমি ষেমন আদেশ করিবে আমি তাহাই করিব। তাহার ঠিকানা কেহ কি জানে।"

অন্নপূর্ণা। ঠিক জানে না, খুঁজিয়া লইতে হইবে। বিহারী, আর-একটা কথা তোর কাছে বলি। আশার মুখের দিকে চাস। বিনোদিনীর হাত হইতে মহেল্রকে বিদি উদ্ধার করিতে না পারিস তবে সে আর বাঁচিবে না। তাহার মুখ দেখিলেই বুঝিতে পারিবি, তার বুকে মৃত্যুবাণ বাজিয়াছে।

বিহারী মনে মনে তীত্র হাসি হাসিয়া ভাবিল, "পরকে উদ্ধার আমি করিতে ষাইব — ভগবান, আমার উদ্ধার কে করিবে।" কহিল, "বিনোদিনীর আকর্ষণ হইতে চিরকালের জন্ম মহেন্দ্রকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারিব, এমন মন্ত্র আমি কি জানি, কাকীমা? মার ব্যামোতে সে তু-দিন শাস্ত হইয়া থাকিতে পারে, কিন্তু আবার সে যে ফিরিবে না, তাহা কেমন করিয়া বলিব।"

এমন সময় মলিনবদনা আশা মাথায় আধথানা ঘোমটা দিয়া ধীরে ধীরে তাহার
মাদিমার পায়ের কাছে আদিয়া বদিল। সে জানিত রাজলন্দ্রীর পীড়া সম্বন্ধে বিহারীর
সঙ্গে অন্নপূর্ণার আলোচনা চলিতেছে, তাই ঔৎস্থক্যের দহিত শুনিতে আদিল।
পতিব্রতা আশার মুখে নিস্তন্ধ তৃঃথের নীরব মহিমা দেখিয়া বিহারীর মনে এক অপূর্ব
ভক্তির দঞ্চার হইল। শোকের তপ্ত তীর্থজ্ঞলে অভিষক্ত হইয়া এই তরুণী রমণী প্রাচীন
যুগের দেবীদের স্থায় একটি অচঞ্চল মর্ঘাদা লাভ করিয়াছে— সে এখন আর সামাস্থা
নারী নহে, সে যেন দারুণ তৃঃথে পুরাণবর্ণিতা সাধ্বীদের সমান বয়স প্রাপ্ত হইয়াছে।

বিহারী আশার সহিত রাজলন্দ্রীর পথা ও ঔষধ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া যখন আশাকে বিদায় করিল, তখন একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া অন্নপূর্ণাকে কহিল, "মহেন্দ্রকে আমি উদ্ধার করিব।"

বিহারী মহেন্দ্রের ব্যাঙ্কে গিয়া খবর পাইল যে, তাহাদের এলাহাবাদ-শাখার সহিত মহেন্দ্র অল্পদিন হইতে লেনাদেনা আরম্ভ করিয়াছে।

00

স্টেশনে আসিয়া বিমোদিনী একেবারে ইণ্টারমিডিয়েট ক্লাসে মেয়েদের গাড়িতে চড়িয়া বসিল। মহেন্দ্র কহিল, "ও কী কর, আমি তোমার জন্ম সেকেণ্ড ক্লাসের টিকিট কিনিতেছি।"

वित्नोमिनी कहिन, "मत्रकांत्र की, এथात आमि त्यम थांकित।"

মহেন্দ্র আশ্চর্য হইল। বিনোদিনী স্বভাবতই শৌখিন ছিল। পূর্বে দারিদ্রোর কোনো লক্ষণ তাহার কাছে প্রীতিকর ছিল না ; নিজের সাংসারিক দৈল্য সে নিজের পক্ষে অপমানকর বলিয়াই মনে করিত। মহেন্দ্র এটুকু বুঝিয়াছিল ষে, মহেন্দ্রের ঘরের অজস্র সচ্ছলতা, বিলাস উপকরণ এবং সাধারণের কাছে ধনী বলিয়া তাহাদের গৌরব, এক কালে বিনোদিনীর মনকে আকর্ষণ করিয়াছিল। সে অনায়াসেই এই ধনসম্পদ, এই-সকল আরাম ও গৌরবের ঈশ্বরী হইতে পারিত, সেই কল্পনায় তাহার মনকে একান্ত উত্তেজিত করিয়া তুলিয়াছিল। আজ যথন মহেন্দ্রের উপর প্রভূ<mark>ত্বলাভ</mark> করিবার সময় হইল, না চাহিয়াও সে ধর্থন মহেন্দ্রের সমস্ত ধনসম্পদ নিজের ভোগে আনিতে পারে, তথন কেন সে এমন অসহ উপেক্ষার সহিত একাস্ত উদ্ধতভাবে কষ্টকর লজ্জাকর দীনতা স্বীকার করিয়া লইতেছে। মহেন্দ্রের প্রতি নিজের নির্ভরকে সে ষ্পাসম্ভব সংকুচিত করিয়া রাখিতে চায়। যে উন্মত্ত মহেন্দ্র বিনোদিনীকে তাহার শ্বাভাবিক আশ্রয় হইতে চিরজীবনের জন্ম চ্যুত করিয়াছে, সে মহেল্রের হাত হইতে দে এমন কিছুই চাহে না, যাহা তাহার এই সর্বনাশের মূল্যস্থরূপ গণ্য হইতে পারে। মহেন্দ্রের ঘরে যথন বিনোদিনী ছিল, তথন তাহার আচরণে বৈধব্যব্রতের কাঠিত বড়ো একটা ছিল না, কিন্তু এতদিন পরে দে আপনাকে সর্বপ্রকার ভোগ হইতে বঞ্চিত করিয়াছে। এখন সে একবেলা খায়, মোটা কাপড় পরে, তাহার সেই অনর্গল উৎসারিত হাস্তপরিহাসই বা গেল কোথায়। এখন দে এমন স্তব্ধ, এমন আঁবৃত, এমন স্থদ্র, এমন ভীষণ হইয়া উঠিয়াছে যে, মহেন্দ্র তাহাকে সামাগ্র একটা কথাও জোর করিয়া বলিতে সাহস পায় না। মহেন্দ্র আশ্চর্য হইয়া, অধীর হইয়া, ক্ৰুদ্ধ হইয়া কেবলই ভাবিতে লাগিল, "বিনোদিনী আমাকে এত চেষ্টায় তুৰ্লভ ফলের মতো এত উচ্চশাধা হইতে পাড়িয়া লইল, তাহার পরে দ্রাণমাত্র না করিয়া আৰু মাটিতে ফেলিয়া দিতেছে কেন।"

মহেন্দ্র জিজ্ঞাদা করিল, "কোথাকার টিকিট করিব বলো।"

বিনোদিনী কহিল, "পশ্চিম দিকে যেখানে খুশি চলো— কাল সকালে যেখানে গাড়ি থামিবে, নামিয়া পড়িব।"

এমনতরো ভ্রমণ মহেন্দ্রের কাছে লোভনীয় নহে। আরামের ব্যাঘাত তাহার
পক্ষে কষ্টকর। বড়ো শহরে গিয়া ভালোক্কপ আশ্রয় না পাইলে মহেন্দ্রের বড়ো
মৃশকিল। সে থুঁজিয়া-পাতিয়া করিয়া-কর্মিয়া লইবার লোক নহে। তাই অত্যন্ত ক্ষ্ব-বিরক্ত মনে মহেন্দ্র গাড়িতে উঠিল। এদিকে মনে কেবলই ভয় হইতে লাগিল, পাছে বিনোদিনী তাহাকে না জানাইয়াই কোথাও নামিয়া পড়ে। বিনোদিনী এইরূপ শনিপ্রহের মতো ঘ্রিতে এবং মহেন্দ্রকে ঘুরাইতে লাগিল—কোথাও তাহাকে বিশ্রাম দিল না। বিনোদিনী অতি শীঘ্রই লোককে আপন করিয়া লইতে পারে; অতি অর সময়ের মধ্যেই সে গাড়ির সহযাত্রিণীদের সহিত বন্ধুত্বপান করিয়া লইত। যেখানে যাইবার ইচ্ছা, সেখানকার সমস্ত খবর লইত— যাত্রিশালায় আশ্রম লইত এবং যেখানে যাহা-কিছু দেখিবার আছে, ঘ্রিয়া-ঘ্রিয়া বন্ধুসহায়ে দেখিয়া লইত। মহেন্দ্র বিনোদিনীর কাছে নিজের অনাবশ্রকতায় প্রতিদিন আপনাকে হতমান বোধ করিতে লাগিল। টিকিট কিনিয়া দেওয়া ছাড়া তাহার কোনো কাজ ছিল না, বাকি সময়টা তাহার প্রবৃত্তি তাহাকে ও সে আপন প্রবৃত্তিকে দংশন করিতে থাকিত। প্রথম প্রথম কিছুদিন সে বিনোদিনীর সঙ্গে সঙ্গে পথে পথে ফিরিয়াছিল— কিন্তু ক্রমে তাহা অসহ্ছ হইয়া উঠিল; তখন মহেন্দ্র আহারাদি করিয়া ঘুমাইবার চেটা করিত, বিনোদিনী সমন্ত দিন ঘুরিয়া বেড়াইত। মাতৃম্বেহলালিত মহেন্দ্র যে এমন করিয়া পথে বাহির হইয়া পড়িতে পারে, তাহা কেহ কর্নাও করিতে পারিত না।

একদিন এলাহাবাদ দেশনে ছইন্ধনে গাড়ির জন্ম অপেক্ষা করিতেছিল। কোনো আকম্মিক কারণে ট্রেন আসিতে বিলম্ব হইতেছে। ইতিমধ্যে অন্যান্ম গাড়ি যত আসিতেছে ও যাইতেছে, বিনোদিনী তাহার যাত্রীদের ভালো করিয়া নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতেছে। পশ্চিমে ঘুরিতে ঘুরিতে চারিদিকে চাহিয়া দেখিতে দেখিতে সে হঠাৎ কাহারও দেখা পাইবে, এই বোধ করি তাহার আশা। অন্তত, ক্ষম্ব গলির মধ্যে জনহীন গৃহে নিশ্চল উভ্যমে নিজেকে প্রভাহ চাপিয়া মারার চেয়ে এই নিভাসন্ধানপরতার মধ্যে, এই উন্মুক্ত পথের জনকোলাহলের মধ্যে শান্তি আছে।

হঠাৎ এক সময়ে দেখনে একটি কাচের বাক্সের উপর বিনাদিনীর দৃষ্টি পড়িতেই দে চমকিয়া উঠিল। এই পোন্ট আপিসের বাক্সের মধ্যে, যে-সকল লাকের উদ্দেশ পাওয়া যায় নাই তাহাদের পত্র প্রদর্শিত হইয়া থাকে। সেই বাক্সে সজ্জিত একথানি পত্রের উপরে বিনোদিনী বিহারীর নাম দেখিতে পাইল। বিহারীলাল নামটি অসাধারণ নহে— পত্রের বিহারীই যে বিনোদিনীর অভীষ্ট বিহারী, এ-কথা মনে করিবার কোনো হেতু ছিল না— তবু বিহারীর পুরা নাম দেখিয়া সেই একটিমাত্র বিহারী ছাড়া আর-কোনো বিহারীর কথা তাহার মনে সন্দেহ হইল না। পত্রে লিখিত ঠিকানাটি সে মুখস্থ করিয়া লইল। অত্যন্ত অপ্রস্কাম্থে মহেক্র একটা বেঞ্চের উপর বিদা্না ছিল, বিনোদিনী সেথানে আসিয়া কহিল, "কিছ্দিন এলাহাবাদেই থাকিব।"

বিনোদিনী নিজের ইচ্ছামত মহেন্দ্রকে চালাইতেছে, অথচ তাহার ক্ষুধিত অতৃপ্ত হদয়কে খোরাকমাত্র দিতেছে না, ইহাতে মহেন্দ্রের পৌরুষাভিমান প্রতিদিন আহত হইয়া তাহার হদয় বিজোহী হইয়া উঠিতেছিল। এলাহাবাদে কিছুদিন থাকিয়া জিরাইতে পাইলে দে বাঁচিয়া যায়— কিস্ক ইচ্ছার অফুক্ল হইলেও বিনোদিনীর খেয়ালমাত্রে সম্মতি দিতে তাহার মন হঠাৎ বাঁকিয়া দাঁড়াইল। দে রাগ করিয়া কহিল, "যথন বাহির হইয়াছি, তখন যাইবই। ফিরিতে পারিব না।"

वित्नो दिन, "आि याहे<mark>व ना।"</mark>

মহেক্র কহিল, "তবে তুমি একলা থাকো, আমি চলিলাম।"

বিনোদিনী কহিল, "সেই ভালো।" বলিয়া দিফক্তিমাত্র না করিয়া ইঙ্গিতে মুটে ডাকিয়া কেশন ছাড়িয়া চলিল।

মহেন্দ্র পুরুষের কর্তৃত্ব-অধিকার লইয়া অন্ধকার-মূথে বেঞ্চে বিদিয়া রহিল। যত-ক্ষণ বিনোদিনীকে দেখা গেল, ততক্ষণ সে দ্বির হইয়া থাকিল। যথন বিনোদিনী একবারও প\*চাতে না ফিরিয়া বাহির হইয়া গেল, তথন সে তাড়াতাড়ি মূটের মাথায় বাক্স-বিছানা চাপাইয়া তাহার অন্ধরণ করিল। বাহিরে আসিয়া দেখিল, বিনোদিনী একথানি গাড়ি অধিকার করিয়া বিসয়াছে। মহেন্দ্র কোনো কথা না বিলিয়া গাড়ির মাথায় মাল চাপাইয়া কোচবাত্ত্বে চড়িয়া বিসল। নিজের অহংকার থব্ করিয়া গাড়ির ভিতরে বিনোদিনীর সম্মুথে বসিতে তাহার আর মূখ রহিল না।

কিন্তু গাড়ি তো চলিয়াছেই। এক ঘণ্টা হইয়া গেল, ক্রমে শহরের বাড়ি ছাড়াইয়া চষা মাঠে আদিয়া পড়িল। গাড়োয়ানকে প্রশ্ন করিতে মহেল্রের লজ্জা করিতে লাগিল, কারণ, পাছে গাড়োয়ান মনে করে ভিতরকার জ্রীলোকটিই কর্তৃপক্ষ, কোথায় যাইতে হইবে তাও দে এই অনাবশুক পুরুষটার সঙ্গে পরামর্শও করে নাই। মহেল্র রুষ্ট অভিমান মনে মনে পরিপাক করিয়া শুক্কভাবে কোচবাক্সে বিদিয়া রহিল।

গাড়ি নির্জনে যম্নার ধারে একটি সমত্বরক্ষিত বাগানের মধ্যে আসিয়া থামিল। মহেন্দ্র আশ্চর্য হইয়া গেল। এ কাহার বাগান, এ-বাগানের ঠিকানা বিনোদিনী কেমন করিয়া জানিল।

বাড়ি বন্ধ ছিল। হাঁকাহাঁকি করিতে বৃদ্ধ রক্ষক বাহির হইয়া আসিল। সে কহিল, "বাড়িওয়ালা ধনী, অধিক দ্বে থাকেন না— তাঁহার অভ্নমতি লইয়া আসিলেই এ-বাড়িতে বাস করিতে দিতে পারি।" বিনোদিনী মহেন্দ্রের মৃথের দিকে একবার চাহিল। মহেন্দ্র এই মনোরম বাড়িটি দেখিয়া ল্ব হইয়াছিল— দীর্ঘকাল পরে কিছুদিন স্থিতির সম্ভাবনায় সে প্রফল্ল হইল, বিনোদিনীকে কহিল, "তবে চলো দেই ধনীর ওধানে যাই, তুমি বাহিরে গাড়িতে অপেক্ষা করিবে, আমি ভিতরে গিয়া ভাড়া ঠিক করিয়া আদিব।"

বিনোদিনী কহিল, "আমি আর ঘুরিতে পারিব না— তুমি ধাও, আমি ততক্ষণ এখানে বিশ্রাম করি। ভয়ের কোনো কারণ দেখি না।"

মহেন্দ্র গাড়ি লইয়া চলিয়া গেল। বিনোদিনী বুড়া ব্রাহ্মণকে ডাকিয়া তাহার ছেলেপুলের কথা জিজ্ঞানা করিল— তাহারা কে, কোথায় চাকরি করে, তাহার মেয়েদের কোথায় বিবাহ হইয়াছে। তাহার স্ত্রীর মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া করুণস্বরে কহিল, "আহা, তোমার তো বড়ো কট। এই বয়ুসে তুমি সংসারে একলা পড়িয়া গেছ। তোমাকে দেখিবার কেহ নাই!"

তাহার পরে কথায় কথায় বিনোদিনী জিজ্ঞাসা করিল, "বিহারীবাবু এখানে ছিলেন না ?"

বৃদ্ধ কহিল, "হাঁ, কিছুদিন ছিলেন তো বটে। মাজি কি তাঁহাকে চেনেন।" বিনোদিনী কহিল, "তিনি আমাদের আত্মীয় হন।"

বিনোদিনী বৃদ্ধের কাছে বিহারীর বিবরণ ও বর্ণনা যাহা পাইল, তাহাতে আর মনে কোনো সন্দেহ রহিল না। বুড়াকে দিয়া ঘর থূলাইয়া কোন্ ঘরে বিহারী শুইত, কোন্ ঘর তাহার বিদ্বার ছিল, তাহা সমস্ত জানিয়। লইল। তাহার যাওয়ার পর হইতে ঘরগুলি যে বন্ধ ছিল, তাহাতে মনে হইল, যেন সেথানে অদৃশ্য বিহারীর সঞ্চার সমস্ত ঘর ভরিয়া জ্মা হইয়া আছে, হাওয়ায় যেন তাহা উড়াইয়া লইয়া যাইতে পারে নাই। বিনোদিনী তাহা ভ্রাণের মধ্যে হৃদয় পূর্ণ করিয়া গ্রহণ করিল, স্তর্ধ বাতাসে সর্বাক্ষে স্পর্শ করিল; কিন্তু বিহারী যে কোথায় গেছে, সে-সন্ধান পাওয়া গেল না। হয়তো সে ফিরিতেও পারে— স্পষ্ট কিছুই জানা নাই। বৃদ্ধ তাহার প্রভুকে জিজ্ঞাসা করিয়া আদিয়া বলিবে, বিনোদিনীকে এরপ আখাস দিল।

আগাম ভাড়া দিয়া বাদের অন্তমতি লইয়া মহেন্দ্র ফিরিয়া আদিল।

03

হিমালয়শিথর যে ধমুনাকে তৃষারক্রত অক্ষয় জলধারা দিতেছে, কতকালের কবিরা মিলিয়া সেই ধমুনার মধ্যে যে-কবিত্বস্রোভ ঢালিয়াছেন, তাহাও অক্ষয়। ইহার কলধানির মধ্যে কত বিচিত্র ছন্দ ধানিত এবং ইহার তরঙ্গলীলায় কতকালের পুলকোচ্ছুদিত ভাবাবেগ উদ্বেলিত হইয়া উঠিতেছে।

প্রদোষে সেই ষম্নাতীরে মহেক্স আসিয়া ধথন বসিল, তথন ঘনীভূত প্রেমের আবেশ তাহার দৃষ্টিতে, তাহার নিখাসে, তাহার শিরায়, তাহার অন্থিতনির মধ্যে প্রগাঢ় মোহরদপ্রবাহ সঞ্চার করিয়া দিল। আকাশে স্থাস্তকিরণের স্বর্ণবীণা বেদনার মূর্ছনায় অলোকশ্রুত সংগীতে ঝংকুত হইয়া উঠিল।

বিস্তীর্ণ নির্জন বাল্তটে বিচিত্র বর্ণচ্ছটায় দিন ধীরে ধীরে অবসান হইয়া গেল।
মহেন্দ্র চক্ষ্ অর্থেক মৃদ্রিত করিয়া কাব্যলোক হইতে গোখুর-ধৃলিজালের মধ্যে
বুন্দাবনের ধেহুদের গোষ্ঠে প্রত্যাবর্তনের হাম্বারব শুনিতে পাইল।

বর্ধার মেঘে আকাশ আচ্ছন্ন হইয়া আদিল। অপরিচিত স্থানের অন্ধকার কেবল কৃষ্ণবর্ণের আবরণ মাত্র নহে, তাহা বিচিত্র রহস্তে পরিপূর্ণ। তাহার মধ্য দিয়া ষেটুকু আভা ষেটুকু আকৃতি দেখিতে পাওয়া ষায়, তাহা অজ্ঞাত অষ্টটারিত ভাষায় কথা কহে। পরপারবর্তী বালুকার অকৃট পাওরতা, নিস্তরক্ষ জলের মদীকৃষ্ণ কালিমা, বাগানে ঘনপল্লব বিপুল নিম্বর্ক্ষের পৃঞ্জীভূত স্তর্কতা, তক্ষহীন মান ধৃসর তটের বন্ধিম রেখা, সমস্ত সেই আষাঢ়-সন্ধ্যার অন্ধকারে বিবিধ অনিদিষ্ট অপরিকৃট আকারে মিলিত হইয়া মহেক্রকে চারি দিকে বেষ্টন করিয়া ধরিল।

পদাবলী বর্ধাভিদার মহেন্দ্রের মনে পড়িল। অভিসারিকা বাহির হইয়াছে। যম্নার ওই তটপ্রান্তে সে একাকিনী আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। পার হইবে কেমন করিয়া। "ওগো পার করো গো, পার করো"— মহেন্দ্রের ব্কের মধ্যে এই ডাক আসিয়া পৌছিতেছে — "ওগো, পার করো।"

নদীর পরপারে অন্ধকারে দেই অভিগারিণী বহুদ্রে— তবু মহেন্দ্র তাহাকে স্পষ্ট দেখিতে পাইল। তাহার কাল নাই তাহার বয়স নাই, সে চিরস্তন গোপবালা— কিন্তু তবু মহেন্দ্র তাহাকে চিনিল— দে এই বিনোদিনী। সমস্ত বিরহ, সমস্ত বেদনা, সমস্ত যৌবনভাব লইয়া তখনকার কাল হইতে দে অভিদারে যাত্রা করিয়া, কত গান কত ছন্দের মধ্য দিয়া এখনকার কালের তীরে আসিয়া উত্তীর্ণ হইয়াছে— আজিকার এই জনহীন যম্নাতটের উপরকার আকাশে তাহারই কণ্ঠস্বর শুনা যাইতেছে— "ওগো, পার করো গো"— থেয়া-নৌকার জন্ম দে এই অন্ধকারে আর কতকাল এমন একলা দাঁড়াইয়া থাকিবে— "ওগো, পার করো।"

মেঘের এক প্রান্ত অপসারিত হইয়া কৃষ্ণণক্ষের তৃতীয়ার চাঁদ দেখা দিল। জ্যোৎস্থার মায়ামন্ত্রে সেই নদী ও নদীতীর, সেই আকাশ ও আকাশের দীমান্ত, পৃথিবীর অনেক বাহিরে চলিয়া গেল। মর্ত্যের কোনো বন্ধন রহিল না। কালের সমস্ত ধারাবাহিকতা ছিঁ ড়িয়া গেল— অতীতকালের সমস্ত ইতিহাস লুপ্ত, ভবিশ্বৎ কালের সমস্ত ফলাফল অন্তর্হিত— শুধু এই রজভধারা-প্লাবিত বর্তমানটুকু যম্না ও যম্নাতটের মধ্যে মহেক্র ও বিনোদিনীকে লইয়া বিশ্ববিধানের বাহিরে চিরস্থায়ী।

মহেন্দ্র মাতাল হইয়া উঠিল। বিনোদিনী ষে তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিবে, জ্যোৎস্বারাত্রির এই নির্জন স্বর্গখণ্ডকে লক্ষীরূপে সম্পূর্ণ করিয়া তুলিবে না, ইহা সে কল্পনা করিতে পারিল না। তৎক্ষণাৎ উঠিয়া সে বিনোদিনীকে খুঁজিতে বাড়ির দিকে চলিয়া গেল।

শয়নগৃহে আদিয়া দেখিল, ঘর ফুলের গন্ধে পূর্ণ। উন্মুক্ত জানালা-দরজা দিয়া জ্যোৎস্নার আলো শুল্র বিছানার উপর আদিয়া পড়িয়াছে। বিনোদিনী বাগান হইতে ফুল তুলিয়া মালা গাঁথিয়া থোঁপায় পরিয়াছে, গলায় পরিয়াছে, কটিতে বাঁথিয়াছে— ফুলে ভূষিত হইয়া দে বসন্তকালের পুষ্পভারল্গ্রিত লতাটির ন্থায় জ্যোৎস্নায় বিছানার উপরে পড়িয়া আছে।

মহেক্রর মোহ দিও হইয়া উঠিল। দে অবরুদ্ধকঠে বলিয়া উঠিল, "বিনোদ, আমি ব্যুনার ধারে অপেক্ষা করিয়া বদিয়া ছিলাম, তুমি যে এথানে অপেক্ষা করিয়া আছ, আকাশের চাঁদ আমাকে দেই সংবাদ দিল, ভাই আমি চলিয়া আসিলাম।"

এই কথা বলিয়া মহেন্দ্র বিছানায় বদিবার জন্ম অগ্রাদর হইল।

বিনোদিনী তাড়াতাড়ি চকিত হইয়া উঠিয়া দক্ষিণবাছ প্রসারিত করিয়া কহিল, "ধাও যাও, তুমি এ-বিছানায় বদিয়ো না।"

ভরাপালের নৌকা চড়ায় ঠেকিয়া গেল— মহেক্স স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল। অনেক ক্ষণ তাহার মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না। পাছে মহেক্স নিষেধ না মানে, এইজন্ম বিনোদিনী শ্যা ছাড়িয়া আদিয়া দাঁড়াইল।

মহেন্দ্র কহিল, "তবে তুমি কাহার জন্ম দাজিয়াছ। কাহার জন্ম অপেকা করিতেছ।"

বিনোদিনী আপনার বৃক চাপিয়া ধরিয়া কহিল, "যাহার জন্ম সাজিয়াছি, সে আমার অন্তরের ভিতরে আছে।"

মহেন্দ্র কহিল, "সে কে। সে বিহারী ?" বিনোদিনী কহিল, "তাহার নাম তুমি মৃথে উচ্চারণ করিয়ো না।" মহেন্দ্র। তাহারই জন্ম তুমি পশ্চিমে ঘুরিয়া বেড়াইতেছ ? বিনোদিনী। তাহারই জন্ম। মহেন্দ্র। তাহারই জন্ম তুমি এখানে অপেক্ষা করিয়া আছ ?
বিনোদিনী। তাহারই জন্ম।
মহেন্দ্র। তাহার ঠিকানা জানিয়াছ ?
বিনোদিনী। জানি না, কিন্তু যেমন করিয়া হউক, জানিবই।
মহেন্দ্র। কোনোমতেই জানিতে দিব না।

বিনোদিনী। না যদি জানিতে দাও, আমার হৃদয় হইতে তাহাকে কোনোমতেই বাহির করিতে পারিবে না।

এই বলিয়া বিনোদিনী চোধ বৃজিয়া <mark>আপনার হৃদয়ের মধ্যে বিহারীকে একবার</mark> অন্নতব করিয়া লইল।

মহেন্দ্র সেই পূপাভরণা বিরহবিধুরমূর্তি বিনোদিনীর দারা একই কালে প্রবলবেগে আকৃষ্ট ও প্রত্যাগ্যাত হইয়া হঠাৎ ভীষণ হইয়া উঠিল— মৃষ্টি বন্ধ করিয়া কহিল, "ছুরি দিয়া কাটিয়া ভোমার বুকের ভিতর হইতে তাহাকে বাহির করিব।"

বিনোদিনী অবিচলিতম্থে কহিল, "তোমার ভালোবাদার চেয়ে তোমার ছুরি আমার হৃদয়ে সহজে প্রবেশ করিবে।"

মহেন্দ্র। তুমি আমাকে তয় কর না কেন, এখানে তোমার রক্ষক কে আছে।
বিনোদিনী। তুমি আমার রক্ষক আছে। তোমার নিজের কাছ হইতে তুমি
আমাকে রক্ষা করিবে।

মহেন্দ্র। এইটুকু শ্রন্ধা, এইটুকু বিশ্বাস, এখনো বাকি আছে!

বিনোদিনী। তা না হইলে আমি আত্মহত্যা করিয়া মরিতাম, তোমার সঙ্গে বাহির হইতাম না।

মহেন্দ্র। কেন মরিলে না— ওইটুকু বিশ্বাদের ফাঁসি আমার গলায় জড়াইয়া আমাকে দেশদেশাস্তরে টানিয়া মারিতেছ কেন। তুমি মরিলে কত মঙ্গল হইত ভাবিয়া দেখো।

বিনোদিনী। তাহা জানি, কিন্তু যতদিন বিহারীর আশা আছে, ততদিন আমি মরিতে পারিব না।

মহেন্দ্র। বতদিন তুমি না মরিবে, ততদিন আমার প্রত্যাশাও মরিবে না—
আমিও নিদ্ধৃতি পাইব না। আমি আজ হইতে ভগবানের কাছে দর্বান্ত:করণে তোমার
মৃত্যু কামনা করি। তুমি আমারও হইয়ো না, তুমি বিহারীরও হইয়ো না। তুমি
যাও। আমাকে ছুটি দাও। আমার মা কাঁদিতেছেন, আমার স্ত্রী কাঁদিতেছে—
তাঁহাদের অঞ্চ আমাকে দ্র হইতে দগ্ধ করিতেছে। তুমি না মরিলে, তুমি আমার

এবং পৃথিবীর সকলের আশার অতীত না হইলে, আমি তাঁহাদের চোখের জল মুছাইবার অবসর পাইব না।

এই বলিয়া মহেন্দ্র ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। বিনোদিনী একলা পড়িয়া আপনার চারি দিকে যে মোহজাল রচনা করিতেছিল, তাহা সমস্ত ছিঁড়িয়া দিয়া গেল। চূপ করিয়া দাঁড়াইয়া বিনোদিনী বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিল— আকাশতরা জ্যোৎস্না শৃশ্য করিয়া দিয়া তাহার সমস্ত স্থারস কোথায় উবিয়া গেছে। সেই কেয়ারি-করা বাগান, তাহার পরে বালুকাতীর, তাহার পরে নদীর কালো জল, তাহার পরে ওপারের অফুটতা— সমস্তই যেন একখানা বড়ো সাদা কাগজের উপরে পেনসিলে-আঁকা একটি চিত্র মাত্র— সমস্তই নীরস এবং নির্থক।

মহেন্দ্রকে বিনাদিনী কিরূপ প্রবলবেগে আকর্ষণ করিয়াছে, প্রচণ্ড বড়ের মতো কিরূপ সমস্ত শিক্ড-স্ক্র তাহাকে উৎপাটিত করিয়াছে, আজ তাহা অম্বুল করিয়া তাহার হদ্য আরো যেন অশাস্ত হইয়া উঠিল। তাহার তো এই সমস্ত শক্তিই রহিয়াছে, তবে কেন বিহারী পূর্ণিমার রাত্রির উদ্বেলিত সম্দ্রের হ্যায় তাহার সন্মুখে আসিয়া ভাঙিয়া পড়ে না। কেন একটা অনাবশ্যুক ভালোবাসার প্রবল অভিঘাত প্রতাহ তাহার ধ্যানের মধ্যে আসিয়া কাঁদিয়া পড়িতেছে। আর-একটা আগন্তুক রোদন বারংবার আসিয়া তাহার অস্তরের রোদনকে কেন পরিপূর্ণ অবকাশ দিতেছে না। এই যে একটা প্রকাণ্ড আন্দোলনকে সে জাগাইয়া তুলিয়াছে, ইহাকে লইয়া সমস্ত জীবন সে কী করিবে। এখন ইহাকে শাস্ত করিবে কী উপায়ে।

আজ যে-সমস্ত ফুলের মালায় সে নিজেকে ভূষিত করিয়াছিল, তাহার উপরে মহেদ্রের মৃগ্ধ দৃষ্টি পড়িয়াছিল জানিয়া সমস্ত টানিয়া ছি'ড়িয়া ফেলিল। তাহার সমস্ত শক্তি ব্থা, চেষ্টা ব্থা, জীবন ব্থা— এই কানন, এই জ্যোৎস্না, এই যম্নাতট, এই অপূর্বস্থনর পৃথিবী, সমস্তই ব্থা।

এত ব্যর্থতা, তবু যে ষেখানে সে সেখানেই দাঁড়াইয়া আছে— জগতে কিছুরই লেশমাত্র ব্যত্যয় হয় নাই। তবু কাল সূর্য উঠিবে এবং সংসার তাহার ক্ষুত্রতম কাজটুকু পর্যন্ত ভূলিবে না— এবং অবিচলিত বিহারী যেমন দূরে ছিল, তেমনি দূরে থাকিয়া ব্রাহ্মণ বালককে তাহার বোধোদয়ের নৃতন পাঠ অভ্যাস করাইবে।

বিনোদিনীর চক্ষ্ ফাটিয়া অশ্রু বাহির হইয়া পড়িল। সে তাহার সমস্ত বল ও আকাজ্জা লইয়া কোন্ পাথরকে ঠেলিতেছে। তাহার হৃদয় রক্তে ভাসিয়া গেল, কিন্তু তাহার অদৃষ্ট স্চ্যগ্রপরিমাণ সরিয়া বসিল না।

৫২

সমস্ত রাত্রি মহেক্র ঘুমায় নাই— ক্লান্তশরীরে ভোরের দিকে তাহার ঘুম আদিল। বেলা আটটা-নয়টার সময় জাগিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া বদিল। গতরাত্তির একটা কোনো অসমাপ্ত বেদনা ঘূমের ভিতরে ভিতরে যেন প্রবাহিত হইতেছিল। সচেতন হইবামাত্র মহেক্র তাহার বাথা অহুভব করিতে আরম্ভ করিল। কিছুক্ষণ পরেই রাত্রির সমস্ত ঘটনাটা মনে স্পষ্ট জাগিয়া উঠিল। সকালবেলাকার সেই রৌদ্রে, অতৃপ্ত নিদ্রার ক্লাস্তিতে সমস্ত জগৎটা এবং জীবনটা অত্যস্ত বিবস বোধ হইল। সংসারত্যাগের গ্লানি, ধর্মত্যাগের গভীর পরিতাপ এবং এই উদ্ভাস্ত জীবনের সমস্ত অশাস্তিভার মহেক্র কিসের জন্ম বহন করিতেছে। এই মহাবেশশূন্ম প্রভাতরৌদ্রে মহেক্রের মনে হইল, দে বিনোদিনীকে ভালোবাদে না। রাস্তার দিকে সে চাহিয়া দেখিল, সমস্ত জাগ্রত পৃথিবী বাস্ত হইয়া কাজে ছুটিয়াছে। সমস্ত আত্মগৌরব পঙ্কের মধ্যে বিদর্জন দিয়া একটি বিমৃথ স্ত্রীলোকের পদপ্রাস্তে অকর্মণ্য জীবনকে প্রতিদিন আবদ্ধ করিয়া রাখিবার ষে মৃঢ়তা, তাহা মহেন্দ্রের কাছে স্থস্পষ্ট হইল। একটা প্রবল আবেগের উচ্ছাদের পর হৃদয়ে অবসাদ উপস্থিত হয়— ক্লান্ত হৃদয় তথন আপন অমূভূতির বিষয়কে কিছুকালের জ্ঞা দূরে ঠেলিয়া রাখিতে চায়। সেই ভাবের ভাঁটার সময় তলের সমস্ত প্রচ্ছর পর বাহির হইয়া পড়ে— যাহা মোহ আনিয়াছিল তাহাতে বিতৃষ্ণা জন্ম। মহেক্র যে কিদের জন্ম নিজেকে এমন করিয়া অপমানিত করিতেছে, তাহা দে আজ ব্ঝিতে পারিল না। সে বলিল, "আমি সর্বাংশেই বিনোদিনীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ, তবু আজ আমি স্বপ্রকার হীনতা ও লাস্থনা স্বীকার করিয়া ম্বণিত ভিক্ষকের মতো তাহার পশ্চা<mark>তে</mark> অহোরাত্র ছুটিয়া বেড়াইতেছি, এমনতরো অভুত পাগলামি কোন শয়তান আমার মাথার মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিয়াছে।" বিনোদিনী মহেন্দ্রের কাছে আজ একটি স্ত্রীলোকমাত্র, আর কিছুই নহে— তাহার চারি দিকে সমন্ত পৃথিবীর সৌন্দর্য হইতে, সমস্ত কাব্য হইতে কাহিনী হইতে যে একটি লাবণাজ্যোতি আকৃষ্ট হইয়াছিল, তাহা আজু মায়ামরীচিকার মতো অন্তর্ধান করিতেই একটি সামাল্য নারীমাত্র অবশিষ্ট রহিল — তাহার কোনো অপূর্বত্ব রহিল না।

তথন এই ধিক্কত মোহচক্র হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিয়া বাড়ি ফিরিয়া যাইবার জন্ম মহেন্দ্র ব্যগ্র হইল। যে শাস্তি প্রেম এবং স্নেহ তাহার ছিল, তাহাই তাহার কাছে ত্র্লভত্ম অমৃত বলিয়া বোধ হইল। বিহারীর আশৈশব অটলনির্ভর বন্ধুত্ব তাহার কাছে মহামূল্য বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। মহেন্দ্র মনে মনে কহিল, "যাহা যথার্থ গভীর এবং স্থায়ী, তাহার মধ্যে বিনা চেষ্টায়, বিনা বাধায় আপনাকে সম্পূর্ণ নিমগ্ন করিয়া রাখা যায় বলিয়া তাহার গৌরব আমরা ব্ঝিতে পারি না— যাহা চঞ্চল ছলনামাত্র, যাহার পরিভৃপ্তিতেও লেশমাত্র স্থপ নাই, তাহা আমাদিগকে পশ্চাতে উর্জ্বশ্বাদে ঘোড়দৌড় করাইয়া বেড়ায় বলিয়াই তাহাকে চরম কামনার ধন মনে করি।"

মহেল্র কহিল, "আজই বাড়ি ফিরিয়া ঘাইব— বিনোদিনী যেখানেই থাকিতে চাহে, সেইখানেই তাহাকে রাখিবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়া আমি মৃক্ত হইব।" "আমি মৃক্ত হইব" এই কথা দৃঢ়স্বরে উচ্চারণ করিতেই তাহার মনে একটি আনন্দের আবির্ভাব হইল— এতদিন যে অবিশ্রাম দ্বিধার ভার দে বহন করিয়া আদিতেছিল, তাহা হালকা হইয়া আদিল। এতদিন, এই মৃহুর্তে যাহা তাহার পর্ম অপ্রীতিকর ঠেকিতেছিল, পর্মুহুর্তেই তাহা পালন করিতে বাধ্য হইতেছিল— জোর করিয়া "না" কি "হা" দেবলিতে পারিতেছিল না— তাহার অন্তঃকরণের মধ্যে যে আদেশ উথিত হইতেছিল বরাবর জোর করিয়া তাহার মৃথ চাপা দিয়া দে অন্তপথে চলিতেছিল— এখন দে যেমনি সবেগে বলিল, "আমি মৃক্তিলাভ করিব", অমনি তাহার দোলা-পীড়িত স্বদয় আশ্রয় পাইয়া তাহাকে অভিনন্দন করিল।

মহেক্র তথনই শধ্যাত্যাগ করিয়া উঠিয়া মৃথ ধুইয়া বিনোদিনীর সহিত দেখা করিতে গেল। গিয়া দেখিল, তাহার দার বন্ধ। দারে আঘাত দিয়া কহিল, "ঘুমাইতেছ কি।"

বিনোদিনী কহিল, "না। তুমি এখন ষাও।"

মহেন্দ্র কহিল, "তোমার দদে বিশেষ কথা আছে — আমি বেশিক্ষণ থাকিব না।" বিনোদিনী কহিল, "কথা আর আমি শুনিতে পারি না— তুমি যাও, আমাকে আর বিরক্ত করিয়ো না, আমাকে একলা থাকিতে দাও।"

অন্ত কোনো সময় হইলে এই প্রত্যাখ্যানে মহেন্দ্রের আবেগ আরো বাড়িয়া উঠিত।
কিন্তু আজ তাহার অত্যন্ত ম্বণাবোধ হইল। সে তাবিল, "এই সামান্ত এক স্ত্রীলোকের
কাছে আমি নিজেকে এতই হীন করিয়াছি যে, আমাকে যখন-তখন এমনতরো
অবজ্ঞাভরে দ্র করিয়া দিবার অধিকার ইহার জন্মিয়াছে। সে অধিকার ইহার
বাভাবিক অধিকার নহে। আমিই তাহা ইহাকে দিয়া ইহার গর্ব এমন অন্তায়রূপে
বাড়াইয়া দিয়াছি।" এই লাঞ্ছনার পরে মহেন্দ্র নিজের মধ্যে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব অন্তব
করিবার চেটা করিল। সে কহিল, "আমি জয়ী হইব— ইহার বন্ধন আমি ছেদন
করিয়া দিয়া চলিয়া যাইব।"

আহারাস্তে মহেক্র টাকা উঠাইয়া আনিবার জন্ম ব্যাক্ষে চলিয়া গেল। টাকা উঠাইয়া আশার জন্ম ও মার জন্ম কিছু ভালো নতুন জিনিদ কিনিবে বলিয়া সে এলাহাবাদের দোকানে ঘুরিতে লাগিল।

আবার একবার বিনোদিনীর দারে আঘাত পড়িল। প্রথমে সে বিরক্ত হইয়া কোনো উত্তর করিল না— তাহার পরে আবার বার বার আঘাত করিতেই বিনোদিনী জলস্ত রোষে সবলে দার থূলিয়া কহিল, "কেন তুমি আমাকে বার বার বিরক্ত করিতে আসিতেছ।" কথা শেষ না হইতেই বিনোদিনী দেখিল, বিহারী দাঁড়াইয়া আছে।

ঘরের মধ্যে মহেন্দ্র আছে কি না, দেখিবার জন্ম বিহারী একবার ভিতরে চাহিয়া দেখিল। দেখিল, শয়নঘরে শুদ্ধ ফুল এবং ছিন্ন মালা ছড়ানো। তাহার মন নিমেষের মধ্যেই প্রবলবেগে বিম্থ হইয়া গেল। বিহারী যথন দূরে ছিল, তথন বিনোদিনীর জীবনযাত্রাসম্বন্ধে কোনো সন্দেহজনক চিত্র যে তাহার মনে উদয় হয় নাই তাহা নহে, কিন্তু কল্পনার লীলা সে-চিত্রকে ঢাকিয়াও একটি উজ্জ্বল মোহিনীচ্ছবি দাঁড় করাইয়া-ছিল। বিহারী যথন বাগানে প্রবেশ করিতেছিল তথন তাহার স্তংকক্ষ হইতেছিল—পাছে কল্পনাপ্রতিমায় অকস্মাৎ আঘাত লাগে, এইজন্ম তাহার চিত্ত সংকুচিত হইতেছিল। বিহারী বিনোদিনীর শয়নগৃহের ঘারের সম্মুখে দাঁড়াইবামাত্র সেই আঘাতটাই লাগিল।

দূরে থাকিয়া বিহারী একসময় মনে করিয়াছিল, সে আপনার প্রেমাভিষেকে বিনোদিনীর জীবনের সমস্ত পদ্ধিলতা অনায়াসে ধৌত করিয়া লইতে পারিবে। কাছে আসিয়া দেখিল, তাহা সহজ্ঞ নহে— মনের মধ্যে করুণার বেদনা আসিল কই। হঠাৎ মুণার তরক্ষ উঠিয়া ভাহাকে অভিভূত করিয়া দিল। বিনোদিনীকে বিহারী অত্যন্ত মলিন দেখিল।

এক মূহুর্তেই বিহারী ফিরিয়া দাঁড়াইয়া "মহেন্দ্র" "মহেন্দ্র" করিয়া ডাকিল। এই অপমান পাইয়া বিনোদিনী ন্যুমূত্র্বরে কহিল, "মহেন্দ্র নাই, মহেন্দ্র শহরে গেছে।"

বিহারী চলিয়া যাইতে উন্নত হইলে বিনোদিনী কহিল, "বিহারী-ঠাকুরণো, তোমার পায়ে ধরি, একটুথানি তোমাকে বদিতে হইবে।"

বিহারী কোনো মিনতি শুনিবে না মনে করিয়াছিল, একেবারে এই ঘুণার দৃষ্ট হইতে এখনই নিজেকে দ্বে লইয়া যাইবে স্থির করিয়াছিল, কিন্তু বিনোদিনীর করুণ অমুনয়স্বর শুনিবামাত্র ক্ষণকালের জন্ম তাহার পা যেন আর উঠিল না।

বিনোদিনী কহিল, "আৰু যদি তুমি বিমুখ হইয়া এমন করিয়া চলিয়া যাও, তবে

স্থামি তোমারই শপথ করিয়া বলিতেছি, স্থামি মরিব।"

বিহারী তথন ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "বিনোদিনী, তোমার জীবনের দলে আমাকে তুমি জড়াইবার চেটা করিতেছ কেন। আমি ভোমার কী করিয়াছি। আমি তো কথনো তোমার পথে দাঁড়াই নাই, তোমার স্থত্ঃথে হস্তক্ষেপ করি নাই।" বিনোদিনী কহিল, "তুমি আমার কতথানি অধিকার করিয়াছ, তাহা একবার তোমাকে জানাইয়াছি— তুমি বিশাস কর নাই। তবু আজ আবার তোমার বিরাগের মুখে সেই কথাই জানাইতেছি। তুমি তো আমাকে না বলিয়া জানাইবার, লজ্জা করিয়া জানাইবার, সময় দাও নাই। তুমি আমাকে ঠেলিয়া ফেলিয়াছ, তবু আমি তোমার পা ধরিয়া বলিতেছি, আমি তোমাকে—"

বিহারী বাধা দিয়া কহিল, "দে-কথা আর বলিয়ো না, মুখে আনিয়ো না। দে-কথা বিশাস করিবার জো নাই।"

বিনোদিনী। সে-কথা ইতর লোকে বিখাস করিতে পারে না, কিন্তু তুমি করিবে। সেইজন্ম একবার আমি তোমাকে বসিতে বলিতেচি।

বিহারী। আমি বিশাস করি বা না করি, তাহাতে কী আসে যায়। তোমার জীবন ষেমন চলিতেছে, তেমনি চলিবে তো।

বিনোদিনী। আমি জানি তোমার ইহাতে কিছুই আদিবে-যাইবে না। আমার জাগা এমন যে, তোমার সম্মানরক্ষা করিয়া তোমার পাশে দাঁড়াইবার আমার কোনো উপায় নাই। চিরকাল তোমা হইতে আমাকে দ্রেই থাকিতে হইবে। আমার মন তোমার কাছে এই দাবিটুকু কেবল ছাড়িতে পারে না যে, আমি যেথানে থাকি আমাকে তৃমি একটুকু মাধুর্যের সঙ্গে ভাবিবে। আমি জানি, আমার উপরে তোমার অন্ধ একটু শ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল, দেইটুকু আমার একমাত্র সম্বল করিয়া রাথিব। দেইজন্ম আমার দব কথা তোমাকে শুনিতে হইবে। আমি হাতজোড় করিয়া বলিতেছি ঠাকুরপো, একটুথানি বদো।

"আচ্ছা চলো" বলিয়া বিহারী এখান হইতে অন্তব্ধ কোথাও মাইতে উন্তত হইল।
বিনোদিনী কহিল, "ঠাকুরপো, যাহা মনে করিতেছ, তাহা নহে। এ-ঘরে কোনো
কলক স্পর্শ করে নাই। তুমি এই ঘরে এক দিন শয়ন করিয়াছিলে— এ-ঘর তোমার
জন্ম উৎসর্গ করিয়া রাখিয়াছি— ওই ফুলগুলা তোমারই পূজা করিয়া আজ শুকাইয়া
পড়িয়া আছে। এই ঘরেই তোমাকে বদিতে হইবে।"

শুনিয়া বিহারীর চিত্তে পুলকের সঞ্চার হইল। ঘরের মধ্যে সে প্রবেশ করিল। বিনাদিনী ঘুই হাত দিয়া ভাহাকে খাট দেখাইয়া দিল। বিহারী খাটে গিয়া বসিল—

বিনোদিনী ভূমিতলে তাহার পায়ের কাছে উপবেশন করিল। বিহারী ব্যস্ত হইয়া উঠিতেই বিনোদিনী কহিল, "ঠাকুরপো, ভূমি বসো, আমার মাথা খাও উঠিয়ো না। আমি তোমার পায়ের কাছে বিসবারও যোগা নই, ভূমি দয়া করিয়াই সেখানে স্থান দিয়াছ। দূরে থাকিলেও এই অধিকারটুকু আমি রাখিব।"

এই বলিয়া বিনোদিনী কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। তাহার পরে হঠাৎ চমকিয়া উঠিয়া কহিল, "তোমার থাওয়া হইয়াছে, ঠাকুরপো?"

বিহারী কহিল, "সেশন হইতে থাইয়া আসিয়াছি।"

বিনোদিনী। আমি গ্রাম হইতে তোমাকে যে চিঠিখানি লিখিয়াছিলাম, তাহা খ্লিয়া কোনো জ্বাব না দিয়া মহেজ্বের হাত দিয়া আমাকে ফিরাইয়া পাঠাইলে কেন।

বিহারী। দে চিঠি তো আমি পাই নাই।

বিনোদিনী। এবারে মহেন্দ্রের দক্ষে কলিকাতায় কি তোমার দেখা হইয়াছিল।
বিহারী। তোমাকে গ্রামে পৌছাইয়া দিবার পরদিন মহেন্দ্রের দক্ষে দেখা
হইয়াছিল, তাহার পরেই আমি পশ্চিমে বেড়াইতে বাহির হইয়াছিলাম, তাহার দক্ষে
আব দেখা হয় নাই।

বিনোদিনী। তাহার পূর্বে আর-এক দিন আমার চিঠি পড়িয়া উত্তর না দিয়া ফিরাইয়া পাঠাইয়াছিলে ?

বিহারী। না, এমন কথনোই হয় নাই।

বিনোদিনী শুণ্ডিত হইয়া বশিয়া রহিল। তাহার পরে দীর্ঘনিশাদ ফেলিয়া কহিল, "সমস্ত বুঝিলাম। এথন আমার দব কথা তোমাকে বলি। যদি বিশাদ কর তো ভাগ্য মানিব, যদি না কর তো তোমাকে দোষ দিব না, আমাকে বিশাদ করা কঠিন।"

বিহারীর হ্বদয় তথন আর্দ্র হইয়া গেছে। এই ভক্তিভারনমা বিনোদিনীর পূজাকে সে কোনোমতেই অপমান করিতে পারিল না। সে কহিল, "বোঠান, তোমাকে কোনো কথাই বলিতে হইবে না, কিছু না শুনিয়া আমি তোমাকে বিশ্বাস করিতেছি। আমি তোমায় ম্বণা করিতে পারি না। তুমি আর একটি কথাও বলিয়ো না।"

শুনিয়া বিনোদিনীর চোথ দিয়া জল পড়িতে লাগিল, দে বিহারীর পায়ের ধুলা মাথায় তুলিয়া লইল। কহিল, "দব কথা না বলিলে আমি বাঁচিব না। একটু ধৈর্ঘ ধরিয়া শুনিতে হইবে— তুমি আমাকে বে-আদেশ করিয়াছিলে, তাহাই আমি শিরোধার্য করিয়া লইলাম। বিদিও তুমি আমাকে পত্রটুকুও লেখ নাই, তবু আমি আমার দেই গ্রামে লোকের উপহাদ ও নিলা দহু করিয়া জীবন কাটাইয়া দিতাম, তোমার স্বেহের পরিবর্তে তোমার শাদনই আমি গ্রহণ করিতাম— কিছু বিধাতা

তাহাতেও বিম্থ হইলেন। আমি ঘে-পাপ জাগাইয়া তুলিয়াছি, তাহা আমাকে নির্বাদনেও টিকিতে দিল না। মহেল্র গ্রামে আদিয়া, আমার ঘরের ঘারে আদিয়া, আমার ঘরের ঘারে আদিয়া, আমাকে দকলের দম্থে লাঞ্ছিত করিল। দে-গ্রামে আর আমার স্থান হইল না। ছিতীয় বার তোমার আদেশের জন্ম তোমাকে অনেক খুঁজিলাম, কোনোমতেই তোমাকে পাইলাম না, মহেল্র আমার খোলা চিঠি তোমার ঘর হইতে ফিরাইয়া লইয়া আমাকে প্রতারণা করিল। বুঝিলাম, তুমি আমাকে একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছ। ইহার পরে আমি একেবারেই নই হইতে পারিতাম— কিন্তু তোমার কী গুণ আছে, তুমি দ্রে থাকিয়াও রক্ষা করিতে পার— তোমাকে মনে স্থান দিয়াছি বিলিয়াই আমি পবিত্র হইয়াছি— একদিন তুমি আমাকে দ্র করিয়া দিয়া নিজের যে পরিচয় দিয়াছ, তোমার দেই কঠিন পরিচয়, কঠিন সোনার মতো, কঠিন মানিকের মতো আমার মনের মধ্যে রহিয়াছে, আমাকে মহামূল্য করিয়াছে। দেব, এই তোমার চরণ ছুঁইয়া বলিতেছি, দে মূল্য নই হয় নাই।"

বিহারী চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। বিনোদিনীও আর কোনো কথা কহিল না। অপরাত্রের আলোক প্রতিক্ষণে মান হইয়া আসিতে লাগিল। এমন সময় মহেল্র ঘরের ঘারের কাছে আসিয়া বিহারীকে দেখিয়া চমকিয়া উঠিল। বিনোদিনীর প্রতি তাহার বে একটা উদাসীত জন্মিতেছিল, ঈর্ধার তাড়নায় তাহা দূর হইবার উপক্রম হইল। বিনোদিনী বিহারীর পায়ের কাছে শুরু হইয়া বসিয়া আছে দেখিয়া, প্রত্যাখ্যাত মহেল্রের গর্বে আঘাত লাগিল। বিনোদিনীর সহিত বিহারীর চিঠিপত্র ঘারা এই মিলন ঘটিয়াছে, ইহাতে তাহার আর সন্দেহ রহিল না। এতদিন বিহারী বিম্থ হইয়াছিল, এখন সে যদি নিজে আসিয়া ধরা দেয়, তবে বিনোদিনীকে ঠেকাইবে কে। মহেল্র বিনোদিনীকে ত্যাগ করিতে পারে, কিন্তু আর-কাহারও হাতে ত্যাগ করিতে পারে না, তাহা আজ বিহারীকে দেখিয়া বৃঝিতে পারিল।

বার্থরোষে তীত্র বিজপের স্বরে মহেন্দ্র বিনোদিনীকে কহিল, "এখন তবে রঙ্গভূমিতে মহেন্দ্রের প্রস্থান, বিহারীর প্রবেশ। দৃশ্যটি স্থন্দর — হাততালি দিতে ইচ্ছা হইতেছে। কিন্তু আশা করি, এই শেষ অন্ধ, ইহার পরে আর কিছুই ভালো লাগিবে না।"

বিনোদিনীর মৃথ রক্তিম হইয়া উঠিল। মহেদ্রের আশ্রায় লইতে যথন তাহাকে বাধ্য হইতে হইয়াছে, তথন এ-অপমানের উত্তর তাহার আর কিছুই নাই— ব্যাকুলদৃষ্টিতে সে কেবল একবার বিহারীর মুথের দিকে চাহিল।

বিহারী খাট হইতে উঠিল— অগ্রসর হইয়া কহিল, "মহেক্স, তুমি বিনোদিনীকে কাপুরুষের মতো অপথান করিয়ো না— তোমার ভদ্রতা ঘদি তোমাকে নিষেধ না

করে, তোমাকে নিষেধ করিবার অধিকার আমার আছে।"

মহেক্র হাসিয়া কহিল, "ইহারই মধ্যে অধিকার দাব্যক্ত হইয়া গেছে? আজ তোমার নৃতন নামকরণ করা যাক— বিনোদ-বিহারী।"

বিহারী অপমানের মাত্রা চড়িতে দেখিয়া মহেদ্রের হাত চাপিয়া ধরিল। কহিল, "মহেন্দ্র, বিনোদিনীকে আমি বিবাহ করিব, তোমাকে জানাইলাম, অতএব এখন হইতে সংঘতভাবে কথা কণ্ড।"

শুনিয়া মহেন্দ্র বিশায়ে নিস্তব্ধ হইয়া গেল, এবং বিনোদিনী চমকিয়া উঠিল—
বুকের মধো তাহার সমস্ত রক্ত তোলপাড় করিতে লাগিল।

বিহারী কহিল, "তোমাকে আর-একটি খবর দিবার আছে— তোমার মাতা মৃত্যুশযাায় শয়ান, তাহার বাঁচিবার কোনো আশা নাই। আমি আজ রাত্রের গাড়িতেই যাইব— বিনোদিনীও আমার সঙ্গে ফিরিবে।"

বিনোদিনী চমকিয়া উঠিল, কহিল, "পিসিমার অন্তথ ?"

বিহারী কহিল, "দারিবার অস্থ নহে। কথন কী হয়, বলা যায় না।"
মহেল্র তথন আর-কোনো কথা না বলিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

বিনোদিনী তথন বিহারীকে বলিল, "ষে-কথা তুমি বলিলে, তাহা তোমার ম্থ দিয়া কেমন করিয়া বাহির হইল। এ কি ঠাটা।"

বিহারী কহিল, "না, আমি সতাই বলিয়াছি, তোমাকে আমি বিবাহ করিব।" বিনোদিনী। এই পাপিষ্ঠাকে উদ্ধার করিবার জন্ম।

বিহারী। মা। আমি তোমাকে ভালোবাসি বলিয়া, শ্রহা করি বলিয়া।

বিনোদিনী। এই আমার শেষ পুরস্কার হইয়াছে। এই ষেটুকু স্বীকার করিলে ইহার বেশি আর আমি কিছুই চাই না। পাইলেও তাহা থাকিবে না, ধর্ম কখনো তাহা সৃষ্ট করিবেন না।

বিহারী। কেন করিবেন না।

বিনোদিনী। ছি ছি, এ-কথা মনে করিতে লজা হয়। আমি বিধবা, আমি নিন্দিতা, সমস্ত সমাজের কাছে আমি তোমাকে লাঞ্ছিত করিব, এ কথনো হইতেই পারে না। ছি ছি, এ-কথা তুমি মূথে আনিয়ো না।

বিহারী। তুমি আমাকে ত্যাগ করিবে?

বিনোদিনী। তাাগ করিবার অধিকার আমার নাই। তুমি গোপনে অনেকের অনেক ভালো কর— তোমার একটা কোনো ব্রতের একটা-কিছু ভার আমার উপর সমর্পণ করিয়ো, তাহাই বহন করিয়া আমি নিজেকে তোমার সেবিকা বলিয়া গণ্য করিব। কিন্তু ছি ছি, বিধবাকে তুমি বিবাহ করিবে। তোমার ওদার্যে দব সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু আমি যদি এ-কাজ করি, তোমাকে দমাজে নষ্ট করি, তবে ইহজীবনে আমি আর মাথা তুলিতে পারিব না।

বিহারী। কিন্তু বিনোদিনী, আমি তোমাকে ভালোবাদি।

বিনোদিনী। সেই ভালোবাসার অধিকারে আমি আজ একটিমাত্র স্পর্ধা প্রকাশ করিব। বলিয়া বিনোদিনী ভূমির্চ হইয়া বিহারীর পদাঙ্গুলি চুন্ধন করিল। পায়ের কাছে বনিয়া কহিল, "পরজন্মে তোমাকে পাইবার জন্ম আমি তপশ্যা করিব— এ জন্মে আমার আর কিছু আশা নাই, প্রাপ্য নাই। আমি অনেক হংথ দিয়াছি, অনেক হংথ পাইয়াছি, আমার অনেক শিক্ষা হইয়াছে। সে-শিক্ষা যদি ভূলিতাম, তবে আমি তোমাকে হীন করিয়া আরো হীন হইতাম। কিন্তু তুমি উচ্চ আছ বলিয়াই আজ আমি আবার মাথা তুলিতে পারিয়াছি— এ আশ্রেয় আমি ভূমিসাৎ করিব না।"

বিহারী গম্ভীরম্থে চুপ করিয়া বহিল।

বিনোদিনী হাতজোড় করিয়া কহিল, "ভূল করিয়ো না— আমাকে বিবাহ করিলে তুমি স্থথী হইবে না, তোমার গৌরব ঘাইবে— আমিও দমন্ত গৌরব হারাইব। তুমি চিরদিন নির্লিপ্ত, প্রদন্ত। আজও তুমি তাই থাকো— আমি দ্বে থাকিয়া তোমার কর্ম করি। তুমি প্রদন্ত হও, তুমি স্থাইও।"

10

মহেন্দ্র তাহার মাতার ঘরে প্রবেশ করিতে ঘাইতেছে, তথন আশা তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া আসিয়া কহিল, "এখন ও-ঘরে ঘাইয়ো না।"

মহেন্দ্র জিজ্ঞাস। করিল, "কেন।"

আশা কহিল, "ভাক্তার বলিয়াছেন হঠাৎ মার মনে, স্থের হউক, তৃ:থের হউক, একটা কোনো আঘাত লাগিলে বিপদ হইতে পারে।"

মহেন্দ্র কহিল, "আমি একবার আতে আতে তাঁহার মাথার শিয়রের কাছে গিয়া দেখিয়া আসি গে— তিনি টের পাইবেন না।"

আশা কহিল, "তিনি অতি অল্প শব্দেই চমকিয়া উঠিতেছেন, তুমি ঘরে চুকিলেই তিনি টের পাইবেন।"

মহেন্দ্র। ভবে, এখন তৃমি কী করিতে চাও।

আশা। আগে বিহারী-ঠাকুরপো আসিয়া একবার দেখিয়া যান— তিনি যেরুপ পরামর্শ দিবেন, তাহাই করিব। বলিতে বলিতে বিহারী আদিয়া পড়িল। আশা তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছিল। বিহারী। বোঠান, ডাকিয়াছ ? মা ভালো আছেন তো ?

আশা বিহারীকে দেখিয়া ষেন নির্ভর পাইল। কহিল, "তুমি ষাওয়ার পর হইতে না ষেন আরো চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছেন। প্রথম দিন তোমাকে না দেখিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বিহারী কোথায় গেল।' আমি বলিলাম, 'তিনি বিশেষ কাজে গেছেন, বৃহস্পতিবারের মধ্যে ফিরিবার কথা আছে। তাহার পর হইতে তিনি থাকিয়া থাকিয়া চমকিয়া উঠিতেছেন। মৃথে কিছুই বলেন না, কিন্তু ভিতরে ভিতরে যেন কাহার অপেক্ষা করিতেছেন। কাল তোমার টেলিগ্রাম পাইয়া জানাইলাম, আজ তুমি আসিবে। শুনিয়া তিনি আজ তোমার জন্ম বিশেষ করিয়া খাবার আয়োজন করিতে বলিয়াছেন। তুমি ষাহা যাহা তালোবাস, সমন্ত আনিতে দিয়াছেন, সম্মুখের বারান্দায় রাঁধিবার আয়োজন করাইয়াছেন, তিনি ঘরে হইতে দেখাইয়া দিবেন। ডাক্তারের নিষেধ কিছুতেই শুনিলেন না। আমাকে এই খানিকক্ষণ হইল ডাকিয়া বলিয়া দিলেন, 'বউমা, তুমি নিজের হাতে সমন্ত রাঁধিবে, আমি আজ সামনে বসাইয়া বিহারীকে খাওয়াইব।'"

শুনিয়া বিহারীর চোথ ছলছল করিয়া আসিল। জিজ্ঞাসা করিল, "মা আছেন কেমন।" আশা কহিল, "তুমি একবার নিজে দেখিবে এসো— আমার তো বোধ হয়, ব্যামো আরো বাড়িয়াছে।"

তখন বিহারী ঘরে প্রবেশ করিল। মহেন্দ্র বাহিরে দাঁড়াইয়া আশ্রুর্য হেইয়া গোল। আশা বাড়ির কর্তৃত্ব অনায়াদে গ্রহণ করিয়াছে— সে মহেন্দ্রকে কেমন সহজে ঘরে চুকিতে নিষেধ করিল। না করিল সংকোচ, না করিল অভিমান। মহেন্দ্রের বল আজ কতথানি কমিয়া গেছে। সে অপরাধী, সে বাহিরে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল— মার ঘরেও চুকিতে পারিল না।

তাহার পরে ইহাও আশ্চর্য— বিহারীর সঙ্গে আশা কেমন অক্টিতভাবে কথাবার্তা কহিল। সমস্ত পরামর্শ তাহারই সঙ্গে। সেই আজ সংসারের একমাত্র রক্ষক, সকলের স্থহং। তাহার গতিবিধি সর্বত্র, তাহার উপদেশেই সমস্ত চলিতেছে। মহেন্দ্র কিছুদিনের জন্ম যে-জায়গাটি ছাড়িয়া চলিয়া গেছে, ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, সে-জায়গা ঠিক আর তেমনটি নাই।

বিহারী ঘরে ঢুকিতেই রাজলন্দী তাঁহার করুণ চক্ষ্ তাহার মুখের দিকে রাখিয়া কহিলেন, "বিহারী, ফিরিয়াছিস ?"

विश्वी किट्न, "हा, मा, किविया जानिनाम।"

রাজলন্দী কহিলেন, "তোর কাজ শেষ হইয়া গেছে?" বলিয়া তাহার মুখের দিকে একাগ্রদৃষ্টিতে চাহিলেন।

বিহারী প্রফুল্লম্থে "হাঁ মা, কাজ স্থসস্পন্ন হইয়াছে, এখন আমার আর-কোনো ভাবনা নাই" বলিয়া একবার বাহিরের দিকে চাহিল।

বাজলন্ধী। আজ বউমা তোমার জন্ম নিজের হাতে রাধিবেন, আমি এখান হইতে দেখাইয়া দিব। ডাক্তার বারণ করে— কিন্তু আর বারণ কিসের জন্ম, বাছা। আমি কি একবার তোদের খাওয়া দেবিয়া ঘাইব না।

বিহারী কহিল, "ডাজারের বারণ করিবার তো কোনো হেতু দেখি না, মা—
ত্মি না দেখাইয়া দিলে চলিবে কেন। ছেলেবেলা হইতে তোমার হাতের রান্নাই
আমরা ভালোবাদিতে শিথিয়াছি— মহিনদার তো পশ্চিমের ডালকটি খাইয়া অকচি
ধরিয়া গেছে— আজ সে ভোমার মাছের ঝোল পাইলে বাঁচিয়া ঘাইবে। আজ
আমরা তুই ভাই ছেলেবেলাকার মতো রেষারেষি করিয়া খাইব, ভোমার বউমা অয়ে
কুলাইতে পারিলে হয়।"

যদিচ রাজলন্দ্রী ব্ঝিয়াছিলেন, বিহারী মহেন্দ্রকে দক্ষে করিয়া আনিয়াছে, তবু তাহার নাম শুনিতেই তাঁহার হৃদয় স্পন্দিত হইয়া নিখাদ ক্ষণকালের জন্ম কঠিন ইইয়া উঠিল।

সে-ভাবটা কাটিয়া গেলে বিহারী কহিল, "পশ্চিমে গিয়া মহিনদার শরীর অনেকটা ভালো হইয়াছে। আজ পথের অনিয়মে দে একটু মান আছে, স্নানাহার করিলেই শুধরাইয়া উঠিবে।"

রাজলন্দী তবু মহেদ্রের কথা কিছু বলিলেন না। তথন বিহারী কহিল, "মা, মহিনদা বাহিরেই দাঁড়াইয়া আছে, তুমি না ডাকিলে দে তো আদিতে পারিতেছে না।" রাজলন্দী কিছু না বলিয়া দরজার দিকে চাহিলেন। চাহিতেই বিহারী ডাকিল, "মহিনদা, এসো।"

মহেন্দ্র ধীরে ধীরে ঘরে প্রবেশ করিল। পাছে হৃৎপিগু হঠাৎ স্তব্ধ হইয়া ঘায়, এই ভয়ে রাজলক্ষী মহেন্দ্রের মৃথের দিকে তথনই চাহিতে পারিলেন না। চক্ষ্ অর্ধনিমীলিত করিলেন। মহেন্দ্র বিছানার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া চমকিয়া উঠিল, তাহাকে কে যেন মারিল। মহেন্দ্র মাতার পায়ের কাছে মাথা রাথিয়া পাধরিয়া পড়িয়া রহিল। বক্ষের স্পান্দনে রাজলক্ষীর সমস্ত শরীর কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিল।

কিছুক্ষণ পরে অন্নপূর্ণা ধীরে ধীরে কহিলেন, "দিদি, মহিনকে তুমি উঠিতে বলো, নহিলে ও উঠিবে না।"

त्राजनकी करहे वाकाकृत्व कतिया किर्लन, "महिन्, अर्ठ्।"

মহিনের নাম উচ্চারণমাত্র অনেক দিন পরে তাঁহার চোখ দিয়া ঝর ঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল। সেই অশ্রু পড়িয়া তাঁহার হাদয়ের বেদনা লঘু হইয়া আদিল। তখন মহেন্দ্র উঠিয়া মাটিতে হাঁটু পাড়িয়া খাটের উপর বুক দিয়া তাহার মার পাশে আসিয়া বিদল। রাজলক্ষী কট্টে পাশ ফিরিয়া ছই হাতে মহেন্দ্রের মাথা লইয়া তাহার মস্তক আদ্রাণ করিলেন, তাহার ললাট চুস্বন করিলেন।

মহেন্দ্র রুদ্ধকণ্ঠে কহিল, "মা, তোমাকে অনেক কট্ট দিয়াছি, আমাকে মাণ করো।"

বক্ষ শান্ত হইলে রাজ্লক্ষী কহিলেন, "ও-কথা বলিসনে মহিন, আমি তোকে মাণ না করিয়া কি বাঁচি। বউমা, বউমা কোথায় গেল।"

আশা পাশের ঘরে পথ্য তৈরি করিতেছিল— অন্নপূর্ণা তাহাকে ডাকিয়া আনিলেন।
তথন রাজলন্দ্রী মহেন্দ্রকে ভূতল হইতে উঠিয়া তাঁহার থাটে বসিতে ইক্ষিত
করিলেন। মহেন্দ্র থাটে বসিলে রাজলন্দ্রী মহেন্দ্রের পার্বে স্থান-নির্দেশ করিয়া
আশাকে কহিলেন, "বউমা, এইথানে তুমি বসো— আজ আমি একবার তোমাদের
ত্-জনকে একত্রে বসাইয়া দেখিব, তাহা হইলে আমার সকল তৃঃথ ঘুচিবে। বউমা,
আমার কাছে আর লজ্জা করিয়ো না— আর মহিনের 'পরেও মনের মধ্যে কোনো
অভিমান না রাথিয়া একবার এইখানে বসো— আমার চোথ জুড়াও, মা।"

তথন ঘোনটা-মাথায় আশা লজ্জায় ধীরে ধীরে আদিয়া কম্পিতবক্ষে মহেন্দ্রের পাশে গিয়া বদিল। রাজলক্ষী স্বহন্তে আশার ডান হাত তুলিয়া লইয়া মহেন্দ্রের ডান হাতে রাথিয়া চাপিয়া ধরিলেন— কহিলেন, "আমার এই মাকে তোর হাতে দিয়া গেলাম, মহিন — আমার এই কথাটি মনে রাথিস, তুই এমন লক্ষ্মী আর কোথাও পাবিনে। মেজবউ, এসো, ইহাদের একবার আশীর্বাদ করো— তোমার পুণো ইহাদের মন্দল হউক।"

অন্নপূর্ণা সমুখে আসিয়া দাঁড়াইতেই উভয়ে চোথের জলে তাঁহার পদধ্লি গ্রহণ করিল। অন্নপূর্ণা উভয়ের মন্তকচুম্বন করিয়া কহিলেন, "ভগবান তোমাদের কল্যাণ করুন।"

রাজলন্দ্রী। বিহারী, এসো বাবা, মহিনকে তুমি একবার ক্ষমা করো। বিহারী তথনই মহেন্দ্রের সম্মুথে আসিয়া দাঁড়াইতেই মহেন্দ্র উঠিয়া দৃঢ়বাছ দারা বিহারীকে বক্ষে টানিয়া কোলাকুলি করিল।

রাজলন্দ্রী কহিলেন, "মহিন, আমি তোকে এই আশীর্বাদ করি— শিশুকাল হইতে তাতত বিহারী তোর ধেমন বন্ধু ছিল, চিরকাল তেমনি বন্ধু থাক্— ইহার চেয়ে তোর সৌভাগ্য আর-কিছু হইতে পারে না।"

এই বলিয়া রাজলক্ষী অত্যস্ত ক্লান্ত হইয়া নিস্তর হইলেন। বিহারী একটা উত্তেজক ঔষধ তাঁহার মুখের কাছে আনিয়া ধরিতেই রাজলক্ষী হাত সরাইয়া দিয়া কহিলেন, "আর ওর্ধ না, বাবা। এখন আমি ভগবানকে স্মরণ করি— তিনি আমাকে আমার সমস্ত সংসারদাহের শেষ ওর্ধ দিবেন। মহিন, তোরা একটুখানি বিশ্রাম কর্গে। বউমা, এইবার রালা চড়াইয়া দাও।"

সন্ধ্যাবেলায় বিহারী এবং মহেন্দ্র রাজ্ঞলন্দ্রীর বিছানার সম্মুথে নীচে পাত পাড়িয়া খাইতে বসিল। আশার উপর রাজ্ঞলন্দ্রী পরিবেষণের তার দিয়াছিলেন, সে পরিবেষণ করিতে লাগিল।

মহেন্দ্রের বক্ষের মধ্যে অঞা উদ্বেলিত হইয়া উঠিতেছিল, তাহার মুখে অন্ন উঠিতেছিল না। রাজলন্দ্রী তাহাকে বার বার বলিতে লাগিলেন, "মহিন, তুই কিছুই খাইতেছিদ না কেন ? ভালো করিয়া থা, আমি দেখি।"

বিহারী কহিল, "জানই তো মা, মহিনদা চিরকাল ওই রকম, কিছুই খাইতে পারে না। বোঠান, ঐ ঘন্টটা আমাকে আর-একটু দিতে হইবে, বড়ো চমৎকার হইয়াছে।"

রাজলন্দ্রী খুশি হইয়া ঈষৎ হাদিয়া কহিলেন, "আমি জানি, বিহারী ওই ঘণ্টটা ভালোবাদে। বউমা, ওটুকুতে কী হইবে, আর-একটু বেশি করিয়া দাও।"

বিহারী কহিল, "তোমার এই বউটি বড়ো ক্লপণ, হাত দিয়া কিছু গলে না।" বাজলন্দ্রী হাসিয়া কহিলেন, "দেখো তো বউমা, বিহারী তোমারই ত্ন থাইয়া তোমারই নিন্দা করিতেছে।"

আশা বিহারীর পাতে একরাশ ঘণ্ট দিয়া গেল।

বিহারী কহিল, "হায় হায়! ঘণ্ট দিয়াই আমার পেট ভরাইবে দেখিতেছি, আর ভালো ভালো জিনিস সমন্তই মহিনদার পাতে পডিবে।"

আশা ফিসফিস করিয়া বলিয়া গেল, "নিদ্কের মৃথ কিছুতেই বন্ধ হয় না।" বিহারী মৃত্ত্বরে কহিল, "মিষ্টান্ন দিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখো, বন্ধ হয় কি না।" তুই বন্ধুর আহার হইয়া গেলে, রাজলন্দ্রী অত্যস্ত ভৃপ্তিবোধ করিলেন। কহিলেন, "বউমা, তুমি শীদ্র ধাইয়া এসো।"

রাজলন্দ্রীর আদেশে আশা থাইতে গেলে তিনি মহেন্দ্রকে কহিলেন, "মহিন, তুই শুইতে যা।"

মহেন্দ্ৰ কহিল, "এখনই শুইতে ঘাইব কেন ?"

মহেন্দ্র রাত্রে মাতার দেবা করিবে স্থির করিয়াছিল। রাজলক্ষী কোনোমতেই তাহা ঘটিতে দিলেন না। কহিলেন, "তুই প্রান্ত আছিস মহিন, তুই শুইতে ধা।"

আশা আহার করিয়া পাথা লইয়া রাজলক্ষীর শিয়রের কাছে আসিয়া বসিবার উপক্রম করিলে, তিনি চুপি চুপি তাহাকে কহিলেন, "বউমা, মহেদ্রের বিছানা ঠিক হইয়াছে কি না দেখো গে, সে একলা আছে।"

আশা লজ্জায় মরিয়া গিয়া কোনোমতে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। ঘরে কেবল বিহারী এবং অন্নপূর্ণা রহিলেন।

তথন রাজলন্দ্রী কহিলেন, "বিহারী, তোকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। বিনোদিনীর কী হইল বলিতে পারিস ? সে এখন কোথায় ?"

বিহারী কহিল, "বিনোদিনী কলিকাতায় আছে।"

বাজলক্ষী নীরব দৃষ্টিতে বিহারীকে প্রশ্ন করিলেন। বিহারী তাহা বৃঞ্জিল। কহিল, "বিনোদিনীর জন্ম তুমি আর কিছুমাত্র তম্ন করিয়ো না, মা।"

রাজলন্মী কহিলেন, "সে আমাকে অনেক তৃঃথ দিয়াছে, বিহারী, তবু তাহাকে আমি মনে মনে ভালোবাসি।"

বিহারী কহিল, "সে-ও তোমাকে মনে মনে ভালোবাদে, মা।"

রাজলন্দী। আমারও তাই বোধ হয় বিহারী। দোষগুণ সকলেরই আছে, কিন্তু সে আমাকে ভালোবাসিত। তেমন সেবা কেহ ছল করিয়া করিতে পারিত না।

বিহারী কহিল, "তোমার দেবা করিবার জন্ম সে ব্যাকুল হইয়া আছে।"

রাজলন্দ্রী দীর্ঘনিশ্বাদ ফেলিয়া কহিলেন, "মহিনরা তো এখন শুইতে গেছে, রাত্রে তাহাকে একবার আনিলে কি ক্ষতি আছে ?"

বিহারী কহিল, "মা, সে তো এই বাড়িরই বাহির-ঘরে ল্কাইয়া বিসয়া আছে। তাহাকে আজ সমস্ত দিন জলবিন্দু পর্যন্ত মৃথে দেওয়াইতে পারি নাই। সে পণ করিয়াছে, যতক্ষণ তুমি তাহাকে ডাকিয়া না মাপ করিবে ততক্ষণ সে জলম্পর্শ করিবে না।"

রাজলন্দ্রী ব্যস্ত হইয়া কহিলেন, "সমস্ত দিন উপবাস করিয়া আছে! আহা, ভাহাকে ডাক্, ডাক্!"

বিনোদিনী ধীরে ধীরে রাজলন্ধীর ঘরে প্রবেশ করিতেই তিনি বলিয়া উঠিলেন, "ছি ছি বউ, তুমি করিয়াছ কী? আজ সমস্ত দিন উপোস করিয়া আছ? যাও যাও, আগে থাইয়া লও, তাহার পরে কথা হইবে।"

বিনোদিনী রাজলক্ষীর পায়ের ধুলা লইয়া প্রণাম করিয়া কহিল, "আগে তৃমি

পাপিছাকে মাপ করো, পিদিমা, তবে আমি খাইব।"

রাজলন্ধী। মাপ করিয়াছি বাছা, মাপ করিয়াছি, আমার এখন কাহারও উপর আর রাগ নাই!— বিনোদিনীর ডান হাত ধরিয়া তিনি কহিলেন, "বউ, তোমা হইতে কাহারও মন্দ না হউক, তুমিও ভালো থাকো।"

বিনোদিনী। তোমার আশীর্বাদ মিথ্যা হইবে না, পিসিমা। আমি তোমার পা ছুঁইয়া বলিতেছি আমা হইতে এ-সংসারের মন্দ হইবে না।

অন্নপূর্ণাকে বিনোদিনী ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া খাইতে গেল। খাইয়া আদিলে পর রাজলন্দ্রী তাহার দিকে চাহিয়া কহিলেন, "বউ, এখন তবে তুমি চলিলে।"

বিনোদিনী। পিসিমা, আমি তোমার সেবা করিব। ঈশর দাক্ষী, আমা হইতে তুমি কোনো অনিষ্ট আশকা করিয়ো না।

বাজলন্দ্রী বিহারীর মৃথের দিকে চাহিলেন। বিহারী একটু চিস্তা করিয়া কহিল, "বোঠান থাকুন মা, তাহাতে ক্ষতি হইবে না।"

রাত্তে বিহারী, বিনোদিনী এবং অল্পপূর্ণা তিন জনে মিলিয়া রাজলক্ষীর শুশ্রুষা করিলেন।

এদিকে আশা সমন্ত রাত্রি রাজ্বন্ধীর ঘরে আদে নাই বলিয়া লজায় অত্যন্ত প্রত্যুষে উঠিয়াছে। মহেন্দ্রকে বিছানায় স্থপ্ত অবস্থায় রাখিয়া তাড়াতাড়ি মৃথ ধুইয়া কাপড় ছাড়িয়া প্রস্তুত হইয়া আদিল। তথনো অন্ধকার একেবারে যায় নাই। রাজ্বন্দ্রীর দ্বারের কাছে আদিয়া যাহা দেখিল, তাহাতে আশা অবাক হইয়া গেল। ভাবিল, "এ কি স্বপ্ন ?"

বিনোদিনী একটি স্পিরিট ল্যাম্প জালিয়া জল গ্রম করিতেছে। বিহারী রাত্রে ঘুমাইতে পায় নাই, তাহার জন্ম চা তৈরি হইবে।

আশাকে দেখিয়া বিনোদিনী উঠিয়া দাঁড়াইল। কহিল, "আজ আমি আমার সমস্ত অপরাধ লইয়া তোমার আশ্রয় গ্রহণ করিলাম— আর কেহ আমাকে দ্র করিতে পারিবে না— কিন্তু তুমি যদি বল 'ধাও' তো আমাকে এখনই ঘাইতে হইবে।"

আশা কোনো উত্তর করিতে পারিল না— তাহার মন কী বলিতেছে, তাও সে ষেন ভালো করিয়া ব্ঝিতে পারিল না, অভিভূত হইয়া রহিল।

বিনোদিনী কহিল, "আমাকে কোনোদিন তুমি মাপ করিতে পারিবে না— সে-চেষ্টাও করিয়ো না। কিন্তু আমাকে আর ভয় করিয়ো না। যে-কয়দিন পিসিমার দরকার হইবে, সেই কটা দিন আমাকে একটুখানি কাজ করিতে দাও, তার পরে আমি চলিয়া ষাইব।" কাল রাজলন্দ্রী যথন আশার হাত লইয়া মহেন্দ্রের হাতে দিলেন, তথন আশা তাহার মন হইতে সমস্ত অভিমান মৃছিয়া ফেলিয়া সম্পূর্ণভাবে মহেন্দ্রের কাছে আত্মসমর্পণ করিয়াছিল। আজ বিনোদিনীকে সমুথে দেখিয়া ভাহার খণ্ডিত প্রেমের দাহ শান্তি মানিল না। ইহাকে মহেন্দ্র একদিন ভালোবাসিয়াছিল, ইহাকে এখনো হয়তো মনে মনে ভালোবাসে— এ-কথা তাহার বুকের ভিতরে ঢেউয়ের মতো ফুলিয়া ফ্রিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরেই মহেন্দ্র জাগিয়া উঠিবে, বিনোদিনীকে দেখিবে— কী জানি কী চক্ষে দেখিবে। কাল রাত্রে আশা তাহার সমস্ত সংসারকে নিস্কণ্টক দেখিয়াছিল— আজ প্রত্যুষে উঠিয়াই দেখিল, কাঁটাগাছ তাহার ঘরের প্রান্ধণেই। সংসারে স্থথের স্থানই সব চেয়ে সংকীর্ণ— কোথাও তাহাকে সম্পূর্ণ নির্বিশ্বে রাথিবার অবকাশ নাই।

হৃদয়ের ভার লইয়া আশা রাজলন্ধীর ঘরে প্রবেশ করিল, ান্ন অত্যন্ত লজ্জার দলে কহিল, "মাদিমা, তুমি সমস্ত রাত বসিয়া আছ— যাও, শুতে থাও!" অন্নপূর্ণা আশার মুথের দিকে একবার ভালো করিয়া চাহিয়া দেখিলেন। তাহার পরে শুইতে না গিয়া আশাকে নিজের ঘরে লইয়া গেলেন। কহিলেন, "চুনি, যদি স্থী হইতে চাস, তবে সব কথা মনে রাখিসনে। অক্যকে দোষী করিয়া যেটুকু স্থা, দোষ মনে রাখিবার হৃঃথ তাহার চেয়ে তের বেশি।"

আশা কহিল, "মাসিমা, আমি মনে কিছু পুষিয়া রাখিতে চাই না, আমি ভূলিতেই চাই, কিন্তু ভূলিতে দেয় না বে।"

অন্নপূর্ণা। বাছা, তুই ঠিক বলিয়াছিন— উপদেশ দেওয়া সহজ, উপায় বলিয়া দেওয়াই শক্ত। তবু আমি তোকে একটা উপায় বলিয়া দিতেছি। যেন ভূলিয়াছিন এই ভাবটি অন্তত বাহিবে প্রাণপণে রক্ষা করিতে হইবে— আগে বাহিরে ভূলিতে আরম্ভ করিন, তাহা হইলে ভিতরেও ভূলিবি। এ-কথা মনে রাখিন চুনি, তুই যদি না ভূলিন, তবে অন্তকেও শরণ করাইয়া রাখিবি! তুই নিজের ইচ্ছায় না পারিন, আমি তোকে আজ্ঞা করিতেছি, তুই বিনোদিনীর সঙ্গে এমন ব্যবহার কর্, যেন সেকখনো ভোর কোনে। অনিষ্ট করে নাই এবং তাহার ছারা তোর অনিষ্টের কোনো আশক্ষা নাই।

আশা নমুম্থে কহিল, "কী করিতে হইবে, বলো।"

অন্নপূর্ণা কহিলেন, "বিনোদিনী এখন বিহারীর জন্মে চা তৈরি করিতেছে। তুই ত্ব-চিনি-পেয়ালা সমন্ত লইয়া যা— হুই জনে মিলিয়া কাজ কর্।"

আশা আদেশপালনের জন্ত উঠিল। অরপূর্ণা কহিলেন, "এটা দহজ— কিন্তু আমার

আর-একটি কথা আছে, দেটা আরো শক্ত— সেইটে তোকে পালন করিতেই হইবে! মাঝে মাঝে মহেন্দ্রের দঙ্গে বিনোদিনীর দেখা হইবেই, তথন তোর মনে কী হইবে, তাহা আমি জানি— সে-সময়ে তুই গোপন কটাক্ষেও মহেন্দ্রের ভাব কিংবা বিনোদিনীর ভাব দেখিবার চেষ্টামাত্রও করিসনে। বৃক ফাটিয়া গেলেও তোকে অবিচলিত থাকিতে হইবে। মহেন্দ্র ইহা জানিবে মে, তুই সন্দেহ করিস না, শোক করিস না, ভোর মনে ভয় নাই, চিন্তা নাই— জ্বোড় ভাঙিবার পূর্বে ষেমন ছিল, জ্বোড় লাগিয়া আবার ঠিক তেমনই হইয়াছে— ভাঙনের দাগট্কুও মিলাইয়া গেছে। মহেন্দ্র কি আর-কেহ তোর ম্থ দেখিয়া নিজেকে অপরাধী বলিয়া মনে করিবে না। চুনি, ইহা আমার অন্ধরোধ শা উপদেশ নহে, ইহা তোর মাসিমার আদেশ। আমি ষথন কাশী চলিয়া যাইব, অ মার এই কথাটি একদিনের জন্মও ভূলিসনে!"

আশা চায়ের পেয়ালা প্রভৃতি লইয়া বিনোদিনীর কাছে উপস্থিত হইল। কহিল, "জল কি গরম হইয়াছে। আমি চায়ের ত্ধ আনিয়াছি।"

বিনোদিনী আশ্চর্য হইয়া আশার মুখের দিকে চাহিল। কহিল, "বিহারী-ঠাকুরপো বারান্দায় বসিয়া আছেন, চা তুমি তাঁহার কাছে পাঠাইয়া দাও, আমি ততক্ষণ পিসিমার জন্তু মুখ ধুইবার বন্দোবস্ত করিয়া রাখি। তিনি বোধ হয় এখনই উঠিবেন।"

বিনোদিনী চা লইয়া বিহারীর কাছে গেল না। বিহারী ভালোবাসা স্বীকার করিয়া তাহাকে যে-অধিকার দিয়াছে, দেই অধিকার স্বেচ্ছামতে খাটাইতে তাহার সংকোচ বোধ হইতে লাগিল। অধিকারলাভের যে মর্যাদা আছে, দেই মর্যাদা রক্ষা করিতে হইলে অধিকারপ্রয়োগকে সংযত করিতে হয়। যতটা পাওয়া যায় ততটা লইয়া টানাটানি করা কাঙালকেই শোভা পায়— ভোগকে ধর্ব করিলেই সম্পদের ষথার্থ গৌরব। এখন, বিহারী তাহাকে নিজে না ডাকিলে, কোনো-একটা উপলক্ষ্য করিয়া বিনোদিনী তাহার কাছে আর যাইতে পারে না।

বলিতে-বলিতেই মহেন্দ্র আদিয়া উপস্থিত হইল। আশার ব্কের ভিতরটা যদিও ধড়াস করিয়া উঠিল, তবু সে আপনাকে সংবরণ করিয়া লইয়া স্বাভাবিক স্বরে মহেন্দ্রকে কহিল, "তুমি এত ভোরে উঠিলে যে? পাছে আলো লাগিয়া তোমার ঘুম ভাঙে তাই আমি জানালা-দরজা সব বন্ধ করিয়া আসিয়াছি।"

বিনোদিনীর সমুখেই আশাকে এইরপ সহজভাবে কথা কহিতে শুনিয়া মহেক্রের বুকের একটা পাথর যেন নামিয়া গেল। সে আনন্দিতচিত্তে কহিল, "মা কেমন আছেন, তাই দেখিতে আসিয়াছি— মা কি এখনো ঘুমাইতেছেন।"

আশা কহিল, "হাঁ, তিনি ঘুমাইতেছেন, এখন তুমি ঘাইয়ো না। বিহারী-ঠাকুরপো

বলিয়াছেন, তিনি আজ অনেকটা ভালো আছেন। অনেক দিন পরে কাল তিনি সমস্ত রাত ভালো করিয়া ঘুমাইয়াছেন।"

মহেন্দ্র নিশ্চিন্ত হইয়া জিজ্ঞাদা করিল, "কাকীমা কোথায়।"

আশা তাঁহার ঘর দেখাইয়া দিল।

আশার এই দৃঢ়তা ও সংষম দেখিয়া বিনোদিনীও আশ্চর্য হইয়া গেল।

মহেন্দ্ৰ ডাকিল, "কাকীমা।"

অন্নপূর্ণা যদিও ভোরে স্নান করিয়া লইয়া এখন পূজায় বসিবেন স্থির করিয়াছিলেন, তবুও তিনি কহিলেন, "আয়, মহিন, আয়।"

মহেন্দ্র তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কহিল, "কাকীমা, আমি পাপিষ্ঠ, তোমাদের কাছে আসিতে আমার লজ্জা করে।"

অন্নপূর্ণা কহিলেন, "ছি ছি, ও-কথা বলিদনে মহিন— ছেলে ধুলা লইয়াও মার কোলে আসিয়া বদে।"

মহেন্দ্র। কিন্তু আমার এ-ধুলা কিছুতেই মৃছিবে না কাকীমা।

অন্নপূর্ণা। তুই-একবার ঝাড়িলেই ঝরিয়া যাইবে। মহিন, ভালোই হইয়াছে। নিজেকে ভালো বলিয়া তোর অহংকার ছিল, নিজের 'পরে বিশ্বাস তোর বড়ো বেশি ছিল, পাপের ঝড়ে তোর সেই গর্বটুকুই ভাঙিয়া দিয়াছে, আর কোনো অনিষ্ট করে নাই। মহেন্দ্র। কাকীমা এবার তোমাকে আর ছাড়িয়া দিব না, তুমি গিয়াই আমার

এই হুৰ্গতি হইয়াছে।

অন্নপূর্ণা। আমি থাকিয়া ষে-ছুর্গতি ঠেকাইয়া রাখিতাম, সে-ছুর্গতি একবার ঘটিয়া ষাওয়াই ভালো। এখন আর তোর আমাকে কোনো দরকার হইবে না। দরজার কাছে আবার ডাক পড়িল, "কাকীমা, আহ্নিকে বিসয়াছ নাকি।"

অন্নপূর্ণা কহিলেন, "না, তুই আয়।"

বিহারী ঘরে প্রবেশ করিল। এত সকালে মহেন্দ্রকে জাগ্রত দেখিয়া কহিল, "মহিনদা, আজ তোমার জীবনে এই বোধ হয় প্রথম স্র্যোদয় দেখিলে।"

মহেন্দ্র কহিল, "হাঁ বিহারী, আজ আমার জীবনে প্রথম স্থোদয়। বিহারীর বোধ হয় কাকীমার সঙ্গে কোনো পরামর্শ আছে— আমি যাই।"

বিহারী হাদিয়া কহিল, "তোমাকেও না হয় ক্যাবিনেটের মিনিস্টার করিয়া লওয়া গেল। তোমার কাছে আমি তো কখনো কিছু গোপন করি নাই— যদি আপত্তি না কর, আজও গোপন করিব না।"

মহেন্দ্র। আমি আপত্তি করিব! তবে আর দাবি করিতে পারি না বটে। তুমি

যদি আমার কাছে কিছু গোপন না কর, তবে আমিও আমার প্রতি আবার শ্রদ্ধা করিতে পারিব।

আজকাল মহেন্দ্রের সশ্মৃথে সকল কথা অসংকোচে বলা কঠিন। বিহারীর মৃথ বাধিয়া আসিল, তবু সে জোর করিয়া বলিল, "বিনোদিনীকে বিবাহ করিব, এমন-একটা কথা উঠিয়াছিল, কাকীমার সঙ্গে সেই সম্বন্ধে আমি কথাবার্তা শেষ করিতে আসিয়াছি।"

মহেন্দ্র একান্ত সংকুচিত হইয়া উঠিল। অন্নপূর্ণা চকিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "এ আবার কী কথা, বিহারী।"

মহেন্দ্র প্রবল শক্তি প্রয়োগ করিয়া সংকোচ দ্ব করিল। কহিল, "বিহারী, এ বিবাহের কোনো প্রয়োজন নাই।"

অন্নপূর্ণা কহিলেন, "এ বিবাহের প্রস্তাবে কি বিনোদিনীর কোনো যোগ আছে।" বিহারী কহিল, "কিছুমাত্র না।"

অন্নপূর্ণা কহিলেন, "দে কি ইহাতে রাজি হইবে।"

মহেন্দ্র বলিয়া উঠিল, "বিনোদিনী কেন রাজি হইবে না, কাকীমা? আমি জানি, দে একমনে বিহারীকে ভক্তি করে এমন আশ্রয় সে কি ইচ্ছা করিয়া ছাড়িয়া দিতে পারে।"

বিহারী কহিল, "মহিনদা, আমি বিনোদিনীকে বিবাহের প্রভাব করিয়াছি— সে লজ্জার সঙ্গে তাহা প্রত্যাধ্যান করিয়াছে।"

ভনিয়া মহেক্ত চুপ করিয়া রহিল।

68

তালোয়-মন্দয় তই-তিনদিন রাজলক্ষীর কাটিয়া গেল। একদিন প্রাতে তাঁহার ম্থ বেশ প্রদয় ও বেদনা সমস্ত হ্রাস হইল। সেই দিন তিনি মহেন্দ্রকে ডাকিয়া কহিলেন, "আর আমার বেশিক্ষণ সময় নাই— কিন্তু আমি বড়ো স্থথে মরিলাম মহিন, আমার কোনো তঃথ নাই। তুই যথন ছোটো ছিলি, তথন তোকে লইয়া আমার যে আনন্দ ছিল, আজ সেই আনন্দে আমার বুক ভরিয়া উঠিয়াছে— তুই আমার কোলের ছেলে, আমার বুকের ধন— তোর সমস্ত বালাই লইয়া আমি চলিয়া যাইতেছি, এই আমার বড়ো স্থথ।" বলিয়া রাজলক্ষী মহেন্দ্রের ম্থে গায়ে হাত বুলাইতে লাগিলেন। মহেন্দ্রের রোদন বাধা না মানিয়া উচ্ছুসিত হইতে লাগিল।

রাজলন্দ্রী কহিলেন, "কাদিদনে, মহিন। লন্দ্রী ঘরে রহিল। বউমাকে আমার চাবিটা দিস। সমন্তই আমি গুছাইয়া রাথিয়াছি, তোদের ঘরকরার জিনিদের কোনো অভাব হইবে না। আর-একটি কথা আমি বলি মহিন, আমার মৃত্যুর পূর্বে কাহাকেও জানাসনে— আমার বাক্সে ছ-হাজার টাকার নোট আছে, তাহা আমি বিনোদিনীকে দিলাম। দে বিধবা, একাকিনী, ইহার হৃদ হইতে তাহার বেশ চলিয়া ঘাইবে— কিন্তু মহিন, তাহাকে তোদের সংসারের ভিতরে রাথিসনে, তোর প্রতি আমার এই অন্তরোধ বহিল।"

বিহারীকে ডাকিয়া রাজলন্ধী কহিলেন, "বাবা বিহারী, কাল মহিন বলিতেছিল, তুই গরিব ভদ্রলোকদের চিকিৎসার জন্ম একটি বাগান করিয়াছিল— ভগবান ডোকে দীর্ঘজীবী করিয়া গরিবের হিত করুন। আমার বিবাহের সময় আমার খণ্ডর আমাকে একথানি গ্রাম যৌতুক করিয়াছিলেন, সেই গ্রামথানি আমি তোকে দিলাম, তোর গরিবদের কাজে লাগাস, তাহাতে আমার খণ্ডরের পুণ্য হইবে।"

## CC

রাজলক্ষীর মৃত্যু হইলে পর শ্রাদ্ধশেষে মহেন্দ্র কহিল, "ভাই বিহারী, আমি ডাক্তারি জানি— তুমি বে-কাজ আরম্ভ করিয়াছ, আমাকেও তাহার মধ্যে নাও। চুনি যেরূপ গৃহিণী হইয়াছে দেও ভোমার অনেক সহায়তা করিতে পারিবে। আমরা সকলে সেইথানেই থাকিব।"

বিহারী কহিল, "মহিনদা, ভালো করিয়া ভাবিয়া দেখো— এ-কাজ কি বরাবর তোমার ভালো লাগিবে? বৈরাগ্যের ক্ষণিক উচ্ছাদের মুখে একটা স্থায়ী ভার গ্রহণ করিয়া বিদিয়ো না।"

মহেন্দ্র কহিল, "বিহারী, তুমিও ভাবিয়া দেখো, যে-জীবন আমি গঠন করিয়াছি, তাহাকে লইয়া আলশুভবে আর উপভোগ করিবার জো নাই— কর্মের দারা তাহাকে যদি টানিয়া লইয়া না চলি, তবে কোন্ দিন সে আমাকে টানিয়া অবসাদের মধ্যে ফেলিবে। তোমার কর্মের মধ্যে আমাকে স্থান দিতেই হইবে।"

সেই কথাই স্থির হইয়া গেল।

অন্নপূর্ণা ও বিহারী বসিয়া শাস্ত বিষাদের সহিত সেকালের কথা আলোচনা করিতেছিলেন। তাঁহাদের পরস্পরের বিদায়ের সময় কাছে আসিয়াছে। বিনোদিনী দারের কাছে আসিয়া কহিল, "কাকীমা, আমি কি এখানে একটু বসিতে পারি ?"

অন্নপূর্ণা কহিলেন, "এসো এসো বাছা, বসো।"

বিনোদিনী আসিয়া বসিলে ভাহার সহিত হুই-চারিটা কথা কহিয়া বিছানা তুলিবার উপলক্ষ্য করিয়া অরপূর্ণা বারান্দায় গেলেন।

বিনোদিনী বিহারীকে কহিল, "এখন আমার প্রতি তোমার যাহা আদেশ, তাহা বলো।"

বিহারী কহিল, "বোঠান, তুমিই বলো, তুমি কী করিতে চাও।"

বিনোদিনী কহিল, "শুনিলাম, গরিবদের চিকিৎদার জন্ম গলার ধারে তুমি একখানি বাগান লইয়াছ— আমি দেখানে তোমার কোনো একটা কাজ করিব। কিছু না হয় তো আমি র'ধিয়া দিতে পারি।"

বিহারী কহিল, "বোঠান, আমি অনেক ভাবিয়াছি। নানান হান্ধামে আমাদের জীবনের জালে অনেক জট পড়িয়া গেছে। এখন নিভতে বিদিয়া বিদিয়া তাহারই একটি একটি গ্রন্থি মোচন করিবার দিন আদিয়াছে। পূর্বে দমস্ত পরিদার করিয়া লইতে হইবে। এখন হদয় বাহা চায়, তাহাকে আর প্রশ্রম দিতে সাহস হয় না। এ পর্যন্ত বাহা কিছু ঘটিয়াছে, বাহা কিছু সহ্য করিয়াছি, তাহার সমস্ত আবর্তন, সমস্ত আন্দোলন শাস্ত করিতে না পারিলে, জীবনের সমাপ্তির জন্ম প্রস্তুত হইতে পারিব না। বিদ সমস্ত অতিকাল অমুকূল হইত, তবে সংসারে একমাত্র তোমার বারাই আমার জীবন সম্পূর্ণ হইতে পারিত— এখন তোমা হইতে আমাকে বঞ্চিত হইতেই হইবে। এখন আর স্থপের জন্ম চেটা বৃধা, এখন কেবল আন্তে আন্তে সমস্ত ভাওচুর সারিয়া লইতে হইবে।"

এই সময় অন্নপূর্ণা ঘরে ঢুকিতেই বিনোদিনী কহিল, "মা, আমাকে তোমার পান্তে স্থান দিতে হইবে। পাপিষ্ঠা বলিয়া আমাকে তুমি ঠেলিয়ো না।"

अन्नर्भी कहित्नन, "मा, हत्ना, आमात मत्कृष्टे हत्ना।"

অন্নপূর্ণা ও বিনোদিনীর কাশীতে ষাইবার দিন কোনো স্থােগে বিহারী বিরলে বিনোদিনীর সহিত দেখা করিল। কহিল, "বােঠান, তােমার একটা কিছু চিহ্ন আমি কাছে রাখিতে চাই।"

বিনোদিনী কহিল, "আমার এমন কী আছে, যাহা চিহ্নের মতো কাছে রাখিতে

বিহারী লজ্জা ও সংকোচের সহিত কহিল, "ইংরেজের একটা প্রথা আছে, প্রিয়-জনের একগুচ্ছ চুল স্মরণের জন্ম রাথিয়া দেয়— যদি তুমি—।"

বিনোদিনী। ছি ছি, কী দ্বণা! আমার চুল লইয়া কী করিবে! সেই অশুচি মৃতবম্ব আমার এমন কিছুই নহে, যাহা আমি তোমাকে দিতে পারি। আমি হত- ভাগিনী তোমার কাজে থাকিতে পারিব না— আমি এমন একটা-কিছু দিতে চাই, যাহা আমার হইয়া তোমার কাজ করিবে— বলো, তুমি লইবে ?

বিহারী কহিল, "লইব।"

তথন বিনোদিনী তাহার অঞ্লের প্রান্ত খুলিয়া হাজার টাকার হুইখানি নোট বিহারীর হাতে দিল।

বিহারী স্থগভীর আবেগের সহিত স্থিরদৃষ্টিতে বিনোদিনীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। থানিক বাদে বিহারী কহিল, "আমি কি তোমাকে কিছু দিতে পারিব না।"

বিনোদিনী কহিল, "তোমার চিহ্ন আমার কাছে আছে, তাহা আমার অঙ্কের ভূষণ— তাহা কেহ কাড়িতে পারিবে না। আমার আর কিছু দরকার নাই।" বলিয়া দে নিজের হাতের সেই কাটা দাগ দেথাইল।

বিহারী আশ্চর্য হইয়া রহিল। বিনোদিনী কহিল, "তুমি জান না— এ তোমারই আঘাত— এবং এ আঘাত তোমারই উপযুক্ত। ইহা এখন তুমিও ফিরাইতে পার না।"

মাসিমার উপদেশসত্ত্বেও আশা বিনোদিনী সম্বন্ধে মনকে নিষ্কণ্টক করিতে পারে নাই। বাজলন্দ্রীর সেবায় হই জনে একত্রে কাজ করিয়াছে, কিন্তু আশা ধ্বনই বিনোদিনীকে দেথিয়াছে তথনই তাহার বুকের মধ্যে ব্যথা লাগিয়াছে— মৃথ দিয়া সহজে কথা বাহির হয় নাই, এবং হাসিবার চেষ্টা তাহাকে পীড়ন করিয়াছে। বিনোদিনীর নিকট হইতে সামান্ত কোনো দেবা গ্রহণ করিতেও তাহার সমস্ত চিত্ত বিমুখ হইয়াছে। বিনোদিনীর সাজা পান অনেক সময়ে শিষ্টতার থাতিরে তাহাকে গ্রহণ করিতে হইয়াছে, কিন্তু আড়ালে তাহা ফেলিয়া দিয়াছে। কিন্তু আজ যখন বিদায়কাল উপস্থিত হইল— মাদিমা দংসার হইতে দিতীয়বার চলিয়া যাইতেছেন বলিয়া আশার হৃদয় যথন অশ্র-জলে আর্দ্র হইয়া গেল, তথন দেই সঙ্গে বিনোদিনীর প্রতি তাহার করুণার উদয় হইল। যে একেবারে চলিয়া যাইতেছে তাহাকে মাপ করিতে পারে না, এমন কঠিন মন অল্পই আছে। আশা জানিত, বিনোদিনী মহেন্দ্ৰকে ভালোবাদে; মহেন্দ্ৰকে ভালো না বাসিবেই বা কেন। মহেন্দ্রকে ভালোবাসা যে কিব্নপ অনিবার্য, আশা তাহা নিজেব ষ্বদয়ের ভিতর হইতেই জানে। নিজের ভালোবাসার সেই বেদনায় বিনোদিনীর প্রতি আজ তাহার বড়ো দয়া হইল। বিনোদিনী মহেক্রকে চিরদিনের জন্ম ছাড়িয়া যাইতেছে, তাহার যে ত্রিষহ ত্থে, তাহা আশা অভিবড়ো শক্রর জন্মত কামনা করিতে পারে না- মনে করিয়া তাহার চক্ষে জল আসিল; এককালে সে বিনোদিনীকে ভালো বাসিয়াছিল— সেই ভালোবাসা তাহাকে স্পষ্ট করিল। সে ধীরে ধীরে বিনোদিনীর কাছে আসিয়া অত্যন্ত করুণার সঙ্গে, স্নেহের সঙ্গে, বিষাদের সঙ্গে মৃত্স্বরে কহিল, "দিদি, তুমি চলিলে ?"

বিনোদিনী আশার চিবুক ধরিয়া কহিল, "হাঁ বোন, আমার ঘাইবার সময় আসিয়াছে। একসময় তুমি আমাকে ভালোবাসিয়াছিলে— এখন স্থথের দিনে সেই ভালোবাসার একট্থানি আমার জন্মে রাখিয়ো, ভাই— আর সব ভূলিয়া যেয়ো!"

মহেন্দ্র আদিয়া প্রণাম করিয়া কহিল, "বোঠান, মাপ করিয়ো।" তাহার চোথের প্রান্তে ছই ফোঁটা অশ্রু গড়াইয়া পড়িল।

বিনোদিনী কহিল, "তুমিও মাপ করিয়ো ঠাকুরপো, ভগবান তোমাদের চিরস্থথী করুন।" প্রবন্ধ



## আত্মশক্তি



## আত্মশক্তি

## নেশন কী

নেশন ব্যাপারটা কী, স্থপ্রসিদ্ধ ফরাসী ভাবুক রেনাঁ এই প্রশ্নের আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু এ দম্বন্ধে তাঁহার মত ব্যাখ্যা করিতে হইলে, প্রথমে তুই একটা শব্দার্থ স্থির করিয়া লইতে হইবে।

শ্বীকার করিতে হইবে, বাংলায় 'নেশন' কথার প্রতিশব্দ নাই। চলিত ভাষায় সাধারণত জাতি বলিতে বর্ণ ব্যায় এবং জাতি বলিতে ইংরাজিতে যাহাকে race বলে তাহাও ব্যাইয়া থাকে। আমরা 'জাতি' শব্দ ইংরাজি 'রেদ' শব্দের প্রতিশব্দরেই ব্যবহার করিব, এবং নেশনকে নেশনই বলিব। নেশন ও ভাশনাল শব্দ বাংলায় চলিয়া গেলে অনেক অর্থ হৈধ-ভাবহৈধের হাত এড়ানো যায়।

'ক্যাশনাল কন্প্রেদ' শব্দের তর্জমা করিতে আমরা 'জাতীয় মহাসভা' ব্যবহার করিয়া থাকি— কিন্তু 'জাতীয়' বলিলে বাঙালি-জাতীয়, মারাঠি-জাতীয়, শিথ-জাতীয়, ধ্যে-কোনো জাতীয় বুঝাইতে পারে— ভারতবর্ষের সর্বজাতীয় বুঝায় না। মাদ্রাজ ও বন্ধাই 'ক্যাশনাল' শব্দের অমুবাদ-চেষ্টায় 'জাতি' শব্দ ব্যবহার করেন নাই। তাঁহারা স্থানীয় ক্যাশনাল সভাকে মহাজনসভা ও সার্বজনিক সভা নাম দিয়াছেন— বাঙালি কোনো-প্রকার চেষ্টা না করিয়া 'ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন' নাম দিয়া নিছ্নতিলাভ করিয়াছে। ইহাতে মারাঠি প্রভৃতি জাতির সহিত বাঙালির যেন একটা প্রভেদ লক্ষিত হয়— সেই প্রভেদে বাঙালির আস্তরিক ক্যাশনালত্বের হুর্বলতাই প্রমাণ করে।

'মহাজন' শব্দ বাংলায় একমাত্র অর্থে ব্যবহৃত হয়, অন্ত অর্থে চলিবে না। 'সার্বজনিক' শব্দকে বিশেয় আকারে নেশন শব্দের প্রতিশব্দ করা যায় না। 'ফ্রাসি সর্বজন' শব্দ 'ফ্রাসি নেশন' শব্দের পরিবর্তে সংগত শুনিতে হয় না।

মহাজন শব্দ ত্যাগ করিয়া 'মহাজাতি' শব্দ গ্রহণ করা যাইতে পারে। কিন্তু 'মহং' শব্দ মহত্ত্বসূচক বিশেষণরূপে অনেকস্থলেই নেশন শব্দের পূর্বে আবশ্যক হইতে পারে। সেরূপ স্থলে 'গ্রেট নেশন' বলিতে গেলে 'মহতী মহাজাতি' বলিতে হয় এবং তাহার বিপরীত বুঝাইবার প্রয়োজন হইলে 'ক্তু মহাজাতি' বলিয়া হাস্তভাজন হইবার সম্ভাবনা আছে।

কিন্তু নেশন শব্দটা অবিক্বত আকারে গ্রহণ করিতে আমি কিছুমাত্র সংকোচ বোধ করি না। ভাবটা আমরা ইংরেজের কাছ হইতে পাইয়াছি, ভাষাটাও ইংরেজি রাথিয়া ঋণ স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছি। উপনিষদের ব্রহ্ম, শংকরের মায়া ও বুদ্ধের নির্বাণ শব্দ ইংরেজি রচনায় প্রায় ভাষাস্তরিত হয় না, এবং না হওয়াই উচিত।

রেনা বলেন, প্রাচীনকালে 'নেশন' ছিল না। ইজিপ্ট, চীন, প্রাচীন কালভিয়া, 'নেশন' জানিত না। আদিরীয়, পারদিক ও আলেক্জাগুরের দানাজ্যকে কোনো নেশনের সামাজ্য বলা যায় না।

রোম-সাম্রাজ্য নেশনের কাছাকাছি গিয়াছিল। কিন্তু সম্পূর্ণ নেশন বাঁধিতে না-বাঁধিতে বর্বর জাতির অভিঘাতে তাহা ভাঙিয়া টুকরা হইয়া গেল। এই সকল টুকরা বছ শতাকী ধরিয়া নানাপ্রকার সংঘাতে ক্রমে দানা বাঁধিয়া নেশন হইয়া দাঁড়াইয়াছে, এবং ফ্রান্স, ইংলাণ্ড, জার্মানি ও রাশিয়া সকল নেশনের শীর্ষস্থানে মাথা তুলিয়াছে।

কিন্তু ইহারা নেশন কেন ? স্থইজর্লাও তাহার বিবিধ জাতি ও ভাষাকে লইয়া কেন নেশন হইল ? অন্ত্রিয়া কেন কেবলমাত্র রাজ্য হইল, নেশন হইল না ?

কোনো কোনো রাষ্ট্রতত্ত্বিদ্ বলেন, নেশনের মূল রাজা। কোনো বিজয়ী বীর প্রাচীনকালে লড়াই করিয়া দেশ জয় করেন, এবং দেশের লোক কালক্রমে তাহা ভূলিয়া য়ায়; সেই রাজবংশ কেন্দ্ররূপী হইয়া নেশন পাকাইয়া তোলে। ইংলাও, য়টলাও, আয়ালাও পূর্বে এক ছিল না, তাহাদের এক হইবার কারণও ছিল না, রাজার প্রতাপে ক্রমে তাহারা এক হইয়া আসিয়াছে। নেশন হইতে ইটালির এত বিলম্ব করিবার কারণ এই য়ে, তাহার বিস্তর ছোটো ছোটো রাজার মধ্যে কেহ একজন মধ্যবর্তী হইয়া সমস্ত দেশে ঐক্যবিস্তার করিতে পারেন নাই।

কিন্তু এ নিয়ম সকল জায়গায় খাটে নাই। যে স্থইজর্লাণ্ড ও আমেরিকার ইউনাইটেড স্টেট্স্ ক্রমে ক্রমে সংযোগ সাধন করিতে করিতে বড়ো হইয়া উঠিয়াছে, তাহারা তো বাজবংশের সাহায্য পায় নাই।

বাজশক্তি নাই নেশন আছে, রাজশক্তি ধ্বংস হইয়া গেছে নেশন টিকিয়া আছে, এ দৃষ্টান্ত কাহারও অগোচর নাই। রাজার অধিকার সকল অধিকারের উচ্চে, এ কথা এখন আর প্রচলিত নহে; এখন স্থির হইয়াছে গ্রাশনাল অধিকার রাজকীয় অধিকারের উপরে। এই গ্রাশনাল অধিকারের ভিত্তি কী, কোন্ লক্ষণের দ্বারা তাহাকে চেনা যাইবে? অনেকে বলেন, জাতির অর্থাৎ raceএর ঐক্যই তাহার লক্ষণ। রাজা, উপরাজ ও রাষ্ট্রসভা ক্তুত্রিম এবং অধ্রুব, জাতি চিরদিন থাকিয়া যায়, তাহারই অধিকার থাটি।

কিন্ত, জাতিমিশ্রণ হয় নাই যুরোপে এমন দেশ নাই। ইংলাণ্ড, ফ্রান্স, জার্মানি, ইটালি কোথাও বিশুদ্ধ জাতি থুঁজিয়া পাওয়া যায় না, এ কথা সকলেই জানেন। কেটিউটন, কে কেন্ট, এখন তাহার মীমাংসা করা অসম্ভব। রাষ্ট্রনীতিতত্ত্বে জাতিবিশুদ্ধির কোনো খোঁজ রাথে না। রাষ্ট্রতত্ত্বের বিধানে যে জাতি এক ছিল তাহারা তিন্ন হইয়াছে, যাহারা তিন্ন ছিল তাহারা এক হইয়াছে।

ভাষাসহয়েও ওই কথা থাটে। ভাষার একো ফাশনাল একারদ্ধনের সহায়তা করে সন্দেহ নাই, কিন্তু ভাহাতে এক করিবেই এমন কোনো জবর্দন্তি নাই। য়ুনাইটেড টেট্স্ ওইংলাণ্ডের ভাষা এক, স্পেন ও স্পানীয় আমেরিকার ভাষা এক, কিন্তু ভাহারা এক নেশন নহে। অপর পক্ষে স্থইজর্লাণ্ডে ভিনটা-চারিটা ভাষা আছে, তব্ সেথানে এক নেশন। ভাষা অপেকা মান্থ্যের ইচ্ছাশক্তি বড়ো; ভাষাবৈচিত্রাসত্বেও সমস্ত স্থইজর্লাণ্ডের ইচ্ছাশক্তি তাহাকে এক করিয়াছে।

তাহা ছাড়া, ভাষায় জাতির পরিচয় পাওয়া যায়, এ কথাও ঠিক নয়। প্রুদিয়া আজ জার্মান বলে, কয়েক শতাব্দী পূর্বে স্লাভোনিক বলিত, ওয়েল্স্ ইংরেজি ব্যবহার করে, ইজিপ্ট আরবি ভাষায় কথা কহিয়া থাকে।

নেশন ধর্মতের ঐক্যও মানে না। ব্যক্তিবিশেষ ক্যাথলিক, প্রটেন্টান্ট, য়িছদি অথবা নান্তিক, যাহাই হউক না কেন, তাহার ইংরেজ, ফরাসি বা জার্মান হইবার কোনো বাধা নাই।

বৈষয়িক স্বার্থের বন্ধন দৃঢ় বন্ধন, সন্দেহ নাই। কিন্তু রেনাাঁর মতে সে বন্ধন নেশন বাঁধিবার পক্ষে যথেষ্ট নহে। বৈষয়িক স্বার্থে মহাজনের পঞ্চায়েত-মণ্ডলী গড়িয়া তুলিতে পারে বটে, কিন্তু আশনালত্বের মধ্যে একটা ভাবের স্থান আছে— তাহার যেমন দেহ আছে তেমনি অন্তঃকরণেরও অভাব নাই। মহাজনপটিকে ঠিক মাতৃভূমি কেহ মনে করে না।

ভৌগোলিক অর্থাৎ প্রাকৃতিক সীমাবিভাগ নেশনের ভিন্নতাসাধনের একটা প্রধান হেতু সে কথা স্বীকার করিতেই হইবে। নদীম্রোতে জাতিকে বহন করিয়া লইয়া গেছে, পর্বতে তাহাকে বাধা দিয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া কি কেহ ম্যাপে আঁকিয়া দেখাইয়া দিতে পারে, ঠিক কোন্ পর্যন্ত কোন্ নেশনের অধিকার নির্দিষ্ট হওয়া উচিত। মানবের ইতিহাসে প্রাকৃতিক দীমাই চূড়ান্ত নহে। ভূখণ্ডে, জাতিতে, ভাষায় নেশন গঠন করে না। ভ্থণ্ডের উপর যুদ্ধক্ষেত্র ও কর্মক্ষেত্রের পত্তন হইতে পারে, কিন্তু নেশনের অন্তঃকরণটুকু ভ্থত্তে গড়ে না। জনসম্প্রদায় বলিতে যে পবিত্র পদার্থকে বৃঝি, মহন্তই তাহার শ্রেষ্ঠ উপকরণ। হংগভীর ঐতিহাসিক মন্থনজাত নেশন একটি মানসিক পদার্থ, তাহা একটি মানসিক পরিবার, তাহা ভূথণ্ডের আকৃতির ছারা আবদ্ধ নহে।

দেখা গেল, জ্বাতি, ভাষা, বৈষয়িক স্বার্থ, ধর্মের ঐক্য ও ভৌগোলিক সংস্থান, নেশননামক মানস পদার্থ স্ক্রনের মূল উপাদান নহে। তবে তাহার মূল উপাদান কী?

নেশন একটি দজীব সত্তা, একটি মানদ পদার্থ। ছুইটি জিনিস এই পদার্থের অস্তঃপ্রকৃতি গঠিত করিয়াছে। সেই ছুটি জিনিস বস্তুত একই। তাহার মধ্যে একটি অতীতে অবস্থিত, আর একটি বর্তমানে। একটি হইতেছে সর্বসাধারণের প্রাচীন শ্বতিসম্পদ, আর একটি পরম্পর সম্মতি, একত্তে বাস করিবার ইচ্ছা— যে অথগু উত্তরাধিকার হন্তগত হইয়াছে তাহাকে উপযুক্ত ভাবে রক্ষা করিবার ইচ্ছা। সাত্ময উপস্থিতমতো নিজেকে হাতে হাতে তৈরি করে না। নেশনও দেইরূপ স্থদীর্ঘ অতীত কালের প্রয়াস, ত্যাগস্বীকার এবং নিষ্ঠা হইতে অভিব্যক্ত হইতে থাকে। আমরা অনেকটা পরিমাণে আমাদের পূর্বপুরুষের দ্বারা পূর্বেই গঠিত হইয়া আছি। অতীতের বীর্য, মহন্ত, কীর্তি, ইহার উপরেই আশনাল ভাবের মূলপত্তন। অতীত কালে শর্বদাধারণের এক গৌরব এবং বর্তমান কালে সর্বদাধারণের এক ইচ্ছা, পূর্বে একত্রে বড়ো কাজ করা এবং পুনরায় একত্তে সেইরূপ কাজ করিবার সংকল্প— ইহাই জনসম্প্রদায়-গঠনের ঐকাস্তিক মূল। আমরা যে পরিমাণে ত্যাগস্বীকার করিতে সম্মত হইয়াছি এবং যে পরিমাণে কষ্ট দহ্য করিয়াছি আমাদের ভালোবাদা দেই পরিমাণে প্রবল হইবে। স্বামরা যে বাড়ি নিজেরা গড়িয়া তুলিয়াছি এবং উত্তরবংশীয়দের হস্তে সমর্পণ করিব দে ৰাড়িকে আমরা ভালোবাদি। প্রাচীন স্পার্টার গানে আছে, 'তোমরা যাহা ছিলে আমরা তাহাই, তোমরা যাহা আমরা তাহাই হইব।' এই অতি সরল কথাটি সর্বদেশের ন্তাশনাল গাথাস্বরূপ।

অতীতের গৌরবময় শ্বৃতি ও দেই শ্বৃতির অমুরূপ ভবিশ্বতের আদর্শ— একত্রে হংখ পাওয়া, আনন্দ করা, আশা করা— এইগুলিই আদল জিনিদ, জাতি ও ভাষার বৈচিত্র্য্যাদত্বেও এগুলির মাহাত্ম্য বোঝা যায়; একত্রে মাস্থলখানা-স্থাপন বা সীমাস্তানির্বয়ের অপেক্ষা ইহার মৃল্য অনেক বেশি। একত্রে হুংখ পাওয়ার কথা এইজন্য বলা হইয়াছে যে, আনন্দের চেয়ে হুংখের বন্ধন দূঢ়তর।

অতীতে সকলে মিলিয়া ত্যাগছঃখ-স্বীকার এবং পুনর্বার সেইজ্ঞ সকলে মিলিয়া

প্রস্তুত থাকিবার ভাব হইতে জনসাধারণকে যে একটি একীভূত নিবিড় অভিব্যক্তি দান করে তাহাই নেশন। ইহার পশ্চাতে একটি অভীত আছে বটে, কিন্তু তাহার প্রত্যক্ষগম্য লক্ষণটি বর্তমানে পাওয়া যায়। তাহা আর কিছু নহে— সাধারণ সম্মতি, সকলে মিলিয়া একত্রে এক জীবন বহন করিবার স্কুম্প্টপরিব্যক্ত ইচ্ছা।

রেনা বলিতেছেন, আমরা রাষ্ট্রতম্ব হইতে রাজার অধিকার ও ধর্মের আধিপত্য নির্বাসিত করিয়াছি, এখন বাকি কী রহিল? মামুষ, মামুষের ইচ্ছা, মামুষের প্রয়োজনসকল। অনেকে বলিবেন, ইচ্ছা জিনিসটা পরিবর্তনশীল, অনেক সময় তাহা অনিয়ন্ত্রিত অশিক্ষিত— তাহার হস্তে নেশনের স্থাশনালিটির মতো প্রাচীন মহৎসম্পদ রক্ষার ভার দিলে, ক্রমে যে সমস্ত বিশ্লিষ্ট হইয়া নষ্ট হইয়া যাইবে।

মাত্রবের ইচ্ছার পরিবর্তন আছে— কিন্তু পৃথিবীতে এমন কিছু আছে যাহার পরিবর্তন নাই? নেশনরা অমর নহে। তাহাদের আদি ছিল, তাহাদের অন্তও ঘটিবে। হয়তো এই নেশনদের পরিবর্তনকালে এক মুরোপীয় সম্প্রদায় সংঘটিত হইতেও পারে। কিন্তু এখনো তাহার লক্ষণ দেখি না। এখনকার পক্ষে এই নেশনসকলের ভিন্নতাই ভালো, তাহাই আবশ্রুক। তাহারাই সকলের স্বাধীনতা রক্ষা করিতেছে— এক আইন, এক প্রভূ হইলে, স্বাধীনতার পক্ষে সংকট।

বৈচিত্র্য এবং অনেক সময় বিরোধী প্রবৃত্তি দারা ভিন্ন ভিন্ন নেশন সভ্যতাবিস্তাব-কার্যে সহায়তা করিতেছে। মহুস্তত্বের মহাসংগীতে প্রত্যেকে এক একটি স্থর যোগ করিয়া দিভেছে, সবটা একত্রে মিলিয়া বাস্তবলোকে যে একটি কল্পনাগম্য মহিমার সৃষ্টি করিতেছে তাহা কাহারও একক চেষ্টার অতীত।

যাহাই হউক, রেনা বলেন— মান্ত্র জাতির, ভাষার, ধর্মমতের বা নদীপর্বতের দাস
নহে। অনেক গুলি সংঘতমনা ও ভাবোত্তগ্রহদয় মহয়ের মহাসংঘ যে একটি সচেতন
চারিত্র স্বন্ধন করে তাহাই নেশন। সাধারণের মন্ধলের জ্ঞা ব্যক্তিবিশেষের ত্যাগস্বীকারের দ্বারা এই চারিত্র-চিত্র যতক্ষণ নিজের বল সপ্রমাণ করে ততক্ষণ তাহাকে
সাঁচ্চা বলিয়া জানা যায় এবং ততক্ষণ তাহার টিকিয়া থাকিবার সম্পূর্ণ অধিকার
আহে।

রেনাঁর উক্তি শেষ করিলাম। এক্ষণে রেনাঁর সারগর্ভ বাক্যগুলি আমাদের দেশের প্রতি প্রয়োগ করিয়া আলোচনার জন্ম প্রস্তুত হওয়া যাক।

শ্ৰাবণ, ১৩০৮

## ভারতবর্ষীয় সমাজ

ত্বস্ক যে যে জায়গা দথল করিয়াছে, সেখানে রাজশাসন এক কিন্তু আর-কোনো ঐক্য নাই। সেখানে তুর্কি, গ্রীক, আর্মানি, শ্লাভ, কুর্দ, কেহ কাহারও সঙ্গে না মিশিয়া, এমন কি পরস্পরের সহিত ঝগড়া করিয়া কোনো মতে একত্রে আছে। যে-শক্তিতে এক করে, সেই শক্তিই সভ্যতার জননী— সেই শক্তি তুরস্করাজ্যের রাজলন্দ্রীর মতো হইয়া এখনো আবিভূতি হয় নাই।

প্রাচীন যুরোপে বর্বর জাতেরা রোমের প্রকাণ্ড সাম্রাজ্যটাকে বাটোয়ারা করিয়া লইল। কিন্তু তাহারা আপন আপন রাজ্যের মধ্যে মিশিয়া গেল— কোথাও জোড়ের চিহ্ন রাখিল না। জেতা ও বিজিত ভাষায় ধর্মে সমাজে একাঙ্গ হইয়া এক-একটি নেশন কলেবর ধরিল। সেই যে মিলনশক্তির উদ্ভব হইল, সেটা নানাপ্রকার বিরোধের আঘাতে শক্ত হইয়া স্থনির্দিষ্ট আকার ধরিয়া স্থদীর্ঘকালে এক-একটি নেশনকে এক-একটি সভ্যতার আশ্রয় করিয়া তুলিয়াছে।

ষে কোনো উপলক্ষ্যে হউক অনেক লোকের চিত্ত এক হইতে পারিলে তাহাতে মহৎ ফল ফলে। যে জনসম্প্রদায়ের মধ্যে সেই এক হইবার শক্তি শ্বভাবতই কাজ করে, তাহাদের মধ্য হইতেই কোনো না কোনো প্রকার মহত্ত অঙ্গধারণ করিয়া দেখা দেয়, তাহারাই সভ্যতাকে জন্ম দেয়, সভ্যতাকে পোষণ করে। বিচিত্রকে মিলিত করিবার শক্তিই সভ্যতার লক্ষণ। সভ্য য়ুরোপ জগতে সম্ভাব বিস্তার করিয়া ঐক্যমেতু বাঁধিতেছে— বর্বর মুরোপ বিচ্ছেদ, বিনাশ, ব্যবধান স্ক্রন করিতেছে, সম্প্রতি চীনে তাহার প্রমাণ পাওয়া গেছে। চীনে কেন, আমরা ভারতবর্ষে মুরোপের সভ্যতা ও বর্বরতা উভয়েরই কাজ প্রত্যক্ষ করিতে পাই। সকল সভ্যতার মর্মস্থলে মিলনের উচ্চ আদর্শ বিরাজ করিতেছে বলিয়াই, সেই আদর্শমূলে বিচার করিয়া বর্বরতার বিচ্ছেদ—অভিযাতগুলা দ্বিগুণ বেদনা ও অপমানের সহিত প্রত্যহ অমুভব করিয়া থাকি।

এই লোকচিত্তের একতা সব দেশে এক ভাবে সাধিত হয় না। এইজন্ম মুরোপীয়ের একা ও হিন্দুর ঐক্য এক প্রকারের নহে, কিন্তু তাই বলিয়া হিন্দুর মধ্যে যে একটা ঐক্য নাই, সে-কথা বলা যায় না। সে-ঐক্যকে স্থাশনাল ঐক্য না বলিতে পার— কারণ নেশন ও স্থাশনাল কথাটা আমাদের নহে, মুরোপীয় ভাবের দ্বারা তাহার অর্থ দীমাবদ্ধ হইয়াছে।

প্রত্যেক জাতি নিজের বিশেষ ঐক্যকেই স্বভাবত সব চেয়ে বড়ো মনে করে।

যাহাতে তাহাকে আশ্রয় দিয়াছে ও বিরাট করিয়া তুলিয়াছে, তাহাকে সে মর্মে মর্মে বড়ো বলিয়া চিনিয়াছে, আর কোনো আশ্রয়কে সে আশ্রয় বলিয়া অন্নভব করে না। এইজন্ম মুরোপের কাছে ন্যাশনাল ঐক্য অর্থাৎ রাষ্ট্রতম্ব্যুলক ঐক্যই শ্রেষ্ঠ; আমরাও মুরোপীয় গুরুর নিকট হইতে দেই কথা গ্রহণ করিয়া পূর্বপুরুষদিগের ন্যাশনাল ভাবের অভাবে লক্ষা বোধ করিতেছি।

সভ্যতার যে মহৎ গঠনকার্য— বিচিত্রকে এক করিয়া তোলা— হিন্দু তাহার কী করিয়াছে দেখিতে হইবে। এই এক করিবার শক্তি ও কার্যকে ক্যাশনাল নাম দাও বা যে-কোনো নাম দাও, তাহাতে কিছু আদে যায় না, মান্থয়-বাঁধা লইয়াই বিষয়।

নানা যুদ্ধবিগ্রহ-রক্তপাতের পর যুরোপের সভ্যতা যাহাদিগকে এক নেশনে বাধিয়াছে, তাহারা সবর্ণ। ভাষা ও কাপড় এক হইয়া গেলেই তাহাদের আর কোনো প্রভেদ চোথে পড়িবার ছিল না। তাহাদের কে জেতা, কে জিত, সে-কথা ভূলিয়া যাওয়া কঠিন ছিল না। নেশন গড়িতে ষেমন স্মৃতির দরকার, তেমনি বিস্মৃতির দরকার— নেশনকে বিচ্ছেদবিরোধের কথা যত শীঘ্র সম্ভব ভূলিতে হইবে। ষেথানে তুই পক্ষের চেহারা এক, বর্ণ এক, সেথানে সকলপ্রকার বিচ্ছেদের কথা ভোলা সহজ্ঞ— সেথানে একত্রে থাকিলে মিলিয়া যাওয়াই স্বাভাবিক।

অনেক যুদ্ধবিরোধের পরে হিন্দুসভ্যতা যাহাদিগকে এক করিয়া লইয়াছিল, তাহারা অসবর্ণ। তাহারা স্বভাবতই এক নহে। তাহাদের সঙ্গে আর্থজাতির বিচ্ছেদ শীঘ্র ভূলিবার উপায় ছিল না।

আমেরিকা-অস্ট্রেলিয়ায় কী ঘটয়াছে ? য়ুরোপীয়গণ যথন সেথানে পদার্পণ করিল, তথন তাহারা ঐস্টান, শত্রুর প্রতি প্রতি করিবার মস্ত্রে দীক্ষিত। কিন্তু আমেরিকা-অস্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাদীদিগকে দেশ হইতে একেবারেউন্সূলিত না করিয়া তাহারা ছাড়ে নাই— তাহাদিগকে পশুর মতো হত্যা করিয়াছে। আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়ায় যে নেশন বাধিয়াছে, তাহার মধ্যে আদিম অধিবাদীরা মিশিয়া ঘাইতে পারে নাই।

হিন্দৃশত্যতা যে এক অত্যাশ্চর্য প্রকাণ্ড সমাজ বাঁধিয়াছে, তাহার মধ্যে স্থান পায় নাই এমন জাত নাই। প্রাচীন শকজাতীয় জাঠ ও রাজপুত; মিশ্রজাতীয় নেপালী, আদামী, রাজবংশী; দ্রাবিড়ী, তৈলঙ্গী, নায়ার— সকলে আপন ভাষা, বর্ণ, ধর্ম ও আচারের নানা প্রভেদ সত্তেও স্থবিশাল হিন্দৃসমাজের মধ্যে একটি বৃহৎ সামঞ্জন্ত রক্ষা করিয়া একত্রে বাদ করিতেছে। হিন্দৃশত্যতা এত বিচিত্র লোককে আশ্রয় দিতে গিয়া নিজেকে নানাপ্রকারে বঞ্চিত করিয়াছে, কিন্তু তবু কাহাকেও পরিত্যাগ করে নাই—উচ্চ-নীচ, স্বর্ণ-অস্বর্ণ, সকলকেই ঘনিষ্ঠ করিয়া বাঁধিয়াছে, সকলকে ধর্মের আশ্রয়

দিয়াছে, সকলকে কর্তব্যপথে দংষত করিয়া শৈথিলা ও অধংপতন হইতে টানিয়া রাখিয়াছে।

রেনা দেখাইয়াছেন, নেশনের মূল লক্ষণ কী, তাহা বাহির করা শক্ত। জাতির ঐক্যা, ভাষার ঐক্যা, ধর্মের ঐক্যা, দেশের ভূসংস্থান, এ-সকলের উপরে ক্যাশনালত্বের একান্ত নির্ভর নহে। তেমনি হিন্দুত্বের মূল কোথায়, তাহা নির্ণয় করিয়া বলা শক্ত। নানা জাতি, নানা ভাষা, নানা ধর্ম, নানাপ্রকার বিক্লম আচার-বিচার হিন্দুসমাজের মধ্যে স্থান পাইয়াছে।

পরিধি যত বৃহৎ, তাহার কেন্দ্র খ্ঁজিয়া পাওয়া ততই শক্ত। হিন্দুসাজের এক্যের ক্ষেত্র নিরতিশয় বৃহৎ, সেইজন্ম এত বিশালত্ব ও বৈচিত্র্যের মধ্যে তাহার মূল আশ্রমটি বাহির করা সহজ নহে।

এ-স্থলে আমাদের প্রশ্ন এই, আমরা প্রধানত কোন্ দিকে মন দিব? ঐক্যের কোন্ আদর্শকে প্রাধান্ত দিব।

রাষ্ট্রনীতিক এক্যাচেষ্টাকে উপেক্ষা করিতে পারি না। কারণ, মিলন যত প্রকারে হয় ততই ভালো। কন্ত্রেসের দভায় যাঁহারা উপস্থিত হইয়াছেন, তাঁহারা ইহা অহতব করিয়াছেন যে, সমস্তই যদি ব্যর্থ হয়, তথাপি মিলনই কন্ত্রেসের চরম ফল। এই মিলনকে যদি রক্ষা করিয়া চলি, তবে মিলনের উপলক্ষ্য বিফল হইলেও, ইহা নিজেকে কোনো না কোনো দিকে সার্থক করিবেই, দেশের পক্ষে কোন্টা ম্থ্য ব্যাপার, তাহা আবিন্ধার করিবেই— যাহা ব্থা এবং ক্ষণিক, তাহা আপনি পরিহার করিবে।

কিন্তু এ-কথা আমাদিগক বুঝিতে হইবে, আমাদের দেশে সমাজ দকলের বড়ো।
অন্ত দেশে নেশন নানা বিপ্লবের মধ্যে আত্মরক্ষা করিয়া জয়ী হইয়াছে— আমাদের
দেশে তদপেক্ষা দীর্ঘকাল সমাজ নিজেকে সকলপ্রকার সংকটের মধ্যে রক্ষা করিয়াছে।
আমরা যে হাজার বৎসরের বিপ্লবে, উৎপীড়নে, পরাধীনতায়, অধঃপতনের শেষ সীমায়
তলাইয়া যাই নাই, এখনো যে আমাদের নিম্নশ্রেণীর মধ্যে সাধুতা ও ভদ্রমণ্ডলীর
মধ্যে মহুগ্রত্বের উপকরণ রহিয়াছে, আমাদের আহারে সংঘম এবং ব্যবহারে শীলতা
প্রকাশ পাইতেছে, এখনো যে আমরা পদে পদে ত্যাগ স্থীকার করিতেছি, বহুত্বংথের
ধনকে সকলের দক্ষে ভাগ করিয়া ভোগ করাই শ্রেয় বলিয়া জানিতেছি, সাহেবের
বেহারা দাত টাকা বেতনের তিন টাকা পেটে খাইয়া চার টাকা বাড়ি পাঠাইতেছে,
পনেরো টাকা বেতনের মূহুরি নিজে আধ্যারা হইয়া ছোট ভাইকে কলেজে পড়াইতেছে

সেবেল আমাদের প্রাচীন সমাজের জোরে।

এ স্মাজ আমাদিগকে স্কুখকে

বড়ো করিয়া জানায় নাই— সকল কথাতেই, সকল কাজেই, সকল সম্পর্কেই, কেবল কল্যাণ, কেবল পুণ্য এবং ধর্মের মন্ত্র কানে দিয়াছে। সেই সমাজকেই আমাদের সর্বোচ্চ আশ্রয় বলিয়া তাহার প্রতিই আমাদের বিশেষ করিয়া দৃষ্টিক্ষেপ করা আবশ্যক।

কেহ কেহ বলিবেন, সমাজ তো আছেই, সে তো আমাদের পূর্বপুরুষ গড়িয়া রাখিয়াছেন, আমাদের কিছুই করিবার নাই।

এইখানেই আমাদের অধঃপতন হইয়াছে। এইখানেই বর্তমান যুরোপীয় সভ্যতা বর্তমান হিন্দুসভ্যতাকে জিতিয়াছে।

য়ুরোপের নেশন একটি সন্ধীব সন্তা। অতীতের সহিত নেশনের বর্তমানের যে কেবল জড় সম্বন্ধ, তাহা নহে— পূর্বপুরুষ প্রাণপাত করিয়া কাজ করিয়াছে এবং বর্তমান পুরুষ চোথ বৃজিয়া ফলভোগ করিতেছে, তাহা নহে। অতীত-বর্তমানের মধ্যে নিরস্তর চিত্তের সম্বন্ধ আছে— অথও কর্মপ্রবাহ চলিয়া আসিতেছে। এক অংশ প্রবাহিত, আর-এক অংশ বন্ধ, এক অংশ প্রজ্ঞলিত, অপরাংশ নির্বাপিত, এরপ নহে। সে হইলে তো সম্বন্ধবিচ্ছেদ হইয়া গেল— জীবনের সহিত মৃত্যুর কী সম্পর্ক?

কেবলমাত্র অলস ভক্তিতে যোগসাধন করে না— বরং তাহাতে দূরে লইয়া যায়। ইংরেজ যাহা পরে, যাহা থায়, যাহা বলে, যাহা করে, সবই ভালো, এই ভক্তিতে আমাদিগকে অন্ধ অহুকরণে প্রবৃত্ত করে— তাহাতে আসল ইংরেজত্ব হইতে আমাদিগকে দূরে লইয়া যায়। কারণ ইংরেজ এরপ নিরুত্তম অহুকরণকারী নহে। ইংরেজ স্বাধীন চিস্তা ও চেটার জোরেই বড়ো হইয়াছে— পরের গড়া জিনিস অলসভাবে ভোগ করিয়া তাহারা ইংরেজ হইয়া উঠে নাই। স্বতরাং ইংরেজ সাজিতে গেলেই প্রকৃত ইংরেজত্ব আমাদের পক্ষে তুর্লভ হইবে।

তেমনি আমাদের পিতামহেরা যে বড়ো হইয়াছিলেন সে কেবল আমাদের প্রপিতামহদের কোলের উপরে নিশ্চলভাবে শয়ন করিয়া নহে। তাঁহারা ধ্যান করিয়াছেন, বিচার করিয়াছেন, পরীক্ষা করিয়াছেন, পরিবর্তন করিয়াছেন, তাঁহাদের চিত্তর্তি সচেষ্ট ছিল, দেইজগুই তাঁহারা বড়ো হইতে পারিয়াছেন। আমাদের চিত্ত যদি তাঁহাদের সেই চিত্তের সহিত যোগমুক্ত না হয়, কেবল তাঁহাদের কৃতকর্মের সহিত আমাদের জড় সম্বন্ধ থাকে, তবে আমাদের আর এক্য নাই। পিতামাতার সহিত পুত্রের জীবনের যোগ আছে— তাঁহাদের মৃত্যু হইলেও জীবনক্রিয়া পুত্রের দেহে একই রকমে কাজ করে। কিন্তু আমাদের পূর্বপুরুষের মানসী শক্তি যেভাবে কাজ করিয়াছে,

আমাদের মনে যদি তাহার কোনো নিদর্শন না পাই — আমরা যদি কেবল তাঁহাদের প্রথিকল অন্তকরণ করিয়া চলি, তবে ব্ঝিব আমাদের মধ্যে আমাদের পূর্বপূরুষ আরা সজীব নাই। শণের দাড়ি-পরা যাত্রার নারদ যেমন দেবর্ঘি নারদ, আমরাও তেমনি আর্ঘ। আমরা একটা বড়ো রকমের যাত্রার দল— গ্রাম্যভাষায় এবং কৃত্রিম সাজ-সরঞ্জামে পূর্বপূরুষ সাজিয়া অভিনয় করিতেছি।

পূর্বপুক্ষদের সেই চিন্তকে আমাদের জড় সমাজের উপর জাগাইয়া তুলিলে তবেই আমরা বড়ো হইব। আমাদের সমস্ত সমাজ যদি প্রাচীন মহং স্মৃতি ও বৃহৎ ভাবের দ্বারা আহ্যোপাস্ত সজীব সচেই হইয়া উঠে, নিজের সমস্ত অঙ্গে প্রত্যঙ্গে বহুশতান্দীর জীবনপ্রবাহ অন্থভব করিয়া আপনাকে দবল ও সচল করিয়া তোলে, তবে রাষ্ট্রীয় পরাধীনতা ও অন্থ সকল তুর্গতি তুচ্ছ হইয়া যাইবে। সমাজের সচেই স্বাধীনতা অন্থ সকল স্বাধীনতা হইতেই বড়ো।

জীবনের পরিবর্তন বিকাশ, মৃত্যুর পরিবর্তন বিকার। আমাদের সমাজেও জতবেগে পরিবর্তন চলিতেছে, কিন্তু সমাজের অভ্যন্তরে সচেত্রন অন্তঃকরণ নাই বলিয়া সে-পরিবর্তন বিকার ও বিশ্লেষণের দিকে ঘাইতেছে— কেহ তাহা ঠেকাইতে পারিতেছে না।

দজীব পদার্থ সচেইভাবে বাহিরের অবস্থাকে নিজের অন্তর্গ করিয়া আনে— আর নির্জীব পদার্থকে বাহিরের অবস্থাই সবলে আঘাত করিয়া নিজের আয়ত্ত করিয়া লয়। আমাদের সমাজে যাহা কিছু পরিবর্তন হইতেছে, তাহাতে চেতনার কার্য নাই; তাহাতে বাহিরের সঙ্গে ভিতরের সঙ্গে কোনো সামঞ্জশুচেটা নাই— বাহির হইতে পরিবর্তন ঘাড়ের উপর আদিয়া পড়িতেছে এবং সমাজের সমস্ত সন্ধি শিথিল করিয়া দিতেছে।

নৃতন অবস্থা, নৃতন শিক্ষা, নৃতন জাতির সহিত সংঘর্ষ— ইহাকে অস্বীকার করা যায় না। আমরা যদি এমনভাবে চলিতে ইচ্ছা করি, যেন ইহারা নাই, যেন আমরা তিন সহস্র বংসর পূর্বে বসিয়া আছি, তবে সেই তিন সহস্র বংসর পূর্বকার অবস্থা আমাদিগকে কিছুমাত্র সাহায্য করিবে না এবং বর্তমান পরিবর্তনের বত্তা আমাদিগকে ভাসাইয়া লইয়া যাইবে। আমরা বর্তমানকে স্বীকারমাত্র না করিয়া পূর্বপূরুষের দোহাই মানিলে তো পূর্বপূরুষ সাড়া দিবেন না। আমাদের পূর্বপূরুষ আমাদের দোহাই পাড়িয়া বলিতেছেন, 'বর্তমানের সহিত সন্ধি করিয়া আমাদের কীতিকে রক্ষা করো, তাহার প্রতি অন্ধ হইয়া ইহাকে সমূলে ধ্বংদ হইতে দিয়ো না। আমাদের ভাবস্ক্রিটকে রক্ষা করিয়া সচেতনভাবে এক কালের সহিত আর-এক কালকে মিলাইয়া লণ্ড, নহিলে স্ত্র আপনি ছিন্ন হইয়া যাইবে।'

কী করিতে হইবে? নেশনের প্রত্যেকে স্থাশনাল স্বার্থ রক্ষার জন্ম নিজের স্বার্থ বিদর্জন দিয়া থাকে। যে-সময় হিন্দুসমাজ দজীব ছিল, তথন দমাজের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সমস্ত সমাজ-কলেবরের স্বার্থকেই নিজের একমাত্র স্বার্থ জ্ঞান করিত। রাজা দমাজেরই অঙ্গ ছিলেন, দমাজ সংরক্ষণ ও চালনার ভার ছিল তাঁহার উপর— ত্রান্ধণ দমাজের মধ্যে দমাজধর্মের বিশুদ্ধ আদর্শকে উজ্জ্ঞল ও চিরন্থায়ী করিয়া রাখিবার জন্ম নিযুক্ত ছিলেন— তাঁহাদের ধ্যানজ্ঞান শিক্ষাদাধনা দমন্তই দমাজের সম্পত্তি ছিল। গৃহস্থই দমাজের স্তম্ভ বলিয়া গৃহাশ্রম এমন গৌরবের বলিয়া গণ্য হইত। সেই গৃহকে জ্ঞানে, ধর্মে, ভাবে, কর্মে দম্মত রাখিবার জন্ম দমাজের বিচিত্র শক্তি বিচিত্র দিকে দচেষ্টভাবে কাজ করিত। তথনকার নিয়ম তথনকার অন্ধর্মান তথনকার কালের হিদাবে নির্থক ছিল না।

এখন সেই নিয়ম আছে, সেই চেতনা নাই। সমস্ত সমাজের কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সচেষ্টতা নাই। আমাদের পূর্বপুরুষের সেই নিয়ত-জাগ্রত মঙ্গলের ভাবটিকে হৃদয়ের মধ্যে প্রাণবংরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়া সমাজের সর্বত্র তাহাকে প্রয়োগ করি, তবেই বিপুল হিন্দুসভ্যতাকে পুনর্বার প্রাপ্ত হইব। সমাজকে শিক্ষালান, স্বাস্থ্যলান, অন্নলান, ধনসম্পদ-দান, ইহা আমাদের নিজের কর্ম; ইহাতেই আমাদের মন্ধল— ইহাকে বাণিজ্যহিদাবে দেখা নহে, ইহার বিনিময়ে পুণ্য ও কল্যাণ ছাড়া আর কিছুই আশা না করা, ইহাই যজ্ঞ, ইহাই ব্রন্ধের সহিত কর্মযোগ, এই কথা নিয়ত স্মরণ করা, ইহাই হিন্ত। স্বার্থের আদর্শকেই মানবদমাজের কেন্দ্রখনে না স্থাপন করিয়া, রক্ষের মধ্যে মানবদমাজকে নিরীক্ষণ করা, ইহাই হিন্দুর। ইহাতে পশু হইতে মুমুগ্য পর্যন্ত সকলেরই প্রতি কল্যাণভাব পরিব্যাপ্ত হইয়া যায় এবং নিয়ত অভ্যাদে স্বার্থ পরিহার করা নিশ্বাদত্যাগের ন্যায় সহজ হইয়া আদে। সমাজের নীচে হইতে উপর পর্যন্ত সকলকে একটি বৃহৎ নিঃস্বার্থ কল্যাণবন্ধনে বাধা, ইহাই আমাদের সকল চেষ্টার অপেক্ষা বড়ো চেষ্টার বিষয়। এই ঐকাস্থতেই হিন্দুসম্প্রদায়ের একের সহিত অন্তের এবং বর্তমানের সহিত অতীতের ধর্মযোগ সাধন করিতে হইবে। আমাদের মহয়ত্বলাভের এই একমাত্র উপায়। রাষ্ট্রনীতিক চেষ্টায় যে কোনো ফল নাই, তাহা নহে; কিন্তু সে-চেষ্টা আমাদের দামাজিক এক্যদাধনে কিয়দ্র সহায়তা করিতে পারে, এই তাহার প্রধান গৌরব।

## স্বদেশী সমাজ

বাংলাদেশের জলকষ্ট নিবারণ সম্বন্ধে গবর্মেন্টের মস্তব্য প্রকাশিত হইলে পর এই প্রবন্ধ লিখিত হয়।

'স্তর্জনা স্বফলা' বন্ধভূমি ভূষিত হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু দে চাতক পক্ষীর মতো উর্দ্ধের দিকে তাকাইয়া আছে— কর্তৃপক্ষীয়েরা জলবর্ষণের ব্যবস্থা না করিলে তাহার আর গতি নাই।

গুরুগুরু মেঘগর্জন শুরু হইয়াছে— গবর্মেন্ট সাড়া দিয়াছেন— তৃঞ্চানিবারণের যা-হয় একটা উপায় হয়তো হইবে— অতএব আপাতত আমরা সেজন্ম উদ্বেগ প্রকাশ করিতে বদি নাই।

আমাদের চিস্তার বিষয় এই যে, পূর্বে আমাদের যে একটি ব্যবস্থা ছিল, যাহাতে সমাজ অত্যস্ত সহজ নিয়মে আপনার সমস্ত অভাব আপনিই মিটাইয়া লইত— দেশে তাহার কি লেশমাত্র অবশিষ্ট থাকিবে না ?

আমাদের ষে-দকল অভাব বিদেশীরা গড়িয়া তুলিয়াছে ও তুলিতেছে, দেইগুলাই না হয় বিদেশী পূরণ করুক। অরক্লিষ্ট ভারতবর্ধের চায়ের তৃষ্ণা জন্মাইয়া দিবার জন্ম কর্জনশাহেব উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন, আচ্ছা, না হয় অ্যাণ্ড্রয়ল্-সম্প্রদায় আমাদের চায়ের বাটি ভর্তি করিতে থাকুন; এবং এই চায়ের চেয়েও যে জ্ঞালাময় তরলরদের তৃষ্ণা লাগিয়াছেন আয় বিচিত্র উজ্জ্ঞল দীপ্তিতে উত্তরোভর আমাদিগকে প্রাণ্ড করিয়া তুলিতেছে— তাহা পশ্চিমের দামগ্রী এবং পশ্চিমদিগ্দেবী তাহার পরিবেষণের ভার লইলে অসংগত হয় না— কিন্তু জ্বলের তৃষ্ণা তো স্বদেশের খাটি সনাতন জিনিদ! ব্রিটিশ গ্রুমিট আদিবার পূর্বে আমাদের জ্বাপিশাদা ছিল এবং এতকাল তাহার নির্ভির উপায় বেশ ভালোরপেই হইয়া আদিয়াছে— এজ্ব্যু শাদনকর্তাদের রাজ্বদণ্ডকে কোনোদিন তো চঞ্চল হইয়া উঠিতে হয় নাই।

আমাদের দেখে যুদ্ধবিগ্রহ, রাজ্যরক্ষা এবং বিচারকার্য রাজা করিয়াছেন, কিন্তু বিভাগান হইতে জলদান পর্যন্ত সমস্তই সমাজ এমন সহজভাবে সম্পন্ন করিয়াছে যে, এত নব নব শতাব্দীতে এত নব নব রাজার রাজত্ব আমাদের দেশের উপর দিয়া বত্তার মতো বহিয়া গেল, তবু আমাদের ধর্ম নষ্ট করিয়া আমাদিগকে পশুর মতো করিতে পারে নাই, সমাজ নষ্ট করিয়া আমাদিগকে একেবারে লক্ষ্মীছাড়া করিয়া দেয় নাই। রাজায় রাজায় লড়াইয়ের অন্ত নাই— কিন্তু আমাদের মর্যরায়মাণ বেণুকুঞ্জে, আমাদের

আমকাঁঠালের বনচ্ছায়ায় দেবায়তন উঠিতেছে, অতিথিশালা স্থাপিত হইতেছে, পুন্ধরিণী-খনন চলিতেছে, গুরুমহাশয় শুভংকরী ক্যাইতেছেন, টোলে শাস্ত্র-অধ্যাপনা বন্ধ নাই, চণ্ডীমগুপে রামায়ণপাঠ হইতেছে এবং কীর্তনের আরাবে পল্লীর প্রান্ধণ মুখরিত। সমাজ বাহিরের সাহায্যের অপেক্ষা রাথে নাই এবং বাহিরের উপদ্রবে শ্রীদ্রষ্ট হয় নাই।

দেশে এই যে সমন্ত লোকহিতকর মঙ্গলকর্ম ও আনন্দ-উৎসব এতকাল অব্যাহত ভাবে সমন্ত ধনিদরিপ্রকে ধন্য করিয়া আসিয়াছে, এজন্য কি চাঁদার খাতা কুক্ষিগত করিয়া উৎসাহী লোকদিগকে ভারে ছারে মাথা খুঁড়িয়া মরিতে হইয়াছে, না, রাজপুরুষদিগকে স্থদীর্ঘ মন্তব্যসহ পরোয়ানা বাহির করিতে হইয়াছে! নিখাস লইতে যেমন আমাদের কাহাকেও হাতে-পায়ে ধরিতে হয় না, রক্তচলাচলের জন্য যেমন টোনহল-মীটিং অনাবশ্যক— সমাজের সমন্ত অত্যাবশ্যক হিতকর ব্যাপার সমাজে তেমনি অত্যন্ত স্বাভাবিক নিয়মে ঘটিয়া আসিয়াছে।

আজ আমাদের দেশে জল নাই বলিয়া যে আমরা আক্ষেপ করিতেছি, সেটা দামান্ত কথা। দকলের চেয়ে গুরুতর শোকের বিষয় হইয়াছে, তাহার মূল কারণটা। আজ দমাজের মনটা দমাজের মধ্যে নাই। আমাদের সমস্ত মনোযোগ বাহিরের দিকে গিয়াছে।

কোনো নদী যে-প্রামের পার্য দিয়া বরাবর বহিয়া আদিয়াছে, দে যদি একদিন দে-প্রামকে ছাড়িয়া অন্তত্ত তাহার স্রোতের পথ লইয়া যায়, তবে দে-প্রামের জল নষ্ট হয়, ফল-নষ্ট হয়, স্বাস্থা নষ্ট হয়, বাণিজ্য নষ্ট হয়, তাহার বাগান জন্দল হইয়া পড়ে, তাহার পূর্বদম্দ্রির ভগ্নাবশেষ আপন দীর্ণ ভিত্তির ফাটলে ফাটলে বট-অশ্বথকে প্রশ্রম দিয়া পেচক-বাহুড়ের বিহারস্থল হইয়া উঠে।

মান্ত্ৰের চিত্তশ্রোত নদীর চেয়ে দামান্ত জিনিদ নহে। সেই চিত্তপ্রবাহ চিরকাল বাংলার ছায়াশীতল গ্রামগুলিকে অনাময় ও আনন্দিত করিয়া রাখিয়াছিল— এখন বাংলার দেই পল্লীক্রোড় হইতে বাঙালির চিত্তধারা বিক্ষিপ্ত হইয়া গেছে। তাই তাহার দেবালয় জীর্ণপ্রায়— দংস্কার করিয়া দিবার কেহ নাই, তাহার জলাশয়গুলি দ্বিত— পঙ্কোদ্ধার করিবার কেহ নাই, সমৃদ্ধ ঘরের অট্টালিকাগুলি পরিত্যক্ত— দেখানে উৎদবের আনন্দধ্বনি উঠে না। কাজেই এখন জলদানের কর্তা দরকার বাহাত্র, স্বাস্থাদানের কর্তা দরকার বাহাত্র, স্বাস্থাদানের কর্তা দরকার বাহাত্রের দ্বারে গলবস্ত্র হইয়া ফিরিতে হয়। যে-গাছ আপনার ফুল আপনি ফুটাইত, দে আকাশ হইতে পুষ্পর্ষ্টির জন্ম তাহার সমস্ত শীর্ণ শাখাপ্রশাথা উপরে তুলিয়া

দর্থান্ত জারি করিতেছে। না হয় তাহার দর্থান্ত মঞ্র হইল, কিন্ত এই-সমন্ত আকাশকুস্থম লইয়া তাহার দার্থকতা কী ?

ইংরেজিতে বাহাকে স্টেট বলে, আমাদের দেশে আধুনিক ভাষায় তাহাকে বলে সরকার। এই সরকার প্রাচীন ভারতবর্ষে রাজশক্তি আকারে ছিল। কিন্তু বিলাতের স্টেটের সঙ্গে আমাদের রাজশক্তির প্রভেদ আছে। বিলাত, দেশের সমস্ত কল্যাণ-কর্মের ভার স্টেটের হাতে সমর্পণ করিয়াছে— ভারতবর্ষ তাহা আংশিকভাবে মাত্র করিয়াছিল।

দেশের যাঁহারা গুরুস্থানীয় ছিলেন, যাঁহারা সমন্ত দেশকে বিনা বেতনে বিভাশিকা ধর্মশিকা দিয়া আসিয়াছেন, তাঁহাদিগকে পালন করা পুরস্কৃত করা যে রাজার কর্তব্য ছিল না তাহা নহে— কিন্তু কেবল আংশিক ভাবে; বল্পত সাধারণত সেকর্তব্য প্রত্যেক গৃহীর। রাজা যদি সাহায্য বন্ধ করেন, হঠাৎ যদি দেশ অরাজক হইয়া আসে, তথাপি সমাজের বিভাশিক্ষা ধর্মশিক্ষা একান্ত ব্যাঘাতপ্রাপ্ত হয় না। রাজা যে প্রজাদের জন্ত দীর্ঘিকা খনন করিয়া দিতেন না, তাহা নহে— কিন্তু সমাজের সম্পন্ন ব্যক্তিমাত্রই যেমন দিত, তিনিও তেমনি দিতেন। রাজা অমনোযোগী হইলেই দেশের জ্লপাত্র রিক্ত হইয়া যাইত না।

বিলাতে প্রত্যেকে আপন আরাম-আমোদ ও স্বার্থসাধনে স্বাধীন— তাহারা কর্তব্যভারে আক্রান্ত নহে— তাহাদের সমন্ত বড়ো বড়ো কর্তব্যভার রাজশক্তির উপর স্থাপিত। আমাদের দেশে রাজশক্তি অপেক্ষাকৃত স্বাধীন— প্রজাসাধারণ সামাজিক কর্তব্যহারা আবদ্ধ। রাজা যুদ্ধ করিতে যান, শিকার করিতে যান, রাজকার্য করুন বা আমোদ করিয়া দিন কাটান, সেজ্ল ধর্মের বিচারে তিনি দায়ী হইবেন— কিন্তু জনসাধারণ নিজের মঙ্গলের জন্ম তাঁহার উপরে নিতান্ত নির্ভর করিয়া বিদিয়া থাকে না— সমাজের কাজ সমাজের প্রত্যেকের উপরেই আশ্চর্যক্রণে বিচিত্ররূপে ভাগ করা রহিয়াছে।

এইরূপ থাকাতে আমরা ধর্ম বলিতে যাহা বুঝি, তাহা সমাজের সর্বত্র সঞ্চারিত হইয়া আছে। আমাদের প্রত্যেককেই স্বার্থসংখ্য ও আত্মত্যাগচ্চা করিতে হইয়াছে। আমরা প্রত্যেকেই ধর্মপালন করিতে বাধ্য।

ইহা হইতে স্পষ্ট ব্ঝা ঘাইবে, ভিন্ন ভিন্ন সভ্যতার প্রাণশক্তি ভিন্ন ভিন্ন স্থানে প্রতিষ্ঠিত। দাধারণের কল্যাণভার ষেথানেই পুঞ্জিত হয়, সেইখানেই দেশের মর্মস্থান। সেইখানে আঘাত করিলেই সমস্ত দেশ সাংঘাতিকরূপে আহত হয়। বিলাতে রাজশক্তি যদি বিপর্যন্ত হয়, তবে সমস্ত দেশের বিনাশ উপস্থিত হয়। এইজন্মই

যুরোপে পলিটক্স এত অধিক গুরুতর ব্যাপার। আমাদের দেশে সমাজ যদি পদু হয়, তবেই ষথার্থভাবে দেশের সংকটাবন্থা উপস্থিত হয়। এইজন্ত আমরা এতকাল রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার জন্ত প্রাণপণ করি নাই কিন্তু সামাজিক স্বাধীনতা সর্বতোভাবে বাঁচাইয়া আসিয়াছি। নিঃস্বকে ভিক্ষাদান হইতে সাধারণকে ধর্মশিক্ষাদান এ সমস্ত বিষয়েই বিলাতে স্টেটের উপর নির্ভর— আমাদের দেশে ইহা জনসাধারণের ধর্মব্যবস্থার উপরে প্রতিষ্ঠিত— এইজন্ত ইংরেজ স্টেটকে বাঁচাইলেই বাঁচে, আমরা ধর্মব্যবস্থাকে বাঁচাইলেই বাঁচিয়া যাই।

ইংলণ্ডে স্বভাবতই স্টেটকে জাগ্রত রাখিতে সচেষ্ট রাখিতে জনসাধারণ সর্বদাই
নিযুক্ত। সম্প্রতি আমরা ইংরেজের পাঠশালায় পড়িয়া স্থির করিয়াছি, অবস্থানিবিচারে গবর্মেন্টকে থোঁচা মারিয়া মনোযোগী করাই জনসাধারণের সর্বপ্রধান
কর্তব্য। ইহা বুঝিলাম না যে, পরের শরীরে নিয়তই বেলেন্ত্রা লাগাইতে থাকিলে
নিজের ব্যাধির চিকিৎসা করা হয় না।

আমরা তর্ক করিতে ভালোবাদি, অতএব এ তর্ক এখানে ওঠা অসম্ভব নহে বে, সাধারণের কর্মভার সাধারণের দর্বাঙ্গেই সঞ্চারিত হইয়া থাকা ভালো, না, তাহা বিশেষভাবে সরকারনামক একটা জায়গায় নির্দিষ্ট হওয়া ভালো। আমার বজব্য এই যে, এ তর্ক বিত্যালয়ের ভিবেটিং ক্লাবে করা যাইতে পারে, কিন্তু আপাতত এ তর্ক আমাদের কোনো কাজে লাগিবে না।

কারণ এ-কথা আমাদিগকে বৃঝিতেই হইবে, বিলাতরাজ্যের স্টেট সমস্ত সমাজের সম্মতির উপরে অবিচ্ছিন্নরূপে প্রতিষ্ঠিত— তাহা সেথানকার স্বাভাবিক নিয়মেই অভিব্যক্ত হইয়া উঠিয়াছে। শুদ্ধমাত্র তর্কের দারা আমরা তাহা লাভ করিতে পারিব না— অত্যস্ত ভালো হইলেও তাহা আমাদের অনধিগম্য।

আমাদের দেশে সরকারবাহাত্ব সমাজের কেহই নন, সরকার সমাজের বাহিরে।
অতএব যে-কোনো বিষয় তাঁহার কাছ হইতে প্রত্যাশা করিব, তাহা স্বাধীনতার মূল্য
দিয়া লাভ করিতে হইবে। যে-কর্ম সমাজ সরকারের দারা করাইয়া লইবে, সেই
কর্মসংদ্ধে সমাজ নিজেকে অকর্মণ্য করিয়া তুলিবে। অথচ এই অকর্মণ্যতা আমাদের
দেশের স্বভাবদিদ্ধ ছিল না। আমরা নানা জাতির, নানা রাজার অধীনতাপাশ গ্রহণ
করিয়া আদিয়াছি, কিন্তু সমাজ চিরদিন আপনার সমস্ত কাজ আপনি নির্বাহ করিয়া
আদিয়াছে, ক্ষুদ্রবৃহৎ কোনো বিষয়েই বাহিরের অন্য কাহাকেও হস্তক্ষেপ করিতে দেয়
নাই। সেইজন্ম রাজশ্রী যথন দেশ হইতে নির্বাদিত, সমাজলক্ষ্মী তথনো বিদায় গ্রহণ
করেন নাই।

আজ আমরা সমাজের সমন্ত কর্তন্য নিজের চেষ্টায় একে একে সমাজবহিত্ব কিটের হাতে তুলিয়া দিবার জন্ম উন্মত হইয়াছি। এমন কি, আমাদের সামাজিক প্রথাকেও ইংরেজের আইনের দারাই আমরা অপরিবর্তনীয়রূপে আষ্টেপৃঠে বাঁধিতে দিয়াছি— কোনো আপত্তি করি নাই। এ-পর্যন্ত হিন্দুসমাজের ভিতরে থাকিয়া নব নব সম্প্রদায় আপনাদের মধ্যে বিশেষ বিশেষ আচারবিচারের প্রবর্তন করিয়াছে, হিন্দুসমাজ তাহাদিগকে তিরস্কৃত করে নাই। আজ হইতে সমন্তই ইংরেজের আইনে বাঁধিয়া গেছে— পরিবর্তনমাত্রেই আজ নিজেকে অহিন্দু বলিয়া ঘোষণা করিতে বাধ্য হইয়াছে। ইহাতে বুঝা ঘাইতেছে, যেখানে আমাদের মর্মস্থান— যে মর্মস্থানকে আমরা নিজের অন্তরের মধ্যে সমত্বে রক্ষা করিয়া এতদিন বাঁচিয়া আদিয়াছি, সেই আমাদের অন্তর্বতম মর্মস্থান— আজ অনাবৃত অবারিত হইয়া পড়িয়াছে, দেথানে আজ বিকলতা আক্রমণ করিয়াছে। ইহাই বিপদ, জলকষ্ট বিপদ নহে।

পূর্বে বাঁহারা বাদশাহের দরবারে রায়রায়া হইয়াছেন, নবাবরা য়াঁহাদের মন্ত্রণা ও সহায়তার জন্ম অপেক্ষা করিতেন, তাঁহারা এই রাজপ্রসাদকে মথেই জ্ঞান করিতেন না— সমাজের প্রসাদ রাজপ্রসাদের চেয়ে তাঁহাদের কাছে উচ্চ ছিল। তাঁহারা প্রতিপত্তিলাভের জন্ম নিজের সমাজের দিকে তাকাইতেন। রাজরাজেশরের রাজধানী দিন্নি তাঁহাদিগকে যে-সমান দিতে পারে নাই, সেই চরম সম্মানের জন্ম তাঁহাদিগকে অখ্যাত জন্মপন্ত্রীর কুটরন্বারে আসিয়া দাঁড়াইতে হইত। দেশের সামান্য লোকেও বলিবে মহদাশয় ব্যক্তি, ইহা সরকারদন্ত রাজা-মহারাজা উপাধির চেয়ে তাঁহাদের কাছে বড়ো ছিল। জন্মভূমির সম্মান ইহারা অস্তরের সহিত ব্রিয়াছিলেন—রাজধানীর মাহাজ্ম, রাজসভার গৌরব ইহাদের চিত্তকে নিজের পন্নী হইতে বিক্ষিপ্ত করিতে পারে নাই। এইজন্ম দেশের অখ্যাত গ্রামেও কোনোদিন জলের কন্ত হয় নাই, এবং মন্ত্রমুত্বচর্চার সমস্ত ব্যবস্থা পন্নীতে পন্নীতে সর্বত্রই রক্ষিত হইত।

দেশের লোক ধন্ত বলিবে, ইহাতে আজ আমাদের স্থুথ নাই; কাজেই দেশের দিকে আমাদের চেষ্টার স্বাভাবিক গতি নহে।

এখন সরকারের নিকট হইতে হয় ভিক্ষা, নয় তাগিদ দরকার হইয়া পড়িয়াছে। এখন দেশের জলকষ্ট-নিবারণের জন্ম গবর্মেন্ট দেশের লোককে তাগিদ দিতেছেন— স্বাভাবিক তাগিদগুলা সব বন্ধ হইয়া গেছে। দেশের লোকের নিকটে খ্যাতি, তাহাও রোচে না। আমাদের হৃদয় যে গোরার কাছে দাস্থত লিখিয়া দিয়াছে, আমাদের ক্ষৃতি যে সাহেবের দোকানে বিকাইয়া গেল।

আমাকে ভুল ব্ঝিবার সম্ভাবনা আছে। আমি এ-কথা বলিতেছি না যে,

সকলেই আপন আপন পলীর মাটি আঁকড়াইয়া পড়িয়া থাক, বিছা ও ধনমান অর্জনের জন্ম বাহিরে যাইবার কোনো প্রয়োজন নাই। যে আকর্ষণে বাঙালিজাতটাকে বাহিরে টানিতেছে, তাহার কাছে ক্লতজ্ঞতা স্বীকার করিতেই হইবে— তাহাতে বাঙালির সমস্ত শক্তিকে উদ্বোধিত করিয়া তুলিতেছে এবং বাঙালির কর্মক্ষেত্রকে ব্যাপক করিয়া তাহার চিত্তকে বিস্তীর্ণ করিতেছে।

কিন্তু এই সময়েই বাঙালিকে নিয়ত স্মরণ করাইয়া দেওয়া দরকার যে, ঘর ও বাহিরের যে স্বাভাবিক সংস্ক, তাহা যেন একেবারে উল্টাপাল্টা হইয়া না যায়। বাহিরে অর্জন করিতে হইবে, ঘরে সঞ্চয় করিবার জন্তই। বাহিরে শক্তি থাটাইতে হইলেও হদয়কে আপনার ঘরে রাথিতে হইবে। শিক্ষা করিব বাহিরে, প্রয়োগ করিব ঘরে। কিন্তু আমরা আজকাল—

ঘর কৈন্তু বাহির, বাহির কৈন্তু ঘর, পর কৈন্তু আপন, আপন কৈন্তু পর।

এইজন্ম কবিকথিত "স্রোতের সেঁওলি"র মতো ভাসিয়াই চলিয়াছি।

কিন্তু বাঙালির চিত্ত ঘরের মৃথ লইয়াছে, নানা দিক হইতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। কেবল যে স্বদেশের শাস্ত্র আমাদের শ্রন্ধা আকর্ষণ করিতেছে এবং স্বদেশী ভাষা স্বদেশী সাহিত্যের দ্বারা অলংকৃত হইয়া উঠিতেছে, তাহা নহে—স্বদেশের শিল্পজন্য আমাদের কাছে আদর পাইতেছে, স্বদেশের ইতিহাদ আমাদের গবেষণাবৃত্তিকে জাগ্রত করিতেছে, রাজ্বারে ভিক্ষাযাত্রার জন্ম যে পাথেয় সংগ্রহ করিয়াছিলাম, তাহা প্রত্যহই একটু একটু করিয়া আমাদিগকে গৃহদ্বারে পৌছাইয়া দিবারই সহায়তা করিতেছে।

এমন অবস্থায় দেশের কাজ প্রকৃতভাবে আরম্ভ হইয়াছে, বলিতে হইবে। এখন কতকগুলি অভ্ ত অসংগতি আমাদের চোথে ঠেকিবে এবং তাহা সংশোধন করিয়া লইতে হইবে। প্রোভিন্শাল কন্ফারেন্সই তাহার একটি উৎকট দৃষ্টান্ত। এ কনফারেন্স দেশকে মন্ত্রণা দিবার জন্ম সমবেত, অথচ ইহার ভাষা বিদেশী। আমরা ইংরেজি-শিক্ষিতকেই আমাদের নিকটের লোক বলিয়া জানি— আপামর সাধারণকে আমাদের সঙ্গে অন্তরে এক করিতে না পারিলে যে আমরা কেহই নহি, এ-কথা কিছুতেই আমাদের মনে হয় না। সাধারণের সঙ্গে আমরা একটা তুর্ভেগ্ন পার্থক্য তৈরি করিয়া তুলিতেছি। বরাবর তাহাদিগকে আমাদের সমন্ত আলাপ আলোচনার বাহিরে খাড়া করিয়া রাথিয়াছি। আমরা গোড়াগুড়ি বিলাতের

হৃদয়হরণের জন্ম ছলবলকোশল সাজ্জসরঞ্জামের বাকি কিছুই রাখি নাই— কিন্তু দেশের হৃদয় বে তদপেক্ষা মহামূল্য এবং তাহার জন্তও যে বহুতর দাধনার আবশ্যক, এ-কথা আমুরা মনেও করি নাই।

পোলিটিক্যাল সাধনার চরম উদ্দেশ্য একমাত্র দেশের হৃদয়কে এক করা। কিন্তু দেশের ভাষা ছাড়িয়া, দেশের প্রথা ছাড়িয়া, কেবলমাত্র বিদেশীয় হৃদয় আকর্ষণের জন্ম বহুবিধ আয়োজনকেই মহোপকারী পোলিটিক্যাল শিক্ষা বলিয়া গণ্য করা আমাদেরই হতভাগ্য দেশে প্রচলিত হইয়াছে।

দেশের হৃদয়লাভকেই যদি চরম লাভ বলিয়া স্বীকার করি, তবে সাধারণ কার্য-কলাপে যে-সমস্ত চালচলনকে আমরা অত্যাবশুক বলিয়া অভ্যাস করিয়া ফেলিয়াছি, সে-সমস্তকে দ্রে রাথিয়া দেশের যথার্থ কাছে ঘাইবার কোন্ কোন্ পথ চিরদিন খোলা আছে, সেইগুলিকে দৃষ্টির সম্মুখে আনিতে হইবে। মনে করো, প্রোভিন্খাল কনফারেন্সকে যদি আমরা যথার্থই দেশের মন্ত্রণার কার্যে নিযুক্ত করিতাম, তবে আমরা কী করিতাম? তাহা হইলে আমরা বিলাতি ধাঁচের একটা সভা না বানাইয়া দেশী ধরনের একটা বৃহৎ মেলা করিতাম। সেখানে ঘাত্রা-গান-আমোদ-আফলাদে দেশের লোক দ্রদ্রান্তর হইতে একত্র হইত। সেখানে দেশী পণ্য ও কৃষিদ্রবাের প্রদর্শনী হইত। সেখানে ভালো কথক, কীর্তন-গায়ক ও যাত্রার দলকে পুরস্কার দেওয়া হইত। সেখানে ম্যাজিক লঠন প্রভৃতির সাহায্যে সাধারণ লোকদিগকে স্বাস্থাতন্ত্রের উপদেশ স্কন্পন্ত করিয়া বৃঝাইয়া দেওয়া হইত এবং আমাদের যাহা-কিছু বিনার কথা আছে, যাহা-কিছু স্বর্খহংথের পরামর্শ আছে, তাহা ভন্তাভন্তে একত্রে মিলিয়া সহজ বাংলা ভাষায় আলোচনা করা যাইত।

আমাদের দেশ প্রধানত পলীবাসী। এই পলী মাঝে মাঝে মথন আপনার নাড়ীর মধ্যে বাহিরের বৃহৎ জগতের রক্তচলাচল অমুভব করিবার জন্ত উৎস্ক হইয়া উঠে, তথন মেলাই তাহার প্রধান উপায়। এই মেলাই আমাদের দেশে বাহিরকে ঘরের মধ্যে আহ্বান। এই উৎসবে পলী আপনার সমস্ত সংকীর্ণতা বিশ্বত হয়— তাহার হৃদয় খুলিয়া দান করিবার ও গ্রহণ করিবার এই প্রধান উপলক্ষ্য। যেমন আকাশের জলে জলাশয় পূর্ণ করিবার সময় বর্ষাগম, তেমনি বিশ্বের ভাবে পল্লীর হৃদয়কে ভরিয়া দিবার উপযুক্ত অবসর মেলা।

এই মেলা আমাদের দেশে অত্যস্ত স্বাভাবিক। একটা সভা উপলক্ষ্যে যদি দেশের লোককে ডাক দাও, তবে তাহারা সংশয় লইয়া আসিবে, তাহাদের মন খুলিতে অনেক দেরি হইবে— কিন্তু মেলা উপলক্ষ্যে যাহারা একত্র হয় তাহারা সহজেই হদয় খুলিয়াই আদে— স্থতরাং এইখানেই দেশের মন পাইবার প্রকৃত অবকাশ ঘটে। পল্লীগুলি যেদিন হাল-লাঙল বন্ধ করিয়া ছুটি লইয়াছে, দেইদিনই তাহাদের কাছে আদিয়া বসিবার দিন।

বাংলাদেশে এমন জেলা নাই যেখানে নানা স্থানে বংসরের নানা সময়ে মেলা না হইয়া থাকে— প্রথমত এই মেলাগুলির তালিকা ও বিবরণ সংগ্রহ করা আমাদের কর্তব্য। তাহার পরে এই মেলাগুলির স্ত্রে দেশের লোকের সঙ্গে ঘথার্থভাবে পরিচিত হইবার উপলক্ষ্য আমরা যেন অবলম্বন করি।

প্রত্যেক জেলার ভদ্র শিক্ষিত সম্প্রদায় তাঁহাদের জেলার মেলাগুলিকে যদি নব-ভাবে জাগ্রত, নবপ্রাণে সজীব করিয়া তুলিতে পারেন, ইহার মধ্যে দেশের শিক্ষিতগণ যদি তাঁহাদের হৃদয় সঞ্চার করিয়া দেন, এই-সকল মেলায় যদি তাঁহারা হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপন করেন— কোনোপ্রকার নিক্ষল পলিটিক্সের সংস্রব না রাথিয়া বিভালয়, পথঘাট, জলাশয়, গোচর-জমি প্রভৃতি সম্বদ্ধে জেলার যে-সমস্ত অভাব আছে, তাহার প্রতিকারের পরামর্শ করেন, তবে অতি অল্পকালের মধ্যে স্বদেশকে যথার্থই সচেষ্ট করিয়া তুলিতে পারেন।

আমার বিশাস, যদি ঘ্রিয়া ঘ্রিয়া বাংলাদেশে নানা স্থানে মেলা করিবার জন্ম এক দল লোক প্রস্তুত হন— তাঁহারা নৃতন নৃতন ধাত্রা, কীর্তন, কথকতা রচনা করিয়া সঙ্গে বায়োস্কোপ, ম্যাজিকলঠন, ব্যায়াম ও ভোজবাজির আয়োজন লইয়া ফিরিতে থাকেন, তবে ব্যয়নির্বাহের জন্ম তাঁহাদিগকে কিছুমাত্র ভাবিতে হয় না। তাঁহারা যদি মোটের উপরে প্রত্যেক মেলার জন্ম জমিদারকে একটা বিশেষ থাজনা ধরিয়া দেন এবং দোকানদারের নিকট হইতে ষথানিয়মে বিক্রয়ের লভ্যাংশ আদায় করিবার অধিকার প্রাপ্ত হন— তবে উপযুক্ত স্থব্যবস্থা দারা সমস্ত ব্যাপারটাকে বিশেষ লাভকর করিয়া তুলিতে পারেন। এই লাভের টাকা হইতে পারিশ্রমিক ও অন্যন্ম থরুচ বাদে যাহা উদ্রুত্ত হইবে, ভাহা যদি দেশের কার্যেই লাগাইতে পারেন, তবে সেই মেলার দলের সহিত সমস্ত দেশের হৃদয়ের সম্বন্ধ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিবে— ইহারা সমস্ত দেশকে তন্ধ ভন্ন করিয়া জানিবেন এবং ইহাদের দারা যে কত কাজ হইতে পারিবে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

আমাদের দেশে চিরকাল আনন্দ-উৎসবের স্থতে লোককে সাহিত্যরস ও ধর্মশিক্ষা দান করা হইয়াছে। সম্প্রতি নানা কারণবশতই অধিকাংশ জমিদার শহরে আরুষ্ট হইয়াছেন। তাঁহাদের পুত্রকন্তার বিবাহাদি ব্যাপারে ধাহা-কিছু আমোদ-আফ্লাদ, সমস্তই কেবল শহরের ধনী ব্রুদিগকে থিয়েটার ও নাচগান দেখাইয়াই সম্পন্ন হয়। অনেক জমিদার ক্রিয়াকর্মে প্রজাদের নিকট হইতে চাঁদা আদায় করিতে কুন্তিত হন
না— সে-স্থলে "ইতরে জনাঃ" মিটারের উপায় জোগাইতে থাকে, কিন্তু "মিটারম্"
"ইতরে জনাঃ" কণামাত্র ভোগ করিতে পায় না— ভোগ করেন "বান্ধবাঃ" এবং
"নাহেবাঃ"। ইহাতে বাংলার গ্রামসকল দিনে দিনে নিরান্দ হইয়া পড়িতেছে এবং
বে-সাহিত্যে দেশের আবালবৃদ্ধবনিতার মনকে সরস ও শোভন করিয়া রাখিয়াছিল,
তাহা প্রত্যহই দাধারণ লোকের আয়ন্তাতীত হইয়া উঠিতেছে। আমাদের এই
কল্লিত মেলা-সম্প্রদায় যদি দাহিত্যের ধারা, আনন্দের স্রোত বাংলার পল্লীদারে
আর-একবার প্রবাহিত করিতে পারেন, তবে এই শস্তুখামলা বাংলার অন্তঃকরণ
দিনে দিনে শুদ্ধ মক্তুমি হইয়া যাইবে না।

আমাদিগকে এ-কথা মনে রাখিতে হইবে যে, যে-সকল বড়ো বড়ো জলাশয়
আমাদিগকে জলদান স্বাস্থ্যদান করিত, তাহারা দ্যিত হইয়া কেবল যে আমাদের
জলকট্ট ঘটাইয়াছে তাহা নহে, তাহারা আমাদিগকে রোগ ও মৃত্যু বিতরণ
করিতেছে— তেমনি আমাদের দেশে যে-সকল মেলা ধর্মের নামে প্রচলিত আছে,
তাহাদেরও অধিকাংশ আজকাল ক্রমশ দ্যিত হইয়া কেবল যে লোকশিক্ষার অযোগ্য
হইয়াছে তাহা নহে, কুশিক্ষারও আকর হইয়া উঠিয়াছে। উপেক্ষিত শশুক্তে
শশুও হইতেছে না, কাটাগাছও জন্মিতেছে। এমন অবস্থায় কুৎসিত আমোদের
উপলক্ষ্য এই মেলাগুলিকে যদি আমরা উদ্ধার না করি, তবে স্বদেশের কাছে ধর্মের
কাছে অপরাধী হইব।

এ-কথা শুনিবামাত্র ষেন আমাদের মধ্যে হঠাৎ একদল লোক অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া না ওঠেন— এ-কথা না বলিয়া বদেন ষে, এই মেলাগুলির প্রতি গবর্মেন্টের অত্যন্ত উলাসীল্য দেখা ষাইতেছে— অতএব আমরা সভা করিয়া কাগজে লিথিয়া প্রবলবেগে গবর্মেন্টের সাঁকো নাড়াইতে শুরু করিয়া দিই— মেলাগুলির মাথার উপরে দলবল-আইনকাত্রনসমেত পুলিদ কমিশনার ভাঙিয়া পড়ুক— দমস্ত একদমে পরিকার হইয়া যাক। ধৈর্ম ধরিতে হইবে— বিলম্ব হয়, বাধা পাই, দেও স্বীকার, কিন্তু এ দমস্ত আমাদের নিজের কাজ। চিরকাল ঘরের লক্ষ্মী আমাদের ঘর নিকাইয়া আসিয়াছেন— ম্যুনিসিপালিটির মজুর নয়। ম্যুনিসিপালিটির সরকারি ঝাঁটায় পরিকার করিয়া দিতে পারে বটে, কিন্তু লক্ষ্মীর সম্মার্জনীতে পবিত্র করিয়া তোলে, এ-কথা যেন আমরা না ভূলি।

আমাদের দিশি লোকের সঙ্গে দিশি ধারায় মিলিবার যে কী উপলক্ষ্য হইতে পারে, আমি তাহারই একটি দৃষ্টাস্ত দিলাম মাত্র, এবং এই উপলক্ষ্যটিকে নিয়মে বাধিয়া আয়ত্তে আনিয়া কী করিয়া যে একটা দেশব্যাপী মঙ্গলব্যাপারে পরিণত করা যাইতে পারে, তাহারই আভাস দেওয়া গেল।

হাঁহারা রাজ্বারে ভিক্ষাবৃত্তিকে দেশের মঙ্গল-ব্যাপার বলিয়া গণাই করেন না তাঁহাদিগকে অন্য পক্ষে "পেদিমিন্ট" অর্থাৎ আশাহীনের দল নাম দিয়াছেন। অর্থাৎ রাজার কাছে কোনো আশা নাই বলিয়া আমরা ষতটা হতাখাস হইয়া পড়িয়াছি, ততটা নৈরাশ্যকে তাঁহারা অমূলক বলিয়া জ্ঞান করেন।

আমি স্পষ্ট করিয়া বলিতেছি, রাজা আমাদিগকে মাঝে মাঝে লগুড়াঘাতে তাঁহার দিংহদার হইতে থেদাইতেছেন বলিয়াই যে অগত্যা আত্মনির্ভরকে শ্রেয়াজ্ঞান করিতেছি, কোনোদিনই আমি এরপ তুর্লভদ্রাক্ষাগুচ্ছল্ব হতভাগ্য শৃগালের সান্থনাকে আশ্রয় করি নাই। আমি এই কথাই বলি, পরের প্রসাদভিক্ষাই যথার্থ "পেদিমিস্ট" আশাহীন দীনের লক্ষণ। গলায় কাছা না লইলে আমাদের গতি নাই, এ-কথা আমি কোনোমতেই বলিব না— আমি স্বদেশকে বিশ্বাস করি, আমি আত্মশক্তিকে সম্মান করি। আমি নিশ্চয় জানি যে, যে উপায়েই হউক, আমরা নিজের মধ্যে একটা স্বদেশীয় স্বজাতীয় ঐক্য উপলব্ধি করিয়া আজ্ব যে সার্থকতালাভের জন্ম উৎস্কক হইয়াছি, তাহার ভিত্তি যদি পরের পরিবর্তনশীল প্রসম্মতার উপরেই প্রতিষ্ঠিত হয়, যদি তাহা বিশেষভাবে ভারতবর্ষের স্বকীয় না হয়, তবে তাহা পুনঃপুনই ব্যর্থ হইতে থাকিবে। অতএব ভারতবর্ষের যথার্থ পথটি যে কী, আমাদিগকে চারিদিক হইতেই তাহার সন্ধান করিতে হইবে।

মান্থবের দঙ্গে মান্থবের আত্মীয়দম্বন্ধস্থাপনই চিরকাল ভারতবর্ষের সর্বপ্রধান চেষ্টা ছিল। দ্র আত্মীয়ের সঙ্গেও সম্বন্ধ রাথিতে হইবে, সন্তানেরা বয়স্ক হইলেও সম্বন্ধ শিথিল হইবে না, গ্রামন্থ ব্যক্তিদের সঙ্গেও বর্ণ ও অবস্থা নির্নিচারে যথাযোগ্য আত্মীয়দম্বন্ধ রক্ষা করিতে হইবে; গুরু-পুরোহিত, অতিথি-ভিক্ষ্ক, ভূমামী-প্রজাভূত্য সকলের সঙ্গেই যথোচিত সম্বন্ধ বাধা রহিয়াছে। এগুলি কেবলমাত্র শাস্তবিহিত নৈতিক সম্বন্ধ নহে— এগুলি হাদয়ের সম্বন্ধ। ইহারা কেহ বা পিতৃস্থানীয়, কেহ বা পুত্রন্থানীয়, কেহ বা ভাই, কেহ বা বয়স্থ। আমরা যে-কোনো মান্থবের যথার্থ সংশ্রবে আদি, তাহার সঙ্গে একটা সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়া বদি। এইজন্ম কোনো অবস্থায় মান্থবকে আমরা আমাদের কার্যদাধনের কল বা কলের অক্ষ বলিয়া মনে করিতে পারি না। ইহার ভালো মন্দ তুই দিকই থাকিতে পারে, কিন্তু ইহা আমাদের দেশীয়, এমন কি তদপেক্ষাও বড়ো, ইহা প্রাচ্য।

জাপান-যুদ্ধব্যাপার হইতে আমার এই কথার দৃষ্টাস্ত উজ্জ্বল হইবে। যুদ্ধব্যাপারটি

একটা কলের জিনিস সন্দেহ নাই— সৈন্তদিগকে কলের মতো হইয়া উঠিতে হয় এবং কলের মতোই চলিতে হয়। কিন্তু তৎসত্ত্বেও জাপানের প্রত্যেক সৈন্ত সেই কলকে ছাড়াইয়া উঠিয়াছে, তাহারা আদ্ধ জড়বৎ নহে, রক্তোন্মাদগ্রস্ত পশুবৎও নহে; তাহারা প্রত্যেকে মিকাডোর সহিত এবং সেই হতে স্বদেশের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট— সেই সম্বন্ধের নিকট তাহারা প্রত্যেকে আপনাকে উৎসর্গ করিতেছে। এইরূপে আমাদের পুরাকালে প্রত্যেক ক্ষত্রসৈন্ত আপন রাজাকে বা প্রভুকে অবলম্বন করিয়া ক্ষাত্রধর্মের কাছে আপনাকে নিবেদন করিত— রণক্ষেত্রে তাহারা শতরঞ্জখেলার দাবাবোড়ের মতো মরিত না— মান্তবের মতো হদয়ের সম্বন্ধ লইয়া ধর্মের গৌরব লইয়া মরিত। ইহাতে যুদ্ধব্যাপার অনেক সময়েই বিরাট আত্মহত্যার মতো হইয়া দাঁড়াইত— এবং এইরূপ কাণ্ডকে পাশ্চান্তা সমালোচকেরা বলিয়া থাকেন, "ইহা চমৎকার— কিন্তু ইহা যুদ্ধ নহে।" জাপান এই চমৎকারিত্বের সঙ্গে যুদ্ধকে মিশাইয়া প্রাচ্য-প্রতীচ্য উভয়েরই কাছে ধন্য হইয়াছেন।

যাহা হউক, এইরপই আমাদের প্রকৃতি। প্রয়োজনের সম্বন্ধকে আমরা হৃদয়ের সম্বন্ধ দারা শোধন করিয়া লইয়া তবেই ব্যবহার করিতে পারি। স্কৃতরাং অনাবশুক দায়িত্বও আমাদিগকে গ্রহণ করিতে হয়। প্রয়োজনের সম্বন্ধ সংকীণ— আপিসের মধ্যেই তাহার শেয়। প্রভুত্ত্যের মধ্যে যদি কেবল প্রভুত্ত্যের সম্বন্ধটুকুই থাকে, তবে কান্ধ আদায় এবং বেতনদানের মধ্যেই সমস্ত চুকিয়া যায়, কিন্তু তাহার মধ্যে কোনো প্রকার আত্মীয়সম্বন্ধ স্বীকার করিলেই দায়িত্বকে প্রক্রার বিবাহ এবং শ্রাহ্মশান্তি পর্যন্ত টানিয়া লইয়া ঘাইতে হয়।

আমার কথার আর-একটা আধুনিক দৃষ্টান্ত দেখুন। আমি রাজ্সাহি ও ঢাকার প্রোভিন্তাল কন্ফারেন্সে উপস্থিত ছিলাম। এই কন্ফারেন্স-ব্যাপারকে আমরা একটা গুরুতর কাজের জিনিস বলিয়া মনে করি, সন্দেহ নাই— কিন্তু আশ্চর্য এই দেখিলাম, ইহার মধ্যে কাজের গরজের চেয়ে অতিথিসৎকারের ভাবটাই স্থপরিক্ষৃট। যেন বর্ষাত্রিদল গিয়াছি— আহার-বিহার আরাম-আমোদের জন্ত দাবি ও উপত্রব এতই অতিরক্তি যে, তাহা আহ্বানকর্তাদের পক্ষে প্রায় প্রাণান্তকর। যদি তাহারা বলিতেন, তোমরা নিজের দেশের কাজ করিতে আসিয়াছ, আমাদের মাথা কিনিতে আস নাই— এত চর্ব্যচ্গলেহ্যপেয়, এত শয়নাসন, এত লেমনেত-সোভাওয়াটার-গাড়িঘোড়া, এত রুসদের দায় আমাদের 'পরে কেন— তবে কথাটা আগায় হইত না। কিন্তু কাজের দোহাই দিয়া ফাকায় থাকাটা আমাদের জাতের লোকের কর্ম নয়। আমরা শিক্ষার চোটে ষত ভয়ংকর কেজে। হইয়া উঠি না কেন,

তব্ আহ্বানকারীকে কাজের উপরে উঠিতে হইবে। কাজকেও আমরা হৃদয়ের সম্পর্ক হইতে বঞ্চিত করিতে চাই না। বস্তুত কন্ফারেন্সে কেজো অংশ আমাদের চিত্তকে তেমন করিয়া আকর্ষণ করে নাই, আতিথ্য যেমন করিয়াছিল। কন্ফারে<del>স</del> তাহার বিলাতি অঙ্গ হইতে এই দেশী হৃদয়টুকুকে একেবারে বাদ দিতে পারে নাই। আহ্বানকারিগণ আহুতবর্গকে অতিথিভাবে আগ্রীয়ভাবে সংবর্ধনা করাকে আপনাদের দায় বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের পরিশ্রম, কষ্ট, অর্থব্যয় যে কী পরিমাণে বাড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহা যাহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারাই বুঝিবেন। কন্তোসের মধ্যেও যে অংশ আতিথা, সেই অংশই ভারতবর্ষীয় এবং সেই অংশই দেশের মধ্যে পুরা কাজ করে— যে অংশ কেজো, তিন দিন মাত্র তাহার কাজ, বাকি বংসরটা তাহার দাড়াই পাওয়া যায় না। অতিথির প্রতি যে দেবার দম্বন্ধ বিশেষরূপে ভারতবর্ষের প্রকৃতিগত, তাহাকে বৃহৎভাবে অফুশীলনের উপলক্ষ্য ঘটিলে ভারতবর্ষের একটা বৃহৎ আনন্দের কারণ হয়। যে আতিথা গৃহে গৃহে আচরিত হয়, তাহাকে বৃহৎ পরিতৃপ্তি দিবার জন্ম পুরাকালে বড়ো বড়ো ষজ্ঞানুষ্ঠান হইত— এখন বহুদিন হইতে সে-সমন্ত লুগু হইয়াছে। কিন্তু ভারতবর্ষ তাহা ভোলে নাই বলিয়া ষেই দেশের কাজের একটা উপলক্ষ্য অবলম্বন করিয়া জনসমাগ্ম হইল, অমনি ভারতলক্ষ্মী তাঁহার বহুদিনের অবাবহৃত পুরাতন সাধারণ-অতিথিশালার দার উদ্ঘটিন করিয়া দিলেন, তাঁহার যজ্ঞভাগুারের মাঝ্যানে তাঁহার চির্দিনের আসনটি গ্রহণ করিলেন। এমনি করিয়া কন্গ্রেস-কন্ফারেন্সের মাঝগানে থুব যথন বিলাতি বক্তার ধুম ও চটপটা করতালি— সেথানেও, সেই ঘোরতর সভাস্থলেও, আমাদের যিনি মাতা, তিনি স্মিতমুখে তাঁহার একটুখানি ঘরের দামগ্রী, তাঁহার স্বহস্তরচিত একটুখানি মিষ্টান্ন, সকলকে ভাঙিয়া বাঁটিয়া থাওয়াইয়া চলিয়া যান, আর যে কী করা হইতেছে তাহা তিনি ভালো বুঝিতেই পারেন না। মার ম্থের হাসি আরো একটুখানি 🧨 ফুটিত, যদি তিনি দেখিতেন, পুরাতন যজের স্থায় এই সকল আধুনিক যজে কেবল বইপড়া লোক নয়, কেবল ঘড়িচেনধারী লোক নয়— আহত-অনাহত আপামর সাধারণ সকলেই অবাধে এক হইয়াছে। সে-অবস্থায় সংখ্যায় ভোজ্য কম হইত, আড়ম্বরেও কম পড়িত— কিন্তু আনন্দে মঙ্গলে ও মাতার আশীর্বাদে সমস্ত পরিপূর্ণ হইয়া উঠিত।

যাহা হউক, ইহা স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, ভারতবর্ষ কাজ করিতে বসিয়াও মানবসম্বন্ধের মাধ্র্ট্কু ভূলিতে পারে না। সেই সম্বন্ধের সমস্ত দায় সে স্বীকার করিয়া বদে। আমরা এই-সমস্ত বহুতর অনাবশ্রক দায় সহজে স্বীকার করাতেই ভারতবর্ষে ঘরে পরে, উচ্চে নীচে, গৃহস্থে ও আগস্তুকে একটি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের ব্যবস্থা স্থাপিত হইয়াছে। এইজন্মই এ-দেশে টোল পাঠশালা জলাশয় অতিথিশালা দেবালয় অন্ধ-খঞ্জ-আতুরদের প্রতিপালন প্রভৃতি সম্বন্ধে কোনোদিন কাহাকেও ভাবিতে হয় নাই।

আজ ষদি এই সামাজিক সম্বন্ধ বিশ্লিষ্ট হইয়া থাকে, যদি অন্নদান জলদান আশ্রয়-দান স্বাস্থ্যদান বিভাদান প্রভৃতি সামাজিক কর্তব্য সমাজ হইতে খলিত হইয়া বাহিরে পড়িয়া থাকে, তবে আমরা একেবারেই অন্ধকার দেখিব না।

গৃহের এবং পলীর ক্তু সম্বন্ধ অভিক্রম করিয়া প্রত্যেককে বিশ্বের সহিত যোগযুক্ত করিয়া অন্থত্ব করিবার জন্ম হিন্দুধর্ম পদ্ধা নির্দেশ করিয়াছে। হিন্দুধর্ম সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তিকে প্রতিদিন পঞ্চযজ্ঞের দ্বারা দেবতা, ঋষি, পিতৃপুরুষ, সমস্ত মন্ত্রন্থ পশুপক্ষীর সহিত আপনার মঙ্গলসম্বন্ধ শারণ করিতে প্রবৃত্ত করিয়াছে। ইহা যথার্থ-ক্রেপে পালিত হইলে ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেকের পক্ষে ও সাধারণভাবে বিশ্বের পক্ষেমঙ্গলকর হইয়া উঠে।

এই উচ্চভাব হইতেই আমাদের সমাজে প্রত্যেকের সহিত সমস্ত দেশের একটা প্রতিহিক সম্বন্ধ কি বাঁধিয়া দেওয়া অসম্ভব ? প্রতিদিন প্রত্যেকে স্বদেশকে স্মরণ করিয়া এক পয়দা বা তদপেক্ষা অল্ল- একম্ষ্টি বা অর্থম্ষ্টি তভুলও স্বদেশবলিস্বরূপে উৎদর্গ করিতে পারিবেন না? হিন্দুধর্ম কি আমাদের প্রত্যেককে প্রতিদিনই, এই আমাদের দেবতার বিহারস্থল, প্রাচীন ঋষিদিগের তপস্থার আশ্রম, পিতৃপিতামহদের মাতৃভূমি ভারতবর্ষের সহিত প্রত্যক্ষদম্বন্ধে ভক্তির বন্ধনে বাঁধিয়া দিতে পারিবে না ? স্বদেশের দহিত আমাদের মঙ্গলসম্বন্ধ – দে কি আমাদের প্রত্যেকের ব্যক্তিগত হইবে না ? আমরা কি স্বদেশকে জলদান বিভাদান প্রভৃতি মন্দলকর্মগুলিকে পরের হাতে বিদায় দান করিয়া দেশ হইতে আমাদের চেষ্টা, চিস্তা ও হৃদয়কে একেবারে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিব ? গবর্মেণ্ট আজ বাংলাদেশের জলকষ্ট নিবারণের জন্ম পঞ্চাশ হাজার টাকা দিতেছেন— মনে করুন, আমাদের আন্দোলনের প্রচণ্ড তাগিদে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা দিলেন এবং দেশে জলের কষ্ট একেবারেই রহিল না— তাহার ফল কী হইল। তাহার ফল এই হইল ষে, সহায়তালাভ-কল্যাণলাভের স্ত্ত্রে দেশের যে-স্তদ্য় এতদিন সমাজের মধ্যেই কাজ করিয়াছে ও তৃপ্তি পাইয়াছে তাহাকে বিদেশীর হাতে সমর্পণ করা হইল। যেখান হইতে দেশ সমস্ত উপকারই পাইবে সেইখানেই সে তাহার সমস্ত হৃদয় স্বভাবতই দিবে। দেশের টাকা নানা পথ দিয়া নানা আকারে বিদেশের

দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে বলিয়া আমরা আক্ষেপ করি— কিন্তু দেশের হৃদয় যদি যায়, দেশের সহিত যতকিছু কল্যাণসম্বন্ধ একে একে সমস্তই যদি বিদেশী গ্র্থেণ্টেরই করায়ত্ত হয়, আমাদের আর কিছু অবশিষ্ট না থাকে, তবে দেটা কি বিদেশগামী টাকার স্রোতের চেয়ে অল্ল আক্ষেপের বিষয় হইবে ? এইজ্নুটু কি আমরা সভা করি, দরখান্ত করি, ও এইরূপে দেশকে অন্তরে বাহিরে সম্পর্ণভাবে পরের হাতে তুলিয়া দিবার চেষ্টাকেই বলে দেশহিতৈষিতা? ইহা কদাচই হইতে পারে না। ইহা কখনোই চিরদিন এ-দেশে প্রশ্রয় পাইবে না— কারণ, ইহা ভারতবর্ষের ধর্ম নহে আমরা আমাদের অতিদ্রসম্পর্কীয় নিঃস্ব আত্মীয়দিগকেও পরের ভিক্ষার প্রত্যাশী করিয়া দূরে রাখি নাই— তাহাদিগকেও নিজের সন্তানদের দহিত সমান স্থান দিয়াছি; আমাদের বহুকষ্ট-অর্জিত অরও বহুদ্র-কুট্মদের সহিত ভাগ করিয়া খাওয়াকে আমরা এক দিনের জন্মও অসামান্ত ব্যাপার বলিয়া কল্পনা করি নাই— আর আমরা বলিব, আমাদের জননী জন্মভূমির ভার আমরা বহন করিতে পারিব না? বিদেশী চিরদিন আমাদের স্বদেশকে অল্লজন ও বিতা ভিক্ষা দিবে, আমাদের কর্তব্য কেবল এই ষে, ভিক্ষার অংশ মনের মতো না হইলেই আমরা চীৎকার করিতে থাকিব? কদাচ নহে, কদাচ নহে! স্বদেশের ভার আমরা প্রত্যেকেই এবং প্রতিদিনই গ্রহণ করিব—তাহাতে আমাদের গৌরব, আমাদের ধর্ম। এইবার সময় আসিয়াছে ষ্থন আমাদের সমাজ একটি স্থ্রহং স্থদেশী সমাজ হইয়া উঠিবে। সময় আসিয়াছে ষ্থন প্রত্যেকে জানিবে আমি একক নহি— আমি ক্ষুদ্র হইলেও আমাকে কেহ ত্যাগ করিতে পারিবে না এবং ক্ষুদ্রতমকেও আমি ত্যাগ করিতে পারিব না।

তর্ক এই উঠিতে পারে যে, ব্যক্তিগত হৃদয়ের সম্বন্ধ বারা খুব বড়ো জায়গা ব্যাপ্ত করা সম্ভবণর হইতে পারে না। একটা ছোটো পলীকেই আমরা প্রত্যক্ষভাবে আপনার করিয়া লইয়া তাহার সমস্ত দায়িত্ব স্বীকার করিতে পারি— কিন্তু পরিধি বিস্তীর্ণ করিলেই কলের দরকার হয়— দেশকে আমরা কথনোই পল্লীর মতো করিয়া দেখিতে পারি না— এইজন্ম অব্যবহিতভাবে দেশের কাজ করা যায় না, কলের সাহায্যে করিতে হয়। এই কল-জিনিসটা আমাদের ছিল না, স্থতরাং ইহা বিদেশ হইতে আনাইতে হইবে এবং কারখানা-ঘরের সমস্ত সাজসরঞ্জাম-আইনকাম্বন গ্রহণ না করিলে কল চলিবে না।

কথাটা অসংগত নহে। কল পাতিতেই হইবে। এবং কলের নিয়ম যে-দেশী হউক না কেন, তাহা মানিয়া না লইলে সমস্তই ব্যর্থ হইবে। এ-কথা সম্পূর্ণ স্বীকার করিয়াও বলিতে হইবে, শুধু কলে ভারতবর্ষ চলিবে না— যেখানে আমাদের ব্যক্তিগত হৃদয়ের সম্বন্ধ আমরা প্রত্যক্ষভাবে অন্নভব না করিব, সেখানে আমাদের সমস্ত প্রকৃতিকে আকর্ষণ করিতে পারিবে না। ইহাকে ভালোই বল আর মন্দই বল, গালিই দাও আর প্রশংসাই কর, ইহা সত্য। অতএব আমরা বে-কোনো কাজে সফলতা লাভ করিতে চাই, এই কথাটি আমাদিগকে স্মরণ করিতে হইবে।

স্বদেশকে একটি বিশেষ ব্যক্তির মধ্যে আমরা উপলব্ধি করিতে চাই। এমন একটি লোক চাই, যিনি আমাদের দমস্ত দমাজের প্রতিমাম্বরূপ হইবেন। তাঁহাকে অবলম্বন করিয়াই আমরা আমাদের বৃহৎ স্বদেশীয় দমাজকে ভক্তি করিব, দেবা করিব। তাঁহার দক্ষে যোগ রাখিলেই দমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির দক্ষে আমাদের ধোগ রক্ষিত হইবে।

পূর্বে যথন রাষ্ট্র দমাজের সহিত অবিচ্ছিন্ন ছিল, তথন রাজারই এই পদ ছিল। এখন রাজা দমাজের বাহিরে যাওয়াতে দমাজ শীর্ষহীন হইয়াছে। স্থতরাং দীর্ঘকাল হইতে বাধ্য হইয়া পল্লীদমাজই খণ্ড খণ্ড ভাবে আপনার কাজ আপনি দম্পন্ন করিয়াছে— স্বদেশী দমাজ তেমন ঘনিষ্ঠভাবে গড়িয়া বাড়িয়া উঠিতে পারে নাই। আমাদের কর্তব্য পালিত হইয়াছে বটে এবং হইয়াছে বলিয়াই আজও আমাদের মহয়ত্ব আছে— কিন্তু আমাদের কর্তব্য ক্ষুত্র হইয়াছে এবং ক্ষুত্র হওয়াতে আমাদের চরিত্রে দংকীর্বতা প্রবেশ করিয়াছে। দংকীর্ব দম্পূর্ণতার মধ্যে চিরদিন বন্ধ হইয়া থাকা স্বাস্থ্যকর নহে, এইজন্ম যাহা ভাঙিয়াছে তাহার জন্ম আমরা শোক করিব না— ধাহা গড়িতে হইবে তাহার প্রতি আমাদের দমস্ত চিত্তকে প্রয়োগ করিব। আজকাল জড়ভাবে, যথেচ্ছাক্রমে, দায়ে পড়িয়া, যাহা ঘটিয়া উঠিতেছে তাহাই ঘটতে দেওয়া ক্থনোই আমাদের শ্রেয়ক্ষর হইতে পারে না।

এক্ষণে আমাদের সমাজপতি চাই। তাঁহার দঙ্গে তাঁহার পার্ধদ্সভা থাকিবে, কিন্তু তিনি প্রতাক্ষভাবে আমাদের সমাজের অধিপতি হইবেন।

আমাদের প্রত্যেকের নিকটে তাঁহারই মধ্যে সমাজের একতা সপ্রমাণ হইবে।
আজ যদি কাহাকেও বলি সমাজের কাজ করো, তবে কেমন করিয়া করিব,
কোথায় করিব, কাহার কাছে কী করিতে হইবে, তাহা ভাবিয়া তাহার মাথা ঘূরিয়া
যাইবে। অধিকাংশ লোকেই আপনার কর্তব্য উদ্ভাবন করিয়া চলে না বলিয়াই রক্ষা।
এমন স্থলে ব্যক্তিগত চেষ্টাগুলিকে নির্দিষ্ট পথে আকর্ষণ করিয়া লইবার জন্ম একটি
কেন্দ্র থাকা চাই। আমাদের সমাজের কোনো দল সেই কেন্দ্রের স্থল অধিকার করিতে
পারিবে না। আমাদের দেশে অনেক দলকেই দেখি, প্রথম উৎসাহের ধাকায় তাহারা
যদি বা অনেকগুলি ফুল ফুটাইয়া তোলে, কিন্তু শেষকালে ফল ধরাইতে পারে না।

তাহার বিবিধ কারণ থাকিতে পারে, কিন্তু একটা প্রধান কারণ— আমাদের দলের প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের মধ্যে দলের ঐক্যটিকে দৃঢ়ভাবে অন্নভব ও রক্ষা করিতে পারে না— শিথিল দায়িত্ব প্রত্যেকের স্কন্ধ হইতে স্থালিত হইয়া শেষকালে কোথায় যে আশ্রয় লইবে, তাহার স্থান পায় না।

আমাদের সমাজ এখন আর এরপভাবে চলিবে না। কারণ, বাহির হইতে বে উগত শক্তি প্রতাহ সমাজকে আত্মসাৎ করিতেছে, তাহা এক্যবদ্ধ, তাহা দৃঢ়— তাহা আমাদের বিগালয় হইতে আরম্ভ করিয়া প্রতিদিনের দোকানবাজার পর্যন্ত অধিকার করিয়া সর্বত্রই নিজের একাধিপতা স্থূলস্ক্ষ সর্ব আকারেই প্রত্যক্ষণম্য করিয়াছে। এখন সমাজকে ইহার বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করিতে হইলে অত্যন্ত নিশ্চিতরূপে তাহার আপনাকে দাঁড় করাইতে হইবে। তাহা করাইবার একমাত্র উপায়— এক জন ব্যক্তিকে অধিপতিত্বে বরণ করা, সমাজের প্রত্যেককে সেই একের-মধ্যেই প্রত্যক্ষ করা, তাঁহার সম্পূর্ণ শাসন বহন করাকে অপমান জ্ঞান না করিয়া আমাদের স্বাধীনতারই অক্ব বলিয়া অন্তভ্ব করা।

এই সমাজপতি কথনো ভালো, কথনো মন্দ হইতে পারেন, কিন্তু সমাজ যদি জাগ্রত থাকে, তবে মোটের উপরে কোনো ব্যক্তি সমাজের স্থায়ী অনিষ্ট করিতে পারে না। আবার, এইরপ অধিপতির অভিষেকই সমাজকে জাগ্রত রাখিবার একটি প্রকৃষ্ট উপায়। সমাজ একটি বিশেষ স্থলে আপনার ঐক্যাট প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করিলে তাহার শক্তি অক্তেয় হইয়া উঠিবে।

ইহার অধীনে দেশের ভিন্ন ভিন্ন নির্দিষ্ট অংশে ভিন্ন ভিন্ন নায়ক নিযুক্ত হইবেন।
সমাজের সমস্ত অভাবমোচন, মঙ্গলকর্মচালনা ও ব্যবস্থারক্ষা ইহারা করিবেন এবং
সমাজপতির নিকট দায়ী থাকিবেন।

পূর্বেই বলিয়াছি সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি প্রত্যহ অতি অল্পরিমাণেও কিছু ষদেশের জন্ম উৎসর্গ করিবে। তা ছাড়া, প্রত্যেক গৃহে বিবাহাদি শুভকর্মে গ্রামভাটি প্রভৃতির ন্যায় এই স্বদেশী সমাজের একটি প্রাণ্য আদায় ত্রহ বলিয়ামনে করি না। ইহা মথাস্থানে সংগৃহীত হইলে অর্থাভাব ঘটিবে না। আমাদের দেশে স্বেচ্ছাদত্ত দানে বড়ো বড়ো মঠমন্দির চলিতেছে, এ-দেশে কি সমাজ ইচ্ছাপূর্বক আপনার আশ্রয়স্থান আপনি রচনা করিবে না? বিশেষত ষথন অল্পে জলে স্বাস্থ্যে বিভায় দেশ সৌভাগ্যলাভ করিবে, তথন কৃতজ্ঞতা কথনোই নিশ্চেষ্ট থাকিবে না।

অবশ্য, এখন আমি কেবল বাংলাদেশকেই আমার চোথের সামনে রাথিয়াছি। এখানে সমাজের অধিনায়ক স্থির করিয়া আমাদের সামাজিক স্বাধীনতাকে যদি আমরা উজ্জ্বল ও স্থায়ী করিয়া তুলিতে পারি, তবে ভারতবর্ধের অন্তান্ম বিভাগও আমাদের অন্থবর্তী হইবে। এবং এইরূপে ভারতবর্ধের প্রত্যেক প্রদেশ ষদি নিজের মধ্যে একটি স্থনির্দিষ্ট ঐক্য লাভ করিতে পারে, তবে পরস্পরের সহযোগিতা করা প্রত্যেকের পক্ষে অত্যন্ত সহজ্ব হয়। একবার ঐক্যের নিয়ম এক স্থানে প্রবেশ করিয়া প্রতিষ্ঠিত হইলে তাহা ব্যাপ্ত হইতে থাকে— কিন্তু রাশীকৃত বিচ্ছিন্নতাকে কেবলমাত্র ভূপাকার করিতে থাকিলেই তাহা এক হয় না।

কী করিয়া কালের সহিত হদয়ের দামঞ্জতিবিধান করিতে হয়, কী করিয়া রাজার সহিত স্বদেশের সংযোগদাধন করিতে হয়, জাপান তাহার দৃষ্টাস্ত দেখাইতেছে। সেই দৃষ্টাস্ত মনে রাখিলে আমাদের স্বদেশী দমাজের গঠন ও চালনের জন্ম একই কালে আমরা দমাজপতি ও দমাজতন্ত্রের কর্তৃত্বদমন্বয় করিতে পারিব— আমরা স্বদেশকে একটি মায়্রমের মধ্যে প্রত্যক্ষ করিতে পারিব এবং তাঁহার শাদন স্বীকার করিয়া স্বদেশী দমাজের মধার্থ দেবা করিতে পারিব।

আত্মশক্তি একটি বিশেষ স্থানে সঞ্চয় করা, সেই বিশেষ স্থানে উপলব্ধি করা, শেই বিশেষ স্থান হইতে সর্বত্র প্রয়োগ করিবার একটি ব্যবস্থা থাকা, আমাদের পক্ষে কিরপ প্রয়োজনীয় হইয়াছে একটু আলোচনা করিলেই তাহা স্পষ্ট বুঝা ঘাইবে। গবর্মেণ্ট নিজের কাজের স্থবিধা অথবা যে কারণেই হোক, বাংলাকে দিখণ্ডিত করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন— আমরা ভয় করিতেছি, ইহাতে বাংলাদেশ তুর্বল হইয়া পড়িবে। সেই ভয় প্রকাশ করিয়া আমরা কান্নাকাটি যথেষ্ট করিয়াছি। কিন্তু যদি ওই কালাকাটি বৃথা হয়, তবে কি সমস্ত চুকিয়া গেল! দেশকে খণ্ডিত করিলে যে-সমস্ত অমঙ্গল ঘটিবার সম্ভাবনা, তাহার প্রতিকার করিবার জন্ম দেশের মধ্যে কোথাও কোনো ব্যবস্থা থাকিবে না ? ব্যাধির বীজ বাহির হইতে শরীরের মধ্যে না প্রবেশ করিলেই ভালো— কিন্তু তবু যদি প্রবেশ কুরিয়া বদে, তবে শরীরের অভ্যন্তরে রোগকে ঠেকাইবার, স্বাস্থ্যকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার কোনো কর্তৃশক্তি কি থাকিবে না? দেই কর্তৃশক্তি যদি আমরা সমাজের মধ্যে স্থদৃঢ় স্বস্পষ্ট করিয়া রাখি, তবে বাহির হইতে বাংলাকে নিজীব করিতে পারিবে না। সমস্ত ক্ষতকে আরোগ্য করা, ঐক্যকে আকর্ষণ করিয়া রাখা, মূর্ছিতকে সচেতন করিয়া তোলা ইহারই কর্ম হইবে। আজকাল বিদেশী রাজপুরুষ সৎকর্মের পুরস্কারম্বরূপ আমাদিগকে উপাধি বিতরণ করিয়া থাকেন— কিন্তু সৎকর্মের সাধুবাদ ও আশীর্বাদ আমরা ম্বদেশের কাছ হইতে পাইলেই মথার্থভাবে ধন্ম হইতে পারি। স্বদেশের হইয়া পুরস্কৃত করিবার শক্তি আমরা নিজের সমাজের মধ্যে যদি বিশেষভাবে স্থাপিত না করি, তবে চিরদিনের মতো আপনাদিগকে এই একটি বিশেষ দার্থকতাদান হইতে বঞ্চিত করিব। আমাদের দেশে মধ্যে মধ্যে দামান্ত উপলক্ষ্যে হিন্দু-মুদলমানে বিরোধ বাধিয়া উঠে, দেই বিরোধ মিটাইয়া দিয়া উভয় পক্ষের মধ্যে প্রীতিশান্তিস্থাপন, উভয় পক্ষের স্ব অধিকার নিয়মিত করিয়া দিবার বিশেষ কর্ভূত্ব দ্যাজের কোনো স্থানে যদি না থাকে, তবে দ্যাজকে বারে বারে ক্ষত্বিক্ষত হইয়া উত্তরোভর হ্বল হইতে হয়।

অতএব একটি লোককে আশ্রয় করিয়া আমাদের সমাজকে এক জায়গায় আপন হৃদয়স্থাপন, আপন ঐক্যপ্রতিষ্ঠা করিতেই হইবে, নহিলে শৈথিলা ও বিনাশের হাত হইতে আত্মরক্ষার কোনো উপায় দেখি না।

অনেকে হয়তো দাধারণভাবে আমার এ-কথা ধীকার করিবেন, কিন্তু ব্যাপারখানা ঘটাইয়া ভোলা তাঁহারা অদাধ্য বলিয়া মনে করিতে পারেন। তাঁহারা বলিবেন—
নির্বাচন করিব কী করিয়া, দবাই নির্বাচিতকে মানিবে কেন, আগে দমস্ত ব্যবস্থাতম্ব
স্থাপন করিয়া ভবে তো দমাজপতির প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর হইবে, ইত্যাদি।

আমার বক্তব্য এই যে, এই সমন্ত তর্ক লইয়া আমরা ষদি একেবারে নিঃশেষপূর্বক বিচার বিবেচনা করিয়া লইতে বসি, তবে কোনো কালে কাজে নামা সম্ভব
হইবে না। এমন লোকের নাম করাই শক্ত, দেশের কোনো লোক বা কোনো
দল থাহার সহত্বে কোনো আপত্তি না করিবেন। দেশের সমন্ত লোকের সঙ্গে পরামর্শ
মিটাইয়া লইয়া লোককে নির্বাচন করা সাধ্য হইবে না।

আমাদের প্রথম কাজ হইবে— যেমন করিয়া হউক, একটি লোক স্থির করা এবং তাঁহার নিকটে বাধ্যতা স্বীকার করিয়া ধীরে ধীরে ক্রমে ক্রমে তাঁহার চারিদিকে একটি ব্যবস্থাতন্ত্র গড়িয়া তোলা। যদি সমাজপতি-নিয়োগের প্রস্তাব সময়োচিত হয়, যদি রাজা সমাজের অন্তর্গত না হওয়াতে সমাজে অধিনায়কের যথার্থ অভাব ঘটিয়া থাকে, যদি পরজাতির সংঘর্ষে আমরা প্রত্যহ অধিকারচ্যুত হইতেছি বলিয়া সমাজ নিজেকে বাঁধিয়া তুলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইবার জ্বত্ত ইচ্ছুক হয়, তবে কোনো একটি যোগ্য লোককে দাঁড় করাইয়া তাঁহার অধীনে এক দল লোক ষ্থার্থভাবে কাজে প্রবৃত্ত হইলে এই সমাজ-রাজতন্ত্র দেখিতে দেখিতে প্রস্তুত হইয়া উঠিবে— পূর্ব হইতে হিসাব করিয়া কল্পনা করিয়া আমরা যাহা আশা করিতে না পারিব, তাহাও লাভ করিব— সমাজের অন্তর্নিহিত বৃদ্ধি এই ব্যাপারের চালনাভার আপনিই গ্রহণ করিবে।

দ্যাজে অবিচ্ছিন্নভাবে দকল দ্যয়েই শক্তিমান ব্যক্তি থাকেন না, কিন্তু দেশের

শক্তি বিশেষ-বিশেষ স্থানে পুঞ্জীভূত হইয়া তাঁহাদের জন্ম অপেক্ষা করে। যে-শক্তি আপাতত যোগ্য লোকের অভাবে কাজে লাগিল না, সে-শক্তি যদি সমাজে কোথাও রক্ষিত হইবার স্থানও না পায়, তবে দে সমাজ ফুটা কলদের মতো শৃন্ম হইয়া যায়। আমি যে সমাজপতির কথা বলিতেছি, তিনি দকল সময়ে যোগ্য লোক না হইলেও সমাজের শক্তি সমাজের আত্মচেতনা তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া বিশ্বত হইয়া থাকিবে। অবশেষে বিধাতার আশীর্বাদে এই শক্তিসঞ্চয়ের দহিত যথন যোগ্যতার যোগ হইবে, তথন দেশের মন্দল দেখিতে দেখিতে আশ্চর্যবলে আপনাকে সর্বত্র বিস্তীর্ণ করিবে। আমরা ক্ষুদ্র দোকানির মতো সমস্ত লাভলোকদানের হিদাব হাতে হাতে দেখিতে চাই— কিন্তু বড়ো ব্যাপারের হিদাব তেমন করিয়া মেলে না। দেশে এক-একটা বড়ো দিন আদে, সেই দিন বড়ো লোকের তলবে দেশের সমস্ত দাল-তামামি নিকাশ বড়ো থাতায় প্রস্তুত হইয়া দেখা দেয়। রাজচক্রবর্তী অশোকের সময়ে একবার বৌদ্ধসমাজের হিদাব তৈরি হইয়াছিল। আপাতত আমাদের কাজ— দপ্তর তৈরি রাখা, কাজ চালাইতে থাকা; যেদিন মহাপুক্ষ হিদাব তলব করিবেন, দেদিন অপ্রস্তুত হইয়া শির নত করিব না— দেখাইতে পারিব, জমার ঘরে একেবারে শৃন্ত নাই।

শমাজের দকলের চেয়ে থাহাকে বড়ো করিব, এতবড়ো লোক চাহিলেই পাওয়া
য়ায় না। বস্তুত রাজা তাঁহার দকল প্রজারই চেয়ে যে স্বভাবত বড়ো, তাহা নহে।
কিন্তু রাজাই রাজাকে বড়ো করে। জাপানের মিকাডো জাপানের দমন্ত ক্ষ্মী, দমন্ত
শাধক, দমন্ত শ্রবীরদের দারাই বড়ো। আমাদের দমাজপতিও দমাজের মহত্তেই
মহৎ হইতে থাকিবেন। দমাজের দমন্ত বড়ো লোকই তাঁহাকে বড়ো করিয়া তুলিবে।
মন্দিরের মাথায় যে স্বর্ণকলদ থাকে, তাহা নিজে উচ্চ নহে— মন্দিরের উচ্চতাই
তাহাকে উচ্চ করে।

আমি ইহা বেশ ব্ঝিতেছি, আমার এই প্রস্তাব যদি বা অনেকে অমুক্লভাবেও গ্রহণ করেন, তথাপি ইহা অবাধে কার্যে পরিণত হইতে পারিবে না। এমন কি, প্রস্তাবকারীর অযোগ্যতা ও অন্তান্ত বছবিধ প্রাসন্দিক ও অপ্রাসন্দিক দোষক্রটি ও অলন সম্বন্ধে অনেক স্পষ্ট স্পষ্ট কথা এবং অনেক অস্পষ্ট আভাস আজ হইতে প্রচার হইতে থাকা আশ্চর্য নহে। আমার বিনীত নিবেদন এই যে, আমাকে আপনারা ক্ষমা করিবেন। অন্তকার সভামধ্যে আমি আত্মপ্রচার করিতে আসি নাই, এ-কথা বলিলেও পাছে অহংকার প্রকাশ করা হয়, এ-জন্ত আমি কুন্তিত আছি। আমি অন্ত যাহা বলিতেছি, আমার সমস্ত দেশ আমাকে তাহা বলাইতে উন্তত করিয়াছে। তাহা আমার কথা নহে, তাহা আমার সৃষ্টি নহে; তাহা আমাকর্তৃক উচ্চারিত মাত্র। আপনারা এ শহামাত্র করিবেন না আমি আমার অধিকার ও বোগ্যতার দীমা বিশ্বত হইয়া স্বদেশী দমাজ গঠনকার্যে নিজেকে অত্যুগ্রভাবে খাড়া করিয়া তুলিব। আমি কেবল এইটুকুমাত্র বলিব, আহ্বন, আমরা মনকে প্রস্তুত্ত করি— ক্ষুদ্র দলাদলি, কুতর্ক, পরনিন্দা, সংশয় ও অতিবৃদ্ধি হইতে হৃদয়কে সম্পূর্ণভাবে ক্ষালন করিয়া অহ্ত মাতৃভূমির বিশেষ প্রয়োজনের দিনে, জননীর বিশেষ আহ্বানের দিনে চিত্তকে উদার করিয়া কর্মের প্রতি অহুকূল করিয়া, দর্বপ্রকার লক্ষ্যবিহীন অতি স্ক্র যুক্তিবাদের ভণ্ডুলতাকে সবেগে আবর্জনাস্থূপের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া, এবং নিগৃঢ় আত্মাভিমানকে তাহার শতসহস্র রক্তত্থার্ত শিক্ডুসমেত হৃদয়ের অন্ধকার গুহাতল হইতে সবলে উৎপাটিত করিয়া সমাজের শৃত্য আসনে বিনম্র-বিনীতভাবে আমাদের সমাজপতির অভিষেক করি, আশ্রয়চ্যুত সমাজকে সনাথ করি— শুভক্ষণে আমাদের দেশের মাতৃগৃহকক্ষে মঙ্গলপ্রদীপটিকে উজ্জল করিয়া তুলি— শন্ত্র বাজিয়া উঠুক, গুণের পবিত্র গন্ধ উদ্গত হইতে থাক্ — দেবতার অনিমেষ কল্যাণদৃষ্টির দ্বারা সমস্ত দেশ আপনাকে স্বত্তোভাবে সার্থক বলিয়া একবার অহুভব করুক।

এই অভিষেকের পরে সমাজপতি কাহাকে তাঁহার চারিদিকে আকর্ষণ করিয়া লইবেন, কী ভাবে সমাজের কার্যে সমাজকে প্রবৃত্ত করিবেন, তাহা আমার বলিবার বিষয় নহে। নিঃসন্দেহ, ষেরপ ব্যবস্থা আমাদের চিরস্তন সমাজপ্রকৃতির অমুগত, তাহাই তাঁহাকে অবলম্বন করিতে হইবে— স্বদেশের পুরাতন প্রকৃতিকেই আশ্রম করিয়া তিনি নৃতনকে ষথাস্থানে যথাযোগ্য আসনদান করিবেন। আমাদের দেশে তিনি লোকবিশেষ ও দলবিশেষের হাত হইতে সর্বদাই বিরুদ্ধবাদ ও অপবাদ সহ্ করিবেন, ইহাতে সন্দেহমাত্র নাই। কিন্তু মহৎ পদ আরামের স্থান নহে— সমন্ত করব-কোলাহলের মধ্যে আপনার গৌরবে তাঁহাকে দৃঢ়গন্তীরভাবে অবিচলিত থাকিতে হইবে।

অতএব যাঁহাকে আমরা সমাজের সর্বোচ্চ সন্মানের দারা বরণ করিব, তাঁহাকে এক দিনের জন্মও আমরা হুংস্কচ্চন্দতার আশা দিতে পারিব না। আমাদের যে উদ্ধৃত নব্যসমাজ কাহাকেও হুদয়ের সহিত শ্রদ্ধা করিতে সমত না হইয়া নিজেকে প্রতিদিন অশ্রদ্ধের করিয়া তুলিতেছে, সেই সমাজের স্থাচিম্থ-কণ্টকথচিত ঈর্ধাসন্তথ্য আসনে যাঁহাকে আসীন হইতে হইবে, বিধাতা ফেন তাঁহাকে প্রচুর পরিমাণে বল ও সহিষ্কৃতা প্রদান করেন— তিনি ফেন নিজের অন্তঃকরণের মধ্যেই শান্তি ও কর্মের মধ্যেই পুরস্কার লাভ করিতে পারেন।

নিজের শক্তিকে আপনারা অবিশাদ করিবেন না, আপনারা নিশ্চয় জানিবেন—
সময় উপস্থিত হইয়াছে। নিশ্চয় জানিবেন, ভারতবর্ষের মধ্যে একটি বাধিয়া
তুলিবার ধর্ম চিরদিন বিরাজ করিয়াছে। নানা প্রতিক্ল ব্যাপারের মধ্যে পড়িয়াও
ভারতবর্ষ বরাবর একটা ব্যবস্থা করিয়া তুলিয়াছে, তাই আজও রক্ষা পাইয়াছে।
এই ভারতবর্ষের উপরে আমি বিশ্বাদস্থাপন করি। এই ভারতবর্ষ এখনই এই
মৃহতেই ধীরে ধীরে ন্তন কালের সহিত আপনার পুরাতনের আশ্চর্য একটি দামজস্থ
গড়িয়া তুলিতেছে। আমরা প্রত্যেকে খেন সজ্ঞানভাবে ইহাতে খোগ দিতে পারি—
জড়ত্বের বশে বা বিদ্রোহের তাড়নায় প্রতিক্ষণে ইহার প্রতিক্লতা না করি।

বাহিরের সহিত হিন্দুসমাজের সংঘাত এই নৃতন নহে। ভারতবর্বে প্রবেশ করিরাই আর্থগণের সহিত এখানকার আদিম অধিবাদীদের তুম্ল বিরোধ বাধিরাছিল। এই বিরোধে আর্থগণ জয়ী হইলেন, কিন্তু অনার্যেরা আদিম অস্ত্রেলিয়ান বা আমেরিকগণের মতো উৎসাদিত হইল না; তাহারা আর্থ উপনিবেশ হইতে বহিন্ধত হইল না; তাহারা আপনাদের আচারবিচারের সমস্ত পার্থক্যসত্ত্বেও একটি সমাজতন্ত্রের মধ্যে স্থান পাইল। তাহাদিগকে লইয়া আর্থসমাজ বিচিত্র হইল।

এই সমাজ আর-একবার স্থানীর্ঘকাল বিশ্লিপ্ত হইয়া গিয়াছিল। বৌদ্ধ-প্রভাবের সময় বৌদ্ধর্মের আকর্ষণে ভারতবর্ষীয়ের সহিত বহুতর প্রদেশীয়ের ঘনিষ্ঠ সংপ্রব ঘটিয়াছিল। বিরোধের সংপ্রবের চেয়ে এই মিলনের সংপ্রব আরো গুরুতর। বিরোধে আত্মরক্ষার চেষ্টা বরাবর জাগ্রত থাকে— মিলনের অসতর্ক অবস্থায় অতি সহজেই সমস্ত একাকার হইয়া যায়। বৌদ্ধ-ভারতবর্ষে তাহাই ঘটিয়াছিল। দেই এশিয়াব্যাপী ধর্মপ্লাবনের সময় নানা জাতির আচারব্যবহার ক্রিয়াকর্ম ভাসিয়া আসিয়াছিল, কেহ ঠেকায় নাই।

কিন্তু এই অতিবৃহৎ উচ্চুজ্ঞালতার মধ্যেও ব্যবস্থাস্থাপনের প্রতিভা ভারতবর্ধকে ত্যাগ করিল না। যাহা-কিছু ঘরের এবং যাহা-কিছু অভ্যাগত, সমস্তকে একত্র করিয়া লইয়া পুনর্বার ভারতবর্ধ আপনার সমাজ স্থবিহিত করিয়া গড়িয়া তুলিল; পূর্বাপেক্ষা আরো বিচিত্র হইয়া উঠিল। কিন্তু এই বিপুল বৈচিত্র্যের মধ্যে আপনার একটি ঐক্য সর্বত্তই সে গ্রাধিত করিয়া দিয়াছে। আজ অনেকেই জিজ্ঞানা করেন, নানা স্থতোবিরোধ-আত্মাওনসংকুল এই হিন্দুধর্মের এই হিন্দুমাজের ঐক্যটা কোন্থানে? স্থাপান্ত উত্তর দেওয়া কঠিন। স্থরহৎ পরিধির কেন্দ্র খুঁজিয়া পাওয়াও তেমনি কঠিন— কিন্তু কেন্দ্র তাহার আছেই। ছোট গোলকের গোলত্ব থুনিতে

কট্ট হয় না, কিন্তু গোল পৃথিবীকে যাহার। খণ্ড খণ্ড করিয়া দেখে তাহার। ইহাকে চ্যাপটা বলিয়াই অমুভব করে। তেমনি হিন্দুসমাজ নানা পরস্পর-অসংগত বৈচিত্র্যকে এক করিয়া লওয়াতে তাহার ঐক্যস্ত্র নিগৃঢ় হইয়া পড়িয়াছে। এই ঐক্য অঙ্গুলির দারা নির্দেশ করিয়া দেওয়া কঠিন, কিন্তু ইহা সমস্ত আপাত-প্রতীয়মান বিরোধের মধ্যেও দৃঢ়ভাবে যে আছে, তাহা আমরা স্পট্টই উপলব্ধি করিতে পারি।

ইহার পরে এই ভারতবর্ধেই মুদলমানের সংঘাত আদিয়া উপস্থিত হইল। এই সংঘাত সমাজকে যে কিছুমাত্র আক্রমণ করে নাই, তাহা বলিতে পারি না। তথন হিন্দুসমাজে এই পরসংঘাতের সহিত সামঞ্জলসাধনের প্রক্রিয়া সর্বত্রই আরম্ভ হইয়াছিল। হিন্দু ও মুদলমান সমাজের মাঝখানে এমন একটি সংযোগস্থল স্বষ্ট হইতেছিল যেখানে উভয় সমাজের দীমারেখা মিলিয়া আদিতেছিল; নানকপন্থী কবীরপন্থী ও নিম্প্রেণীর বৈষ্ণবদ্যাজ ইহার দৃষ্টাস্তস্থল। আমাদের দেশে সাধারণের মধ্যে নানা স্থানে ধর্ম ও আচার লইয়া যে-সকল ভাঙাগড়া চলিতেছে শিক্ষিত-সম্প্রদায় তাহার কোনো থবর রাখেন না। যদি রাখিতেন তো দেখিতেন, এখনো ভিতরে ভিতরে এই সামঞ্জলসাধনের সজীব প্রক্রিয়া বন্ধ নাই

সম্প্রতি আর-এক প্রবল বিদেশী আর-এক ধর্ম আচারব্যবহার ও শিক্ষাদীক্ষা লইয়া আদিয়া উপস্থিত হইয়াছে। এইরূপে পৃথিবীতে যে চারি প্রধান ধর্মকে আশ্রম করিয়া চার বৃহৎ সমাজ আছে— হিন্দু, বৌদ্ধ, মৃদলমান, একটান— তাহারা সকলেই ভারতবর্ষে আদিয়া মিলিয়াছে। বিধাতা যেন একটা বৃহৎ সামাজিক সম্মেলনের জন্ম ভারতবর্ষেই একটা বড়ো রাসায়নিক কারখানাঘর খ্লিয়াছেন।

এথানে একটা কথা আমাকে স্বীকার করিতে হইবে যে, বৌদ্ধ-প্রাহ্রভাবের সময় সমাজে যে একটা মিশ্রণ ও বিপর্যন্ততা ঘটিয়াছিল, তাহাতে পরবর্তী হিন্দুসমাজের মধ্যে একটা ভয়ের লক্ষণ রহিয়া গেছে। নৃতনত্ব ও পরিবর্তন মাত্রেরই প্রতি সমাজের একটা নিরতিশয় সন্দেহ একেবারে মজ্জার মধ্যে নিহিত হইয়া রহিয়াছে। এরূপ চিরস্থায়ী আতঙ্কের অবস্থায় সমাজ অগ্রসর হইতে পারে না। বাহিরের সহিত প্রতিযোগিতায় জয়ী হওয়া তাহার পক্ষে অসাধ্য হইয়া পড়ে। যে সমাজ কেবলমাত্র আত্মরক্ষার দিকেই তাহার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে, সহজে চলাফেরার ব্যবস্থা সে আর করিতে পারে না। মাঝে মাঝে বিপদের আশঙ্কা, আঘাতের আশক্ষা স্বীকার করিয়াও প্রত্যেক সমাজকে স্থিতির সঙ্গে সঙ্গে গতির বন্দোবন্ত রাখিতে হয়। নহিলে তাহাকে পঙ্গু হইয়া বাঁচিয়া থাকিতে হয়, সংকীর্গতার মধ্যে আবন্ধ হইতে হয়— তাহা একপ্রকার জীবন্ম ত্যু।

বৌদ্ধপরবর্তী হিন্দুসমাজ আপনার ধাহা-কিছু আছে ও ছিল তাহাই আটেঘাটে রক্ষা করিবার জন্ত, পরসংস্রব হইতে নিজেকে সর্বতোভাবে অবরুদ্ধ রাধিবার জন্ত নিজেকে জাল দিয়া বেড়িয়াছে। ইহাতে ভারতবর্ধকে আপনার একটি মহৎ পদ হারাইতে হইয়াছে। এক সময়ে ভারতবর্ধ পৃথিবীতে গুরুর আদন লাভ করিয়াছিল; ধর্মে, বিজ্ঞানে, দর্শনে ভারতবর্ষীয় চিত্তের সাহসের সীমা ছিল না; সেই চিত্ত সকল দিকে স্বর্গম স্থান প্রদেশসকল অধিকার করিবার জন্ম আপনার শক্তি অবাধে প্রেরণ করিত। এইরূপে ভারতবর্ধ যে গুরুর দিংহাসন জয় করিয়াছিল তাহা হইতে আৰু দে ভ্ৰষ্ট হইয়াছে— আৰু তাহাকে ছাত্ৰত্ব স্বীকার করিতে হইতেছে। ইহার কারণ, আমাদের মনের মধ্যে ভয় ঢুকিয়াছে। সমূত্র্যাত্রা আমরা সকল দিক দিয়াই ভয়ে ভয়ে বন্ধ করিয়া দিয়াছি — কি জলময় সমুত্র কি জ্ঞানময় সমুত্র। **আমরা** ছিলাম বিশ্বের, দাঁড়াইলাম পল্লীতে। সঞ্চয় ও রক্ষা করিবার জন্ত সমাজে যে ভীক্ ন্ত্ৰীশক্তি আছে দেই শক্তিই কৌতূহলপর পরীক্ষাপ্রিয় সাধনশীল পুরুষশক্তিকে পরাভূত করিয়া একাধিপত্য লাভ করিল। তাই আমরা জ্ঞানরাজ্যেও দৃঢ়সংস্কারবদ্ধ জৈণপ্রকৃতিসম্পন্ন হইয়া পড়িয়াছি। জ্ঞানের বাণিজ্য ভারতবর্ষ যাহা-কিছু <mark>আরম্ভ</mark> করিয়াছিল, যাহা প্রত্যহ বাড়িয়া উঠিয়া জগতের ঐশর্যবিন্তার করিতেছিল, তাহা আজ অন্তঃপুরের অলংকারের বাজে প্রবেশ করিয়া আপনাকে অত্যস্ত নিরাপদ জ্ঞান করিতেছে; তাহা আর বাড়িতেছে না, যাহা খোওয়া যাইতেছে তাহা খোওয়াই যাইতেছে।

বস্তুত, এই গুরুর পদই আমরা হারাইয়াছি। রাজ্যেশ্বত্ব কোনোকালে আমাদের দেশে চরমসম্পদ্রূপে ছিল না— তাহা কোনোদিন আমাদের দেশের সমস্ত লোকের হাদ্য় অধিকার করিতে পারে নাই— তাহার অভাব আমাদের দেশের প্রাণান্তকর অভাব নহে। ত্রাহ্মণত্বের অধিকার, অর্থাৎ জ্ঞানের অধিকার, ধর্মের অধিকার, তপস্তার অধিকার আমাদের সমাজের ঘর্থার্থ প্রাণের আধার ছিল। যথন হইতে আচারপালনমাত্রই তপস্তার স্থান গ্রহণ করিল, যথন হইতে আপন ঐতিহাসিক মর্যাদা বিশ্বত হইয়া আমাদের দেশে ত্রাহ্মণ ব্যতীত আর-সকলেই আপনাদিগকে শৃত্র অর্থাৎ অনার্য বলিয়া স্থীকার করিতে কৃত্তিত হইল না— সমাজকে নব নব তপস্থার ফল, নব নব ঐশ্ব্য বিতরণের ভার যে ত্রাহ্মণের ছিল সেই ত্রাহ্মণ যথন আপন ঘর্থার্থ মাহাত্ম্য বিসর্জন দিয়া সমাজের ছারদেশে নামিয়া আসিয়া কেবলমাত্র পাহারা দিবার ভার গ্রহণ করিল— তথন হইতে আমরা অন্তকেও কিছু দিতেছি না, আপনার মাহাছিল তাহাকেও অকর্যণ্য ও বিকৃত করিতেছি।

ইহা নিশ্চয় জানা চাই, প্রত্যেক জাতিই বিশ্বমানবের অন্ধ। বিশ্বমানবকে দান করিবার, সহায়তা করিবার সামগ্রী কী উদ্ভাবন করিতেছে, ইহারই সত্ত্তর দিয়া প্রত্যেক জাতি প্রতিষ্ঠালাভ করে। যথন হইতে সেই উদ্ভাবনের প্রাণশক্তি কোনো জাতি হারায়, তথন হইতেই সেই বিরাট মানবের কলেবরে পক্ষাঘাতগ্রস্ত অঙ্গের গ্রায় কেবল ভারস্বন্ধপে বিরাজ করে। বস্তুত, কেবল টিকিয়া থাকাই গৌরব নহে।

ভারতবর্ধ রাজ্য লইয়া মারামারি, বাণিজ্য লইয়া কাড়াকাড়ি করে নাই। আজ যে তিব্বত-চীন-জাপান অভ্যাগত মুরোপের ভয়ে সমন্ত দার-বাতায়ন রুদ্ধ করিতে ইচ্ছুক, সেই তিব্বত-চীন-জাপান ভারতবর্ধকে গুরু বলিয়া সমাদরে নিরুংকন্তিতিচিত্তে গৃহের মধ্যে ডাকিয়া লইয়াছেন। ভারতবর্ধ সৈশ্র এবং পণ্য লইয়া সমন্ত পৃথিবীকে অস্থিমজ্জায় উদ্বেজ্ঞিত করিয়া ফিরে নাই— সর্বত্র শান্তি, সাস্থনা ও ধর্মব্যবস্থা স্থাপন করিয়া মানবের ভক্তি অধিকার করিয়াছে। এইরূপে যে গৌরব সে লাভ করিয়াছে তাহা তপস্থার দারা করিয়াছে এবং সে গৌরব রাজচক্রবর্তিত্বের চেয়ে বড়ো।

সেই গৌরব হারাইয়া আমরা যথন আপনার সমস্ত পুঁটলিপাটলা লইয়া ভীতচিত্তে কোণে বিসিয়া আছি, এমন সময়েই ইংরেজ আসিবার প্রয়োজন ছিল। ইংরেজের প্রবল আঘাতে এই ভীক্ষ পলাতক সমাজের ক্ষুদ্র বেড়া অনেক স্থানে ভাঙিয়াছে। বাহিরকে ভয় করিয়া যেমন দ্রে ছিলাম, বাহির তেমনি হুড়মুড় করিয়া একেবারে ঘাড়ের উপরে আদিয়া পড়িয়াছে— এখন ইহাকে ঠেকায় কাহার সাধ্য। এই উৎপাতে আমাদের যে প্রাচীর ভাঙিয়া গেল, তাহাতে হুইটা জিনিস আমরা আবিদ্ধার করিলাম। আমাদের কী আশ্চর্য শক্তি ছিল, তাহা চোখে পড়িল এবং আমরা কী আশ্চর্য অশক্ত হুইয়া পড়িয়াছি, তাহাও ধরা পড়িতে বিলম্ব হুইল না।

আৰু আমরা ইহা উত্তমরূপেই বৃবিয়াছি ষে, তফাতে গা-ঢাকা দিয়া বিদিয়া থাকাকেই আত্মরক্ষা বলে না। নিজের অন্তর্নিহিত শক্তিকে সর্বতোভাবে জাগ্রত করা চালনা করাই আত্মরক্ষার প্রকৃত উপায়। ইহা বিধাতার নিয়ম। ইংরেজ ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের চিত্তকে অভিভূত করিবেই, যতক্ষণ আমাদের চিত্ত জড়ত্ব ত্যাগ করিয়া তাহার নিজের উল্লমকে কাজে না লাগাইবে। কোণে বিদিয়া কেবল 'গেল গেল' বলিয়া হাহাকার করিয়া মরিলে কোনো ফল নাই। সকল বিষয়ে ইংরেজের অন্তক্রণ করিয়া ছদ্মবেশ পরিয়া বাঁচিবার যে চেষ্টা তাহাও নিজেকে

ভোলানো মাত্র। আমরা প্রকৃত ইংরেজ হইতে পারিব না, নকল ইংরেজ হইয়াও আমরা ইংরেজকে ঠেকাইতে পারিব না।

আমাদের বৃদ্ধি, আমাদের স্কান্ত্র, আমাদের ক্ষতি যে প্রতিদিন জলের দরে বিকাইয়া ষাইতেছে তাহা প্রতিরোধ করিবার একমাত্র উপায়— আমরা নিজে ধাহা তাহাই সজ্ঞানভাবে, দবলভাবে, দচসভাবে, সম্পূর্ণভাবে হইয়া উঠা।

আমাদের যে শক্তি আবদ্ধ আছে তাহা বিদেশ হইতে বিরোধের আঘাত পাইয়াই মুক্ত হইবে— কারণ, আজ পৃথিবীতে তাহার কাজ আসিয়াছে। আমাদের দেশের তাপদেরা তপস্থার দারা যে শক্তি সঞ্চয় করিয়া গিয়াছেন তাহা মহামূল্য, বিধাতা তাহাকে নিক্ষল করিবেন না। সেইজ্ব্য উপযুক্ত সময়েই তিনি নিশ্চেষ্ট ভারতকে স্কঠিন পীড়নের দারা জাগ্রত করিয়াছেন।

বহুর মধ্যে ঐক্য-উপলব্ধি, বিচিত্রের মধ্যে ঐক্যন্থাপন— ইহাই ভারতবর্ষের অন্তর্নিহিত ধর্ম। ভারতবর্ষ পার্থক্যকে বিরোধ বলিয়া জানে না, সে পরকে শত্রু বলিয়া কল্পনা করে না। এইজ্ফুই ত্যাগ না করিয়া, বিনাশ না করিয়া, একটি বৃহৎ ব্যবস্থার মধ্যে দকলকেই সে স্থান দিতে চায়। এইজ্ফু দকল পন্থাকেই সে স্থীকার করে— স্বস্থানে দকলেরই মাহাত্ম্যা সে দেখিতে পায়।

ভারতবর্ধের এই গুণ থাকাতে, কোনো সমাজকে আমাদের বিরোধী কল্পনা করিয়া আমরা ভীত হইব না। প্রত্যেক নব নব সংঘাতে অবশেবে আমরা আমাদের বিস্তারেরই প্রত্যাশা করিব। হিন্দু, বৌদ্ধ, মুদলমান, খ্রীস্টান ভারতবর্ধের ক্ষেত্রে পরস্পার লড়াই করিয়া মরিবে না— এইখানে তাহারা একটা দামঞ্জস্ত খুঁজিয়া পাইবে। দেই সামঞ্জ্য অহিন্দু হইবে না, তাহা বিশেষভাবে হিন্দু। তাহার অঙ্গপ্রত্যেশ যতই দেশবিদেশের হউক, তাহার প্রাণ, তাহার আত্মা ভারতবর্ধের।

আমরা ভারতবর্ষের বিধাত্নির্দিষ্ট এই নিয়োগটি ধদি শ্বরণ করি তবে আমাদের লক্ষ্য হির হইবে, লজ্জা দূর হইবে— ভারতবর্ষের মধ্যে যে-একটি মৃত্যুহীন শক্তি আছে তাহার সন্ধান পাইব। আমাদিগকে ইহা মনে রাখিতেই হইবে যে, মুরোপের জ্ঞানবিজ্ঞানকে যে চিরকালই আমরা শুদ্ধমাত্র ছাত্রের মতো গ্রহণ করিব তাহা নহে—ভারতবর্ষের সরস্বতী জ্ঞানবিজ্ঞানের সমস্ত দল ও দলাদিলিকে একটি শতদল পদ্মের মধ্যে বিকশিত করিয়া তুলিবেন, তাহাদের খণ্ডতা দূর করিবেন। আমাদের ভারতের মনীয়া ডাক্ডার শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বস্তুতত্ব উদ্ভিদ্তত্ব ও জন্তত্বের ক্ষেত্রকে এক সীমানার মধ্যে আনিবার পক্ষে সহায়তা করিয়াছেন— মনস্তত্বকেও যে তিনি কোনো-একদিন ইহাদের এক কোঠায় আনিয়া দাড় করাইবেন না তাহা বলিতে

পারি না। এই ঐক্যাধনই ভারতবর্ষীয় প্রতিভার প্রধান কাজ। ভারতবর্ষ কাহাকেও ত্যাগ করিবার, কাহাকেও দ্বে রাখিবার পক্ষে নহে— ভারতবর্ষ সকলকেই স্বীকার করিবার, গ্রহণ করিবার, বিরাট একের মধ্যে সকলেরই স্বস্থপ্রধান প্রতিষ্ঠা উপলব্ধি করিবার পশ্বা এই বিবাদনিরত ব্যবধানসংকুল পৃথিবীর সম্মুখে একদিন নির্দেশ করিয়া দিবে।

শেই স্বমহৎ দিন আদিবার পূর্বে— 'একবার তোরা মা বলিয়া ডাক্!' ষে একমাত্র মা দেশের প্রত্যেককে কাছে টানিবার, অনৈক্য ঘূচাইবার, রক্ষা করিবার জন্ম নিয়ত ব্যাপৃত রহিয়াছেন, ষিনি আপন ভাণ্ডারের চিরদঞ্চিত জ্ঞানধর্ম নানা আকারে নানা উপলক্ষ্যে আমাদের প্রত্যেকেরই অন্ত:করণের মধ্যে অপ্রান্তভাবে শঞ্চার করিয়া আমাদের চিত্তকে স্থদীর্ঘ পরাধীনতার নিশীধরাত্তে বিনাশ হইতে রক্ষা করিয়া আদিয়াছেন, মদোদ্ধত ধনীর ভিক্ষণালার প্রান্তে তাঁহার একটুথানি স্থান করিয়া দিবার জন্ম প্রাণপণ চীৎকার না করিয়া দেশের মধ্যস্থলে সস্তানপরিবৃত ষজ্ঞশালায় তাঁহাকে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করো। আমরা কি এই জননীর জীর্ণ গৃহ শংস্কার করিতে পারিব না? পাছে সাহেবের বাড়ির বিল চুকাইয়া উঠিতে না পারি, পাছে আমাদের সাজসজ্জা আসবাব-আড়ম্বরে কমতি পড়ে, এইজগুই, আমাদের যে মাতা একদিন অন্নপূর্ণা ছিলেন পরের পাকশালার বাবে তাঁহারই অনের ব্যবস্থা করিতে হইবে? আমাদের দেশ তো একদিন ধনকে তুচ্ছ করিতে জানিত, একদিন দারিদ্রাকেও শোভন ও মহিমান্বিত করিতে শিথিয়াছিল— আজ আমরা কি টাকার কাছে দাষ্টাঙ্গে ধূল্যবল্ঞিত হইয়া আমাদের সনাতন স্বধর্মকে অপমানিত করিব ? আজ আবার আমরা দেই গুচিগুদ্ধ, দেই মিতদংযত, দেই স্বল্লোপকরণ জীবন্যাত্রা গ্রহণ করিয়া আমাদের তপশ্বিনী জননীর সেবায় নিযুক্ত হইতে পারিব না ? আমাদের দেশে কলার পাতায় খাওয়া তো কোনোদিন লজাকর ছিল না, একলা খাওয়াই লজ্জাকর; সেই লজ্জা কি আমরা আর ফিরিয়া পাইব না? আমরা কি আজ সমন্ত দেশকে পরিবেশন করিতে প্রস্তুত হইবার জন্ম নিজের কোনো আরাম কোনো আড়ম্বর পরিত্যাগ করিতে পারিব না? একদিন যাহা আমাদের পক্ষে নিতাস্তই সহজ ছিল তাহা কি আমাদের পক্ষে আজ একেবারেই অসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে ? কথনোই নহে। নির্তিশয় তুঃসময়েও ভারতবর্ষের নিঃশব্দ প্রকাণ্ড প্রভাব ধীরভাবে নিগৃঢ়ভাবে আপনাকে জয়ী করিয়া তুলিয়াছে। আমি নিশ্চয় জানি, আমাদের হুই-চারি দিনের এই ইস্কুলের মুখস্থ বিভা সেই চিরস্তন প্রভাবকে লঙ্ঘন করিতে পারিবে না। আমি নিশ্চয় জানি, ভারতবর্ষের স্থগম্ভীর আহ্বান

প্রতি মূহুর্তে আমাদের বক্ষঃকুহরে ধ্বনিত হইয়া উঠিতেছে; এবং আমরা নিজের অলক্ষ্যে শনৈঃশনৈ সেই ভারতবর্ষের দিকেই চলিয়াছি। আজ ষেথানে পথটি আমাদের মঙ্গলদীপোজ্জল গৃহের দিকে চলিয়া গেছে, সেইখানে, আমাদের গৃহ্যাত্রারম্ভের অভিমুখে দাঁড়াইয়া 'একবার তোরা মা বলিয়া ডাক্!' একবার স্বীকার করো, মাতার সেবা স্বহস্তে করিবার জন্ম অন্ম আমরা প্রস্তুত হইলাম; একবার স্বীকার করো যে, দেশের উদ্দেশে প্রত্যহ আমরা পূজার নৈবেল উৎসর্গ করিব; একবার প্রতিজ্ঞা করো, জন্মভূমির সমস্ত মঙ্গল আমরা পরের কাছে নিঃশেষে বিকাইয়া দিয়া নিজেরা অত্যন্ত নিশ্চিন্ডচিত্তে পদাহত অকালকুয়াত্তের লায় অধঃপাতের সোপান হইতে সোপানান্তরে গড়াইতে গড়াইতে চরম লাঞ্ছনার তলদেশে আসিয়া উত্তীর্ণ হইব না।

ভান্ত, ১৩১১

## 'সদেশী সমাজ' প্রবন্ধের পরিশিষ্ট

'শদেশী সমাজ' শীর্ষক যে প্রবন্ধ আমি প্রথমে মিনার্ভা ও পরে কর্জন রক্তমঞ্চে পাঠ করি, তংশখন্তে আমার শ্রন্ধ্যে প্রীযুক্ত বলাইটাদ গোস্বামী মহাশয় কয়েকটি প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন। নিজের ব্যক্তিগত কোতৃহলনিবৃত্তির জন্ত এ প্রশ্নগুলি তিনি আমার কাছে পাঠান নাই, হিন্দুসমাজনিষ্ঠ ব্যক্তিমাত্রেরই যে যে স্থানে লেশমাত্র সংশয় উপস্থিত হইতে পারে, সেই সেই স্থানে তিনি আমার মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া আন্তরিক কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

কিন্ত প্রশোন্তরের মতো লিখিতে গেলে লেখা নিতান্তই আদালতের সওয়ালজবাবের মতো হইয়া দাঁড়ার। সেরপ খাপছাড়া লেখার সকল কথা সুস্পষ্ট হয় না, এইজন্ম সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ আকারে আমার কথাটা পরিক্ট করিবার চেষ্টা করি।

কর্ণ ধখন তাঁহার সহজ কবচটি ত্যাগ করিয়াছিলেন, তখনই তাঁহার মৃত্যু ঘনাইয়া-ছিল; অর্জুন ধখন তাঁহার গাণ্ডীব তুলিতে পারেন নাই, তখনই তিনি দামান্ত দহ্যর হাতে পরাস্ত হইয়াছিলেন। ইহা হইতে বুঝা ধায়, শক্তি দকলের এক জায়গায় নাই—কোনো দেশ নিজের অস্ত্রশস্ত্রের মধ্যে নিজের বল রক্ষা করে, কোনো দেশ নিজের স্বাক্তে শক্তিকবচ ধারণ করিয়া জ্য়ী হয়।

যুরোপের যেখানে বল আমাদের সেখানে বল নহে। য়ুরোপ আত্মরক্ষার জন্ম যেখানে উত্তম প্রয়োগ করে আমাদের আত্মরক্ষার জন্ম দেখানে উত্তমপ্রয়োগ বুধা। যুরোপের শক্তির ভাণ্ডার স্টেট অর্থাৎ সরকার। সেই স্টেট দেশের সমস্ত হিতকর কর্মের ভার গ্রহণ করিয়াছে— স্টেটই ভিক্ষাদান করে, স্টেটই বিভাদান করে, ধর্মরক্ষার ভারও স্টেটের উপর। অতএব এই স্টেটের শাসনকে সর্বপ্রকারে সবল কর্মিষ্ট ও সচেতন করিয়া রাখা, ইহাকে আভ্যন্তরিক বিকলতা ও বাহিরের আক্রমণ হইতে বাঁচানোই মুরোপীয় সভ্যতার প্রাণরক্ষার উপায়।

অন্মাদের দেশে কল্যাণশক্তি সমাজের মধ্যে। তাহা ধর্মরপে আমাদের সমাজের স্বর্বত ব্যাপ্ত হইয়া আছে। সেইজন্মই এতকাল ধর্মকে সমাজকে বাঁচানোই ভারতবর্ষ একমাত্র আত্মরক্ষার উপায় বলিয়া জানিয়া আদিয়াছে। রাজত্বের দিকে তাকায় নাই, সমাজের দিকেই দৃষ্টি রাখিয়াছে। এইজন্ম সমাজের স্বাধীনতাই যথার্থভাবে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা। কারণ, মঙ্গল করিবার স্বাধীনতাই স্বাধীনতা, ধর্মরক্ষার স্বাধীনতাই স্বাধীনতা।

এতকাল নানা ত্রিপাকেও এই স্বাধীনতা অক্ষা ছিল। কিন্তু এখন ইহা আমরা অচেতনভাবে, মৃঢ়ভাবে পরের হাতে প্রতিদিন তুলিয়া দিতেছি। ইংরেজ আমাদের রাজত চাহিয়াছিল, রাজত পাইয়াছে, সমাজটাকে নিতান্ত উপরি-পাওনার মতোলইতেছে— ফাউ বলিয়া ইহা আমরা তাহার হাতে বিনাম্লো তুলিয়া দিতেছি।

তাহার একটা প্রমাণ দেখো। ইংরেজের আইন আমাদের সমাজরক্ষার ভার লইয়াছে। হয়তো ষ্থার্থভাবে রক্ষা করিতেছে, কিন্তু তাই ব্ঝিয়া খূশি থাকিলে চলিবে না। পূর্বকালে সমাজবিদ্রোহী সমাজের কাছে দণ্ড পাইয়া অবশেষে সমাজের সক্ষে রফা করিত। সেই রফা-অনুসারে আপসে নিষ্পত্তি হইয়া ঘাইত। ভাহার ফল হইত এই, সামাজিক কোনো প্রথার ব্যত্যয় ঘাহারা করিত ভাহারা স্বতন্ত্র সম্প্রদায়-রূপে সমাজের বিশেষ একটা স্থানে আশ্রয় লইত। এ কথা কেহই বলিবেন না, হিন্দুসমাজে আচারবিচারের কোনো পার্থক্য নাই। পার্থক্য যথেষ্ট আছে, কিন্তু সেই পার্থক্য সামাজিক ব্যবহারগুণে গণ্ডিবদ্ধ হইয়া, পরস্পরকে আঘাত করে না।

আজ আর তাহা হইবার জো নাই। কোনো অংশে কোনো দল পৃথক হইতে গেলেই হিন্দুমাজ হইতে তাহাকে ছিন্ন হইতে হয়। পূর্বে এরুপ ছিন্ন হওয়া একটা বিভীষিকা বলিয়া গণ্য হইত। কারণ, তথন সমাজ এরুপ সবল ছিল যে, সমাজকে অগ্রাহ্ম করিয়া টি কিয়া থাকা সহজ ছিল না। স্কুতরাং যে দল কোনো পার্থক্য অবলম্বন করিত সে উদ্ধৃতভাবে বাহির হইয়া যাইত না। সমাজও নিজের শক্তি সম্বন্ধে নিঃসংশয় ছিল বলিয়াই অবশেষে উদার্থ প্রকাশ করিয়া পৃথক্পস্থাবলম্বীকে যথাযোগ্যভাবে নিজের অস্বীভূত করিয়া লইত।

এখন যে দল একটু পৃথক হয় তাহাকে তাগ করিতে হয়। কারণ, ইংরেজের আইন কোন্টা হিন্দু কোন্টা অহিন্দু তাহা স্থির করিবার ভার লইয়াছে— রফা করিবার ভার ইংরেজের হাতে নাই, সমাজের হাতেও নাই। তাহার কারণ, পৃথক হওয়ার দক্ষন কাহারও কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি নাই— ইংরেজরিচত স্বতম্ব আইনের আশ্রয়ে কাহারও কিছুতে বিশেষ ব্যাঘাত ঘটে না। অতএব, এখন হিন্দুসমাজ কেবলমাত্র ভাগে করিতেই পারে। শুদ্ধমাত্র ভাগে করিবার শক্তি বলরক্ষা-প্রাণরক্ষার উপায়

আক্রেল দাঁত যখন ঠেলিয়া উঠিতে থাকে তখন বেদনায় অস্থির করে। কিন্তু যখন দে উঠিয়া পড়ে তখন শরীর তাহাকে স্কৃত্তাবে রক্ষা করে। যদি দাঁত উঠিবার কষ্টের কথা স্মরণ করিয়া দাঁতগুলাকে বিদর্জন দেওয়াই শরীর দাব্যস্ত করে তবে বৃঝিব, তাহার অবস্থা ভালো নহে— বুঝিব, তাহার শক্তিহীনতা ঘটিয়াছে।

সেইরপ সমাজের মধ্যে কোনোপ্রকার নৃতন অভাদয়কে স্বকীয় করিয়া লইবার শক্তি একেবারেই না থাকা, তাহাকে বর্জন করিতে নিরুপায়ভাবে বাধ্য হওয়া সমাজের সজীবতার লক্ষণ নহে; এবং এই বর্জন করিবার জন্ম ইংরেজের আইনের সহায়তা লওয়া সামাজিক আত্মহত্যাব উপায়।

ষেখানে সমাজ আপনাকে খণ্ডিত করিয়া খণ্ডটিকে আপনার বাহিরে ফেলিতেছে দেখানে যে কেবল নিজেকে ছোটো করিতেছে তাহা নহে— ঘরের পাশেই চিরস্থায়ী বিরোধ সৃষ্টি করিতেছে। কালে কালে ক্রমে ক্রমে এই বিরোধী পক্ষ ঘতই বাড়িয়া উঠিতে থাকিবে, হিন্দুসমাজ ততই সপ্তর্থীর বেষ্টনের মধ্যে পড়িবে। কেবলই খোওয়াইতে থাকিব, এই ঘদি আমাদের অবস্থা হয় তবে নিশ্চয় ছশ্চিস্তার কারণ ঘটিয়াছে। পূর্বে আমাদের এ দশা ছিল না। আমরা খোওয়াই নাই, আমরা ব্যবস্থাবদ্ধ করিয়া সমন্ত রক্ষা করিয়াছি— ইহাই আমাদের বিশেষত্ব, ইহাই আমাদের

শুধু এই নয়, কোনো কোনো দামাজিক প্রথাকে অনিষ্টকর জ্ঞান করিয়া আমরা ইংরেজের আইনকে ঘাঁটাইয়া তুলিয়াছি, তাহাও কাহারও অগোচর নাই। যেদিন কোনো পরিবারে সন্তানদিগকে চালনা করিবার জন্ম পুলিসম্যান ডাকিতে হয়, দেদিন আর পরিবাররক্ষার চেটা কেন। সেদিন শ্বনবাসই শ্রেয়।

ম্সলমানসমাজ আমাদের এক পাড়াতেই আছে এবং প্রীন্টানসমাজ আমাদের সমাজের ভিতের উপর বক্তার মতো ধাকা দিতেছে। প্রাচীন শাস্ত্রকারদের সময়ে এ সমস্তাটা ছিল না। যদি থাকিত তবে তাঁহারা হিন্দুসমাজের সহিত এই-সকল পরসমাজের অধিকার নির্ণয় করিতেন— এমনভাবে করিতেন, যাহাতে পরস্পরের মধ্যে নিয়ত বিরোধ ঘটিত না। এখন কথায় কথায় ভিন্ন ভিন্ন পক্ষে দ্বন্ধ বাধিয়া উঠিতেছে, এই দ্বন্ধ অশান্তি অব্যবস্থা ও হুর্বলতার কারণ।

ষেথানে স্পষ্ট বন্দ বাধিতেছে না, দেখানে ভিতরে ভিতরে অলক্ষিতভাবে সমাজ বিশ্লিষ্ট হইয়া পড়িতেছে। এই ক্ষয়রোগও সাধারণ রোগ নহে। এইরূপে সমাজ পরের দক্ষে আপনার সীমানির্ণয় সম্বন্ধে কোনো কর্তৃত্বপ্রকাশ করিতেছে না; নিজের ক্ষয়নিবারণের প্রতিও তাহার কর্তৃত্ব জাগ্রত নাই। যাহা আপনি হইতেছে তাহাই হইতেছে; যথন ব্যাপারটা অনেকদ্র অগ্রদর হইয়া পরিস্ফৃট হইতেছে তথন মাঝে মাঝে হাল ছাড়িয়া বিলাপ করিয়া উঠিতেছে। কিন্তু, আজ পর্যন্ত বিলাপে কেহ বস্তাকে ঠেকাইতে পারে নাই এবং রোগের চিকিৎসাও বিলাপ নহে।

বিদেশী শিক্ষা বিদেশী সভাতা <u>আমাদের মনকে আমাদের বৃদ্ধিকে যদি অভিভূত</u> করিয়া না ফেলিত তবে <u>আমাদের সামাজিক স্বাধীনতা এত সহজে লুপ্ত হইতে</u> বসিত না।

গুরুতর রোগে যখন রোগীর মন্তিষ্ক বিকল হয় তখনই ডাক্তার ভয় পায়। তাহার কারণ, শরীরের মধ্যে রোগের আক্রমণ-প্রতিরোধের যে ব্যবস্থা তাহা মন্তিষ্কই করিয়া থাকে— দে যখন অভিভূত হইয়া পড়ে তখন বৈজের ঔষধ তাহার সর্বপ্রধান সহায় হইতে বঞ্চিত হয়।

প্রবল ও বিচিত্র শক্তিশালী য়ুরোপীয় সভ্যতা অতি সহজে আমাদের মনকে অভিভূত করিয়াছে। সেই মনই সমাজের মন্তিষ্ক; বিদেশী প্রভাবের হাতে সে যদি আত্মসমর্পণ করে তবে সমাজ আর আপনার স্বাধীনতা রক্ষা করিবে কী করিয়া ?

এইরপে বিদেশী শিক্ষার কাছে সমাজের শিক্ষিত লোক হৃদয়মনকে অভিভূত হইতে দিয়াছে বলিয়া কেহ বা তাহাকে গালি দেয়, কেহ বা প্রহদনে পরিহাস করে। কিন্তু শাস্তভাবে কেহ বিচার করে না যে, কেন এমনটা ঘটতেছে।

ডাক্তাররা বলেন, শরীর ষথন সবল ও সক্রিয় থাকে, তথন রোগের আক্রমণ ঠেকাইতে পারে। নিজিত অবস্থায় সর্দিকাসি-ম্যালেরিয়া চাপিয়া ধরিবার অবসর পায়।

বিলাতি দভ্যতার প্রভাবকে রোগের দক্ষে তুলনা করিলাম বলিয়া মার্জনা প্রার্থনা করি। স্বস্থানে দকল জিনিসই ভালো, অস্থানে পতিত ভালো জিনিসও জ্ঞাল। চোথের কাজল গালে লেপিলে লজ্জার বিষয় হইয়া উঠে। আমার উপমার ইহাই কৈফিয়ত। যাহা হউক, আমাদের চিত্ত যদি সকল বিষয়ে সতেজ দক্রিয় থাকিত তাহা হইলে বিলাত আমাদের সে চিত্তকে বিহ্বল করিয়া দিতে পারিত না।

ছ্র্লাগ্যক্রমে ইংরেজ ধখন তাহার কলবল, তাহার বিজ্ঞান-দর্শন লইয়া আমাদের ছারে আসিয়া পড়িল, তখন আমাদের চিত্ত নিশ্চেট্ট ছিল। যে তপস্থার প্রভাবে ভারতবর্ব জগতের গুরুপদে আসীন হইয়াছিল, সেই তপস্থা তখন ক্ষান্ত ছিল। আমরা তখন কোবল মাঝে সুঁথি রোজে দিতেছিলাম এবং গুটাইয়া ঘরে তুলিতেছিলাম। আমরা কিছুই করিতেছিলাম না। আমাদের গৌরবের দিন বহুদ্ব-পশ্চাতে দিগন্তরেখায় ছায়ার মতো দেখা যাইতেছিল। সম্মুখের পুষ্করিণীর পাড়িও সেই পর্বতমালার চেয়ে বৃহৎরূপে সতারূপে প্রত্যক্ষ হয়।

যাহা হউক, আমাদের মন ধখন নিশ্চেষ্ট নিক্সিয় দেই সময়ে একটা সচেষ্ট শক্তি, শুষ্ক জৈচেষ্ঠর সম্মুখে আধাঢ়ের মেঘাগমের স্থায়, তাহার বজ্ঞবিত্যুৎ বায়ুবেগ ও বারি-বর্ষণ লইয়া অকস্মাৎ দিগ্দিগন্ত বেষ্টন করিয়া দেখা দিল। ইহাতে অভিভূত করিবে না কেন ?

আমাদের বাঁচিবার উপায় আমাদের নিজের শক্তিকে দর্বতোভাবে জাগ্রত করা।
আমরা যে আমাদের পূর্বপুরুষের সম্পত্তি বিদিয়া বিদিয়া ফুঁকিতেছি, ইহাই আমাদের
গৌরব নহে; আমরা দেই ঐশ্বর্য বিস্তার করিতেছি, ইহাই যথন সমাজের দর্বত্র
আমরা উপলব্ধি করিব, তথনই নিজের প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধা সঞ্জাত হইয়া আমাদের
মোহ ছুটিতে থাকিবে।

আমাদের এই নিক্রিয় নিশ্চেষ্ট অবস্থা কেন ঘটিয়াছে, আমার প্রবন্ধে তাহার কারণ দেখাইয়াছি। তাহার কারণ ভীরুতা। আমাদের যাহা-কিছু ছিল তাহারই মধ্যে কুঞ্চিত হইয়া থাকিবার চেষ্টাই বিদেশী সভ্যতার আঘাতে আমাদের অভিভূত হইবার কারণ।

কিন্তু, প্রথমে ধাহা আমাদিগকে অভিভূত করিয়াছিল তাহাই আমাদিগকে জাগ্রত করিতেছে। প্রথম স্থান্তিভঙ্গে যে প্রথর আলোক চোথে ধাঁধা লাগাইয়া দেয় তাহাই ক্রমশ আমাদের দৃষ্টিশক্তির সহায়তা করে। এখন আমরা সজাগভাবে সজ্ঞানভাবে নিজের দেশের আদর্শকে উপলব্ধি করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। বিদেশী আক্রমণের বিরুদ্ধে নিজের দেশের গৌরবকে বৃহৎভাবে প্রত্যক্ষভাবে দেখিতেছি।

এখন এই আদর্শকে কী করিয়া বাঁচানো ঘাইবে, সেই ব্যাকুলতা নানাপস্থামুসন্ধানে আমাদিগকে প্রবৃত্ত করিতেছে। যেমন আছি, ঠিক তেমনি বিদিয়া থাকিলেই
যদি সমস্ত রক্ষা পাইত, তবে প্রতিদিন পদে পদে আমাদের এমন তুর্গতি ঘটিত না।

আমি যে ভাষার ছটায় মৃগ্ধ করিয়া তলে তলে হিন্দুসমাজকে একাকার করিয়া দিবার মংলব মনে মনে আঁটিয়াছি, 'বঙ্গবাদী'র কোনো কোনো লেখক এরূপ আশক্ষা অন্তব করিয়াছেন। আমার বৃদ্ধিশক্তির প্রতি তাঁহার যতদ্র গভীর অনাস্থা, আশা করি, অন্ত দশ জনের ততদ্র না থাকিতে পারে। আমার এই ক্ষীণহন্তে কি ভৈরবের সেই পিনাক আছে? প্রবন্ধ লিথিয়া আমি ভারতবর্ধ একাকার করিব! যদি এমন মংলবই আমার থাকিবে, তবে আমার কথার প্রতিবাদেরই বা চেষ্টা কেন? কোনো বালক যদি নৃত্য করে, তবে তাহার মনে ভূমিকম্পস্থির মংলব আছে শক্ষা করিয়া কেহ কি গৃহস্থদিগকে সাবধান করিয়া দিবার চেষ্টা করে?

ব্যবস্থাবৃদ্ধির ঘারা ভারতবর্ধ বিচিত্রের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করে এ কথার অর্থ ইহা হইতেই পারে না— ভারতবর্ধ স্ত্রীমরোলার বুলাইয়া সমস্ত বৈচিত্রাকে সমভ্ম সমতল করিয়া দেয়। বিলাভ পরকে বিনাশ করাই, পরকে দ্র করাই আত্মরক্ষার উপায় বলিয়া জানে; ভারতবর্ধ পরকে আপন করাই আত্মসার্থকতা বলিয়া জানে। এই বিচিত্রকে এক করা, পরকে আপন করা যে একাকার করা নহে, পরস্ত পরস্পরের অধিকার স্ক্রুপ্টরূপে নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া এ কথা কি আমাদের দেশেও টীংকার করিয়াবলিতে হইবে? আজ যদি বিচিত্রের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করিতে, পরকে আপন করিতে না পারি— আমরাও যদি পদশলটি শুনিলেই, অতিথি-অভ্যাগত দেখিলেই, অমনি হাঁহা: শব্দে লাঠি হাতে করিয়া ছুটিয়া যাই, তবে ব্রিব পাপের ফলে আমাদের সমাজের লক্ষ্মী আমাদিগকে পরিত্যাগ করিতেছেন এবং এই লক্ষ্মীছাড়া অরক্ষিত ভিটাকে আজ নিয়ত কেবল লাঠিয়ালি করিয়াই বাঁচাইতে হইবে— ইহার রক্ষাদেবতা ঘিনি সহাস্থান্থ সকলকে ডাকিয়া আনিয়া, সকলকে প্রসাদের ভাগ দিয়া, অতি নিঃশব্দে অতি নিরুপদ্রবে ইহাকে বাঁচাইয়া আদিয়াছেন, তিনি কথন কাঁকি দিয়া অদৃশ্য হইবেন তাহারই অবদর খুঁ জিতেছেন।

গোস্বামী মহাশয় আমাকে জিজ্ঞানা করিয়াছেন, আমি ষেথানে নৃতন নৃতন যাত্রা-কথকতা প্রভৃতি রচনার প্রস্তাব করিয়াছি সে স্থলে 'নৃতন' কথাটার তাৎপর্য কী। পুরাতনই ষথেষ্ট নহে কেন।

রামায়ণের কবি রামচন্দ্রের পিতৃভক্তি, সত্যপালন, সোঁল্রাত্র, দাম্পত্যপ্রেম, ভক্তবাৎসল্য প্রভৃতি অনেক গুণগান করিয়া যুদ্ধকাও পর্যন্ত ছয় কাও মহাকাব্য শেষ করিলেন; কিন্তু তরু নৃতন করিয়া উত্তরকাও রচনা করিতে হইল। তাঁহার ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক গুণই ষ্থেষ্ট হইল না, স্বসাধারণের প্রতি তাঁহার কর্তব্যনিষ্ঠা অত্যস্ত কঠিনভাবে তাঁহার পূর্ববর্তী সমস্ত গুণের উপরে প্রতিষ্ঠিত হইয়া তাঁহার চরিত-গানকে মৃক্টিত করিয়া তুলিল।

আমাদের যাত্রা-কথকতায় অনেক শিক্ষা আছে, দে শিক্ষা আমরা ত্যাগ করিতে চাই না, কিন্তু তাহার উপরে নৃতন করিয়া আরো-একটি কর্তব্য শিক্ষা দিতে হইবে। দেবতা সাধু পিতা গুরু ভাই ভূত্যের প্রতি আমাদের কী কর্তব্য, তাঁহাদের জন্ম কতন্র ত্যাগ করা যায়, তাহা শিখিব; সেই সঙ্গে সাধারণের প্রতি, দেশের প্রতি আমাদের কী কর্তব্য তাহাও নৃতন করিয়া আমাদিগকে গান করিতে হইবে— ইহাতে কি কোনো পক্ষের বিশেষ শক্ষার কারণ কিছু আছে ?

একটা প্রশ্ন উঠিয়াছে, সম্ভ্রমাতার আমি সমর্থন করি কি না, যদি করি তবে হিন্দ্ধর্মাত্মগত আচারপালনের বিধি রাখিতে হইবে কি না।

এ-সম্বন্ধে কথা এই, পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া পৃথিবীর পরিচয় হইতে বিম্ধ হওয়াকে আমি ধর্ম বলি না। কিন্তু বর্তমান প্রদক্ষে এ-সমস্ত কথাকে অত্যস্ত প্রাধান্ত দেওয়া আমি অনাব্ছক জ্ঞান করি। কারণ, আমি এ কথা বলিতেছি না বে, আমার মতেই সমাজগঠন করিতে হইবে। আমি বলিতেছি, আত্মরক্ষার জন্ত সমাজকে জাগ্রত হইতে হইবে, কর্তৃত্ব গ্রহণ করিতে হইবে। সমাজ ধে-কোনো উপায়ে দেই কর্তৃত্ব লাভ করিলেই আপনার সমস্ত সমস্তার মীমাংসা আপনি করিবে। তাহার সেই স্বকৃত মীমাংসা কথন কিরূপ হইবে আমি তাহা গণনা করিয়া বলিতে পারি না। অতএব প্রদক্ষক্রমে আমি ত্-চারিটি কথা যাহা বলিয়াছি অতিশয় স্ক্সভাবে তাহার বিচার করিতে বদা মিখ্যা। আমি যদি স্বপ্ত জহরিকে ডাকিয়া বলি "ভাই, ভোমার হীরাম্কার দোকান দামলাও" তথন কি দে এই কথা লইয়া আলোচনা করিবে যে, কঙ্কণ-রচনার গঠন সম্বন্ধে তাহার সঙ্গে আমার মতভেদ আছে, অতএব আমার কথা কর্ণাতের যোগ্য নহে। তোমার কৰণ তুমি যেমন থুশি গড়িয়ো, তাহা লইয়া ভোমাতে আমাতে হয়তো চিরদিন বাদপ্রতিবাদ চলিবে, কিন্তু আপাতত চোখ জল দিয়া ধৌত করো, তোমার হীরাম্কার পদরা দামলাও— দস্তার সাড়া পাওয়া গেছে এবং তুমি যথন অসাড় অচেতন হইয়া দার জুড়িয়া পড়িয়া আছ তথন তোমার প্রাচীন ভিত্তির 'পরে সিঁধেলের সিঁধকাঠি এক মৃহুর্ত বিশ্রাম

আশ্বিন, ১৩১১

## সফলতার সতুপায়

প্রাইমারি শিক্ষা বাংলাদেশে যথন চার উপভাষায় চালাইবার কথা হইয়াছিল তথন এই প্রবন্ধ রচিত হয়। সম্প্রতি সে সংকল্প বন্ধ হওয়াতে প্রবন্ধের স্থানে স্থানে বাদ দেওয়া গেল।

ভারতবর্ষে একচ্চত্র ইংরেজ-রাজ্বের প্রধান কল্যাণই এই ষে, তাহা ভারতবর্ষের নানা জাতিকে এক করিয়া তুলিতেছে। ইংরেজ ইচ্ছা না করিলেও এই ঐক্যাসাধন-প্রাক্রিয়া আপনা-আপনি কাজ করিতে থাকিবে। নদী যদি মনেও করে যে, সে দেশকে বিভক্ত করিবে, তবু সে এক দেশের সহিত আর-এক দেশের যোগসাধন করিয়া দেয়, বাণিজ্য বহন করে, তীরে তীরে হাট-বাজারের স্পষ্ট করে, যাতায়াতের পথ উন্মৃক্ত না করিয়া থাকিতে পারে না। ঐক্যহীন দেশে এক বিদেশী রাজার শাসনও সেইরপ যোগের বন্ধন। বিধাতার এই মঙ্গল-অভিপ্রায়ই ভারতবর্ষে বিটিশ শাসনকে মহিমা অর্পণ করিয়াছে।

জগতের ইতিহাদে দর্বত্রই দেখা গেছে, এক পক্ষকে বঞ্চিত করিয়া অন্ত পক্ষের ভালো কথনোই দীর্ঘকাল স্থায়ী হইতে পারে না। ধর্ম দামঞ্জন্তের উপর প্রতিষ্ঠিত, দেই দামঞ্জন্ত নই হইলেই ধর্ম নই হয়, এবং—

ধর্ম এব হতো হস্তি ধর্মো রক্ষতি রক্ষিতঃ।

ভারতসাম্রাজ্যের দারা ইংরেজ বলী হইতেছে, কিন্তু ভারতকে যদি ইংরেজ বলহীন করিতে চেষ্টা করে, তবে এই এক পক্ষের স্থবিধা কোনোমতেই দীর্ঘকাল স্থায়ী হইতে পারিবে না, তাহা আপনার বিপর্যয় আপনি ঘটাইবে; নিরস্থ নি:সত্থ নিরম্ম ভারতের তুর্বলতাই ইংরেজ-সাম্রাজ্যকে বিনাশ করিবে।

কিন্তু, রাষ্ট্রনীতিকে বড়ো করিয়া দেখিবার শক্তি অতি অল্প লোকের আছে।
বিশেষত, লোভ যথন বেশি হয় তথন দেখিবার শক্তি আরো কমিয়া যায়।
ভারতবর্ধকে চিরকালই আমাদের আয়ত্ত করিয়া রাখিব, অত্যন্ত লুকভাবে যদি
কোনো রাষ্ট্রনীতিক এমন অস্বাভাবিক কথা ধ্যান করিতে থাকেন, তবে ভারতবর্ধকে
দীর্ঘকাল রাখিবার উপায়গুলি তিনি নিশ্চয়ই ভুলিতে থাকেন। চিরকাল রাখা সম্ভবই
দীর্ঘকাল রাখিবার উপায়গুলি তিনি নিশ্চয়ই ভুলিতে থাকেন। চিরকাল রাখা সম্ভবই
নয়, তাহা জগতের নিয়মবিক্ল — ফলকেও গাছের পরিত্যাগ করিতেই হয় — চিরদিন
নয়, তাহা জগতের নিয়মবিক্ল — ফলকেও গাছের পরিত্যাগ করিতেই হয় — চিরদিন
বাধিয়া-ছাঁদিয়া রাখিবার আয়োজন করিতে গেলে বস্তুত যতদিন রাখা সম্ভব হইত,
তাহাকেও ব্লম্ব করিতে হয়।

অধীন দেশকে তুর্বল করা, তাহাকে অনৈক্যের দ্বারা ছিন্নবিচ্ছিন্ন করা, দেশের

কোনো স্থানে শক্তিকে সঞ্চিত হইতে না দেওয়া, সমন্ত শক্তিকে নিজের শাসনাধীনে নির্জীব করিয়া রাথা— এ বিশেবভাবে কোন্ সময়কার রাষ্ট্রনীতি? যে সময়ে ওঅর্ডস্ওঅর্থ, শেলি, কীট্স, টেনিসন, ব্রাউনিং অন্তর্হিত এবং কিপলিং হইয়াছেন করি; যে সময়ে কার্লাইল, রাষ্ট্রিন, ম্যাথ্-আর্নন্ড, আর নাই, একমাত্র মর্লি অরণ্যে রোদন করিবার ভার লইয়াছেন; যে সময়ে গ্লাড স্টোনের বক্ত্রগন্তীর বাণী নীরব এবং চেম্বার্লেনের মুখর চটুলতায় সমন্ত ইংলণ্ড উদ্প্রান্ত; যে সময়ে সাহিত্যের কুঞ্জবনে আর সে স্থনমোহন ফুল ফোটে না, একমাত্র পলিটিক্সের কাঁটাগাছ অসম্ভব তেজ করিয়া উঠিতেছে; যে সময়ে পীড়িতের জন্ত, হুর্বলের জন্ত, হুর্ভাগ্যের জন্ত দেশের করুণা উচ্ছুসিত হয় না, ক্ষ্মিত ইম্পীরিয়ালিজ ম্ স্বার্থজাল বিস্তার করাকেই মহন্ত্ব বলিয়া গণ্য করিছেছে; যে সময়ে বীর্ষের স্থান বাণিজ্য অধিকার করিয়াছে এবং ধর্মের স্থান অধিকার করিয়াছে থানে শিকতা— ইহা সেই সময়কার রাষ্ট্রনীতি।

কিন্তু এই সময়কে আমরাও তৃঃসময় বলিব কি না বলিব তাহা সম্পূর্ণ আমাদের নিজেদের উপর নির্ভর করিতেছে। সত্যের পরিচয় তৃঃথের দিনেই তালো করিয়া ঘটে, এই সত্যের পরিচয় ব্যতীত কোনো জাতির কোনোকালে উদ্ধার নাই। যাহা নিজে করিতে হয় তাহা দরখান্ত দারা হয় না, যাহার জন্ত স্বার্থত্যাগ করা আবশ্রক তাহার জন্ত বাকাব্যয় করিলে কোনো ফল নাই। এই-সব কথা ভালো করিয়া বৃথাইবার জন্ত বিধাতা তৃঃথ দিয়া থাকেন। যতদিন ইহা না বৃথিব তত্দিন তৃঃথ হইতে তৃঃথে, অপমান হইতে অপমানে বারংবার অভিহত হইতেই হইবে।

প্রথমত এই কথা আমাদিগকে ভালো করিয়া ব্রিতে হইবে— কর্তৃপক্ষ যদি করিতে আগজা মনে রাখিয়া আমাদের মধ্যে ঐক্যের পথগুলিকে যথাসম্ভব রোধ করিতে উন্নত হইয়া থাকেন, সে আগজা কিরূপ প্রতিবাদের দ্বারা আমরা দ্র করিতে পারি। সভান্থনে কি এমন বাক্যের ইক্রজাল আমরা স্থাই করিব ঘাহার দ্বারা তাঁহারা এক মূহূর্তে আগস্ত হইবেন ? আমরা কি এমন কথা বলিতে পারি যে, ইংরেজ অনস্তকাল আমাদিগকে শাসনাধীনে রাখিবেন ইহাই আমাদের একমাত্র শ্রেয় ? যদি বা বলি, তবে ইংরেজ কি অপোগণ্ড অর্বাচীন যে এমন কথায় মূহূর্তকালের জন্ম শ্রুজান্থন করিতে পারিবে ? আমাদিগকে এ কথা বলিতেই হইবে এবং না বলিলেও ইহা স্থাপ্টেরে, যে-পর্যন্ত না আমাদের নানা জাতির মধ্যে ঐক্যাদাধনের শক্তি যথার্থভাবে স্থায়িভাবে উদ্ভূত হয়, দে-পর্যন্ত ইংরেজের রাজত্ব আমাদের পক্ষে প্রয়োজনীয়; কিস্তু

এমন স্থলে ইংরেজ ধদি মমতায় মৃথ হইয়া, ধদি ইংরেজি জাতীয় স্বার্থের দিকে

তাকাইয়া— দেই স্বার্থকে যত বড়ো নামই দাও না কেন, না হয় তাহাকে ইম্পীরিয়ালিজ্মই বলো— যদি স্বার্থের দিকে তাকাইয়া ইংরেজ বলে, আমাদের ভারত-রাজ্যকে আমরা পাকাপাকি চিরস্থায়ী করিব, আমরা সমন্ত ভারতবর্ধকে এক হইতে দিবার নীতি অবলগন করিব না, তবে নিরতিশয় উচ্চ-অঙ্গের ধর্মোপদেশ ছাড়া এ কথার কী জ্বাব আছে। এ কথাটা সত্য যে, আমাদের দেশে সাহিত্য ক্রমশই প্রাণবান বলবান হইয়া উঠিতেছে; এই সাহিত্য ক্রমশই অল্লে অল্লে সমাজের উচ্চ হইতে নিয় স্তর পর্যন্ত হইয়া পড়িতেছে; যে-সকল জ্ঞান, যে-সকল ভাব কেবল ইংরেজিশিক্ষিতদের মধ্যেই বন্ধ ছিল, তাহা আপামর সাধারণের মধ্যে বিস্তারিত হইতেছে; এই উপায়ে ধীরে ধীরে সমস্ত দেশের ভাবনা, বেদনা, লক্ষ্য এক হইয়া পরিক্ষৃট হইয়া উঠিতেছে; এক সময়ে যে-সকল কথা কেবল বিদেশী পাঠশালার মৃথস্থ কথা মাত্র ছিল এখন তাহা দিনে দিনে স্বদেশের ভাবায় স্বদেশের সাহিত্যে স্বদেশের আপন কথা হইয়া দাড়াইতেছে। আমরা কি বলিতে পারি না, তাহা হইতেছে না' এবং বলিলেই কি কাহারপ্ত চোথে ধূলা দেওয়া হইবে? জ্বলম্ভ দীপ কি শিখা নাড়িয়া বলিবে— না, তাহার আলো নাই?

এমন অবস্থায় ইংরেজ যদি এই উত্তরোত্তর ব্যাপ্যমান সাহিত্যের এক্যম্রোতকে অস্কত চারটে বড়ো বড়ো বাঁধ দিয়া বাঁধিয়া নিশ্চল ও নিন্তেজ করিতে ইচ্ছা করেন, তবে আমরা কী বলিতে পারি ? আমরা এই বলিতে পারি যে, এমন করিলে যে ক্রমশ আমাদের ভাষার উরতি প্রতিহত এবং আমাদের সাহিত্য নির্জীব হইয়া পড়িবে। যথন বাংলাদেশকে তুই অংশে ভাগ করিবার প্রতাব প্রথম উত্থাপিত হইয়াছিল, তথনো আমরা বলিয়াছিলাম, এমন করিলে যে আমাদের মধ্যে প্রভেদ উত্তরোত্তর পরিণত ও স্থায়ী হইয়া দাঁড়াইবে। কাঠুরিয়া যথন বনস্পতির ডাল কাটে, তথন যদি বনস্পতি বলে, আহা কী করিতেছ, অমন করিলে যে আমার ডালগুলা যাইবে— তবে কাঠুরিয়ার জ্বাব এই যে, ডাল কাটিলে যে ডাল কাটা পড়ে তাহা কি আমি জানিনা, আমি কি শিশু। কিস্ক তবুও তর্কের উপরেই ভর্মা রাখিতে হইবে ?

আমরা জানি পার্লামেণ্টেও তর্ক হয়, দেখানে এক পক্ষ আর-এক পক্ষের জবাব দেয়; দেখানে এক পক্ষ আর-এক পক্ষকে পরাস্ত করিতে পারিলে ফললাভ করিল বলিয়া খুশি হয়। আমরা কোনোমতেই ভূলিতে পারি না— এখানেও ফললাভের উপায় দেই একই!

কিন্তু উপায় এক হইতেই পারে না। সেথানে ছই পক্ষই যে বাম-হাত ডান-হাতের ম্থায় একই শরীরের অঞ্চ। তাহাদের উভয়ের শক্তির আধার যে একই। আমরাও কি তেমনি একই ? গবর্মেটের শক্তির প্রতিষ্ঠা ষেধানে আমাদেরও শক্তির প্রতিষ্ঠা কি সেইখানে ? তাঁহারা ষে-ডাল নাড়া দিলে ষে-ফল পড়ে আমরাও কি সেই ডালটা নাড়িলেই সেই ফল পাইব ? উত্তর দিবার সময় পুঁথি খুলিয়ো না; এ-সম্বন্ধে মিল কী বলিয়াছেন, স্পেন্দর কী বলিয়াছেন, সীলি কী বলিয়াছেন, তাহা জানিয়া আমার সিকি পয়দার লাভ নাই। প্রতাক্ষ শাস্ত্র সমস্ত দেশ ব্যাপ্ত করিয়া খোলা রহিয়াছে। খুব বেশিদ্র তলাইবার দরকার নাই; নিজের মনের মধ্যেই এক বার দৃষ্টিপাত করো না। যথন খুনিভার্সিটি-বিল লইয়া আমাদের মধ্যে একটা আন্দোলন উঠিয়াছিল, তথন আমরা কিরপ সন্দেহ করিয়াছিলাম ষে, গবর্মেট আমাদের বিহ্নার উন্নতিকে বাধা দিবার চেন্তা করিতেছেন। কেন এরপ করিতেছেন? কারণ, লেখাপড়া শিথিয়া আমরা শাসন সম্বন্ধে অসম্ভোষ অম্বত্ব করিতে এবং প্রকাশ করিতে শিথিয়াছি। মনেই করো, আমাদের এ সন্দেহ ভূল, কিন্তু তবু ইহা জন্মিয়াছিল, ভাহাতে ভূল নাই।

যে দেশে পার্লামেণ্ট আছে, সে দেশেও এডুকেশন-বিল লইয়া ঘারতর বাদ-বিবাদ চলিয়াছিল— কিন্তু তুই প্রতিপক্ষের মধ্যে কি কোনো লোক স্বপ্নেও এমন সন্দেহ করিতে পারিত যে, যেহেতু শিক্ষালাভের একটা অনিবার্য ফল এই যে, ইহার দারা লোকের আশা-আকাজ্যা সংকীর্ণতা পরিহার করে, নিজের শক্তি সম্বন্ধে তাহার মন সচেতন হইয়া ওঠে এবং সেই শক্তি প্রয়োগ করিবার ক্ষেত্র বিস্তার করিতে সে ব্যগ্র হয়, অতএব এতবড়ো বালাইকে প্রশ্রম না দেওয়াই ভালো। কথনোই নহে, উভয় পক্ষই এই কথা মনে করিয়াছিল যে, দেশের মঙ্গলসাধন সম্বন্ধে পরস্পার ভ্রমে পড়িয়াছে। ভ্রমসংশোধন করিয়া দিবামাত্র তাহার ফল হাতে হাতে, অতএব সেখানে তর্ক করা এবং কার্য করা একই।

আমাদের দেশে দে কথা থাটে না। কারণ, কর্তার ইচ্ছা কর্ম, এবং আমরা কর্তা নহি। তার্কিক বলিয়া থাকেন, "দে কী কথা। আমরা যে বহুকোটি টাকা সরকারকে দিয়া থাকি, এই টাকার উপরেই যে সরকারের নির্ভর— আমাদের কর্তৃত্ব থাকিবে না কেন। আমরা এই টাকার হিসাব তলব করিব।" গোরু যে নন্দনন্দনকে তুই বেলা তুধ দেয়, সেই তুধ খাইয়া নন্দনন্দন যে বেশ পরিপুষ্ট হইয়া উঠিয়াছেন, গোরু কেন শিং নাড়িয়া নন্দনন্দনের কাছ হইতে তুধের হিসাব তলব না করে। কেন যে না করে, তাহা গোরুর অস্তরাজাই জানে এবং তাহার অস্তর্যামীই জানেন।

সাদা কথা এই ধে, অবস্থাভেদে উপায়ের বিভিন্নতা ঘটিয়া থাকে। মনে করো না কেন, ফরাদি বাট্টের নিকট হইতে ইংরেজ যদি কোনো স্থবিধা আদায়ের মংলব করে, তবে ফরাসি প্রেসিডেণ্টকে তর্কে নিরুত্তর করিবার চেষ্টা করে না, এমন কি, তাহাকে ধর্মোপদেশও শোনায় না— তথন ফরাসি কর্তৃপক্ষের মন পাইবার জন্ম তাহাকে নানা-প্রকার কৌশল অবলম্বন করিতে হয়— এইজন্মই কৌশলী রাজদ্ত নিয়তই ফ্রান্সে নিযুক্ত আছে। শুনা যায়, একদা জার্মানি যথন ইংলণ্ডের বন্ধু ছিল তথন ডিউক-উপাধিধারী ইংরেজ রাজদ্ত ভোজনসভায় উঠিয়া দাঁড়াইয়া জার্মানরাজ্যের হাতে তাঁহার হাত মুছিবার গামছা তুলিয়া দিয়াছেন। ইহাতে অনেক কাজ পাইয়াছিলেন। এমন একদিন ছিল যেদিন মোগল-সভায়, নবাবের দরবারে, ইংরেজকে বহু তোষামোদ, বহু অর্থবায়, বহু গুপ্ত কৌশল অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। সেদিন কত গায়ের জালা যে তাঁহাদিগকে আশ্রর্য প্রসন্থারে ব্যবসায় করিতে গেলে ইহা অবশ্রুজারী।

আর, আমাদের দেশে আমাদের মতো নিরুপায় জাতিকে যদি প্রবল পক্ষের নিকট হইতে কোনো স্থযোগলাভের চেষ্টা করিতে হয়, তবে কি আন্দোলনের দারাতেই তাহা দফল হইবে ? যে ছথের মধ্যে মাধন আছে, সেই ছুধে আন্দোলন করিলে মাধন উঠিয়া পড়ে; কিন্তু মাধনের হুধ রহিল গোয়াল-বাড়িতে, আর আমি আমার ঘরের জলে অহরহ আন্দোলন করিতে রহিলাম, ইহাতে কি মাধন জুটিবে? যাঁহারা পুঁথিপন্থী তাঁহারা বুক ফুলাইয়া বলিবেন— আমরা তো কোনোরূপ স্থযোগ চাই না, আমরা তাঘ্য অধিকার চাই। আচ্ছা, সেই কথাই ভালো। মনে করো, তোমার সম্পত্তি যদি তামাদি হইয়া থাকে, তাহা হইলে ত্যায্য স্বত্ত্ত যে দুখলিকারের মন স্বোগাইয়া উদ্ধারের চেষ্টা করিতে হয়। গবর্মেণ্ট বলিতে তো একটা লোহার কল বোঝায় না। তাহার পশ্চাতে যে রক্তমাংদের মাত্র্য আছেন— তাঁহারা যে ন্যুনাধিকপরিমাণে ষ্ডুরিপুর বশীভত। তাঁহারা রাগ্দেষের হাত এড়াইয়া একেবারে জীবন্মুক্ত হইয়া এ দেশে আদেন নাই। তাঁহারা অক্তায় করিতে প্রবৃত্ত হইলে তাহা হাতে হাতে ধরাইয়া দেওয়াই যে অন্তায়-সংশোধনের স্থন্দর উপায়, এমন কথা কেহ বলিবে না। এমন কি, যেখানে আইনের তর্ক ধরিয়াই কাজ হয়, সেই আদালতেও উকিল শুদ্ধমাত্র তর্কের জোর ফলাইতে সাহদ করেন না; জজের মন ব্ঝিয়া অনেক সময় ভালো তর্কও তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে হয়, অনেক সময় বিচারকের কাছে মৌথিক পরাভব স্বীকারও করিতে হয়— তাহার কারণ, জ্জ তো আইনের পুঁথিমাত্র নহেন, তিনি সজীব মহয়। যিনি আইন প্রয়োগ করিবেন, তাঁহার সম্বন্ধে যদি এত বাঁচাইয়া চলিতে হয়, যিনি আইন স্ষষ্ট করিবেন, তাঁহার মহয়স্বভাবের প্রতি কি একেবারে দৃক্পাত করাও প্রয়োজন হইবে না ?

কিন্তু আমাদের যে কী ব্যবস্থা, কী উদ্দেশ্য এবং কী উপায়, তাহা আমরা স্পষ্ট করিয়া ভাবিয়া দেখি না। যুদ্ধে যেমন জয়লাভটাই মুখ্য লক্ষ্য, পলিটিয়ে সেইরপ উদ্দেশ্যদির্দ্ধিটাই যে প্রধান লক্ষ্য, তাহা ষদি বা আমরা মুখে বলি, তবু মনের মধ্যে সে কথাটাকে আমল দিই না। মনে করি, আমাদের পোলিটিকাল কর্তব্যক্ষেত্র যেন স্থল-বালকের ডিবেটিং ক্লাব— গ্বর্মেন্ট যেন আমাদের সহপাঠা প্রতিষোগী ছাত্র, যেন জ্বাব দিতে পারিলেই আমাদের জিত হইল। শাস্ত্রমতে চিকিৎসা অতি স্থলের হইয়াও যেরপ রোগী মরে, আমাদের এথানেও বক্তৃতা অতি চমৎকার হইয়াও কার্য নই হয়, ইহার দৃষ্টান্ত প্রতাহ দেখিতেছি।

কিন্তু আমি আজ আমার দেশের লোকের সমুখে দণ্ডায়মান হইতেছি— আমার ষা-কিছু বক্তব্য সে তাঁহাদেরই প্রতি। তাঁহাদের কাছে মনের কথা বলিবার এই একটা উপলক্ষ্য ঘটিয়াছে বলিয়াই আজ এথানে আসিয়াছি। নহিলে, এই-সমস্ত বাদবিবাদের উন্নাদনা, এই-সকল ক্ষণস্থায়ী উত্তেজনার ঘূর্ণিনৃত্যের মধ্যে পাক খাইয়া ফিরিতে আমার এক দিনের জন্মও উৎসাহ হয় না। জীবনের প্রদীপটিতে যদি আলোক জালাইতে হয়, তবে সে কি এমন এলোমেলো হাওয়ার মুখে চলে? আমাদের দেশে এখন নিভৃতে চিস্তা ও নিঃশব্দে কাজ করিবার দিন— ক্ষণে ক্ষণে বারংবার নিজের শক্তির অপব্যয় এবং চিত্তের বিক্ষেপ ঘটাইবার এখন সময় নহে। যে অবিচলিত অবকাশ এবং অক্ষুক্ত শান্তির মধ্যে বীজ ধীরে ধীরে অঙ্কুরে ও অঙ্কুর দিনে দিনে বৃক্ষে পরিণত হয়, তাহা সম্প্রতি আমাদের দেশে ত্র্লভ হইয়া উঠিতেছে। ছোটো ছোটো আঘাত নানা দিক হইতে আসিয়া পড়ে— হাতে হাতে প্ৰতিশোধ বা উপস্থিত-প্রতিকারের জন্ম দেশের মধ্যে ব্যস্ততা জন্মে, সেই চতুর্দিকে ব্যস্ততার চাঞ্চল্য হইতে নিজেকে রক্ষা করা কঠিন। রোগের সময় যথন হঠাৎ এথানে বেদনা ওথানে দাহ উপস্থিত হইতে থাকে, তথন তথনি-তথনি সেটা নিবারণের জন্ম রোগী অস্থির না হইয়া থাকিতে পারে না। যদিও জানে অস্থিরতা বৃথা, জানে এই-সমস্ত স্থানিক ও সাময়িক জালাযন্ত্রণার মূলে যে ব্যাধি আছে তাহার ঔষধ চাই এবং তাহার উপশম হইতে সময়ের প্রয়োজন, তবু চঞ্চল হইয়া উঠে। আমরাও তেমনি প্রত্যেক তাড়নার জন্ম স্বতম্ভাবে অস্থির হইয়া মূলগত প্রতিকারের প্রতি অমনোযোগী হই। দেই অস্থিরতায় আজ আমাকে এখানে আকর্ষণ করে নাই— কর্তৃপক্ষের বর্তমান প্রস্তাবকে অযৌক্তিক প্রতিপন্ন করিয়া আমাদের যে ক্ষণিক বুথা তৃথি, তাহাই ভোগ করিবার জন্ম আমি এথানে উপস্থিত হই নাই; আমি ছুটো-একটা গোড়ার কথা স্বদেশী লোকের কাছে উত্থাপন করিবার স্থ্যোগ পাইয়া

এই সভায় আমন্ত্রণ প্রবিষাছি। যে জাতীয় কথাটা লইয়া আমাদের সম্প্রতি ক্ষোভ উপস্থিত হয়, তাহাকে তাহার পশ্চাদ্বর্তী বৃহৎ আশ্রয়ভূমির সহিত সংযুক্ত করিয়া না দেখিলে আমাদের সামঞ্জ্রতাধ পীড়িত হইবে। প্রাথমিক শিক্ষাবিধিঘটিত আক্ষেপটাকে আমি সামান্ত উপলক্ষ্যস্বরূপ করিয়া তাহার বিপুল আধারক্ষেত্রটাকে আমি প্রধানভাবে লক্ষ্যগোচর করিবার যদি চেটা করি, তবে দয়া করিয়া আমার প্রতি সকলে অসহিষ্ণু হইয়া উঠিবেন না।

আমি নিজের দম্বন্ধে একটা কথা কবুল করিতে চাই। কতুপিক্ষ আমাদের প্রতি কোন্দিন কিরূপ ব্যবহার করিলেন তাহা লইয়া আমি নিজেকে অতিমাত্র ক্ষ্ম হইতে দিই না। আমি জানি, প্রত্যেক বার মেঘ ডাকিলেই বজ্র পড়িবার ভয়ে অস্থির হইয়া বেড়াইলে কোনো লাভ নাই। প্রথমত, বজ্র পড়িতেও পারে, না-ও পড়িতে পারে। দিতীয়ত, যেথানে বজ্র পড়ার আয়োজন হইতেছে, দেখানে আমার গতিবিধি নাই; আমার পরামর্শ প্রতিবাদ বা প্রার্থনা দেখানে স্থান পায় না। তৃতীয়ত, বজ্রপাতের হাত হইতে নিজেকে রক্ষা করিবার যদি কোনো উপায় থাকে, তবে দে উপায় ক্ষীণকণ্ঠে বজ্রের পান্টা জ্বাব দেওয়া নহে, দে উপায় বিজ্ঞানসম্মত চেষ্টার ছারাই লভ্য। যেথান হইতে বজ্র পড়ে দেইখান হইতে দক্ষে বজ্রনিবারণের তামদণ্ডটাও নামিয়া আদে না, দেটা শাস্তভাবে বিচারপূর্বক নিজেকেই রচনা করিতে হয়।

বস্তত, আজ যে পোলিটিকাল প্রদন্ধ লইয়া এ সভায় উপস্থিত হইয়াছি সেটা হয়তো সম্পূর্ণ ফাঁকা আওয়াজ, কিন্তু কাল আবার আর-একটা কিছু মারাত্মক ব্যাপার উঠিয়া পড়া আর্শ্চর্য নহে। ঘড়ি-ঘড়ি এমন কতবার ছুটাছুটি করিতে হইবে? আজ যাঁহার ছারে মাথা খুঁড়িয়া মরিলাম তিনি সাড়া দিলেন না— অপেক্ষা করিয়া বিদিয়া রহিলাম, ইহার মেয়াদ ফুরাইলে যিনি আদিবেন তাঁহার যদি দয়ামায়া থাকে। তিনি যদি বা দয়া করেন তবু আশ্বন্ত হইবার জো নাই, আর-এক ব্যক্তি আদিয়া দয়ালুর দান কানে ধরিয়া আদায় করিয়া তাহার হাল-নাগাদ হুদহুদ্ধ কাটিয়া লইতে পারেন। এতবড়ো অনিশ্চয়ের উপরে আমাদের সমন্ত আশাভরসা স্থাপন করা যায়?

প্রাকৃতিক নিয়মের উপরে ক্ষোভ চলে না। 'সনাতন ধর্মশাস্ত্রমতে আমার পাথা পোড়ানো উচিত নয়' বলিয়া পতঙ্গ ধদি আগুনে ঝাঁপ দিয়া পড়ে, তবু তাহার পাথা পুড়িবে। সে-স্থলে ধর্মের কথা আওড়াইয়া সময় নই না করিয়া আগুনকে দ্র হইতে নমস্কার করাই তাহার কর্তব্য হইবে। ইংরেজ আমাদিগকে শাসন করিবে, আমাদিগকে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিয়া রাখিতে ইচ্ছা করিবে, যেখানে তাহার শাসনসন্ধি
শিখিল হইবার লেশমাত্র আশঙ্কা করিবে, সেইখানেই তৎক্ষণাৎ বলপূর্বক হুটো পেরেক
ইকিয়া দিবে, ইহা নিতান্তই স্বাভাবিক— পৃথিবীর সর্বত্রই এইরূপ হইয়া আসিতেছে—
আমরা স্কল্প তর্ক করিতে এবং নিখুঁত ইংরেজি বলিতে পারি বলিয়াই যে
ইহার অন্তথা হইবে, তা হইবে না। এরূপ স্থলে আর যাই হোক, রাগারাগি করা
চলে না।

মাহ্য প্রাকৃতিক নিয়মের উপরে উঠিতে পারে না যে তাহা নহে, কিন্তু সেটাকে প্রাত্যহিক হিদাবের মধ্যে আনিয়া ব্যাবদা করা চলে না। হাতের কাছে একটা দৃষ্টাস্ত মনে পড়িতেছে। সেদিন কাগজে পড়িয়াছিলাম, ডাক্টার চক্র খ্রীন্টানমিশনে লাখখানেক টাকা দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন— আইনঘটিত ক্রটি থাকাতে তাঁহার মৃত্যুর পরে মিশন সেই টাকা পাওয়ার অধিকার হারাইয়াছিল। কিন্তু ডাক্টার চক্রের হিন্দুলাতা আইনের বিরূপতাদত্বেও তাঁহার লাতার অভিপ্রায় স্মরন করিয়া এই লাখ টাকা মিশনের হস্তে অর্পন করিয়াছেন। তিনি লাত্সত্য রক্ষা করিয়াছেন। যদি না করিতেন, যদি বলিতেন, আমি হিন্দু হইয়া খ্রীন্টান ধর্মের উন্নতির জন্ম টাকা দিব কেন— আইনমতে যাহা আমার তাহা আমি ছাড়িব না। এ কথা বলিলে তাঁহাকে নিলা করিবার জো থাকিত না। কারণ, সাধারণত আইন বাঁচাইয়া চলিলেই সমাজ নীরব থাকে। কিন্তু আইনের উপরেও যে ধর্ম আছে, সেখানে সমাজের কোনো দাবি থাটে না। সেখানে যিনি যান, তিনি নিজের স্বাধীন মহত্বের জোরে যান, মহতের গৌরবই তাই; তাঁহার ওজনে সাধারণকে পরিমাণ করা চলে না।

ইংরেজ যদি বলিত, জিত দেশের প্রতি বিদেশী বিজেতার যে-সকল সর্বসমত অধিকার আছে তাহা আমরা পরিত্যাগ করিব, কারণ, ইহারা বেশ ভালো বাগ্নী—যদি বলিত, বিজিত পরদেশী সম্বন্ধে অল্লসংখ্যক বিজেতা স্বাভাবিক আশহাবশত যে-সকল সতর্কতার কঠোর ব্যবস্থা করে তাহা আমরা করিব না— যদি বলিত, আমাদের স্বদেশে স্ক্রাতির কাছে আমাদের গবর্মেন্ট সকল বিষয়ে ষেদ্ধণ থোলসা জ্বাবদিহি করিতে বাধ্য এখানেও সেরূপ সম্পূর্ণভাবে বাধ্যতা স্বীকার করিব, সেখানে সরকারের কোনো ভ্রম হইলে তাহাকে যেরূপ প্রকাশ্যে তাহা সংশোধন করিতে হয় এখানেও সেইরূপ করিতে হইবে, এ দেশ কোনো অংশেই আমাদের নহে, ইহা সম্পূর্ণ ই এদেশবাদীর, আমরা যেন কেবলমাত্র থবরদারি করিতে আদিয়াছি এমনিতরো নিরাদক্তভাবে কাজ করিয়া যাইব— তবে আমাদের মতো লোককে ধুলায় লুন্ঠিত হইয়া বলিতে হইত, তোমরা অত্যন্ত মহৎ, আমরা তোমাদের তুলনায় এত

অধন যে, এ দেশে যতকাল তোমাদের পদধ্লি পড়িবে ততকাল আমরা ধন্ত হইয়া থাকিব। অতএব তোমরা আমাদের হইয়া পাহারা দাও, আমরা নিদ্রা দিই; তোমরা আমাদের হইয়া মূলধন থাটাও এবং তাহার লাভটা আমাদের তহবিলে জমা হইতে থাক; আমরা মৃড়ি থাই তোমরা চাহিয়া দেখো, অথবা তোমরা চাহিয়া দেখো আমরা মৃড়ি থাইতে থাকি। কিন্তু ইংরেজ এত মহৎ নয় বলিয়া আমাদের পক্ষে অত্যন্ত বিচলিত হওয়া শোভা পায় না, বরঞ্চ কৃতজ্ঞ হওয়াই উচিত। দূরব্যাপী পাকা বন্দোবস্ত করিতে হইলে মাহুষের হিদাবে বিচার করিলেই কাজে লাগে—দেই হিদাবে যা পাই তাই ভালো, তাহার উপরে যাহা জোটে দেটা নিতান্তই উপরিপাওনা, তাহার জন্ম আদালতে দাবি চলে না, এবং কেবলমাত্র ফাঁকি দিয়া সেরপ উপরি-পাওনা যাহার নিয়তই জোটে, তাহাকে তুর্গতি হইতে কেহ রক্ষা করিতে পারে না।

একটা কথা মনে রাখিতেই হইবে, ইংরেজের চক্ষে আমরা কতই ছোটো। স্বর্থ যুরোপের নিত্যলীলাময় স্থবহং পোলিটিকাল রন্ধমঞ্চের প্রান্ত হইতে ইংরেজ আমা-দিগকে শাসন করিতেছে— ফরাসি, জার্মান, রুশ, ইটালিয়ান, মার্কিন এবং তাহার নানা স্থানের নানা ঔপনিবেশিকের দঙ্গে তাহার রাষ্ট্রনৈতিক সম্বন্ধ বিচিত্র জটিল, তাহাদের সম্বন্ধে সর্বদাই তাহাকে অনেক বাঁচাইয়া চলিতে হয়; আমরা এই বিপুল পোলিটিকাল ক্ষেত্রের সীমান্তরে পড়িয়া আছি, আমাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছা রাগবেষের প্রতি তাহাকে তাকাইয়া থাকিতে হয় না, স্বতরাং তাহার চিত্ত আমাদের সম্বন্ধে অনেকটা নির্লিপ্ত থাকে, এইজ্বুই ভারতবর্ষের প্রদক্ষ পার্লামেণ্টের এমন তন্ত্রাকর্ষক; ইংরেজ স্রোতের জলের মতো নিয়তই এ দেশের উপর দিয়া চলিয়া যাইতেছে, এথানে তাহার কিছুই সঞ্চিত হয় না, তাহার হৃদয় এখানে মূল বিস্তার করে না, ছুটির দিকে তাকাইয়া কর্ম করিয়া যায়, যেটুকু আমোদ-আহলাদ করে দেও স্বজাতির সঙ্গে— এখানকার ইতিবৃত্তচর্চার ভার জার্মানদের উপরে, এথানকার ভাষার সহিত পরিচয় সাক্ষীর জ্বান্বনীস্থতে, এখানকার সাহিত্যের সহিত পরিচয় গেজেটে গ্রুমেণ্ট-অমুবাদকের তালিকাপাঠে— এমন অবস্থায় আমরা ইহাদের নিকট যে কত ছোটো, তাহা নিজের প্রতি মমত্বশত আমবা তুলিয়া যাই, দেইজন্তই আমাদের প্রতি ইংরেজের ব্যবহারে আমরা ক্ষণে ক্ষণে বিশ্মিত হই, ক্ষুক হইয়া উঠি এবং আমাদের সেই ক্ষোভ-বিশ্বয়কে অত্যুক্তিজ্ঞানে কর্তৃপক্ষগণ কথনো বা ক্রুদ্ধ হন, কথনো বা হাস্তসংবরণ করিতে পারেন না।

আমি ইহা ইংরেজের প্রতি অপবাদের স্বরূপ বলিতেছি না। আমি বলিতেছি,

ব্যাপারখানা এই এবং ইহা স্বাভাবিক। এবং ইহাও স্বাভাবিক যে, যে পদার্থ এত ক্ষুদ্র তাহার মর্মান্তিক বেদনাকেও, তাহার সাংঘাতিক ক্ষতিকেও স্বতম্ব করিয়া, বিশেষ করিয়া দেখিবার শক্তি উপরওয়ালার যথেষ্ট পরিমাণে থাকিতে পারে না। যাহা আমাদের পক্ষে প্রচুর তাহাও তাহাদের কাছে তুচ্ছ বলিয়াই মনে হয়। আমার ভাষাটি লইয়া, আমার সাহিত্যটি লইয়া, আমার বাংলাদেশের ক্ষুদ্র ভাগবিভাগ লইয়া, আমার এক ট্থানি মিউনিসিপ্যালিটি লইয়া, আমার এই সামান্ত যুনিভার্দিটি লইয়া, আমরা তয়ে ভাবনায় অস্থির হইয়া দেশময় চীংকার করিয়া বেড়াইতেছি, আশ্চর্য হইতেছি— এত কলরবেও মনের মতো ফল পাইতেছি না কেন ? ভুলিয়া যাই ইংরেজ আমাদের উপরে আছে, আমাদের মধ্যে নাই। তাহারা যেখানে আছে দেখানে যদি যাইতে পারিতাম তাহা হইলে দেখিতে পাইতাম, আমরা কতই দ্রে পড়িয়াছি, আমাদিগকে কতই ক্ষুদ্র দেখাইতেছে।

আমাদিগকে এত ছোটো দেখাইতেছে বলিয়াই সেদিন কর্জন সাহেব অমন অত্যন্ত সহজ কথার মতো বলিয়াছিলেন, তোমরা আপনাদিগকে ইম্পীরিয়ালতন্ত্রের মধ্যে বিদর্জন দিয়া গৌরববোধ করিতে পার না কেন ? সর্বনাশ! আমাদের প্রতি এ কিরূপ ব্যবহার! এ যে একেবারে প্রণয়দন্তাষণের মতো শুনাইতেছে! এই, অস্ট্রেলিয়া বল, ক্যানেডা বল, যাহাদিগকে ইংরেজ ইম্পীরিয়াল-আলিঙ্গনের মধ্যে বন্ধ করিতে চায়, তাহাদের শয়নগৃহের বাতায়নতলে দাঁড়াইয়া অপর্যাপ্ত প্রেমের সংগীতে সে আকাশ ম্থরিত করিয়া তুলিয়াছে, ক্ষাত্ষণ ভুলিয়া নিজের রুটি পর্যন্ত হুমূল্য করিতে রাজি হইয়াছে— তাহাদের সহিত আমাদের তুলনা! এতবড়ো অত্যক্তিতে ষদি কর্তার লজ্জা না হয়, আমরা যে লজ্জা বোধ করি। আমরা অস্ট্রেলিয়ায় তাড়িত, নাটালে লাঞ্চিত, স্বদেশেও কর্ত্ব-অধিকার হইতে কত দিকেই বঞ্চিত, এমন স্থলে ইপ্পীরিয়াল বাসরঘরে আমাদিগকে কোন্ কাজের জন্ত নিমন্ত্রণ করা হইতেছে! কর্জন সাহেব আমাদের স্থগছ:থের সীমানা হইতে বহু উর্দ্ধে বসিয়া ভাবিতেছেন, ইহারা এত নিতাস্তই ক্ষুত্র, তবে ইহারা কেন ইম্পীরিয়ালের মধ্যে একেবারে বিলুগু হইতে রাজি হয় না! নিজের এতটুকু স্বাভস্ত্য, এতটুকু ক্ষতিলাভ লইয়া এত ছটফট করে কেন! এ কেমনতরো— যেমন একটা যজ্ঞে ষেখানে বন্ধুবান্ধবকে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে, সেথানে যদি একটা ছাগশিশুকে সাদরে আহ্বান করিবার জন্ত মাল্যসিন্দূর-হত্তে লোক আসে, এবং এই সাদর ব্যবহারে ছাগের একাস্ত সংকোচ দেখিয়া তাহাকে বলা হয়— এ কী আশ্রুর, এতবড়ো মহৎ ষজ্ঞে যোগ দিতে তোমার আপত্তি! হায়, অন্মের যোগ দেওয়া এবং তাহার বোগ দেওয়াতে বে কত প্রভেদ তাহা যে দে এক মুহূর্তও ভূলিতে পারিতেছে না। যজে আত্মবিদর্জন দেওয়ার অধিকার ছাড়া আর কোনো অধিকারই যে তাহার নাই। কিন্তু ছাগশিশুর এই বেদনা যজ্ঞকর্তার পক্ষে বোঝা কঠিন, ছাগ এতই অকিঞ্চিংকর। ইম্পীরিয়ালতন্ত্র নিরীহ তিব্বতে লড়াই করিতে যাইবেন, আমাদের অধিকার তাহার থরচ জোগানো; সোমালিল্যাণ্ডে বিপ্লব নিবারণ করিবেন, আমাদের অধিকার প্রাণদান করা; উষ্ণপ্রধান উপনিবেশে ফসল উৎপাদন করিবেন, আমাদের অধিকার সন্তায় মজুর জোগান দেওয়া। বড়োয়-ছোটোয় মিলিয়া যজ্ঞ করিবার এই নিয়ম।

কিন্তু ইহা লইয়া উত্তেজিত হইবার কোনো প্রয়োজন নাই। সক্ষম এবং <mark>অক্ষমের</mark> হিদাব যথন এক থাতায় রাথা হয় তথন জমার অঙ্কের এবং ধরচের অঙ্কের ভাগ এমনি ভাবে হওয়াই স্বাভাবিক— এবং যাহা স্বাভাবিক তাহার উপর চোথ রাঙানো চলে না, চোখের জল ফেলাও রূধা। স্বভাবকে স্বীকার করিয়াই কান্ধ করিতে হইবে। ভাবিয়া দেখো, আমরা যথন ইংরেজকে বলিতেছি 'তুমি দাধারণ মহয়স্বভাবের চেয়ে উপরে ওঠো— তুমি স্বজাতির স্বার্থকে ভারতবর্ষের মঙ্গলের কাছে ধর্ব করো' তখন ইংরেজ যদি জবাব দেয়, 'আচ্ছা, তোমার মূথে ধর্মোপদেশ আমরা পরে শুনিব, আপাতত তোমার প্রতি আমার বক্তব্য এই ষে, সাধারণ মহয়স্বভাবের যে নিম্নতন কোঠায় আমি আছি দেই কোঠায় তুমিও এদো, তাহার উপরে উঠিয়া কাজ নাই— স্বজাতির স্বার্থকে তুমি নিজের স্বার্থ করো— স্বজাতির উন্নতির জন্ম তুমি প্রাণ দিতে না পার অস্তত আরাম বলো অর্থ বলো কিছু একটা দাও। তোমাদের দেশের জগ্য আমরাই সমস্ত করিব, আর তোমরা নিজে কিছুই করিবে না!' এ কথা বলিলে তাহার কী উত্তর আছে ? বস্তুত আমরা কে কী দিতেছি, কে কী করিতেছি! আর কিছু না করিয়া যদি দেশের থবর লইতাম, তাহাও বুঝি— আলস্তপূর্বক তাহাও লই না। দেশের ইতিহাস ইংরেজ রচনা করে, আমরা তর্জমা করি; ভাষাতত্ব ইংরেজ উদ্ধার করে, আমরা মৃথস্থ করিয়া লই ; ঘরের পাশে কী আছে জানিতে হইলেও 'হাণ্টার' বই গতি নাই। তার পরে দেশের কৃষি সম্বন্ধে বলো, বাণিজ্য সম্বন্ধে বলো, ভূতত্ব বলো, নৃতত্ত্ব বলো, নিজের চেষ্টার দারা আমরা কিছুই সংগ্রহ করিতে চাই না। স্বদেশের প্রতি এমন একান্ত ঔৎস্কাহীনতাসত্ত্বও আমাদের দেশের প্রতি কর্তব্যপালন সম্বন্ধে বিদেশীকে আমরা উচ্চতম কর্তব্যনীতির উপদেশ দিতে কুন্তিত হই না। সে উপদেশ কোনোদিনই কোনো কাজে লাগিতে পারে না। কারণ, যে ব্যক্তি কাজ করিতেছে তাহার দায়িত্ব আছে— যে ব্যক্তি কাজ করিতেছে না, কথা বলিতেছে, তাহার দায়িত্ব নাই— এই উভয় পক্ষের মধ্যে কথনোই ষ্থার্থ আদানপ্রদান চলিতে পারে না। এক পক্ষে টাকা অনেক আছে, অন্ত পক্ষে গুদ্ধমাত্র চেকবইখানি আছে, এমন হলে সে ফাঁকা চেক ভাঙানো চলে না। ভিক্ষার শ্বরূপে এক-আধবার দৈবাৎ চলে, কিন্তু দাবিস্বরূপে বরাবর চলে না— ইহাতে পেটের জালায় মধ্যে মধ্যে রাগ হয় বটে, একএকবার মনে হয় আমাকে অপমান করিয়া ফিরাইয়া দিল— কিন্তু সে অপমান, সে
ব্যর্থতা তারশ্বরেই হউক আর নিঃশব্দেই হউক গলাধঃকরণপূর্বক সম্পূর্ণ পরিপাক
করা ছাড়া আর গতি নাই। এরূপ প্রতিদিনই দেখা ঘাইতেছে। আমরা বিরাট
সভাও করি, খবরের কাগজেও লিখি, আবার ঘাহা হজম করা বড়ো কঠিন তাহা
নিঃশেষে পরিপাকও করিয়া থাকি। পূর্বের দিনে যাহা একেবারে অসহ্য বলিয়া
ঘোষণা করিয়া বেড়াই, পরের দিনে তাহার জন্ত বৈত্য ডাকিতে হয় না।

আশা করি, আমাকে সকলে বলিবেন, তুমি অত্যন্ত পুরাতন কথা বলিতেছ, নিজের কাজ নিজেকে করিতে হইবে, নিজের লজ্জা নিজেকে মোচন করিতে হইবে, নিজের সম্পদ নিজেকে অর্জন করিতে হইবে, নিজের সন্মান নিজেকে উদ্ধার করিতে হইবে, এ কথার নৃতনত্ব কোথায়। পুরাতন কথা বলিতেছি এমন অপবাদ আমি মাথায় করিয়া লইব। আমি নৃতন-উদ্ভাবনা-বর্জিত এ কলত্ব অঙ্গের ভূষণ করিব। কিন্তু যদি কেহ এমন কথা বলেন ষে 'এ আবার তুমি কী নৃতন কথা তুলিয়া বসিলে' তবেই আমার পক্ষে মুশকিল— কারণ, সহজ কথাকে যে কেমন করিয়া প্রমাণ করিতে হয় তাহা হঠাং ভাবিয়া পাওয়া শক্ত। তুঃসময়ের প্রধান লক্ষণই এই, তথন সহজ কথাই কঠিন ও পুরাতন কথাই অভূত বলিয়া প্রতীত হয়। এমন কি শুনিলে লোকে জুদ্ধ হইয়া উঠে, গালি দিতে থাকে। জনশ্ত পদার চরে অন্ধকার রাত্রে পথ হারাইয়া জনকে স্থল, উত্তরকে দক্ষিণ বলিয়া যাহার ভ্রম হইয়াছে সেই জানে যাহা অত্যস্ত শহজ, অন্ধকারে তাহা কিরূপ বিপরীত কঠিন হইয়া উঠে— যেমনই আলো হয় অমনি মৃহতেই নিজের ভ্রমের জন্ম বিশ্বয়ের অন্ত থাকে না। আমাদের এখন অন্ধকার রাত্রি — এ দেশে যদি কেহ অত্যন্ত প্রামাণিক কথাকেও বিপরীত জ্ঞান করিয়া কট্জি করেন তবে তাহাও সকরুণচিত্তে সহু করিতে হইবে, আমাদের কুগ্রহ ছাড়া কাহাকেও দোষ দিব না। আশা করিয়া থাকিব, একদিন ঠেকিয়া শিখিতেই হইবে, উত্তরকে দক্ষিণ জ্ঞান করিয়া চলিলে একদিন না ফিরিয়া উপায় নাই।

অথচ আমি নিশ্চয় জানি, সকলেরই যে এই দশা তাহা নহে। আমাদের এমন আনেক উৎসাহী যুবক আছেন যাহারা দেশের জন্ম কেবল বাকাবায় নহে, ত্যাগস্বীকারে প্রস্তুত। কিন্তু কী করিবেন, কোথায় যাইবেন, কী দিবেন, কাহাকে দিবেন, কাহারও কোনো ঠিকানা পান না। বিচ্ছিয়ভাবে ত্যাগ করিলে কেবল নইই করা হয়।

দেশকে চালনা করিবার একটা শক্তি ধনি কোথাও প্রত্যক্ষ আকারে থাকিত তবে বাঁহারা মননশীল তাঁহাদের মন, বাঁহারা চেষ্টাশীল তাঁহাদের চেষ্টা, বাঁহারা দানশীল তাঁহাদের দান একটা বিপুল লক্ষ্য পাইত— আমাদের বিভাশিক্ষা, আমাদের সাহিত্যা- ফ্রশীলন, আমাদের শিল্পচর্চা, আমাদের নানা মললাফুর্চান স্বভাবতই তাহাকে আশ্রয় করিয়া সেই এক্যের চতুর্দিকে দেশ বলিয়া একটা ব্যাপারকে বিচিত্র করিয়া তুলিত।

আমার মনে সংশয়মাত্র নাই, আমরা বাহির হইতে যত বারংবার আঘাত পাই-তেছি, দে কেবল সেই এক্যের আশ্রয়কে জাগ্রত করিয়া তুলিবার জন্ত ; প্রার্থনা করিয়া যতই হতাশ হইতেছি, দে কেবল আমাদিগকে দেই এক্যের আশ্রয়ের অভিমূপ করিবার জন্ত ; আমাদের দেশে পরম্পাপেক্ষী কর্মহীন সমালোচকের স্বভাবদিদ্ধ যে নিরুপায় নিরানন্দ প্রতিদিন পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িতেছে, দে কেবল এই এক্যের আশ্রয়কে, এই শক্তির কেন্দ্রকে সন্ধান করিবার জন্ত — কোনো বিশেষ আইন রদ করিবার জন্ত নয়, কোনো বিশেষ গাঁত্রদাহ নিবারণ করিবার জন্ত নয়।

এই শক্তিকে দেশের মাঝখানে প্রতিষ্ঠিত করিলে তথন ইহার নিকটে আমাদের প্রার্থনা চলিবে, তথন আমরা যে যুক্তি প্রয়োগ করিব তাহাকে কার্যের অঙ্গ বলিয়াই গণ্য করা সম্ভবপর হইবে। ইহার নিকটে আমাদিগকে কর দিতে হইবে, সময় দিতে হইবে, সামর্থ্য দিতে হইবে। আমাদের বৃদ্ধি, আমাদের ত্যাগপরতা, আমাদের বীর্ঘ, আমাদের প্রকৃতির মধ্যে যাহা-কিছু গন্তীর, যাহা-কিছু মহৎ, তাহা সমস্ত উদ্বোধিত করিবার, আকৃষ্ট করিবার, ব্যাপৃত করিবার এই একটি ক্ষেত্র হইবে; ইহাকে আমরা এখর্য দিব এবং ইহার নিকট হইতে আমরা এখর্য লাভ করিব।

এইখান হইতেই যদি আমরা দেশের বিভাশিক্ষা স্বাস্থ্যরক্ষা বাণিজ্যবিস্তারের চেটা করি তবে আজ একটা বিল্ল, কাল একটা ব্যাঘাতের জন্ত, যখন-তখন তাড়াতাড়ি হুই চারিজন বক্তা সংগ্রহ করিয়া টোনহল-মীটিঙে দৌড়াদৌড়ি করিয়া মরিতে হয় না। এই-যে থাকিয়া থাকিয়া চমকাইয়া ওঠা, পরে চীৎকার করা এবং তাহার পরে নিশুক হইয়া যাওয়া, ইহা ক্রমশই হাস্থকর হইয়া উঠিতেছে— আমাদের নিজের কাছে এবং পরের কাছে এ-সম্বন্ধে গান্তীর্য রক্ষা করা আর তো সম্ভব হয় না। এই প্রহ্রসন হইতে রক্ষা পাওয়ার একইমাত্র উপায় আছে, নিজের কাজের ভার নিজে গ্রহণ করা।

এ কথা কেহ যেন না বোঝেন, তবে আমি বৃঝি গবর্মেন্টের সঙ্গে কোনো সংস্রবই রাখিতে চাই না। সে যে রাগারাগি, সে যে অভিমানের কথা হইল— সেরপ অভি-মান সমকক্ষতার স্থলেই মানায়, প্রণয়ের সংগীতেই শোভা পায়। আমি আরো উল্টা কথাই বলিতেছি। আমি বলিতেছি, গ্ৰহ্মণ্টের সঙ্গে আমাদের ভদ্ররূপ সম্বন্ধ স্থাপনেরই সহুপায় করা উচিত। ভদ্রসম্বন্ধমাত্রেরই মাঝখানে একটা স্বাধীনতা আছে। যে সম্বন্ধ আমার ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোনো অপেক্ষাই রাখে না তাহা দাসত্বের সম্বন্ধ, তাহা ক্রমশ ক্ষয় হইতে এবং একদিন ছিন্ন হইতে বাধ্য। কিন্তু স্বাধীন আদান-প্রদানের সম্বন্ধ ক্রমশই ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠে।

আমরা অনেকে কল্পনা করি এবং বলিয়াও থাকি ষে, আমরা যাহা-কিছু চাহিতেছি সরকার ষদি তাহা সমস্ত প্রণ করিয়া দেন তাহা হইলে আমাদের প্রীতি ও সম্ভোষের অন্ত থাকে না। এ কথা সম্পূর্ণ অমূলক। এক পক্ষে কেবলই চাওয়া, আর-এক পক্ষে কেবলই দেওয়া, ইহার অন্ত কোথায়। মৃত দিয়া আগুনকে কোনো-দিন নিবানো যায় না, সে তো শাদ্রেই বলে— এরপ দাতা-ভিক্ষ্কের সম্বন্ধ ধরিয়া যতই পাওয়া যায় বদান্ততার উপরে দাবি ততই বাড়িতে থাকে এবং অসন্ভোষের পরিমাণ ততই আকাশে চড়িয়া উঠে। যেথানে পাওয়া আমার শক্তির উপরে নির্ভর করে না, দাতার মহত্তের উপরে নির্ভর করে, সেথানে আমার পক্ষেও যেমন অম্বন্ধ দাতার পক্ষেও তেমনি অস্থ্রিধা।

কিন্তু, ষেথানে বিনিময়ের সম্বন্ধ, দানপ্রতিদানের সম্বন্ধ, দেখানে উভয়েরই মদল—
সেথানে দাবির পরিমাণ স্বভাবতই ক্যায্য হইয়া আদে এবং সকল কথাই আপদে
মিটিবার সন্তাবনা থাকে। দেশে এরপ ভদ্র অবস্থা ঘটিবার একমাত্র উপায়, স্বাধীন
শক্তিকে দেশের মদলসাধনের ভিত্তির উপরে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করা। এক কর্তৃশক্তির সঙ্গে অক্য কর্তৃশক্তির সম্পর্কই শোভন এবং স্থায়ী, তাহা আনন্দ এবং সম্মানের
আকর। ঈশরের সহিত সম্বন্ধ পাতাইতে গেলে নিজেকে জড়পদার্থ করিয়া তুলিলে
চলে না, নিজেও এক স্থানে ঈশ্বর হইতে হয়।

তাই আমি বলিতেছিলাম, গবর্মেণ্টের কাছ হইতে আমাদের দেশ ষতদ্র পাইবার তাহার শেষ কড়া পর্যন্ত পাইতে পারে, যদি দেশকে আমাদের ষতদ্র পর্যন্ত দিবার তাহার শেষ কড়া পর্যন্ত শোধ করিয়া দিতে পারি। যে পরিমাণেই দিব সেই পরিমাণেই পাইবার সম্বন্ধ দৃঢ়তর হইবে।

এমন কথা উঠিতে পারে যে, আমরা দেশের কাঞ্চ করিতে গেলে প্রবল পক্ষ যদি বাধা দেন। যেখানে ছই পক্ষ আছে এবং ছই পক্ষের সকল স্বার্থ সমান নহে, সেখানে কোনো বাধা পাইব না, ইহা হইতেই পারে না। কিন্তু, তাই বলিয়া সকল কর্মেই হাল ছাড়িয়া দিতে হইবে এমন কোনো কথা নাই। যে ব্যক্তি যথার্থই কাঞ্চ করিতে চায় ভাহাকে শেষ পর্যন্ত বাধা দেওয়া বড়ো শক্ত। এই মনে করো— স্বায়ত্তশাসন। আমরা মাথায় হাত দিয়া কাঁদিতেছি যে, রিপ্ন আমাদিগকে স্বায়ত্তশাসন দিয়াছিলেন, তাঁহার পরের কর্তারা তাহা কাড়িয়া লইতেছেন। কিন্তু ধিক্
এই কালা। যাহা একজন দিতে পারে তাহা আর-একজন কাড়িয়া লইতে পারে,
ইহা কে না জানে। ইহাকে স্বায়ত্তশাসন নাম দিলেই কি ইহা স্বায়ত্তশাসন হইয়া
উঠিবে।

অথচ স্বায়ত্তশাসনের অধিকার আমাদের ঘরের কাছে পড়িয়া আছে— কেহ তাহা কাড়ে নাই এবং কোনোদিন কাড়িতে পারেও না। আমাদের গ্রামের, আমাদের পল্লীর শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পথঘাটের উন্নতি, সমস্তই আমরা নিজে করিতে পারি — যদি ইচ্ছা করি, যদি এক হই। এজন্ম গবর্মেন্টের চাপরাস বুকে বাঁধিবার কোনো দরকার নাই। কিন্তু ইচ্ছা যে করে না, এক যে হই না। তবে চুলায় যাক স্বায়ত্ত-শাসন। তবে দড়ি ও কলসীর চেয়ে বন্ধু আমাদের আর কেহ নাই।

পরম্পরায় শুনিয়াছি, আমাদের দেশের কোনো রাজাকে একজন উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী বন্ধুভাবে বলিয়াছিলেন যে 'গবর্মেণ্টকে অন্থরোধ করিয়া আপনাকে উচ্চতর উপাধি দিব'— তাহাতে তেজস্বী রাজা উত্তর করিয়াছিলেন, 'দোহাই আপনার, আপনি আমাকে রাজা বলুন, বাবু বলুন, ষাহা ইচ্ছা বলিয়া ডাকুন, কিন্তু আমাকে এমন উপাধি দিবেন না যাহা আজ ইচ্ছা করিলে দান করিতে পারেন, কাল ইচ্ছা করিলে হরণ করিতেও পারেন। আমার প্রজারা আমাকে মহারাজ-অধিরাজ বলিয়াই জানে, দে উপাধি হইতে কেহই আমাকে বঞ্চিত করিতে পারে না।' তেমনি আমরাও যেন বলিতে পারি, দোহাই সরকার, আমাদিগকে এমন স্বায়ত্তশাসন দিয়া কাজ নাই, যাহা দিতেও যতক্ষণ কাড়িতেও ততক্ষণ— যে স্বায়ত্তশাসন আমাদের আছে, দেশের মঙ্গলসাধন করিবার যে অধিকার বিধাতা আমাদের হত্তে দিয়াছেন, মোহমুক্ত চিত্তে, দৃঢ় নিষ্ঠার সহিত তাহাই যেন আমরা অঙ্কীকার করিতে পারি— রিপনের জয় হউক এবং কর্জনও বাঁচিয়া থাকুন।

আমি পুনরায় বলিতেছি, দেশের বিভাশিক্ষার ভার আমাদিগকে গ্রহণ করিতে হইবে। সংশয়ী বলিবেন, শিক্ষার ভার যেন আমরা লইলাম, কিন্তু কর্ম দিবে কে ? কর্মও আমাদিগকে দিতে হইবে। একটি বৃহৎ সদেশী কর্মক্ষেত্র আমাদের আয়তগত না থাকিলে আমাদিগকে চিরদিনই তুর্বল থাকিতে হইবে, কোনো কৌশলে এই নির্জীব তুর্বলতা হইতে নিস্কৃতি পাইব না। যে আমাদিগকে কর্ম দিবে সেই আমাদের প্রতি কর্তৃত্ব করিবে, ইহার অন্যথা হইতেই পারে না— যে কর্তৃত্ব লাভ করিবে সে আমাদিগকে চালনা করিবার কালে নিজের স্বার্থ বিশ্বত হইবে না

ইহাও স্বাভাবিক। অতএব সর্বপ্রয়ত্নে আমাদিগকে এমন একটি স্থদেশী কর্মক্ষেত্র গড়িয়া তুলিতে হইবে যেথানে স্থদেশী বিভালয়ের শিক্ষিতগণ শিক্ষকতা, পূর্তকার্য, চিকিৎসা প্রভৃতি দেশের বিচিত্র মদলকর্মের ব্যবস্থায় নিযুক্ত থাকিবেন। আমরা আক্ষেপ করিয়া থাকি যে, আমরা কাজ শিথিবার ও কাজ দেথাইবার অবকাশ না পাইয়া মান্ত্রহ হইয়া উঠিতে পারি না। সে অবকাশ পরের দারা কথনোই সম্ভোষ-জনকর্মপে হইতে পারে না, তাহার প্রমাণ পাইতে আমাদের বাকি নাই।

আমি জানি, অনেকেই বলিবেন কথাটা অত্যন্ত হরহ শোনাইতেছে। আমিও তাহা অস্বীকার করিতে পারিব না। ব্যাপারখানা সহজ নহে— সহজ যদি হইত, তবে অপ্রজেয় হইত। কেহ যদি দরখান্ত-কাগজের নৌকা বানাইয়া সাত-সম্প্র-পারে সাত রাজার ধন মানিকের ব্যাবসা চালাইবার প্রস্তাব করে, তবে কারও-কারও কাছে তাহা শুনিতে লোভনীয় হয়, কিন্তু সেই কাগজের নৌকার বাণিজ্যে কাহাকেও ম্লধন থরচ করিতে পরামর্শ দিই না। বাঁধ বাঁধা কঠিন, সে হলে দল বাঁধিয়া নদীকে সরিয়া বসিতে অহুরোধ করা কন্তিট্যশনাল অ্যাজিটেশন নামে গণ্য হইতে পারে। তাহা সহজ কাজ বটে, কিন্তু সহজ উপায় নহে। আমরা সন্তায় বড়ো কাজ সারিবার চাতুরী অবলম্বন করিয়া থাকি, কিন্তু সেই সন্তা উপায় বারংবার ঘখন ভাঙিয়া ছারখার হইয়া যায় তখন পরের নামে দোষারোপ করিয়া তৃপ্তিবোধ করি— তাহাতে তৃপ্তি হয়, কিন্তু কাজ হয় না।

নিজেদের বেলায় সমন্ত দায়কে হালকা করিয়া পরের বেলায় তাহাকে ভারী করিয়া তোলা কর্তব্যনীতির বিধান নহে। আমাদের প্রতি ইংরেজের আচরণ যথন বিচার করিব তথন সমস্ত বাধাবিদ্র এবং মহন্য-প্রকৃতির স্বাভাবিক তুর্বলতা আলোচনা করিয়া আমাদের প্রত্যাশার অন্ধকে যতদ্র সম্ভব থাটো করিয়া আনিতে হইবে। কিন্তু, আমাদের নিজের কর্তব্য বিবেচনা করিবার সময় ঠিক তাহার উল্টা দিকে চলিতে হইবে। নিজের বেলায় ওজর বানাইব না, নিজেকে ক্ষমা করিতে পারিব না, কোনো উপস্থিত স্থবিধার থাতিরে নিজের আদর্শকে থর্ব করার প্রতি আমরা আস্থারাখিব না। সেইজ্ব্যু আমি আজ বলিতেছি, ইংরেজের উপর রাগারাগি করিয়া ক্ষণিক উত্তেজনামূলক উদ্যোগে প্রবৃত্ত হওয়া সহজ, কিন্তু সেই সহজ পথ শ্রেয়ের পথ নহে। জ্বাব দিবার, জন্ম করিবার প্রবৃত্তি আমাদিগকে যথার্থ কর্তব্য হইতে, সকলতা হইতে ভ্রষ্ট করে। লোকে যথন রাগ করিয়া মোকদ্বমা করিতে উন্থত হয় তথন নিজের সর্বনাশ করিতেও কুন্তিত হয় না। আমরা যদি সেইরূপ মনস্তাপের উপর কেবলই উক্ষবাক্যের ফুঁ দিয়া নিজেকে রাগাইয়া তুলিবারই চেটা করি, তাহা

হইলে ফললাভের লক্ষ্য দ্রে দিয়া ক্রোধের পরিতৃপ্তিটাই বড়ো হইরা উঠে। মথার্থ-ভাবে গভীরভাবে দেশের স্থায়ী মন্ধলের দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইলে এই ক্ষ্ম প্রবৃত্তির হাত হইতে নিজেকে মৃক্তি দিতে হইবে। নিজেকে ক্র্ন্থ এবং উত্তাক্ত অবস্থায় রাখিলে সকল ব্যাপারের পরিমাণবোধ চলিয়া যায়— ছোটো কথাকে বড়ো করিয়া তুলি—প্রত্যেক তৃচ্ছতাকে অবলম্বন করিয়া অসংগত অমিতাচারের ঘারা নিজের গান্তীর্থ নই করিতে থাকি। এইরূপ চাঞ্চল্য ঘারা দুর্বলতার বৃদ্ধিই হয়— ইহাকে শক্তির চালনা বলা যায় না. ইহা অক্ষমতার আক্ষেপ।

এই-সকল ক্ষ্তা হইতে নিজেকে উদ্ধার করিয়া দেশের প্রতি প্রীতির উপরেই দেশের মন্ধলকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে— স্বভাবের হুর্বলতার উপরে নহে, পরের প্রতি বিদ্বেষর উপর নহে এবং পরের প্রতি অন্ধ নির্ভরের উপরেও নহে। এই নির্ভর এবং এই বিদ্বেষ দেখিতে যেন পরম্পর বিপরীত বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু বস্তুত ইহারা একই গাছের হুই ভিন্ন শাখা। ইহার হুটাই আমাদের লজ্জাকর অক্ষমতা ও জড়ত্ব হইতে উদ্ভূত। পরের প্রতি দাবি করাকেই আমাদের সম্বল করিয়াছি বলিয়াই প্রত্যেক দাবির বার্থতায় বিদ্বেষ উত্তেজিত হইয়া উঠিতেছি। এই উত্তেজিত হওয়ামাত্রকেই আমরা স্বদেশহিতিষিতা বলিয়া গণ্য করি। যাহা আমাদের হুর্বলতা তাহাকে বড়ো নাম দিয়া কেবল যে আমরা সান্ধনালাভ করিতেছি তাহা নহে—গর্ববোধ করিতেছি।

এ কথা একবার ভাবিয়া দেখো, মাতাকে তাহার সন্তানের সেবা হইতে মুক্তি দিয়া দেই কার্যভার মদি অন্তে গ্রহণ করে তবে মাতার পক্ষে তাহা অসহ হয়। ইহার কারণ, সন্তানের প্রতি অকৃত্রিম স্নেহই তাহার সন্তানসেবার আশ্রম্থল। দেশ-হিতৈষিতারও যথার্থ লক্ষণ দেশের হিতকর্ম আগ্রহপূর্বক নিজের হাতে লইবার চেষ্টা। দেশের সেবা বিদেশীর হাতে চালাইবার চাতুরী যথার্থ প্রীতির চিহ্ন নহে; তাহাকে যথার্থ বৃদ্ধির লক্ষণ বলিয়াও স্বীকার করিতে পারি না, কারণ, এরূপ চেষ্টা কোনো-মতেই সফল হইবার নহে।

কিন্ত প্রকৃত স্বদেশহিতৈষিতা যে আমাদের দেশে স্থলত নহে, এ কথা অস্তত আমাদের গোপন অন্তরাত্মার নিকট অগোচর নাই। যাহা নাই তাহা আছে তান করিয়া উপদেশ দেওয়া বা আয়োজন করায় ফল কী আছে। এ-সম্বন্ধে উত্তর এই ষে, দেশহিতৈষিতা আমাদের যথেষ্ট ত্র্বল হইলেও তাহা যে একেবারে নাই, তাহাও হইতে পারে না— কারণ, দেরপ অবস্থা অত্যন্ত অস্থাভাবিক। আমাদের এই ত্র্বল দেশহিতিষিতাকে পুষ্ট করিয়া তৃলিবার একমাত্র উপায় স্বচেষ্টায় দেশের কাজ করিবার

উপলক্ষ্য আমাদিগকে দেওয়া। সেবার ঘারাতেই প্রেমের চর্চা হইতে থাকে। স্বদেশ-প্রেমের পোষণ করিতে হইলে স্বদেশের সেবা করিবার একটা স্থযোগ ঘটাইয়া তোলাই আমাদের পক্ষে সকলের চেয়ে প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছে। এমন একটি স্থান করিতে হইবে যেখানে দেশ জিনিসটা যে কী তাহা ভ্রিণরিমাণে মুখের কথায় বুঝাইবার বুথা চেষ্টা করিতে হইবে না— ষেখানে সেবাস্ত্রে দেশের ছোটো বড়ো, দেশের পণ্ডিত মুর্থ সকলের মিলন ঘটিবে।

দেশের বিচ্ছিন্ন শক্তিকে এক স্থানে সংহত করিবার জ্বন্ত, কর্তব্যবৃদ্ধিকে এক স্থানে আকৃষ্ট করিবার জন্ম আমি যে একটি স্বদেশীসংসদ গঠিত করিবার প্রস্তাব করিতেছি তাহা বে এক দিনেই হইবে, কথাটা পাড়িবামাত্রই অমনি বে দেশের চারি দিক হইতে সকলে সমাজের এক পতাকার তলে সমবেত হইবে, এমন আমি আশা করি না। স্বাতস্ত্রাবৃদ্ধিকে ধর্ব করা, উদ্ধত অভিমানকে দমন করা, নিষ্ঠার সহিত নিয়মের শাসনকে গ্রহণ করা, এ-সমস্ত কাজের লোকের গুণ— কাজ করিতে করিতে এই-সকল গুণ বাড়িয়া উঠে, চিরদিন পুঁথি পড়িতে ও তর্ক করিতে গেলে ঠিক তাহার উল্টা হয়— এই দকল গুণের পরিচয় যে আমরা প্রথম হইতেই দেখাইতে পারিব, তাহাও সামি আশা করি না। কিন্তু এক জায়গায় এক হইবার চেটা, যত কৃত্র আকারে হউক, আরম্ভ করিতে হইবে। আমাদের দেশের যুবকদের মধ্যে এমন-সকল থাটি লোক, শক্ত লোক বাঁহারা আছেন বাঁহারা দেশের কল্যাণকর্মকে তুঃদাধ্য জানিয়াই দ্বিগুণ উৎদাহ অন্তত্তৰ করেন এবং সেই কর্মের আরম্ভকে অতি ক্ষ্ম্ম জানিয়াও হতোৎসাহ হন না, তাঁহাদিগকে একজন অধিনেতার চতুর্দিকে একত্র হইতে বলি। দেশের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে এইরূপ সম্মিলনী যদি স্থাপিত হয় এবং তাঁহারা যদি একটি মধ্যবর্তী সংসদকে ও দেই সংসদের অধিনায়ককে সম্পূর্ণভাবে কর্তৃত্বে বরণ করিতে পারেন, তবে একদিন সেই সংসদ সমন্ত দেশের ঐক্যক্ষেত্র ও সম্পদের ভাণ্ডার হইয়া উঠিতে পারে। স্থবিন্তীর্ণ আরণ্ডের অপেক্ষা করা, স্থবিপুল আয়োজন ও সমারোহের প্রত্যাশা করা, কেবল কর্তব্যকে ফাঁকি দেওয়া। এখনই আরম্ভ করিতে হইবে। যত শীঘ্র পারি, আমরা যদি সমস্ত দেশকে কর্মজালে বেষ্টিত করিয়া আয়ত্ত করিতে না পারি, তবে আমাদের চেয়ে ধাহাদের উত্তম বেশি, দামর্থ্য অধিক, তাহারা কোথাও আমাদের জ্ঞ স্থান রাখিবে না। এমন কি, অবিলম্বে আমাদের শেষ সম্বল কৃষিক্ষেত্রকেও অধিকার করিয়া লইবে, দেজগু আমাদের চিস্তা করা দরকার। পৃথিবীতে কোনো জায়গা ফাঁকা পড়িয়া থাকে না; আমি যাহা ব্যবহার না করিব অন্তে তাহা ব্যবহারে লাগাইয়া দিবে; আমি যদি নিজের প্রভু না হইতে পারি অন্তে আমার প্রভু হইয়া বদিবে; আমি

যদি শক্তি অর্জন না করি অত্তে আমার প্রাপ্যগুলি অধিকার করিবে; আমি যদি পরীক্ষায় কেবলই ফাঁকি দিই তবে সফলতা অত্তের ভাগ্যেই জুটিবে— ইহা বিশের অনিবার্য নিয়ম।

হে বঙ্গের নবীন যুবক, তোমার ভ্রভাগ্য এই ষে, তুমি আপনার সমূথে কর্ম<mark>ক্ষত্ত</mark> প্রস্তুত পাও নাই। কিন্তু, যদি ইহাকে অপরাজিতচিত্তে নিজের সৌভাগ্য বলিয়া গণ্য করিতে পার, যদি বলিতে পার 'নিজের ক্ষেত্র আমি নিজেই প্রস্তুত করিয়া তুলিব', তবেই তুমি ধল্য হইবে। বিচ্ছিন্নতার মধ্যে শৃঞ্জলা আনয়ন করা, জড়ত্বের <mark>মধ্</mark>যে জীবনসঞ্চার করা, সংকীর্ণতার মধ্যে উদার মহুগুত্তকে আহ্বান করা— এই মহৎ স্বাষ্টকার্য <mark>তোমার সমূখে পড়িয়া আছে, এজ্ঞ আনন্দিত হও। নিজের শক্তির প্রতি আস্থা</mark> স্থাপন করো, নিজের দেশের প্রতি শ্রদ্ধা রক্ষা করো এবং ধর্মের প্রতি বিশ্বাস হারাইয়ো না। আজ আমাদের কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশের মানচিত্রের মাঝখানে একটা রেখা টানিয়া দিতে উত্তত হইয়াছেন, কাল তাঁহারা বাংলার প্রাথমিক শিক্ষা চারধানা করিবার সংকল্প করিতেছেন, নিশ্চয়ই ইহা ছ:থের বিষয়— কিন্তু শুধু কি নিরাখাদ ছ:খভোগেই এই তৃ:খের পর্যবসান। ইহার পশ্চাতে কি কোনো কর্ম নাই, আমাদের কোনো শক্তি নাই। গুধুই অরণ্যে রোদন? ম্যাপে দাগ টানিয়া মাত্র বাংলাদেশকে তুই টুকরা করিতে গ্রুমেন্ট পারেন ? আর, আমরা সমন্ত বাঙালি ইহাকে এক করিয়া রাখিতে পারি না ? বাংলাভাষাকে গবর্মেন্ট নিজের ইচ্ছামত চারখানা করিয়া তুলিতে পারেন ? আর আমরা সমস্ত বাঙালি তাহার ঐক্যস্ত্রকে অবিচ্ছিন্ন রাথিতে পারি না ? এই-যে আশকা ইহা কি নিজেদের প্রতি নিদারুণ দোষারোপ নহে। যদি কিছুর প্রতিকার করিতে হয় তবে কি এই দোষের প্রতিকারেই আমাদের একাস্ত চেষ্টাকে নিয়োগ করিতে হইবে না? দেই আমাদের সমৃদয় চেষ্টার সন্মিলনক্ষেত্র, আমাদের সমৃদয় উদ্যোগের প্রেরণাস্থল, আমাদের সম্দয় পৃজা-উৎসর্গের সাধারণ ভাণ্ডার যে আমাদের নিতান্তই চাই। আমাদের কয়েক জনের চেষ্টাতেই সেই বৃহৎ ঐক্যমন্দিরের ভিত্তি স্থাপিত হইতে পারে, এই বিখাস মনে দৃঢ় করিতে হইবে। যাহা হুরুহ তাহা অসাধ্য নহে, এই বিশ্বাদে কাজ করিয়া যাওয়াই পৌকষ। এ-পর্যন্ত আমরা ফুটা কলদে জল ভরাকেই কাজ করা বলিয়া জানিয়াছি, সেই জগুই বার বার আক্ষেপ করিয়াছি— এ দেশে কাজ করিয়া দিদ্ধিলাত হয় না। বিজ্ঞানসভায় ইংরেজি ভাষায় পুরাতন বিষয়ের পুনরুক্তি করিয়াছি, অথচ আশ্চর্য হইয়া বলিয়াছি, দেশের লোক আমার বিজ্ঞানসভার প্রতি এক্লপ উদাসীন কেন। ইংরেজি ভাষায় গুটিকয়েক শিক্ষিত লোকে মিলিয়া বেজোল্যশন পাদ করিয়াছি, অথচ তৃঃথ করিয়াছি, জনদাধারণের মধ্যে রাষ্ট্রীয় কর্ত্ব্য-

বোধের উদ্রেক হইতেছে না কেন। পরের নিকট প্রার্থনা করাকেই কর্ম বলিয়া গৌরব করিয়াছি, তার পরে পরকে নিন্দা করিয়া বলিতেছি, এত কান্ধ করি, তাহার পারিশ্রমিক পাই না কেন। একবার মথার্থ কর্মের সহিত মথার্থ শক্তিকে নিযুক্ত করা যাক, যথার্থ নিষ্ঠার সহিত মথার্থ উপায়কে অবলম্বন করা যাক, তাহার পরেও, যদি সফলতা লাভ করিতে না পারি তবু মাথা তুলিয়া বলিতে পারিব—

ষত্নে ক্ততে যদি ন সিধ্যতি কোংত্র দোষ:।

সংকটকে স্বীকার করিয়া, ত্রংসাধ্যতা সম্বন্ধে অন্ধ না হইয়া, নিজেকে আসন্ন ফললাভের প্রত্যাশায় না ভূলাইয়া, এই তুর্ভাগ্য দেশের বিনা পুরস্কারের কর্মে তুর্গম পথে যাত্রা আরম্ভ করিতে কে কে প্রস্তুত্ত আছ, আমি সেই বীর যুককদিগকে অহ্য আহ্বান করিতেছি— রাজ্বারের অভিমুখে নয়, পুরাতন যুগের তপঃসঞ্চিত ভারতের স্বকীয় শক্তি যে খনির মধ্যে নিহিত আছে সেই খনির সন্ধানে। কিন্তু, খনি আমাদের দেশের মর্মস্থানেই আছে— যে জনসাধারণকে অবজ্ঞা করি তাহাদেরই নির্বাক্ হদয়ের গোপন ভরের মধ্যে আছে। প্রবলের মন পাইবার চেষ্টা ছাড়িয়া দিয়া সেই নিয়্রতম গুহার গভীরতম ঐশ্বলাভের সাধনায় কে প্রবৃত্ত হইবে।

একটি বিখ্যাত সংস্কৃত শ্লোক আছে, তাহার ঈষৎপরিবর্তিত অমুবাদ দারা আমার এই প্রবন্ধের উপসংহার করি—

উদ্যোগী পুরুষসিংহ, তাঁরি 'পরে জানি
কমলা সদয়!
পরে করিবেক দান, এ অলসবাণী
কাপুরুষে কয়।
পরকে বিশ্বরি করো পৌরুষ আশ্রয়
আপন শক্তিতে।
যত্ন করি সিদ্ধি যদি তবু নাহি হয়
দোষ নাহি ইথে।

হৈত্র, ১৬১১

## ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ

্ষত বাংলাদেশের বিশ্ববিত্যালয়ের ছাত্রদিগকে অভ্যর্থনা করিবার জন্ম বন্ধীয়-সাহিত্য-পরিষ্থ এই সভা আহ্বান করিয়াছেন। তোমাদিগকে সর্বপ্রথমে সম্ভাষ্ণ করিবার ভার আমার উপরে পড়িয়াছে।

ছাত্রদের সহিত বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের কোন্থানে যোগ সে কথা হয়তো তোমরা জিজ্ঞাদা করিতে পার। যোগ আছে। সেই যোগ অন্তব করা ও ঘনিষ্ঠ করিয়া তোলাই অন্তকার এই দভার একটি উদ্দেশ্য।

তোমরা দকলেই জান, আকাশে যে ছায়াপথ দেখা যায় তাহার স্থানে স্থানে তেজ পুঞ্জীভূত হইয়া নক্ষত্র-আকার ধারণ করিতেছে এবং অপর অংশে জ্যোতির্বাষ্প অসংহতভাবে ব্যাপ্ত হইয়া আছে— কিন্তু সংহত-অসংহত সমন্তটা লইয়াই এই ছায়াপথ।

আমাদের বাংলাদেশেও যে জ্যোতির্ময় সারস্বত ছায়াপথ রচিত হইয়াছে, বঙ্গীয়সাহিত্য-পরিষৎকে তাহারই একটি কেব্রুবদ্ধ সংহত অংশ বলা ঘাইতে পারে, ছাত্রমগুলী তাহার চতুর্দিকে জ্যোতির্বাস্পের মতো বিকীর্ণ অবহায় আছে। এই ঘন
অংশের সঙ্গে বিকীর্ণ অংশের রখন জাতিগত ঐক্য আছে, তখন সে ঐক্য সচেতনভাবে অনুভব করা চাই, তখন এই ছই আত্মীয় অংশের মধ্যে আদানপ্রদানের
যোগস্থাপন করা নিতান্ত আবিশ্যক।

ষে ঐক্যের কথা আজ আমি বলিতেছি পঞ্চাশ বংসর পূর্বে তাহা মূখে আনিবার জো ছিল না। তথন ইংরেজিশিক্ষামদে উন্মন্ত ছাত্রগণ মাতৃভাষার দৈল্পকে পরিহাস করিতে কুন্তিত হন নাই এবং উপবাসী দেশীয় সাহিত্যকে একমৃষ্টি অল্ল না দিয়া বিদায় করিয়াছেন।

আমাদের বাল্যকালেও দেশের সাহিত্যসমাজ ও দেশের শিক্ষিতসমাজের মাঝখানকার ব্যবধানরেথা অনেকটা স্পষ্ট ছিল। তথনো ইংরেজি রচনা ও ইংরেজি বক্তৃতায় খ্যাতিলাভ করিবার আকাজ্জা ছাত্রদের মনে সকলের চেয়ে প্রবল ছিল। এমন কি, বাঁহারা বাংলা সাহিত্যের প্রতি রুপাদৃষ্টিপাত করিতেন তাঁহারা ইংরেজি মাচার উপরে চড়িয়া তবে সেটুকু প্রশ্রেয় বিতরণ করিতে পারিতেন। সেইজ্জ্য তথনকার দিনে মধুসদনকে মধুসদন, হেমচন্দ্রকে হেমচন্দ্র, বঙ্কিমকে বঙ্কিম জানিয়া আমাদের তৃপ্তি ছিল না— তথন কেহ বা বাংলার মিন্টন, কেহ বা বাংলার বায়রন,

কেহ বা বাংলার স্কট বলিয়া পরিচিত ছিলেন— এমন কি, বাংলার অভিনেতাকে সম্মানিত করিতে হইলে তাঁহাকে বাংলার গ্যারিক বলিলে আমাদের আশ মিটিত, অথচ গ্যারিকের সহিত কাহারও সাদৃশ্যনির্ণয় আমাদের পক্ষে সম্ভবপর ছিল না, কারণ গ্যারিক যখন নটলীলা সংবরণ করিয়াছিলেন তখন আমাদের দেশের নাট্যাভিনয় যাত্রার দলের মধ্যে জন্মান্তর যাপন করিতেছিল।

কিন্তু, প্রথম অবস্থার চেয়ে এই দিতীয় অবস্থাটা আমাদের পক্ষে আশাজনক। কারণ, বাংলায় বায়রন-স্কটের স্থূদ্র সাদৃশ্য যে মিলিতে পারে, এ কথা ইংরেজিওয়ালার পক্ষে স্বীকার করা তথনকার দিনের একটা স্থলক্ষণ বলিতে হইবে।

এখনকার তৃতীয় অবস্থায় ঐ ইংবেজি উপাধিগুলার কুয়াশা কাটিয়া গিয়া বাংলা সাহিত্য আর কাহারও সহিত তুলনার আশ্রয় না লইয়া নিজ্মৃতিতে প্রকাশ পাইবার চেষ্টা করিতেছে। আমাদের সাহিত্যের প্রতি দেশের লোকের যথার্থ সন্মান ইহাতে ব্যক্ত হইতেছে।

ইহার কারণ, বাংলা সাহিত্য ক্রমশ আপনার মধ্যে একটা স্বাধীনতার তেজ অহতব করিতেছে। ইহাতে প্রমাণ হয়, আমাদের মনটা ইংরেজি গুরুমহাশয়ের অপরিমিত শাসন হইতে অল্পে অল্পে মৃক্ত হইয়া আসিতেছে। একদিন গেছে য়খন আমাদের শিক্ষিত লোকেরা ইংরেজি পুঁথির প্রত্যেক কথাই বেদবাক্য বলিয়া জ্ঞান করিত। ইংরেজিগ্রন্থতা এতদ্র পর্যন্ত সাংঘাতিক হইয়া উঠিয়াছিল যে, ইংরেজি বিধিবিধানের সহিত কোনোপ্রকারে মিলাইতে না পারিয়া জামাইয়য়্রী ফিরাইয়া দিয়ছে এবং আমোদ করিয়া বান্ধবের গায়ে আবির-লেপনকে চরিত্রের একটা চিরস্থায়ী কলম্ব বলিয়া পণ্য করিয়াছে— এতবড়ো শিক্ষিত-মূর্থতার প্রমাণ আমরা পাইয়াছি।

এ রোগের সমস্ত উপদর্গ যে একেবারে কাটিয়াছে তাহা বলিতে পারি না, কিন্তু আরোগ্যের লক্ষণ দেখা দিয়াছে। আজকাল আমরা ইংরেজি ছাপাখানার দ্বারে ধনা না দিয়া নিজে সন্ধান করিতে, নিজে যাচাই করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, এমন কি পুঁথির প্রতিবাদ করিতেও দাহদ হয়।

নিজের মধ্যে এই-যে একটা স্বাতস্ত্রের অমুভূতি, যে অমুভূতি না থাকিলে শক্তির যথার্থ ফুর্তি হইতে পারে না, ইহা কোনো একটা দিকে আরম্ভ হইলে ক্রমে সকল দিকেই আপনাকে প্রকাশ করিতে থাকে। ধর্মে, কর্মে, সমাজে, সর্বত্র আমরা ইহার পরিচয় পাইতেছি। কিছুকাল পূর্বে আমাদের দেশের শাস্ত্র এবং শাসন সমন্তই আমরা প্রীন্টান পাদরির চোথে দেখিতাম— পাদরির কষ্টিপাথরে কোন্টাতে কী রক্ম

দাগ পড়িতেছে, ইহাই আলোচনা করিয়া দেশের দমস্ত জিনিদকে বিচার করিতে হইত।

প্রথম-প্রথম দে বিচারে দেশের কোনো জিনিসেরই মূল্য ছিল না। তার পরে মাঝে আর-একটু ভালো লক্ষণ দেখা দিল। তথন আমরা বিলিতি গুরুকে বলিতে লাগিলাম, তোমাদের দেশে যা-কিছু গৌরবের বিষয় আছে আমাদের দেশেও তা সমস্তই ছিল; আমাদের দেশে রেলগাড়ি এবং বেলুন ছিল শাস্ত্রে তাহার প্রমাণ আছে এবং ঋষিরা জানিতেন স্থালোকে গাছপালা অক্সিজেন নিশাদ পরিত্যাগ করে, সেইজগুই প্রাতঃকালে পূজার পূজ্যচয়নের বিধান হইয়াছে। এ কথা বলিবার সাহস্ছিল না যে, রেলগাড়ি-বেলুন না থাকিলেও গৌরবের কারণ থাকিতে পারে এবং ফাকি দিয়া অক্সিজেন বাষ্প গ্রহণ করানোর চেয়ে নির্মল প্রত্যুষে স্বকর্মারছে স্ক্রম্বতারে দেবতার সেবায় লোকের মনকে নিযুক্ত করিবার মাহাত্ম্য অধিক।

এখনো এ ভাবটা আমরা যে সম্পূর্ণ ত্যাগ করিতে পারিয়াছি, তা নয়। এ কথা এখনো সম্পূর্ণ ভূলিতে পারি নাই যে, পাদরির কষ্টিপাথরে যাহা উজ্জ্বল দাগ দেয় তাহা মূল্যবান হইতে পারে, কিন্তু জগতে সোনাই তো একমাত্র মূল্যবান পদার্থ নয়; পাথরে কিছুমাত্র দাগ টানে না, এমন মূল্যবান জিনিসও জগতে আছে। যাহা হউক, বন্ধন শিথিল হইতেছে। আজ্ঞ্কাল অল্ল অল্ল করিয়া এ কথা বলিতে আমরা সাহস করিতেছি যে, পাদরির বিচারে যাহা নিন্দনীয়, বিলাতের বিধানে যাহা গহিত, আমাদের দিক হইতে তাহার পক্ষে বলিবার কথা অনেক আছে।

আমরা যাহাকে পনিটিক্স বলি তাহার মধ্যেও এই ভাবটা দেখিতে পাই। প্রথমে যাহা সামনয় প্রসাদভিক্ষা ছিল দিতীয় অবস্থাতে তাহার ঝুলি খনে নাই, কিন্তু তাহার বুলি অন্তরকম হইয়া গেছে— ভিক্কতা যতদ্র পর্যন্ত উদ্ধৃত স্পর্ধার আকার ধারণ করিতে পারে তাহা করিয়াছে। আমাদের আধুনিক আন্দোলনগুলিকে আমরা বিলাতি রাষ্ট্রনৈতিক ক্রিয়াকলাপের অমুদ্ধপ মনে করিয়া উৎসাহবোধ করিতেছি।

তৃতীয় অবস্থায় আমরা ইহার উপরের ধাপে উঠিবার চেটা করিতেছি। এ কথা বলিতে শুরু করিয়াছি যে, হাতজাড় করিয়াই জিক্ষা করি আর চোথ রাঙাইয়াই জিক্ষা করি, এত সহজ উপায়ে গৌরবলাভ করা যায় না— দেশের জন্ম স্বাধীন শক্তিতে যতটুকু কাজ নিজে করিতে পারি তাহাতে ছই দিকে লাভ— এক তো ফললাভ, দ্বিতীয়ত নিজে কাজ করাটাই একটা লাভ, দেটা ফললাভের চেয়ে বেশি বই কম নয়— সেই গৌরবের প্রতি লক্ষ করিয়াই আমাদের দেশের শুরু বলিয়াছেন, ফলের

প্রতি আসক্তি না রাধিয়া কর্ম করিবে। ভিক্ষার অগৌরব এই ষে, ফললাভ হইলেও নিজের শক্তি নিজে খাটাইবার যে সার্থকতা তাহা হইতে বঞ্চিত হইতে হয়।

যাহা হউক, ইহা দেখা যাইতেছে যে, সকল দিক দিয়াই আমরা নিজের স্বাধীন শক্তির গৌরব অমুভব করিবার একটা উন্নয় অন্তরের মধ্যে অমুভব করিতেছি— সাহিত্য হইতে আরম্ভ করিয়া পলিটিক্স পর্যন্ত কোথাও ইহার বিচ্ছেদ নাই।

ইহার একটা ফল এই দেখিতেছি, পূর্বে ইংরেজি শিক্ষা আমাদের দেশে প্রাচীন
নবীন, শিক্ষিত অশিক্ষিত, উচ্চ নীচ, ছাত্র ও সংসারীর মধ্যে যে একটা বিচ্ছেদের সৃষ্টি
করিয়াছিল এখন তাহার উল্টা কাজ আরম্ভ হইয়াছে, এখন আবার আমরা নিজেদের
ঐক্যস্ত্র সন্ধান করিয়া পর প্রার ঘনিষ্ঠ হইবার চেষ্টা করিতেছি। মধ্যকালের এই
বিচ্ছিন্নতাই পরিণামের মিলনকে যথার্থভাবে সম্পূর্ণ করিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

এই মিলনের আকর্ষণেই আজ বঙ্গভাষা বঙ্গদাহিত্য আমাদের ইংরেজি বিখ-বিভালয়ের ছাত্রদিগকেও আপন করিয়াছে। একদিন যেখানে বিপক্ষের হুর্ভেত হুর্গ ছিল সেখান হুইতেও বঙ্গের বিজয়িনী বাণী স্বেচ্ছাসমাগত সেবকদের অর্য্যলাভ করিতেছেন।

পূর্বে এমন দিন ছিল যথন ইংরেজি পাঠশালা হইতে আমাদের একেবারে ছুটি ছিল না। বাড়ি আদিতাম, দেখানেও পাঠশালা পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিয়া আদিত। বন্ধুকেও সম্ভাষণ করিতাম ইংরেজিতে, পিতাকেও পত্র লিখিতাম ইংরেজিতে, প্রাণের কথা বলিতাম ইংরেজি কাব্যে, দেশের লোককে সভায় আহ্বান করিতাম ইংরেজি বক্তৃতায়। আজ ধখন সেই পাঠশালা হইতে, একেবারে না হউক, কণে ক্ষণে ছুটি পাইয়া থাকি তখন সেই ছুটির সময়টাতে আনল করিব কোথায়? মাতার অন্তঃপুরে নহে কি? দিনের পড়া তো শেষ হইল, তার পরে ক্রিকেট খেলাতেও না হয় রণজিং হইয়া উঠিলাম। তার পরে? তার পরে গৃহবাতায়ন হইতে মাতার অহুগুজালিত সম্ধাদীপটি কি চোথে পড়িবে না? যদি পড়ে, তবে কি অবজ্ঞা করিয়া বলিব 'ওটা মাটির প্রদীপ'? ওই মাটির প্রদীপের পশ্চাতে কি মাতার গোরব নাই? যদি মাটির প্রদীপই হয় তো সে দোষ কার? মাতার কক্ষে সোনার প্রদীপ গড়িয়া দিতে কে বাধা দিয়াছে? যেমনই হউক না কেন, মাটিই হউক আর সোনাই হউক, যথন আনন্দের দিন আদিবে তখন ওইথানেই আমাদের উৎসব, আর যথন হুথের অন্ধকার ঘনাইয়া আসে তখন রাজপথে দাড়াইয়া চোথের জল ফেলা যায় না— তখন ওই গৃহ ছাড়া আর গতি নাই।

আজ এথানে আমরা দেই পাঠশালার ফেরত আসিয়াছি। আজ সাহিত্য-

পরিষৎ আমাদিগকে ষেথানে আহ্বান করিয়াছেন তাহা কলেজ-ক্লাস হইতে দ্রে, তাহা ক্রিকেট-ময়দানেরও সীমান্তরে, সেথানে আমাদের দরিদ্র জননীর সন্ধাবেলাকার মাটির প্রদীপটি জলিতেছে। সেথানে আয়োজন খ্ব বেশি নাই— কিন্তু, তোমরা এক সময়ে তাঁহার কাছে প্রান্তদেহে ফিরিয়া আসিবে বলিয়া সমস্ত দিন ষিনি পথ তাকাইয়া বিসিয়া আছেন, আয়োজনে কি তাঁহার গৌরব প্রমাণ হইবে? তিনি এইমাত্র জানেন যে তোমরাই তাঁহার একমাত্র গৌরব এবং আমরা জানি তোমাদের একমাত্র গৌরব তাঁহার চরণের ধূলি, ভিক্ষালন্ধ রাজপ্রসাদ নহে।

পরীক্ষাশালা হইতে আজ তোমরা সন্ত আসিতেছ, সেইজন্ত ঘরের কথা আজই তোমাদিগকে শারণ করাইবার যথার্থ অবকাশ উপস্থিত হইয়াছে— সেইজন্তই বন্ধবাণীর হইয়া বন্ধীয়-সাহিত্য-পরিষৎ আজ তোমাদিগকে আহ্বান করিয়াছেন।

কলেজের বাহিরে যে-দেশ পড়িয়া <u>আছে তাহার মহত্ব একেবারে ভুলিলে চলিবে</u> না। কলেজের শিক্ষার সঙ্গে দেশের একটা স্বাভাবিক যোগ স্থাপন করিতে হইবে।

অন্ত দেশে সে বোগ চেষ্টা করিয়া স্থাপন করিতে হয় না। সে-সকল দেশের কলেজ দেশেরই একটা অঙ্গ — সমস্ত দেশের আভ্যন্তরিক প্রকৃতি তাহাকে গঠিত করিয়া তোলাতে দেশের সহিত কোথাও তাহার কোনো বিচ্ছেদের রেখা নাই। আমাদের কলেজের সহিত দেশের ভেদচিহ্নীন স্থলর ঐক্য স্থাপিত হয় নাই। সেরপ দেখা যাইতেছে, বিভাশিক্ষা কালক্রমে কর্তৃপক্ষের সম্পূর্ণ আয়ন্তাধীন হইয়া এই প্রভেদকে বাড়াইয়া তুলিবে।

এমন অবস্থায় আমাদের বিশেষ চিস্তার বিষয় এই হইয়াছে, কী করিলে বিদেশী-চালিত কলেজের শিক্ষার দঙ্গে ছাত্রদিগকে একটা স্বাধীন শিক্ষায় নিযুক্ত করিয়া, শিক্ষাকার্যকে ষথার্থভাবে সম্পূর্ণ করা যাইতে পারে। তাহা না করিলে শিক্ষাকে কোনোমতে পুঁথির গণ্ডির বাহিরে আনা ছঃসাধ্য হইবে।

নানা আলোচনা নানা বাদপ্রতিবাদের ভিতর দিয়া পাঠ্যবিষয়গুলি ষেখানে প্রত্যুহ প্রস্তুত হইয়া উঠিতেছে— ঘাঁহারা আবিষ্কার করিতেছেন, স্পষ্ট করিতেছেন, প্রকাশ করিতেছেন, তাঁহারাই ষেখানে শিক্ষা দিতেছেন— দেখানে শিক্ষা জড় শিক্ষা নহে। শ্রেখানে কেবল যে বিষয়গুলিকেই পাওয়া ষায় তাহা নহে, সেই সঙ্গে দৃষ্টির শক্তি, মননের উত্তম, স্প্টির উৎসাহ পাওয়া যায়। এমন অবস্থায় প্রথিগত বিতার অসহ জুলুম থাকে না, গ্রন্থ হইতে যেটুকু লাভ করা যায়, তাহারই মধ্যে একাস্কভাবে বন্ধ হইতে হয় না।

আমাদের দেশেও পুঁথিকে মনের রাজা না করিয়া মনকে পুঁথির উপর আধিপত্য

দিবার উপায় একটু বিশেষভাবে চিস্তা ও একটু বিশেষ উচ্চোগের সহিত সম্পন্ন করিতে হইবে। এই কাজের জন্ম আমি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎকে অন্পরাধ করিতেছি। আমার অন্থন্য, বাঙালী ছাত্রদের জন্ম তাঁহারা ষধাসম্ভব একটি স্বাধীন শিক্ষার ক্ষেত্র প্রদারিত করিয়া দিন— যে ক্ষেত্রে ছাত্রগণ কিঞ্চিংপরিমাণেও নিজের শক্তিপ্রয়োগ ও বৃদ্ধির কর্তৃত্ব অন্থভব করিয়া চিত্তবৃত্তিকে ক্তিদান করিতে পারিবে।

বাংলাদেশের সাহিত্য, ইতিহাস, ভাষাতত্ত্ব, লোকবিবরণ প্রভৃতি ষাহা-কিছু
আমাদের জ্ঞাতব্য সমস্তই বঙ্গীয়-দাহিত্য-পরিষদের অন্নসন্ধান ও আলোচনার বিষয়।
দেশের এই-সমস্ত বৃত্তান্ত জ্ঞানিবার ঔংস্কক্য আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক হওয়া উচিত
ছিল— কিন্তু তাহা না হইবার কারণ, আমরা শিশুকাল হইতে ইংরেজি বিভালয়ের
পাঠ্যপুস্তক, ষাহা ইংরেজ ছেলেদের জন্ম রচিত, তাহাই পড়িয়া আসিতেছি; ইহাতে
নিজের দেশ আমাদের কাছে অস্পষ্ট এবং পরের দেশের জিনিস আমাদের কাছে
অধিকতর পরিচিত হইয়া আসিয়াছে।

এজন্ম কাহাকেও দোষ দেওয়া যায় না। আমাদের দেশের যথার্থ বিবরণ আজ পর্যন্ত প্রস্তুত হইয়া উঠে নাই, সেইজন্ম যদিও আমরা স্বদেশে বাস করিতেছি তথাপি স্বদেশ আমাদের জ্ঞানের কাছে সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র হইয়া আছে।

এইরপে স্বদেশকে মুখ্যভাবে সম্পূর্ণভাবে আমাদের জ্ঞানের আয়ত্ত না করিবার একটা দোষ এই ষে, স্বদেশের সেবা করিবার জন্ম আমরা কেহ যথার্থভাবে যোগ্য হইতে পারি না। আর-একটা কথা এই, জ্ঞানশিক্ষা নিকট হইতে দূরে, পরিচিত হইতে অপরিচিতের দিকে গেলেই তাহার ভিত্তি পাকা হইতে পারে। যে বস্ত চতুর্দিকে বিস্তৃত নাই, যে বস্তু সম্মুখ্যে উপস্থিত নাই, আমাদের জ্ঞানের চর্চা যদি প্রধানত তাহাকে অবলম্বন করিয়াই হইতে থাকে, তবে সে-জ্ঞান তুর্বল হইবেই। যাহা পরিচিত তাহাকে সম্পূর্ণরূপে যথার্থভাবে আয়ত্ত করিতে শিখিলে তবে যাহা অপ্রত্যক্ষ, যাহা অপরিচিত, তাহাকে গ্রহণ করিবার শক্তি জ্বে।

আমাদের বিদেশী গুরুরা প্রায়ই আমাদিগকে থোঁটা দিয়া বলেন যে, এতদিন যে, তোমরা আমাদের পাঠশালে এত করিয়া পড়িলে, কিন্তু তোমাদের উদ্ভাবনাশজি জিন্তিন না, কেবল কতকগুলো মুখস্থবিদ্যা সংগ্রহ করিলে মাত্র।

যদি তাঁহাদের এ অপবাদ স্ত্যু হয় তবে ইহার প্রধান কারণ এই, বস্তর সহিত্ বহির সহিত আমরা মিলাইয়া শিবিবার অবকাশ পাই না। আমাদের অধিকাংশ শিক্ষা বে-সকল দৃষ্টান্ত আশ্রয় করে তাহা আমাদের দৃষ্টিগোচর নহে। আমরা ইতিহাস পড়ি— কিন্তু যে ইতিহাস আমাদের দেশের জনপ্রবাহকে অবলম্বন করিয়া প্রস্তুত হইয়া উঠিয়াছে, যাহার নানা লক্ষণ নানা স্থৃতি আমাদের ঘরে বাহিরে নানা স্থানে প্রত্যক্ষ হইয়া আছে, তাহা আমরা আলোচনা করি না বলিয়া ইতিহাস যে কী জিনিস তাহার উজ্জ্বল ধারণা আমাদের হইতেই পারে না। আমরা ভাষাতত্ব মুখ্য করিয়া পরীক্ষায় উচ্চ স্থান অধিকার করি, কিন্তু আমাদের নিজের মাতৃভাষা কালে কালে প্রদেশে প্রদেশে কেমন করিয়া যে নানা রূপাস্তরের মধ্যে নিজের ইতিহাস প্রত্যক্ষ নিবদ্ধ করিয়া রাথিয়াছে তাহা তেমন করিয়া দেখি না বলিয়াই ভাষারহস্থ আমাদের কাছে স্কুপন্ত হইয়া উঠে না। এক ভারতবর্ষে সমাজ ও ধর্মের যেমন বহুতর অবস্থাবৈচিত্র্য আছে, এমন বোধ হয় আর কোনো দেশে নাই। অনুসন্ধানপূর্বক অভিনিবেশপূর্বক সেই বৈচিত্র্য আলোচনা করিয়া দেখিলে সমাজ ও ধর্মের বিজ্ঞান আমাদের কাছে যেমন উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে, এমন দূর দেশের ধর্ম ও সমাজ সম্বন্ধীয় বই পড়িয়ামাত্র কথনো হইতে পারে না।

ধারণা যখন অস্পষ্ট ও তুর্বল থাকে তথন উদ্ভাবনাশন্তির আশা করা যায় না।
এমন কি, তথনকার সমস্ত উদ্ভাবনা অবাস্তবিক অভূত আকার ধারণ করে। এইজগ্রই
আমরা কেতাবে ইতিহাস শিথিয়াও ঐতিহাসিক বিচার তেমন করিয়া আয়ত্ত করিতে
পারি নাই; কেতাবে বিজ্ঞান শিথিয়াও অভূতপূর্ব কাল্পনিকতাকে বিজ্ঞান বলিয়া
চালাইয়া থাকি; ধর্ম, সমাজ, এমন কি, সাহিত্য-সমালোচনাতেও অপ্রমন্ত পরিমাণবোধ রক্ষা করিতে পারি না।

বান্তবিকতাবিবর্জিত হইলে আমাদের মনই বল, হদয়ই বল, কল্লনাই বল, কল এবং
বিক্বত হইয়া যায়। আমাদের দেশহিতৈয়া ইহার প্রমাণ। দেশের লোকের হিতের
দলে এই হিতেয়ার যোগ নাই। দেশের লোক রোগে মরিতেছে, দারিদ্রো জীর্ণ
হইতেছে, অশিক্ষা ও কুশিক্ষায় নই হইতেছে, ইহার প্রতিকারের জন্ম যাহায়া কিছুমাত্র
নিজের চেষ্টা প্রয়োগ করিতে প্রবৃত্ত হয় না তাহায়া বিদেশী সাহিত্য-ইতিহাসের পুঁথিগত পেট্রিয়টিজ্ম নানাপ্রকার অসংগত অমকরণের ঘারা লাভ করিয়াছি বলিয়া কল্লনা
করে। এইজন্মই, এতকাল গেল, তথাপি এই পেট্রিয়টিজ্ম আমাদিগকে য়থার্থ কোনো
ত্যাগন্থীকারে প্রবৃত্ত করিতে পারিল না। যে দেশে পেট্রয়টিজ্ম অবান্তব নহে,
পুঁথিগত অমকরণমূলক নহে, সেখানকার লোক দেশের জন্ম অনায়াসে প্রাণ দিতেছে;
আমরা সামান্য অর্থ দিতে পারি না, সময় দিতে পারি না, আমাদের দেশ যে কিরূপ
তাহা দন্ধানপূর্বক জানিবার জন্ম উৎসাহ অন্থত্বক করি না। যোশিদা তোরাজিরো
জাপানের এক জন বিখ্যাত পেট্রয়ট ছিলেন। তিনি তাঁহার প্রথমাবস্থায় চাল-চিঁড়া
বাধিয়া পায়ে হাটিয়া ক্রমাগতই সমস্ত দেশ কেবল ভ্রমণ করিয়াই বেড়াইয়াছেন।

এইরপে দেশকে তন্ন তন্ন করিয়া জানিয়া তাহার পরে ছাত্র পড়াইবার কাজে নিযুক্ত হন— শেষদশায় তাঁহাকে দেশের কাজে প্রাণ দিতে হইয়াছিল। এইরপ পেট্রিয়টিজ্মের অর্থ বোঝা ষায়। দেশের বান্তবিক জ্ঞান এবং দেশের বান্তবিক কাজের উপরে যথন দেশহিতৈয়া প্রতিষ্ঠিত হয় তথনই তাহা মাটিতে বন্ধমূল গাছের মতো ফল দিতে থাকে।

অতএব এ কথা যদি দত্য হয় যে, প্রত্যক্ষবস্তুর সহিত সংস্রব ব্যতীত জ্ঞানই বল, ভাবই বল, চরিত্রই বল, নির্জীব ও নিক্ষল হইতে থাকে, তবে আমাদের ছাত্রদের শিক্ষাকে সেই নিক্ষলতা হইতে ষ্থাসাধ্য রক্ষা করিতে চেষ্টা করা অত্যাবশুক।

বাংলাদেশ আমাদের নিকটতম— ইহারই ভাষা, সাহিত্য, ইতিহাস, সমাজতত্ব প্রভৃতিকে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ আপনার আলোচ্য বিষয় করিয়াছেন। পরিষদের নিকট আমার নিবেদন এই যে, এই আলোচনাব্যাপারে তাঁহারা ছাত্রদিগকে আহ্বান করিয়া লউন। তাহা হইলে প্রত্যক্ষবস্তুর সম্পর্কে ছাত্রদের বীক্ষণশক্তি ও মননশক্তি সবল হইয়া উঠিবে এবং নিজের চারি দিককে, নিজের দেশকে ভালো করিয়া জানিবার অভ্যাস হইলে অন্য সমস্ত জানিবার ষথার্থ ভিত্তিপত্তন হইতে পারিবে। তা ছাড়া, নিজের দেশকে ভালো করিয়া জানার চর্চা নিজের দেশকে যথার্থভাবে প্রীতির চর্চার অন্ধ।

বাংলাদেশে এমন জিলা নাই বেখান হইতে কলিকাতায় ছাত্রসমাগম না হইয়াছে।
দেশের সমস্ত বৃত্তাস্তদংগ্রহে ইহাদের যদি সহায়তা পাওয়া যায়, তবে সাহিত্য-পরিষৎ
সার্থকতা লাভ করিবেন। এ সাহায্য কিরুপ এবং তাহার কতদ্র প্রয়োজনীয়তা
তাহার হই-একটা দৃষ্টাস্ত দেওয়া যাইতে পারে।

বাংলাভাষায় একখানি ব্যাকরণ-বচনা সাহিত্য-পরিষদের একটি প্রধান কাজ।
কিন্তু কাজটি সহজ নহে। এই ব্যাকরণের উপকরণ সংগ্রহ একটি ত্বরহ ব্যাপার।
বাংলাদেশের ভিন্ন ভিন্ন অংশে ষতগুলি উপভাষা প্রচলিত আছে তাহারই তুলনাগত
ব্যাকরণই ষথার্থ বাংলার বৈজ্ঞানিক ব্যাকরণ। আমাদের ছাত্রগণ সমবেতভাবে কাজ
করিতে থাকিলে এই বিচিত্র উপভাষার উপকরণগুলি সংগ্রহ করা কঠিন হইবে না।

বাংলায় এমন প্রদেশ নাই ষেথানে স্থানে প্রানে প্রাকৃত লোকদের মধ্যে নৃতন
নৃতন ধর্মসম্প্রদায়ের স্বষ্টি না হইতেছে। শিক্ষিত লোকেরা এগুলির কোনো থবরই
রাখেন না। তাঁহারা এ কথা মনেই করেন না, প্রকাও জনসম্প্রদায় অলক্ষ্য গতিতে
নিঃশক্ষচরণে চলিয়াছে; আমরা অবজ্ঞা করিয়া তাহাদের দিকে তাকাই না বলিয়া
ষে তাহারা স্থির হইয়া বিদয়া আছে, তাহা নহে— নৃতন কালের নৃতন শক্তি তাহাদের

মধ্যে পরিবর্তনের কাজ করিতেছেই; সে পরিবর্তন কোন্ পথে চলিতেছে, কোন্ রূপ ধারণ করিতেছে, তাহা না জানিলে দেশকে জানা হয় না। শুধু যে দেশকে জানাই চরম লক্ষ্য, তাহা আমি বলি না— ধেথানেই হোক-না কেন, মানব-সাধারণের মধ্যে যা-কিছু ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া চলিতেছে তাহা ভালো করিয়া জানারই একটা দার্থকতা আছে। পূথি ছাড়িয়া সজীব মাহ্যকে প্রত্যক্ষ পড়িবার চেষ্টা করাতেই একটা শিক্ষা আছে; তাহাতে শুধু জানা নয়, কিন্তু জানিবার শক্তির এমন একটা বিকাশ হয় যে কোনো ক্লাদের পড়ায় তাহা হইতেই পারে না। পরিষদের অধিনায়কতায় ছাত্রগণ যদি স্ব প্রধানের নিয়শ্রেণীর লোকের মধ্যে যে-সমন্ত ধর্মসম্প্রদায় আছে তাহাদের বিবরণ সংগ্রহ করিয়া আনিতে পারেন, তবে মন দিয়া মাহ্যুযের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবার যে-একটা শিক্ষা তাহাও লাভ করিবেন এবং সেই সঙ্গেই দেশেরও কাজ করিতে পারিবেন।

আমরা নৃতত্ত অর্থাৎ ethnologyর বই বে পড়ি না তাহা নহে, কিন্তু যথন দেখিতে পাই, দেই বই পড়ার দক্ষন আমাদের ঘরের পাশে যে হাড়ি-ডোম কৈবর্ত-বাগদি রহিয়াছে তাহাদের সম্পূর্ণ পরিচয় পাইবার জন্ম আমাদের লেশমাক্র ঔংস্কার জন্ম না তথনই বৃঝিতে পারি, পুঁথি সহজে আমাদের কত বড়ো একটা কুসংস্কার জন্মিয়া গেছে— পুঁথিকে আমরা কত বড়ো মনে করি এবং পুঁথি ঘাহার প্রতিবিশ্ব তাহাকে কতই তুচ্ছ বলিয়া জানি। কিন্তু, জ্ঞানের সেই আদিনিকেতনে একবার যদি জড়ত্ব তাাগ করিয়া প্রবেশ করি, তাহা হইলে আমাদের ঔংস্করের সীমাথাকিবে না। আমাদের ছাত্রগণ যদি তাঁহাদের এই-সকল প্রতিবেশীদের সমস্ত থোঁজে একবার ভালো করিয়া নিযুক্ত হন, তবে কাজের মধ্যেই কাজের পুরস্কার পাইবেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

সন্ধান ও সংগ্রহ করিবার বিষয় এমন কত আছে তাহার সীমা নাই। আমাদের ব্রতপার্বণগুলি বাংলার এক অংশে ষেরূপ অন্য অংশে সেরূপ নহে। স্থানভেদে সামাজিক প্রথার অনেক বিভিন্নতা আছে। এ ছাড়া গ্রাম্য ছড়া, ছেলে ভূলাইবার ছড়া, প্রচলিত গান প্রভৃতির মধ্যে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় নিহিত আছে। বস্তুত, দেশবাসীর পক্ষে দেশের কোনো বৃত্তান্তই তুচ্ছ নহে এই কথা মনে রাখিয়াই সাহিত্যপরিষৎ নিজের কর্তব্যনিরূপণ করিয়াছেন।

আমাদের ছাত্রগণকে পরিষদের কর্মশালায় সহায়ম্বরূপে আকর্ষণ করিবার জন্ত আমার অনুরোধ পরিষৎ গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়াই অগুকার এই সভায় আমি ছাত্র-গণকে আমন্ত্রণ করিবার ভার লইয়াছি। সেই কাজে প্রবৃত্ত হইবার সময় আমাদের তরুণাবস্থার কথা আমার মনে পড়িতেছে। আমাদের তরুণাবস্থা বলিলে যে অত্যন্ত স্থল্বকালের কথা বোঝায় এতবড়ো প্রাচীনত্বের দাবি আমি করিতে পারি না; কিন্তু, আমাদের তথনকার দিনের সঙ্গে এখনকার দিনের এমন একটা পরিবর্তন দেখিতে পাই যে, সেই অদ্রবর্তী সময়কে যেন একটা যুগান্তর বলিয়া মনে হয়। এই পরিবর্তনটা বয়সের দোষে আমি দেখিতেছি অথবা এই পরিবর্তনটা দত্যই ঘটিয়াছে, তাহা ভাবিবার বিষয়। একটু ব্য়স বেশি হইলেই প্রাচীনত্তর লোকেরা তাঁহাদের সেকালের দঙ্গে তুলনা করিয়া একালকে থোঁটা দিতে বনেন— তাহার একটা কারণ, সেকাল তাঁহাদের আশা করিবার কাল ছিল্ এবং একালটা তাঁহাদের হিসাব ব্ঝিবার দিন। তাঁহারা ভূলিয়া যান, একালের যুবকেরাও আশা করিয়া জীবন আরম্ভ করিতেছে, এখনো তাহারা চশমা চোথে হিসাব মিটাইতে বসে নাই। অতএব, আমাদের সেদিনকার কালের সঙ্গে অত্যকার কালের যে প্রভেদটা আমি দেখিতেছি তাহা যথার্থ কি না তাহার বিচারক একা আমি নহি, তোমাদিগকেও তাহা বিচার করিয়া দেখিতে হইবে।

সত্যমিখ্যা নিশ্চয় জানি না, কিস্তু মনে হয়, এখনকার ছেলেদের চেয়ে তখন আমরা জনেক বেশি ছেলেমায়ুষ ছিলাম। দেটা ভালো কি মন্দ তাহার তুই পক্ষেই বলিবার কথা আছে— কিস্তু, ছেলেমায়ুষ থাকিবার একটা গুণ ছিল য়ে, আমাদের আশার অস্ত ছিল না, ভবিয়তের দিকে কী চোথে ষে চাহিতাম, কিছুই অসাধ্য এবং অসম্ভব বলিয়া মনে হইত না। তখন আমরা এমন-সকল সভা করিয়াছিলাম, এমন-সকল দল বাঁধিয়াছিলাম, এমন-সকল সংকল্পে বন্ধ হইয়াছিলাম যাহা এখনকার দিনে তোমরা জনিলে নিশ্চয় হাস্তসংবরণ করিছে পারিবে না— এবং আমাদের সাহিত্যে কোনো কোনো স্থলে আমাদের সেদিনকার চিত্র হাস্তর্ময়ঞ্জিত তুলিকায় চিত্রিত হইয়াছে বলিয়া আমার বিশাস।

কিন্তু, সব কথা যদি খুলিয়া বলি তবে তোমরা এই মনে করিয়া বিশ্বিত হইবে ষে, আমাদের সেকালে আমরা, বালকেরা, সকলেই যে একবয়সী ছিলাম তাহা নহে, আমাদের মধ্যে পক্তকেশের অভাব ছিল না এবং তাঁহাদের আশা ও উৎসাহ আমাদের চেয়ে যে কিছুমাত্র অল্প ছিল, তাহাও বলিতে পারি না। তথন আমরা নবীনে-প্রবীণে মিলিয়া ভয়-লজ্জা-নৈরাশ্য কেমন নিঃশেষে বিসর্জন দিয়াছিলাম, তাহা আজও ভুলিতে পারিব না।

সেদিনের চেয়ে নি:সন্দেহেই আজ আমরা অনেক বিষয়ে অগ্রসর হইয়াছি, কিন্তু আজ আকাশে আশার আলোক যেন মান এবং পথিকের হস্তে আনন্দের পাথেয় যেন অপ্রচুর। কেন এমনটা ঘটিল তাহার জ্বাবদিহি এখনকার কালের নহে, আমাদিগকেই তাহার কৈফিয়ত দিতে হইবে। যে আশার সম্বল লইয়া যাত্রা আরম্ভ করিয়াছিলাম তাহা পথের মধ্যে কোন্থানে উড়াইয়া-পুড়াইয়া দিয়া আজ এমন রিক্ত হইয়া বসিয়া আছি।

অপরিমিত আশা-উৎসাহ আমাদের অল্লবন্ধনের প্রথম সমল; কর্মের পথে মাত্রা করিবার আরম্ভকালে বিধাতৃমাতা এইটে আমাদের অঞ্চলপ্রান্তে বাঁধিয়া আশীর্বাদ করিয়া প্রেরণ করেন। কিন্তু অর্থ ধেমন থাত নহে, তাহা ভাঙাইয়া তবে খাইতে হয়, তেমনি আশা-উৎসাহমাত্র আমাদিগকে সার্থক করে না, তাহাকে বিশেষ কাজে খাটাইয়া তবে ফললাভ করি। সে কথা ভুলিয়া আমরা বরাবর ওই আশা-উৎসাহেই পেট ভরাইবার চেটা করিয়াছিলাম।

শিশুরা শুইয়া শুইয়াই হাত-পা ছুঁড়িতে থাকে— তাহাদের সেই শরীরসঞ্চালনের কোনো লক্ষ্য নাই। প্রথমাবস্থায় শক্তির এইরূপ অনির্দিষ্ট বিক্ষেপের একটা অর্থ আছে— কিন্তু, সেই অকারণ হাত-পা-ছোঁড়া ক্রমে যদি তাহাকে সকারণ চেষ্টার জন্ম প্রস্তুত করিয়া না তোলে তবে তাহা ব্যাধি বলিয়াই গণ্য হইবে।

আমাদেরও অল্পবয়সে উত্যমগুলি প্রথমে কেবলমাত্র নিজের আনন্দেই বিক্ষিপ্তভাবে উদ্দামভাবে চারি দিকে সঞ্চালিত হইতেছিল— তথনকার পক্ষে তাহা অন্তুত ছিল না, তাহারা বিজ্ঞপের বিষয় ছিল না। কিন্তু ক্রমেই ষথন দিন যাইতে লাগিল এবং আমরা কেবল পড়িয়া পড়িয়া অঙ্গসঞ্চালন করিতে লাগিলাম কিন্তু চলিতে লাগিলাম না, শরীরের আক্ষেণবিক্ষেপকেই অগ্রসর হইবার উপায় বলিয়া কল্পনা করিতে লাগিলাম, তথন আর আনন্দের কারণ রহিল না— এবং এক সময়ে যাহা আবশ্যক ছিল অন্ত

আমাদের প্রথমবয়দে ভারতমাতা, ভারতলন্ধী প্রভৃতি শকগুলি বৃহদায়তন লাভ করিয়া আমাদের কল্পনাকে আচ্ছন্ন করিয়াছিল। কিন্তু মাতা যে কোথায় প্রত্যক্ষ আছেন তাহা কথনো স্পষ্ট করিয়া ভাবি নাই; লন্ধী দ্বে থাকুন, তাঁহার পেচকটাকে পর্যন্ত কথনো চক্ষে দেখি নাই। আমরা বায়রনের কাব্য পড়িয়াছিলাম, গারিবল্ডির জীবনী আলোচনা করিয়াছিলাম এবং পেট্রিয়াটিজ্মের ভাবরসসস্ভোগের নেশায় একেবারে তলাইয়া গিয়াছিলাম।

মাতালের পক্ষে মন্ত ধেরূপ খাতের অপেক্ষা প্রিয় হয় আমাদের পক্ষেও দেশ-হিতৈষার নেশা স্বয়ং দেশের চেয়েও বড়ো হইয়া উঠিয়াছিল। যে দেশ প্রত্যক্ষ ভাহার ভাষাকে বিশ্বত হইয়া, তাহার ইতিহাসকে অপমান করিয়া, তাহার স্থতঃথকে নিজের জীবনধাত্রা হইতে বহুদ্বে রাখিয়াও, আমরা দেশহিতৈষী হইতেছিলাম। দেশের সহিত লেশমাত্র লিপ্ত না হইয়াও বিদেশীর রাজদরবারকেই দেশহিতৈষিতার একমাত্র কার্যক্ষেত্র বলিয়া গণ্য করিতেছিলাম — এমন অবস্থাতেও, এমন ফাঁকি দিয়াও, ফললাভ করিব, আনন্দলাভ করিব, উৎসাহকে বরাবর বজায় রাখিব, এমন আশা করিতে গেলে বিশ্ববিধাতার চক্ষে ধুলা দিবার আয়োজন করিতে হয়।

আইডিয়া যত বড়োই হউক, তাহাকে উপলব্ধি করিতে হইলে একটা নির্দিষ্ট সীমাবদ্ধ জায়গায় প্রথম হস্তক্ষেপ করিতে হইবে। তাহা ক্ষুদ্র হউক, দীন হউক, তাহাকে লজ্মন করিলে চলিবে না। দ্রকে নিকট করিবার একমাত্র উপায় নিকট হইতে দেই দ্রে ধাওয়া। ভারতমাতা যে হিমালয়ের হুর্গম চূড়ার উপরে শিলাসনে বিদিয়া কেবলই করুল স্থরে বীণা বাজাইতেছেন, এ কথা ধ্যান করা নেশা করা মাত্র—কিন্তু, ভারতমাতা যে আমাদের পল্লীতেই পদ্ধশেষ পানাপুকুরের ধারে ম্যালেরিয়াজীর্ণ শ্লীহারোগীকে কোলে লইয়া তাহার পথ্যের জন্ম আপন শৃত্য ভাগুরের দিকে হতাশদ্বিতে চাহিয়া আছেন, ইহা দেখাই ধ্বার্থ দেখা। যে ভারতমাতা ব্যাস-বশিষ্ঠ-বিশামিত্রের তপোবনে শমীরক্ষমূলে আলবালে জলসেচন করিয়াবেড়াইতেছেন তাঁহাকে করজোড়ে প্রণাম করিলেই যথেষ্ট, কিন্তু আমাদের ঘরের পাশে যে জীর্ণচীরধারিণী ভারতমাতা ছেলেটাকে ইংরেজি বিভালয়ে শিখাইয়া কেরানিগিরির বিড়ম্বনার মধ্যে স্প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিবার জন্ম অর্ধাশনে পরের পাকশালে রাধিয়া বেড়াইতেছেন, তাঁহাকে তো অমন কেবলমাত্র প্রণাম করিয়া দারা যায় না।

ষাহাই হউক, কিছুই হইল না। বিজয়ীর মতো বাহির্ম হইলাম, ভিথারির মতো পরের ছারে দাঁড়াইলাম, অবশেষে সংসারী হইয়া দাওয়ায় বিসিয়া সেভিংস্ ব্যাহ্মের থাতা খুলিলাম। কারণ, যে ভারতমাতা, যে ভারতলক্ষ্মী কেবল সাহিত্যের ইন্দ্রধন্থবাপের রিচত, ষাহা পরাফ্রসরণের মুগত্ফিকার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত, তাহার চেয়ে নিজের সংসারট্কু যে ঢের বেশি প্রত্যক্ষ, নিজের জঠরগহররটা যে ঢের বেশি স্থনির্দিষ্ট— এবং ভারতমাতার অক্ষধারা ঝিঁঝিট-থাখাজ রাগিণীতে যতই মর্মভেদী হউক না, ডেপুটি-গিরিতে মাসে মাসে যে স্বর্ণঝংকারমধ্র বেতনটি মিলে তাহাতে সম্পূর্ণ সান্ধনা পাঞ্চয় যায় ইহা পরীক্ষিত। এমনি করিয়া যে মাস্ত্র্য একদিন উদারভাবে বিক্ষারিত হইয়া দিন আরম্ভ করে সে যথন সেই ভারপুঞ্জকে কোনো প্রত্যক্ষবন্ধতে প্রয়োগ করিতে না পারে, তথন সে আত্মন্ত্রির স্বার্থপর হইয়া ব্যর্থভাবে দিন শেষ করে।— একদিন যে ব্যক্তি নিজের ধনপ্রাণ সমস্ত্রই হঠাৎ দিয়া কেলিবার জন্ত প্রস্ত্বত হয় সে যথন দান করিবার কোনো লক্ষ্য নির্ণয় করিতে পারে না, কেবল সংকল্প-কল্পনার বিলাসভোগেই

আপনাকে পরিতৃপ্ত করে, সে একদিন এমন কঠিনহাদয় হইয়া উঠে খে, উপবাদী স্বদেশকে যদি স্থদ্রপথে দেখে, তবে টাকা ভাঙাইয়া সিকিটি বাহির করিবার ভয়ে ছার ক্লম করিয়া দেয়। ইহার কারণ এই খে, শুদ্ধমাত্র ভাব ষত বড়োই হউক, ক্দুভত্ম প্রত্যক্ষবন্তুর কাছে তাহাকে পরাস্ত হইতে হইবে।

এইজ্বাই বলিতেছিলাম, যাহা আমরা পুঁথি হইতে পড়িয়া পাইয়াছি, যাহাকে আমরা ভাবসন্তোগ বা অহংকারতৃপ্তির উপায়ম্বরূপ করিয়া রসালসজড়ত্বের মধ্যে উপস্থিত হইয়াছি ও ক্রমে অবসাদের মধ্যে অবতরণ করিতেছি, তাহাকে প্রত্যক্ষতার মূর্তি, বাস্তবিকতার গুরুত্ব দান করিলে তবে আমরা রক্ষা পাইব। ভুধু বড়ো জিনিস কর্মনা করিলেও হইবে না, বড়ো দান ভিক্ষা করিলেও হইবে না এবং ছোটো মুখে বড়ো কথা বলিলেও হইবে না, ঘারের পার্শ্বে নিতান্ত ছোটো কাজ ভুরু করিতে হইবে। বিলাতের প্রাসাদে গিয়া রোদন করিলে হইবে না, মদেশের ক্ষেত্রে বিদিয়া কণ্টক উৎপাটন করিতে হইবে। ইহাতে আমাদের শক্তির চর্চা হইবে— সেই শক্তির চর্চামাত্রেই স্বাধীনতা, এবং স্বাধীনতামাত্রেই আনন্দ।

আজু তোমাদের তারুণ্যের মধ্যে আমার অবারিত প্রবেশাধিকার নাই, তোমাদের আশা আকাজ্ঞা আদুর্শ যে কী, তাহা স্পষ্টরূপে অহুভব করা আৰু আমার পক্ষে অসম্ভব। কিন্তু, নিজেদের নবীন কৈশোরের স্মৃতিটুকুও তো ভস্মাবৃত অগ্নিকণার মতো প্রক্ষের নীচে এখনো প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে— সেই স্মৃতির বলে ইহা নিশ্চয় জানিতেছি যে, মহৎ আকাজ্জার রাগিণী মনের যে তারে সহজে বাজিয়া উঠে তোমাদের অন্তরের সেই স্ক্র সেই তীক্ষ্ন সেই প্রভাতস্থ্রশ্মিনির্মিত তম্বর ন্যায় উজ্জ্বল তন্ত্রীগুলিতে এখনো অব্যবহারে মরিচা পড়িয়া যায় নাই— উদার উদ্দেশ্যের প্রতি নির্বিচারে আত্মবিসর্জন করিবার দিকে মাহুষের মনের যে-একটা স্বাভাবিক ও স্থগভীর প্রেরণা আছে তোমাদের অস্তঃকরণে এখনো তাহা কুদ্র বাধার দ্বারা বার্ম্বার প্রতিহত হইয়া নিজেজ হয় নাই। আমি জানি, স্থানে যথন অপমানিত হয় আহত অগ্নির স্থায় তোমাদের হৃদয় উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে, নিজের ব্যবসায়ের সংকীর্ণতা ও স্বার্থসাধনের চেটা তোমাদের সমস্ত মনকে গ্রাস করে নাই; দেশের অভাব ও অগোরব যে কেমন করিয়া দূর হইতে পারে সেই চিস্তা নিশ্চয়ই মাঝে মাঝে তোমাদের রজনীর বিনিদ্র প্রহর ও দিবসের নিভূত অবকাশকে আক্রমণ করে; আমি জানি, ইতিহাসবিশ্রুত যে-সকল মহাপুরুষ দেশহিতের জন্ম লোকহিতের জন্ম আপনাকে উৎদর্গ করিয়া মৃত্যুকে পরান্ত, স্বার্থকে লচ্জিত ও তু:থক্লেশকে অমর মহিমায় সম্ভ্জন করিয়া গেছেন, তাঁহাদের দৃষ্টান্ত তোমাদিগকে ধ্থন আহ্বান করে তৃথন তাহাকে আজও তোমরা বিজ্ঞ বিষয়ীর মতো

বিজ্ঞপের সহিত প্রত্যাধ্যান করিতে চাও না— তোমাদের সেই অনাদ্রাত পূষ্প অখণ্ড পুণ্যের স্তায় নবীন হৃদয়ের সমস্ত আশা-আকাজ্ঞাকে আমি আজ তোমাদের দেশের <mark>শারস্বতবর্গের নামে আহ্বান করিতেছি— ভোগের পথে নহে, ভিক্ষার পথে নহে, কর্মের</mark> পথে। কর্মশালার প্রবেশদার অতি কৃত্র, রাজপ্রাসাদের সিংহ্দারের ক্রায় ইহা প্রভাতেদী নহে। কিন্তু গৌরবের বিষয় এই যে, এখানে নিজের শক্তি দম্বল করিয়া প্রবেশ করিতে হয়, ভিক্ষাপাত্র লইয়া নহে— গৌরবের বিষয় এই যে, এথানে প্রবেশের জন্ম দারীর অনুমতির অপমান স্বীকার করিতে হয় না, ঈশবের আদেশ শিরোধার্য করিয়া আসিতে হয়— এখানে প্রবেশ করিতে গেলে মাথা নত করিতে হয় বটে, কিন্তু সে কেবল নিজের উচ্চ আদর্শের নিকট, দেশের নিকট, বিনি নত ব্যক্তিকে উন্নত করিয়া দেন সেই মঙ্গলবিধাতার নিকট। তোমাদিগকে আহ্বান করিয়া এপর্যস্ত কেহ তো সম্পূর্ণ নিরাশ হন নাই; দেশ যখন বিলাতি বিষাণ বাজাইয়া ভিক্ষা করিতে বাহির হইয়াছিল তথন তোমরা পশ্চাৎপদ হও নাই, প্রাচীন শ্লোকে যে স্থানটাকে শ্বশানের ঠিক পূর্বেই বদাইয়াছেন দেই রাজদারে তোমরা যাত্রা করিয়া আপনাকে দার্থক জ্ঞান করিয়াছ, আর, আজ দাহিত্য-পরিষৎ তোমাদিগকে যে আহ্বান করিতেছেন তাহার ভাষা মাতৃভাষা ও তাহার কার্য মাতার অস্তঃপুরের কার্য বলিয়াই কি তাহা ব্যর্থ হইবে— সে আহ্বান দেশের 'উৎসবে ব্যসনে চৈব', কিন্ত 'রাজ্বারে শ্বশানে চ' নয় বলিয়াই কি তোমাদের উৎসাহ হইবে না ? সাহিত্য-পরিষদে আমরা দেশকে জানিবার জন্ম প্রবৃত্ত হইয়াছি— দেশের কাব্যে, গানে, ছড়ায় প্রাচীন মন্দিরের ভগাবশেষে, কীটদন্ট পুঁথির জীর্ণ পত্তে, গ্রাম্য পার্বণে, ব্রতকথায়, পল্লীর কৃষিকুটিরে পরিষৎ ষেধানে ফদেশকে সন্ধান করিবার জন্ম উন্মত হইয়াছেন সেধানে বিদেশী লোকে কোনোদিন বিষয়দৃষ্টিপাত করে না, সেখান হইতে সংবাদপত্রবাহন খ্যাতি সমূদ্রপারে জয়ঘোষণা করিতে যায় না, সেখানে তোমাদের কোনো প্রলোভন নাই— কিস্ক তোমাদের মধ্যে কেহ মাতার নিঃশব্দ আশিদ্মাত্রকে যদি রাজমহিধীর ভোজ্যা-বশেষের চেয়ে অধিক মনে করিতে পার তবে মাতার নিভূত-অন্তঃপুরচারী এই-সকল মাতৃদেবকদের পার্যে আসিয়া দণ্ডায়মান হও এবং দিনের পর দিন বিনা বেতনে বিনা পুরস্কারে খ্যাতিবিহীন কর্মে স্বদেশপ্রেমকে সার্থক করো। তাহা হইলে অস্তত এইটুকু ব্ঝিবে যে, যদি শক্তি থাকে তবে কর্মণ্ড আছে, যদি প্রীতি থাকে তবে সেবার উপলক্ষ্যের অভাব নাই, সেজ্ঞ গ্রুমেণ্টের কোনো আইন-পাদের অপেক্ষা করিতে হয় না এবং কোনো অধিকারভিক্ষার প্রত্যাশায় রুদ্ধ দারের কাছে অনহাকর্মা হইয়া দিনরাত্রি যাপন করা অত্যাবশ্রক নহে।

আমার আশভা হইতেছে, অগুকার বক্তব্য বিষয় সম্বন্ধে আমি ঠিক মাত্রারক্ষা করিতে পারি নাই। কথাটা তো শুদ্ধমাত্র এই বে, দেশী ভাষার ব্যাকরণ চর্চা করে।, অভিধান সংকলন করো, পল্লী হইতে দেশের আভাস্তরিক বিবরণ সংগ্রহ করো। এই সামান্ত প্রস্তাবের অবতারণার জন্ত এমন করিয়া উচ্চভাবের দোহাই দিয়া দীর্ঘ ভূমিকা রচনা করা কিছু যেন অসংগত হইয়াছে। হইয়াছে স্বীকার করি, কিন্তু কালের গতিকে এইরূপ অনংগত ব্যাপার আমাদের দেশে আবশুক হইয়া পড়িয়াছে ইহাই আমাদের হুর্ভাগ্যের লক্ষণ । যদি কোনো মাতার এমন অবস্থা হয় যে, ছেলের প্রতি তাঁহার কর্তব্য কী তাহাই নিরূপণ করিবার জন্ম দেশবিদেশের বিজ্ঞান দর্শন ও ধর্ম-শাস্ত্র পড়িয়া তিনি কুলকিনারা পাইতেছেন না, তবে তাঁহাকে এই অত্যস্ত সহজ কথাটি যত্ন করিয়া বুঝাইতে হয়— আগে দেখো তোমার ছেলেটা কোধায় আছে, কী করিতেছে, সে পাংকুয়ায় পড়িল কি আলপিন গিলিয়া বিদল, তাহার ক্ষ্ধা পাইয়াছে কি শীত করিতেছে। এ-সব সাধারণত বলিতেই হয় না, কিন্তু যদি ছুর্দৈবক্রমে বিশেষ স্থলে বলা আবশ্যক হইয়া পড়ে, তবে বাহুল্য করিয়াই বলিতে হয়। বর্তমান কালে আমাদের দেশে যদি বলা যায় যে, দেশের জন্ম বক্তৃতা করো, সভা করো, তর্ক করো, তবে তাহা সকলে অতি সহজেই বুঝিতে পারেন; কিন্তু যদি বলা হয়, দেশকে জানো ও তাহার পরে স্বহন্তে যথাদাধ্য দেশের দেবা করো, তবে দেখিয়াছি, অর্থ ব্ঝিতে লোকের বিশেষ কট হয়। এমন অবস্থায় দেশের প্রতি কর্তব্য সহস্কে তুটো-একটা সামান্ত কথা বলিতে যদি অসামান্ত বাক্যবায় করিয়া থাকি, তবে মার্জনা করিতে হইবে। বস্তুত, সকালবেলায় যদি ঘন কুয়াশা হইয়া থাকে তবে অধীর হইয়া ফল নাই এবং হতাশ হইবারও প্রয়োজন দেখি না— তুর্ঘ সে কুয়াশা ভেদ করিবেনই এবং করিবামাত্র সমস্ত পরিষ্কার হইয়া যাইবে। আৰু আমি অধীরভাবে অধিক আকাজ্জা করিব না— অবিচলিত আশার সহিত আনন্দের সহিত এই কথাই বলিব, নিবিড় কুল্লাটিকার মাঝে মাঝে ওই-বে বিচ্ছেদ দেখা ষাইতেছে— সূর্যরশাির ছটা ধরধার কুপাণের মতো আমাদের দৃষ্টির আবরণ তিন-চারি জায়গায় ভেদ করিয়াছে— আর ভয় নাই, গৃহ্ছারের সম্মুথেই আমাদের যাত্রাপথ অনতিবিলম্বেই পরিষ্টুটরূপে প্রকাশিত হইয়া পড়িবে— তথন দিগ্বিদিক সম্বন্ধে দশ জন মিলিয়া দশ প্রকারের মত লইয়া ঘরে বসিয়া বাদ-বিতণ্ডা করিতে হইবে না— তথন সকলে আপন-আপন শক্তি অহুসারে আপন-আপন পথ নিৰ্বাচন করিয়া তৰ্কসভা হইতে, পুথির ক্লন্ধ কক্ষ হইতে বাহির হইয়া পড়িব— তথন নিকটের কাজকে দূর মনে হইবে না এবং অত্যাবশ্যক কাজকে ক্ষুদ্র বলিয়া অবজা জনিবে না। এই শুভক্ষণ আদিবে বলিয়া আমার মনে দৃঢ় বিশাস আছে— সেইজন্ত, পরিষদের অন্তকার আহ্বান যদি তোমাদের অন্তরে স্থান না পায়, বাংলা-দেশের ঘরের কথা জানাকে যদি তোমরা বেশি একটা কিছু বলিয়া না মনে কর — তবু আমি ক্ষ হইব না এবং আমার যে মাতৃভূমি এতদিন তাঁহার সন্তানগণের গৃহ-প্রত্যাগমনের জন্ত অনিমেষদৃষ্টিতে প্রতীক্ষা করিয়া আছেন তাঁহাকে আখাস দিয়া বলিব, জননী, সময় নিকটবর্তী হইয়াছে, ইস্কুলের ছুটি হইয়াছে, সভা ভাঙিয়াছে, এইবার তোমার কুটিরপ্রাঙ্গণের অভিমুখে তোমার কুধিত সন্তানদের পদধ্বনি ওই শোনা যাইতেছে — এখন বাজাও তোমার শন্তা, জালো তোমার প্রদীপ, তোমার প্রসারিত শীতলপাটির উপরে আমাদের ছোটো বড়ো সকল ভাইয়ের মিলনকে তোমার অঞ্গানগদ আশীর্বচনের ঘারা সার্থক করিবার জন্ত প্রস্তুত হইয়া থাকে।।

বৈশাখ, ১৩১২

## यूनिভार्मिটि विन

এতকাল ধরিয়া য়্নিভার্সিটি বিলের বিধিবিধান লইয়া তম তম করিয়া অনেক আলোচনাই হইয়া গেছে, দেগুলির পুনক্ষক্তি বিরক্তিকর হইবে। মোটাম্টি ত্ই-একটা কথা বলিতে চাই।

টাকা থাকিলে, ক্ষমতা থাকিলে, সমস্ত অবস্থা অহক্ল হইলে, বন্দোবন্তর চূড়ান্ত করা ষাইতে পারে দে কথা সকলেই জানে। কিন্তু অবস্থার প্রতি তাকাইয়া ত্রাশাকে ধর্ব করিতে হয়। লর্ড কর্জন ঠিক বলিয়য়াছেন, বিলাতি বিশ্ববিচ্ছালয়ের আদর্শ থ্ব ভালো— কিন্তু ভারতবন্ধু লাটসাহেব তো বিলাতের সব ভালো আমাদিগকে দিবার কোনো বন্দোবন্ত করেন নাই, মাঝে হইতে কেবল একটা ভালোই মানাইবে কেন ?

প্রত্যেকের সাধ্যমত যে ভালো সে-ই তাহার সর্বোত্তম ভালো, তাহার চেয়ে ভালো আর হইতে পারে না— অন্তের ভালোর প্রতি লোভ করা বুথা।

বিলাতি যুনিভার্দিটিগুলাও একেবারেই আকাশ হইতে পড়িয়া অথবা কোনো জবর্দস্ত শাসনকর্তার আইনের জোরে এক রাত্তে পূর্বপরিণত হইয়া উঠে নাই। তাহার একটা ইতিহাস আছে। দেশের অবস্থা এবং ক্ষমতার সঙ্গে তাহারা স্বভাবত বাড়িয়া উঠিয়াছে। ইহার প্রতিবাদে বলা ঘাইতে পারে, আমাদের যুনিভার্দিটি গোড়াতেই বিদেশের নকল— স্বাভাবিক নিয়মের কথা ইহার সহক্ষে থাটিতে পারেনা। সে কথা ঠিক। ভারতবর্ষের মুনিভার্সিটি দেশের প্রকৃতির সঙ্গে যে মিশিয়া গেছে, আমাদের সমাজের সঙ্গে মম্পূর্ণ একান্ধ হইয়া গেছে, তাহা বলিতে পারি না— এখনো ইহা আমাদের বাহিরে রহিয়াছে।

কিন্ত ইহাকে আমরা ক্রমশ আয়ত্ত করিয়া লইতেছি— আমাদের স্বদেশীদের পরিচালিত কলেজগুলিই তাহার প্রমাণ।

ইংরেজের কাছ হইতে আমরা কী পাইয়াছি, তাহা দেখিতে হইলে কেবল দেশে কী আছে তাহা দেখিলে চলিবে না, দেশের লোকের হাতে কী আছে তাহাই দেখিতে হইবে।

রেলওয়ে টেলিগ্রাফ অনেক দেখিতেছি, কিন্তু তাহা আমাদের নহে; বাণিজ্য-ব্যবসায়ও কম নহে, কিন্তু তাহারও ষৎসামান্ত আমাদের। রাজ্যশাসনপ্রণালী জটিল ও বিস্তৃত, কিন্তু তাহার ষথার্থ কর্তৃত্বভার আমাদের নাই বলিলেই হয়; তাহার মজুরের কার্যই আমরা করিতেছি, তাহাও উত্তরোত্তর সংকুচিত হইয়া আসিবার লক্ষণ দেখা যাইতেছে।

যে জিনিদ যথার্থ আমাদের তাহা কম তালো হইলেও, তাহার ক্রটি থাকিলেও, তাহা ভাণ্ডারকর-মহাশয়ের সম্পূর্ণ মনোনীত না হইলেও, তাহাকেই আমরা লাভ বলিয়া গণ্য করিব।

বে বিতা পুথিগত, যাহার প্রয়োগ জানা নাই, তাহা যেমন পণ্ড, তেমনি ষে
শিক্ষাদানপ্রণালী আমাদের আয়ত্তের অতীত তাহাও আমাদের পক্ষে প্রায় তেমনি
নিফল। দেশের বিতাশিক্ষাদান দেশের লোকের হাতে আদিতেছিল, বস্তুত ইহাই
বিতাশিক্ষার ফল। সেও যদি সম্পূর্ণ গ্রমেন্টের হাতে গিয়া পড়ে, তবে খুব ভালো
যুনিভার্দিটিও আমাদের পক্ষে দারিজ্যের লক্ষণ।

আমাদের দেশে বিভাকে অত্যন্ত ব্যয়দাধ্য করা কোনোমতেই সংগত নহে।
আমাদের সমাজ শিক্ষাকে স্থলত করিয়া রাথিয়াছিল— দেশের উচ্চনীচ সকল শুরেই
শিক্ষা নানা সহজ প্রণালীতে প্রবাহিত হইতেছিল। সেই-সমন্ত স্বাভাবিক প্রণালী
ইংরেজিশিক্ষার ফলেই ক্রমে ক্রমে বন্ধ হইয়া আসিতেছিল— এমন কি, দেশে রামায়ণহংরেজিশিক্ষার কথকতা যাত্রাগান প্রতিদিন বিদায়োমুধ হইয়া আসিতেছে। এমন
মহাভারত-পাঠ কথকতা যাত্রাগান প্রতিদিন বিদায়োমুধ হইয়া আসিতেছে। এমন
সময়ে ইংরেজিশিক্ষাকেও যদি তুর্লভ করিয়া তোলা হয়, তবে গাছে তুলিয়া দিয়া মই
কাড়িয়া লওয়া হয়।

বিলাতি সভ্যতার সমস্ত অঙ্গপ্রতাঙ্গই অনেক টাকার ধন। আমোদ হইতে, লড়াই পর্যন্ত সমস্তই টাকার ব্যাপার। ইহাতে টাকা একটা প্রকাণ্ড শক্তি হইয়া উঠিয়াছে এবং টাকার পূজা আর-সমস্ত পূজাকে ছাড়াইয়া চলিয়াছে। এই ত্রনাধ্যতা, ত্র্লভতা, জটিলতা মুরোপীয় সভ্যতার সর্বপ্রধান ত্র্বলতা। সাঁতার দিতে গিয়া অত্যন্ত বেশি হাত-পা ছোঁড়া অপটুতারই প্রমাণ দেয়; কোনো সভ্যতার মধ্যে যথন সর্ব বিষয়েই প্রয়াসের একান্ত আতিশ্যা দেখা যায় তথন ইহাবুঝিতে হইবে, তাহার ঘতটা শক্তি বাহিরে দেখা যাইতেছে তাহার অনেকটারই প্রতিমূহুর্তে অপব্যয় হইতেছে। বিপুল মালম্সলা-কাঠখড়ের হিসাব যদি ঠিকমতো রাখা যায় তবে দেখা যাইবে, মজুরি পোষাইতেছে না। প্রকৃতির খাতায় হুদে-আসলে হিসাব বাড়িতেছে, মাঝে মাঝে তাগিদের পেয়াদাও যে আসিতেছে না তাহাও নহে— কিন্ত, সে লইয়া আমাদের চিন্তা করিবার দ্রকার নাই।

আমাদের ভাবনার বিষয় এই ষে, দেশে বিচার তুর্য লা, অন্ন ত্র্লা, শিক্ষাও যদি ত্র্লা হয়, তবে ধনী-দরিদ্রের মধ্যে নিদারুণ বিচ্ছেদ আমাদের দেশেও অত্যন্ত বৃহৎ হইয়া উঠিবে। বিলাতে দারিদ্রা কেবল ধনের অভাব নহে, তাহা মহয়ত্বেরও অভাব কারণ, দেখানে মহয়ব্বের সমস্ত উপকরণই চড়া দরে বিক্রয় হয়। আমাদের দেশে দরিদ্রের মধ্যে মহয়ত্ব ছিল, কারণ, আমাদের সমাজে হুথ স্বাস্থ্য শিক্ষা আমোদ মোটের উপরে সকলে ভাগাভাগি করিয়া লইয়াছেন। ধনীর চন্ত্রীমন্তপে যে পাঠশালা বিস্মাছে গরিবের ছেলেরা বিনা বেতনে তাহাতে শিক্ষা পাইয়াছে; রাজার সভায় যে উৎসব হইয়াছে দরিদ্র প্রজা বিনা আহ্বানে তাহাতে প্রবেশলাভ করিয়াছে। ধনীর বাগানে দরিদ্র প্রতাহ পূজার কুল তুলিয়াছে, কেহ তাহাকে পুলিসে দেয় নাই; সম্পন্ন ব্যক্তি দিঘি-ঝিল কাটাইয়া তাহার চারি দিকে পাহারা বসাইয়া রাথে নাই। ইহাতে দরিদ্রের আত্মসন্ত্রম ছিল, ধনীর ক্রম্বর্থে তাহার স্বাভাবিক দাবি ছিল, এইজ্ল তাহার অবস্থা যেমনই হউক সে পাশবতা প্রাপ্ত হয় নাই— বাহারা জাতিভেদ ও মহস্তাত্বের উচ্চ অধিকার লইয়া মৃথস্থ বুলি আওড়ান তাহারা এ-সব কথা ভালো করিয়া চিন্তা করিয়া দেখেন না।

বিলাতি লাট আজকাল বলিতেছেন, যাহার টাকা নাই, ক্ষমতা নাই, তাহার বিভাশিক্ষার প্রতি অত্যস্ত লোভ করিবার দরকার কী? আমাদের কানে এ কথাটা অত্যস্ত বিদেশী, অত্যস্ত নিষ্ঠুর বলিয়া ঠেকে।

কিন্তু সমস্ত সহিতে হইবে। তাই বলিয়া বিসিয়া বিসিয়া আক্ষেপ করিলে চলিবেনা।
আমরা নিজেরা যাহা করিতে পারি তাহারই জন্ম আমাদিগকে কোমর বাঁধিতে
হইবে। বিতাশিক্ষার ব্যবস্থা আমাদের দেশে সমাজের ব্যবস্থা ছিল— রাজার উপরে,
বাহিবের সাহায্যের উপরে ইহার নির্ভর ছিল না— সমাজ ইহাকে রক্ষা করিয়াছে এবং
সমাজকে ইহা রক্ষা করিয়াছে।

এখন বিভাশিক্ষা রাজার কাজ পাইবার সহায়স্বরূপ হইয়াছে, তথন বিভাশিক্ষা সমাজের হিত্যাধনের উপযোগী ছিল। এখন সমাজের সহিত বিভার পরম্পর সহায়তার যোগ নাই। ইহাতে এতকাল পরে শিক্ষাসাধনব্যাপার ভারতবর্ধে রাজার প্রসাদ-অপেকী হইয়াছে।

এ অবস্থায় রাজা যদি মনে করেন, তাঁহাদের রাজ-পলিসির অমুকৃল করিয়াই
শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে, রাজভক্তির ছাঁচে ঢালিয়া ইতিহাস রচিতে হইবে,
বিজ্ঞানশিক্ষাটাকে পাকে-প্রকারে থর্ব করিতে হইবে, ভারতবর্ষীয় ছাত্রের সর্বপ্রকার
আত্মগারবকে সংকৃচিত করিতে হইবে, ভবে তাঁহাদিগকে দোষ দেওয়া যায় না—
কর্তার ইচ্ছা কর্ম— আমরা সে কর্মের ফলভোগ করিব, কিন্তু সে কর্মের উপরে কর্তৃত্ব
করিবার আশা করিব কিসের জোরে।

তা ছাড়া, বিছা জিনিদটা কলকারখানার সামগ্রী নহে। তাহা মনের ভিতর হইতে না দিলে দিবার জো নাই। লাটদাহেব তাঁহার অক্সফোর্ড-কেম্ব্রিজের আদর্শ লইয়া কেবলই আফালন করিয়াছেন, এ কথা ভূলিয়াছেন যে দেখানে ছাত্র ও অধ্যাপকের মধ্যে ব্যবধান নাই, স্কতরাং দেখানে বিছার আদানপ্রদান স্বাভাবিক। শিক্ষক দেখানে বিছাদানের জন্ম উমুথ এবং ছাত্রেরাও বিছালাভের জন্ম প্রস্তত—পরক্ষরের মাঝখানে অপরিচয়ের দূরত্ব নাই, অশ্রন্ধার কণ্টকপ্রাচীর নাই, কাজেই দেখানে মনের জিনিদ মনে গিয়া পৌছায়। পেড্লারের মতো লোক আমাদের দেশের অধ্যাপক, শিক্ষাবিভাগের অধ্যক্ষ— তিনি আমাদিগকে কী দিতে পারেন, আমরাই বা তাঁহার কাছ হইতে কী লইতে পারি! হৃদয়ে হৃদয়ে যেখানে স্পর্শ নাই, যেখানে স্ক্র্মন্ত বিরোধ ও বিদ্বেষ আছে, দেখানে দৈববিড়ম্বনায় যদি দানপ্রতিদানের সম্বন্ধ স্থাপিত হয় তবে দে-সম্বন্ধ হইতে শুধু নিফলতা নহে, কুফলতা প্রত্যাশা করা যায়।

স্বাপেক্ষা এইজন্তই বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে— নিজেদের বিভাদানের ব্যবস্থাভার নিজেরা গ্রহণ করা। তাহাতে আমাদের বিভামন্দিরে কেম্ব্রিজ-অক্সফোর্ডের
প্রকাণ্ড পাষাণ প্রতিরূপ প্রতিষ্ঠিত হইবে না জানি, তাহার সাজসরজাম দরিদ্রের
উপযুক্ত হইবে, ধনীর চক্ষে তাহার অসম্পূর্ণতাও জনেক লক্ষিত হইবে— কিন্তু জাগ্রত
সরস্বতী প্রদাশতদলে আসীন হইবেন, তিনি জননীর মতো করিয়া সন্তানদিগকে অমৃত
পরিবেষণ করিবেন, ধনমদগর্বিতা বণিকগৃহিণীর মতো উচ্চ বাতায়নে দাঁড়াইয়া দ্র
হইতে ভিক্ষ্কবিদায় করিবেন না।

পরের কাছ হইতে হলতাবিহীন দান লইবার একটা মন্ত লাঞ্ছনা এই ষে, গর্বিত দাতা খুব বড়ো করিয়া খরচের হিসাব রাখে, তাহার পরে ছই বেলা খোঁটা দেয়, 'এড় দিলাম, তত দিলাম, কিন্তু ফলে কী হইল ?' মা শুগুদান করেন, খাতায় তাহার কোনো হিসাব বাখেন না, ছেলেও বেশ পুষ্ট হয় — স্নেহবিহীনা ধাত্রী বাজার হইতে খাবার কিনিয়া রোক্ষ্মান মুখের মধ্যে শুঁজিয়া দেয়, তাহার পরে অহরহ থিট্থিট্ করিতে থাকে, 'এত গিলাইতেছি, কিন্তু ছেলেটা দিন দিন কেবল কাঠি হইয়া ঘাইতেছে!'

আমাদের ইংরাজ কর্তৃপক্ষেরা সেই বৃলি ধরিয়াছেন। পেড্লার সেদিন বলিয়াছেন, 'আমরা বিজ্ঞানচর্চার এত বন্দোবস্ত করিয়া দিলাম, এত আত্ত্কল্য করিলাম, বৃত্তির টাকার এত অপবায় করিতেছি, কিন্তু ছাত্রেরা স্বাধীনবৃদ্ধির কোনো পরিচয় দিতেছে না।'

অনুগ্রহন্ধীবীদিগকে এই-সব কথাই শুনিতে হয়, অথচ আমাদের বলিবার মৃথ নাই— 'বন্দোবন্ত সমন্ত তোমাদেরই হাতে এবং সে বন্দোবন্তে যদি যথেষ্ট ফললাভ না হয় তাহার সমন্ত পাপ আমাদেরই!' এদিকে থাতায় টাকার অন্ধটাও গ্রেট্প্রাইমার অন্ধরে দেখানো হইতেছে— যেন এত বিপুল টাকা এতবড়ো প্রকাণ্ড অযোগ্যদের জন্ম জগতে আর কোনো দাতাকর্ণ ব্যয় করে না, অতএব ইহার moral এই— 'হে অন্ধ্য, হে অকর্মণ্য, তোমরা কৃতজ্ঞ হও, তোমরা রাজভক্ত হও, তোমরা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে টাদা দিতে কপোল্যুগ পাণ্ডুবর্ণ করিয়ো না!'

ইহাতে বিগালাভ কডটুকু হয় জানি না, কিন্তু আত্মসম্মান থাকে না। আত্মসম্মান ব্যতীত কোনো জাত কোনো সফলতা লাভ করিতে পারে না; পরের ঘরে জল তোলা এবং কাঠ কাটার কাজে লাগিতে পারে, কিন্তু দ্বিজ্বর্য ত্রিক্ত্র বৃত্তিরক্ষা করিতে পারে না।

একটা কথা আমাদিগকে দর্বদাই মনে রাখিতে হইবে যে, আমাদিগকে যে থোটা দেওয়া হইয়া থাকে তাহা সম্পূর্ণ অমূলক। এবং খাঁহারা থোঁটা দেন তাঁহারাও যে মনে মনে তাহা জানেন না তাহাও আমরা স্বীকার করিব না। কারণ, আমরা দেখিয়াছি, পাছে তাঁহাদের কথা অপ্রমাণ হইয়া যায় এজন্ত তাঁহারা ত্রন্ত আছেন।

এ কথা আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে, বিলাতি সভ্যতা বস্তুত তুর্রহ ও তুর্লভ নয়। স্বাধীন জাপান আজ পঞ্চাশ বংসরে এই সভ্যতা আদায় করিয়া লইয়া গুরুমারা বিভায় প্রবৃত্ত হইয়াছে। এ সভ্যতা অনেকটা ইস্কুলের জিনিস; পরীক্ষা করা, মুখস্থ করা, চর্চা করার উপরেই ইহার নির্ভর। জাপানের মতো সম্পূর্ণ অ্যোগ ও আমুকূল্য পাইলে এই ইস্কুল-পাঠ আমরা পেড্লার-সম্প্রদায় আসিবার বহুকাল পূর্বেই শেষ করিতে পারিতাম। প্রাচ্য সভ্যতা ধর্মগত, তাহার পথ নিশিত ক্রধারের ভায় তুর্গম, ভাহা ইস্কুলের পড়া নহে— তাহা জীবনের সাধনা।

এ কথা আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে, এতকাল অনেক বিদেশী অধ্যাপক আমাদের কলেজের পরীক্ষাশালায় ষম্বতন্ত্র লইয়া অনেক নাড়াচাড়া করিয়াছেন, তাঁহারা কেহই স্বাধীন বৃদ্ধি দেখাইয়া যশস্বী হইতে পাবেন নাই। বাঙালীর মধ্যেই জগদীশ ও প্রফুল্লচন্দ্র হুযোগলাভ করিয়া দেই স্থযোগের ফল দেখাইয়াছেন। পরের সহিত তর্কের জন্মই এগুলি শারণীয় তাহা নহে, নিজেদের উৎসাহ ও আত্মসন্ত্রমের জন্ম। পরের কথায় নিজেদের প্রতি যেন অবিশাস না জন্মে।

যাহাতে আমাদের ষ্থার্থ আত্মসমানবাধের উদ্রেক হয় বিদেশীরা তাহা ইচ্ছাপূর্বক করিবে না, এবং সেজগু আমরা যেন ক্ষোভ অত্মভব না করি। যেখানে ষাহা স্থভাবতই আশা করা যাইতে পারে না সেখানে তাহা আশা করিতে যাওয়া মৃঢ়তা— এবং সেখানে ব্যর্থমনোরথ হইয়া পুনঃপুন সেইখানেই ধাবিত হইতে যাওয়া যে কী, ভাষায় তাহার কোনো শব্দ নাই। এ স্থলে আমাদের একমাত্র কর্তব্য, নিজেরা সচেষ্ট হওয়া; আমাদের দেশে ডাক্ডার জগদীশ বন্ধ প্রভৃতির মতো যে-সকল প্রতিভাসম্পন্ন মনস্বী প্রতিক্লতার মধ্যে থাকিয়াও মাথা তুলিয়াছেন, তাঁহাদিগকে মৃক্তি দিয়া তাঁহাদের হতে দেশের ছেলেদের মামুষ করিয়া তুলিবার স্বাধীন অবকাশ দেওয়া; অবজ্ঞা-অনাদরের হাত হইতে বিভাকে উদ্ধার করিয়া দেবী সরস্বতীর প্রাণপ্রতিষ্ঠা করা; জ্ঞানশিক্ষাকে স্থদেশের জিনিস করিয়া দাঁড় করানো; আমাদের শক্তির সহিত, সাধনার সহিত, প্রকৃতির সহিত তাহাকে অন্তর্গন্ধনে সংযুক্ত করিয়া তাহাকে স্থভাবের নিয়মে পালন করিয়া তোলা; বাহিরে আপাতত তাহার দীনবেশ, তাহার ক্বশতা, দেখিয়া ধৈর্ঘত্রই না হইয়া আশার সহিত আনন্দের সহিত হদয়ের সমন্ত প্রতি দিয়া জীবনের সমন্ত শক্তি দিয়া তাহাকে সতেজ ও সফল করা।

উপস্থিত ক্ষেত্রে ইহাই আমাদের একমাত্র আলোচ্য, একমাত্র কর্তব্য। ইহাকে যদি ত্রাশা বল, তবে কি পরের রুজ্বারে জোড়হন্তে বদিয়া থাকাই আশা পূর্ব হইবার একমাত্র সহজ্ব প্রণালী? কবে কন্সার্ভেটিব গবর্মেণ্ট গিয়া লিবারেল গবর্মেণ্টের অভ্যাদয় হইবে, ইহারই অপেক্ষা করিয়া শুষ্ক চয়ু বিন্তারপূর্বক নিদাঘমধ্যাত্তের আকাশে তাকাইয়া থাকাই কি হতবৃদ্ধি হতভাগ্যের একমাত্র সত্পায়?

আষাঢ়, ১৩১১

## অবস্থা ও ব্যবস্থা

আজ বাংলাদেশে উত্তেজনার অভাব নাই, স্থতরাং উত্তেজনার ভার কাহাকেও লইতে হইবে না। উপদেশেরও যে বিশেষ প্রয়োজন আছে তাহা আমি মনে করি না। বসস্তকালের ঝড়ে যথন রাশি রাশি আমের বোল ঝরিয়া পড়ে তখন সে বোলগুলি কেবলই মাটি হয়, তাহা হইতে গাছ বাহির হইবার কোনো সম্ভাবনা থাকে না। তেমনি দেখা গেছে, সংসারে উপদেশের বোল অজ্ঞ বৃষ্টি হয় বটে, কিন্তু অনেক স্থলেই তাহা হইতে অস্কুর বাহির হয় না, সমস্ত মাটি হইতে থাকে।

তবু ইহা নিঃসন্দেহ যে, যথন বোল ঝরিতে আরম্ভ করে তথন বৃঝিতে হইবে ফল ফলিবার সময় স্থানের নাই। আমাদের দেশেও কিছুদিন হইতে বলা হইতেছিল যে, নিজের দেশের অভাবমোচন দেশের লোকের নিজের চেষ্টার দারাই সম্ভবপর, দেশের লোকই দেশের চরম অবলয়ন, বিদেশী কদাচ নহে, ইত্যাদি। নানা মুখ হইতে এই-যে বোলগুলি ঝরিতে আরম্ভ হইয়াছিল তাহা উপস্থিতমতো মাটি হইতেছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু ভূমিকে নিশ্চরই উর্বরা করিতেছিল এবং একটা সফলতার সময় যে আদিতেছে তাহারও স্চনা করিয়াছিল।

অবশেষে আজ বিধাতা তীব্র উত্তাপে একটি উপদেশ স্বয়ং পাকাইয়া তুলিয়াছেন।
দেশ গতকল্য যে-সকল কথা কর্ণপাত করিবার যোগ্য বলিয়া বিবেচনা করে নাই আজ
তাহা অতি অনায়াদেই চিরন্তন সত্যের স্থায় গ্রহণ করিভেছে। নিজেরা যে এক হইতে
হইবে, পরের দারস্থ হইবার জন্ম নহে, নিজেদের কাজ করিবার জন্ম, এ কথা আজ
আমরা এক দিনেই অতি সহজেই যেন অনুভব করিতেছি— বিধাতার বাণীকে অগ্রাহ্ম
করিবার জো নাই।

অতএব, আমার মূথে আজ উত্তেজনা ও উপদেশ অনাবশ্যক হইয়াছে— ইতিহাসকে যিনি অমোঘ ইঙ্গিতের দারা চালনা করেন তাঁহার অগ্নিময় তর্জনী আজ দেশের সকলের চক্ষের সম্মুখে প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছে।

এখন এই সময়টাকে বৃথা নষ্ট হইতে দিতে পারি না। কপালক্রমে অনেক ধোঁওয়ার পরে ভিজা কাঠ যদি ধরিয়া থাকে, তবে তাহা পুড়িয়া ছাই হওয়ার পূর্বে রালা চড়াইতে হইবে; শুধু শুধু শূভ চুলায় আগুনে থোঁচার উপর থোঁচা দিতে থাকিলে আমোদ হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে ছাই হওয়ার কালটাও নিকটে অগ্রসর হয় এবং অলের আশা স্থানুববর্তী হইতে থাকে। বঙ্গব্যবচ্ছেদের প্রস্তাবে যথন সমস্ত দেশের লোকের ভাবনাকে এক সঙ্গে জাগাইয়া তুলিয়াছে তথন কেবলমাত্র সাময়িক উত্তেজনায় আত্মবিশ্বত না হইয়া কতকগুলি গোড়াকার কথা স্পষ্টরূপে ভাবিয়া লইতে হইবে।

প্রথম কথা এই যে, আমরা স্বদেশের হিতসাধন সম্বন্ধে নিজের কাছে যে-সকল আশা করি না পরের কাছ হইতে সেই-সকল আশা করিতেছিলাম। এমন অবস্থায় নিরাশ হওয়াই স্বাভাবিক এবং তাহাই মন্ধলকর। নিরাশ হইবার মতো আঘাত বারবার পাইয়াছি, কিন্তু চেতনা হয় নাই। এবারে ঈশ্বরের প্রসাদে আর-একটা আঘাত পাইয়াছি, চেতনা হইয়াছে কি না তাহার প্রমাণ পরে পাওয়া ঘাইবে।

'আমাদিগকে তোমরা সম্মান দাও, তোমরা শক্তি দাও, তোমরা নিজের সমান অধিকার দাও'— এই যে-সকল দাবি আমরা বিদেশী রাজার কাছে নিঃসংকোচে উপস্থিত করিয়াছি ইহার মূলে একটা বিশাস আমাদের মনে ছিল। আমরা কেতাব পড়িয়া নিশ্চয় স্থির করিয়াছিলাম যে, মাহুষমাত্রেরই অধিকার সমান এই সাম্যনীতি আমাদের রাজার জাতির।

কিন্ত সাম্যনীতি সেইখানেই খাটে যেখানে সাম্য আছে। যেখানে আমারও
শক্তি আছে তোমার শক্তি সেথানে সাম্যনীতি অবলম্বন করে। যুরোপীয়ের প্রতি
যুরোপীয়ের মনোহর সাম্যনীতি দেখিতে পাই; তাহা দেখিয়া আশান্তিত হইয়া উঠা
অক্ষমের ল্রুতামাত্র। অশক্তের প্রতি শক্ত যদি সাম্যনীতি অবলম্বন করে তবে সেই
প্রশ্রের কি অশক্তের পক্ষে কোনোমতে শ্রেয়স্কর হইতে পারে ? সে প্রশ্রের কর্মানকর ? অতএব, সাম্যের দরবার করিবার পূর্বে সাম্যের চেটা করাই
মহয়মাত্রের কর্তব্য। তাহার অগ্রথা করা কাপুরুষতা।

ইহা আমরা স্পষ্টই দেখিয়াছি, ষে-দকল জাতি ইংরেজের সঙ্গে বর্ণে ধর্মে প্রথায় সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র তাহাদিগকে ইহারা নিজের পার্থে স্কচ্ন্দবিহারের স্থান দিয়াছেন এমন ইহাদের ইতিহাদে কোথাও নাই। এমন কি, তাহারা ইহাদের সংঘর্ষে লোপ পাইয়াছে ও পাইতেছে এমন প্রমাণ যথেষ্ট আছে। একবার চিন্তা করিয়া দেখো, ভারতবর্ষের রাজাদের যথন স্বাধীন ক্ষমতা ছিল তথন তাঁহারা বিদেশের অপরিচিত লোকমওলীকে স্বরাজ্যে বদবাসের কিরূপ স্বচ্ছন্দ অধিকার দিয়াছিলেন— তাহার প্রমাণ এই পার্শিজাতি। ইহারা গোহত্যা প্রভৃতি হই-একটি বিষয়ে হিন্দুদের বিধিনিষেধ মানিয়া, নিজের ধর্ম সমাজ অক্ষ্ম রাখিয়া, নিজের স্বাতন্ত্রা কোনো অংশে বিদর্জন না দিয়া, হিন্দুদের অতিথিরূপে প্রতিবেশিরূপে প্রভৃত উন্নতি লাভ করিয়া আদিয়াছে, রাজা বা জনসমাজের হস্তে পরাজিত বলিয়া উৎপীড়ন সহু করে নাই।

ইহার সহিত ইংরেজ উপনিবেশগুলির ব্যবহার তুলনা করিয়া দেখিলে পূর্বদেশের এবং পশ্চিমদেশের সাম্যবাদের প্রভেদটা আলোচনা করিবার স্থযোগ হইবে।

<mark>সম্প্রতি দক্ষিণ-আফ্রিকায় বিলাতি উপনিবেশীদের একটি সভা বসিয়াছিল, তাহার</mark> <mark>বিবরণ হয় তো অনেকে ক্টেট্ন্ম্যান-পত্তে প</mark>ড়িয়া থাকিবেন। তাঁহারা একবাক্যে <mark>সকলে স্থির করিয়াছেন যে, এশিয়ার লোকদিগকে তাঁহারা কোনো প্রকারেই আশ্র</mark>য় <u>দিবেন না। ব্যবদায় অথবা বাদের জ্ঞ্য তাহাদিগকে ঘরভাড়া দেওয়া হইবে না, যদি</u> <mark>কেহ দে</mark>য় তাহার প্রতি বিশেষরূপ অসস্তোষ প্রকাশ করিতে হইবে। বর্তমানে <mark>ষে-সকল বাড়ি এশিয়ার লোকদিগকে ভাড়া দেওয়া হইয়াছে, মেয়াদ উত্তীর্ণ হইলেই</mark> তাহা ছাড়াইয়া লওয়া হইবে। যে-সকল হোস ঐশিয়দিগকে কোনো প্রকারে সাহায্য <mark>করে, খুচরা ব্যবসায়ী ও পাইকেরগণ যাহাতে তাহাদের মঙ্গে ব্যাবসা বন্ধ করে, তাহার</mark> চেষ্টা করিতে হইবে। যাহাতে এই নিয়মগুলি পালিত হয় এবং যাহাতে সভাগণ ঐশিয় দোকানদার বা মহাজনদের কাছ হইতে কিছু না কেনে বা তাহাদিগকে কোনোপ্রকার সাহায্য না করে, সেজন্ত একটা Vigilance Association বা চৌকিদার-দল বাধিতে হইবে। সভায় বক্তৃতাকালে একজন সভ্য প্রশ্ন করিয়াছিলেন যে, আমাদের শহরের মধ্যে ঐশিয় ব্যবদায়ীদিগকে ষেমন করিয়া আড্ডা গাড়িতে দেওয়া হইয়াছে, এমন কি ইংলণ্ডের কোনো শহরে দেওয়া সম্ভব হইত। ইহার উত্তরে এক ব্যক্তি কহিল, না, দেখানে তাহাদিগকে 'লিঞ্' করা হইত। শ্রোভাদের মধ্যে <mark>একজন বলিয়াছিল, এখানেও</mark> কুলিদিগকে 'লিঞ্চ' করাই শ্রেয়।

এশিয়ার প্রতি মুরোপের মনোভাবের এই ষে-সকল লক্ষণ দেখা যাইতেছে ইহা
লইয়া আমরা যেন অবোধের মতো উত্তেজিত হইতে না থাকি। এগুলি শুদ্ধভাবে
বিচার করিয়া দেখিবার বিষয়। যাহা স্বভাবতই ঘটিতেছে, যাহা বাশুবিক সত্য,
তাহা লইয়া রাগারাগি করিয়া কোনো ফল দেখি না। কিন্তু তাহার সঙ্গে যদি ঘর
করিতে হয় তবে প্রকৃত অবস্থাটা ভূল বুঝিলে কাজ চলিবে না। ইহা স্পষ্ট দেখা যায়
ষে, এশিয়াকে মুরোপ কেবলমাত্র পৃথক বলিয়া জ্ঞান করে না, তাহাকে হেয় বলিয়াই
জানে।

এ-সম্বন্ধে মুরোপের দক্ষে আমাদের একটা প্রভেদ আছে। আমরা যাহাকে হের জ্ঞানও করি, নিজের গণ্ডির মধ্যে তাহার যে গৌরব আছে সেটুকু আমরা অস্বীকার করি না। দে তাহার নিজের মণ্ডলীতে স্বাধীন; তাহার ধর্ম, তাহার আচার, তাহার বিধিব্যবস্থার মধ্যে তাহার স্বতন্ত্র সার্থকতা আছে; আমার মণ্ডলী আমার পক্ষে যেমন তাহার মণ্ডলী তাহার পক্ষে ঠিক সেইরপ— এ কথা আমরা কথনো ভুলি না। এইজন্ম ধে-সকল জাতিকে আমরা অনার্য বলিয়া ঘূণাও করি, নিজের শ্রেষ্ঠতার অভিমানে আমরা তাহাদিগকে বিল্পু করিবার চেটা করি না। এই কারণে, আমাদের সমাজের মাঝখানেই হাড়ি ডোম চণ্ডাল স্বস্থানে আপন প্রাধান্ত রক্ষা করিয়াই চিরদিন বজায় আছে।

পশুদিগকে আমরা নিরুষ্ট জীব বলিয়াই জানি, কিন্তু তবু বলিয়াছি, আমরাও আছি, তাহারাও থাক্; বলিয়াছি, প্রাণিহত্যা করিয়া আহার করাটা 'প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং, নিবৃত্তিস্ত মহাফলা'— সেটা একটা প্রবৃত্তি, কিন্তু নিবৃত্তিটাই ভালো। মুরোপ বলে, জন্তুকে থাইবার অধিকার ঈশ্বর আমাদিগকে দান করিয়াছেন। মুরোপের শ্রেষ্ঠতার অভিমান ইতরকে যে কেবল ঘুণা করে তাহা নহে, তাহাকে নষ্ট করিবার বেলা ঈশ্বরকে নিজের দলভুক্ত করিতে কুষ্ঠিত হয় না।

মুরোপের শ্রেষ্ঠতা নিজেকে জাহির করা এবং বজায় রাখাকেই চরম কর্তব্য বলিয়া জানে। অন্তকে রক্ষা করা যদি তাহার দঙ্গে দম্পূর্ণ থাপ থাইয়া যায় তবেই অন্তের পক্ষে বাঁচোয়া, যে অংশে লেশমাত্র থাপ না থাইবে দে অংশে দয়ামায়া বাছবিচার নাই। হাতের কাছে ইহার যে ছই-একটা প্রমাণ আছে তাহারই উল্লেখ করিতেছি।

বাঙালি যে একদিন এমন জাহাজ তৈরি করিতে পারিত যাহা দেখিয়া ইংরেজ দ্বর্ধা অমূভ্ব করিয়াছে, আজ বাঙালির ছেলে তাহা স্বপ্নেও জানে না। ইংরেজ যে কেমন করিয়া এই জাহাজ-নির্মাণের বিভা বিশেষ চেষ্টায় বাংলাদেশ হইতে বিলুপ্ত করিয়া দিয়াছে তাহা শ্রীযুক্ত স্থারাম গণেশ দেউস্কর মহাশয়ের 'দেশের কথা' -নামক বইথানি পড়িলে সকলে জানিতে পারিবেন। একটা জাতিকে, যে-কোনো দিকেই হউক, একেবারে অক্ষম পঙ্গু করিয়া দিতে এই সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতাবাদী কোনো সংকোচ অমূভ্ব করে নাই।

ইংবেজ আজ সমন্ত ভারতবর্ষকে বলপূর্বক নিরস্ত্র করিয়া দিয়াছে, অথচ ইহার
নিদারণতা তাহারা অন্তরের মধ্যে একবার অন্তল্জব করে নাই। ভারতবর্ষ একটি ছোটো
দেশ নহে, একটি মহাদেশবিশেষ। এই বৃহৎ দেশের সমন্ত অধিবাদীকে চিরদিনের
জন্ম পুরুষামুক্রমে অন্তধারণে অনভ্যন্ত, আত্মরক্ষায় অসমর্থ করিয়া ভোলা যে কতবড়ো
অধর্ম, যাহারা এক কালে মৃত্যুভয়হীন বীরজাতি ছিল তাহাদিগকে সামান্ত একটা হিংল্র
পশুর নিকট শক্ষিত নিরুপায় করিয়া রাখা যে কিরপ বীভৎম অন্তায়, সে চিন্তা
ইহাদিগকে কিছুমাত্র পীড়া দেয় না। এখানে ধর্মের দোহাই একেবারেই নিক্ষল—
কারণ, জগতে আ্যাংলোস্থাক্সন জাতির মাহাত্মকে বিস্তৃত ও স্বর্ফিত করাই ইহারা

চরম ধর্ম জ্বানে, সেজন্ম ভারতবাদীকে ধদি অস্ত্রত্যাগ করিয়া এই পৃথিবীতলে চিরদিনের মতো নির্জীব নিঃসহায় পৌরুষবিহীন হইতে হয় তবে সে পক্ষে তাহাদের কোনো দুয়ামায়া নাই।

আাংলোস্থাক্দন যে শক্তিকে দকলের চেয়ে পূজা করে, ভারতবর্ব হইতে দেই শক্তিকে প্রতাহ দে অপহরণ করিয়া এ দেশকে উত্তরোত্তর নিজের কাছে অধিকতর হেয় করিয়া তুলিতেছে, আমাদিগকে ভীক্ষ বলিয়া অবজ্ঞা করিতেছে— অথচ একবার চিস্তা করিয়া দেখে না, এই ভীক্ষতাকে জন্ম দিয়া তাহাদের দলবদ্ধ ভীক্ষতা পশ্চাতে দাঁড়াইয়া আছে।

অতএব অনেক দিন হইতে ইহা দেখা ঘাইতেছে যে, আাংলোস্থাক্সন মহিমাকে সম্পূর্ণ নিরুপদ্রব করিবার পক্ষে দূরতম ব্যাঘাতটি যদি আমাদের দেশের পক্ষে মহত্তম হুমূল্য বস্তুপ্ত হয়, তবে তাহাকে দলিয়া সমভূমি করিয়া দিতে ইহারা বিচারমাত্র করে না।

এই সতাট ক্রমে ক্রমে ভিতরে ভিতরে আমাদের কাছেও স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে বলিয়াই আন্ধ গ্রমেণ্টের প্রত্যেক নড়াচড়ায় আমাদের হুৎকম্প উপস্থিত হইতেছে, তাঁহারা মুখের কথায় যতই আশাস দিতেছেন আমাদের সন্দেহ ততই বাড়িয়া উঠিতেছে।

কিন্তু আমাদের পক্ষে অভূত ব্যাপার এই যে, আমাদের সন্দেহেরও অন্ত নাই, আমাদের নির্ভরেরও সীমা নাই। বিশাসও করিব না, প্রার্থনাও করিব। যদি জিজ্ঞাদা করা যায় এমন করিয়া সময় নই করিতেছ কেন, তবে উত্তর পাইবে, এক দলের দয়া না যদি হয় তো আব-এক দলের দয়া হইতে পারে। প্রাতঃকালে যদি অন্তগ্রহ না পাওয়া যায় তো, যথেষ্ট অপেক্ষা করিয়া বদিয়া থাকিলে সন্ধ্যাকালে অন্তগ্রহ পাওয়া যাইতে পারে। রাজা তো আমাদের একটি নয়, এইজন্ম বারবার সহস্রবার তাড়া থাইলেও আমাদের আশা কোনোক্রমেই মরিতে চায় না— এমনি আমাদের মুশকিল হইয়াছে।

কথাটা ঠিক। আমাদের একজন রাজা নহে। পৃথিবীর ইতিহাসে ভারতবর্ধের ভাগ্যে একটা অপূর্ব ব্যাপার ঘটিয়াছে। একটি বিদেশী জাতি আমাদের উপরে রাজস্ব করিতেছে, একজন বিদেশী রাজা নহে। একটি দূরবর্তী সমগ্র জাতির কর্তৃত্ব-ভার আমাদিগকে বহন করিতে হইতেছে। ভিক্ষাবৃত্তির পক্ষে এই অবস্থাটাই কি এত অন্তক্ল? প্রবাদ আছে যে, ভাগের মা গঙ্গা পায় না, ভাগের কুপোয়াই কি মাছের মুড়া এবং ত্থের দর পায় ? অবিশাদ করিবার একটা শক্তি মান্ত্যের পক্ষে অবশ্যপ্রয়োজনীয়। ইহা কেবল একটা নেতিভাবক গুণ নহে, ইহা কর্তৃভাবক। মহুয়ান্তকে রক্ষা করিতে হইলে এই অবিশাদের ক্ষমতাকে নিজের শক্তির দারা থাড়া করিয়া রাখিতে হয়। যিনি বিজ্ঞানচর্চায় প্রবুত্ত তাঁহাকে অনেক জনশ্রুতি, অনেক প্রমাণহীন প্রচলিত ধারণাকে অবিশাদের জোরে থেদাইয়া রাখিতে হয়, নহিলে তাঁহার বিজ্ঞান পণ্ড হইয়া যায়। যিনি কর্ম করিতে চান অবিশাদের নিড়ানির দারা তাঁহাকে কর্মক্ষেত্র নিজ্লক রাখিতে হয়। এই-যে অবিশাদ ইহা অক্তের উপরে অবজ্ঞা বা ইর্ধাবশত নহে; নিজের বৃদ্ধিবৃত্তির প্রতি, নিজের কর্তব্যসাধনার প্রতি দশ্মনবশত।

আমাদের দেশে ইংরেজ-রাজনীতিতে অবিশ্বাদ যে কিরূপ প্রবল সতর্কতার সঙ্গে কাজ করিতেছে এবং দেই অবিখাদ যে কিরূপ নির্মতাবে আপনার লক্ষ্যদাধন করিতেছে তাহা পূর্বেই বলিয়াছি। উচ্চ ধর্মনীতির নহে, কিন্তু দাধারণ রাজনীতির দিক দিয়া দেখিলে এই কঠিন অটল অবিখাদের জন্ম ইংরেজকে দোষ দেওয়া যায় না। ক্রক্যের যে কী শক্তি, কী মাহাত্মা, তাহা ইংরেছ আমাদের চেয়ে ভালো করিয়াই জানে। ইংরেজ জানে, একাের অমুভূতির মধ্যে কেবল একটা শক্তিমাত্র নহে, পরস্ত এমন একটা আনন্দ আছে যে, দেই অহুভৃতির আবেগে মাহুষ সমস্ত দুঃথ ও ক্ষতি তুচ্ছ कतिया जनाधामाधान প্রবৃত্ত হয়। ইংরেজ আমাদের চেয়ে ভালো করিয়াই জানে যে, ক্ষমতা-অহুভৃতির শূর্তি মাহুষকে কিরূপ একটা প্রেরণা দান করে। উচ্চ অধিকার লাভ করিয়া রক্ষা করিতে পারিলে দেইখানেই তাহা আমাদিগকে থাকিতে দেয় না — উচ্চতর অধিকারলাভের জন্ম আমাদের সমস্ত প্রকৃতি উন্মুথ হইয়া উঠে। আমাদের শক্তি নাই, আমরা পারি না, এই মোহই সকলের চেয়ে ভয়ংকর মোহ। যে ব্যক্তি ক্ষমতাপ্রয়োগের অধিকার পায় নাই দে আপনার শক্তির স্বাদ জানে না; দে নিজেই নিজের পরম শক্ত। সে জানে যে আমি অক্ষম, এবং এইরূপ জানাই তাহার দারুণ তুর্বলতার কারণ। এরূপ অবস্থায় ইংরেজ যে আমাদের মধ্যে ঐক্যবন্ধনে পোলিটি-কাল হিদাবে আনন্দবোধ করিবে না, আমাদের হাতে উচ্চ অধিকার দিয়া আমাদের ক্ষমতার অমুভূতিকে উত্তরোত্তর সবল করিয়া তুলিবার জন্ম আগ্রহ অমুভব করিবে না, এ কথা ব্ঝিতে অধিক মননশক্তির প্রয়োজন হয় না। আমাদের দেশে যে-সকল পোলিটিকাল প্রার্থনাদভা স্থাপিত হইয়াছে তাহারা যদি ভিক্ষকের রীতিতেই ভিক্ষা ক্রিত তাহা হইলেও হয়তো মাঝে মাঝে দ্রথান্ত মঞ্র হইত— কিন্তু তাহারা গর্জন করিয়া ভিক্ষা করে, তাহারা দেশবিদেশের লোক একত্র করিয়া ভিক্ষা করে, তাহারা ভিক্ষাবৃত্তিকে একটা শক্তি করিয়া তুলিতে চেষ্টা করে, স্থতবাং এই শক্তিকে প্রশ্রয় দিতে

ইংরেজ রাজা সাহস করে না। ইহার প্রার্থনা পূরণ করিলেই ইহার শক্তির স্পর্ধাকে লালন করা হয়, এইজন্ম ইংরেজ-রাজনীতি আড়ম্বরসহকারে ইহার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া ইহার গর্বকে থব করিয়া রাখিতে চায়। এমন অবস্থায় এই-সকল পোলিটিকাল সভা কৃতকার্যতার বল লাভ করিতে পারে না; একত্র হইবার যে শক্তি তাহা ক্ষণকালের জন্ম পায় বটে, কিন্তু সেই শক্তিকে একটা মথার্থ সার্থকতার দিকে প্রয়োগ করিবার যে ক্তি তাহা পায় না। স্বতরাং নিক্ষল চেষ্টায় প্রবৃত্ত শক্তি, ডিম্ব ইইতে অকালে জাত অক্লণের মতো পঙ্গু হইয়াই থাকে— সে কেবল রথেই জ্বোড়া থাকিবার উমেদার হইয়া থাকে, তাহার নিজের উড়িবার কোনো উত্তম থাকে না।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, ভারতবর্ষের পলিটিক্সে অবিশ্বাদনীতি রাজার তরফে অত্যস্ত স্থান্ট, অথচ আমাদের তরফে তাহা একান্ত শিথিল। আমরা একই কালে অবিশ্বাদ প্রকাশ করি, কিন্তু বিশ্বাদের বন্ধন ছেদন করি না। ইহাকেই বলে ওরিয়েণ্টাল—এইখানেই পাশ্চান্তাদের দক্ষে আমাদের প্রভেদ। মুরোপ কায়মনোবাক্যে অবিশ্বাদ করিতে জানে— আর, যোলো-আনা অবিশ্বাদকে জাগাইয়া রাখিবার যে কঠিন শক্তি তাহা আমাদের নাই, আমরা ভূলিয়া নিশ্চিন্ত হইতে চাই, আমরা কোনোক্রমে বিশ্বাদ করিতে পারিলে বাঁচি। যাহা অনাবশ্রক তাহাকেও রক্ষা করিবার, যাহা অপ্রজন্ম তাহাকেও গ্রহণ করিবার, যাহা প্রতিক্ল তাহাকেও অঙ্গীভূত করিবার জন্ম আমরা চিরদিন প্রস্তুত হইয়া আছি।

য়ুরোপ যাহা-কিছু পাইয়াছে তাহা বিরোধ করিয়াই পাইয়াছে, আমাদের যাহা-কিছু সম্পত্তি তাহা বিশ্বাদের ধন। এখন বিরোধপরায়ণ জ্বাতির সহিত বিশ্বাদপরায়ণ জ্বাতির বোঝাপড়া মৃশকিল হইয়াছে। স্বভাববিদ্রোহী স্বভাববিশ্বাদীকে শ্রন্ধাই করে না।

যাহাই হউক, চিরস্তন প্রকৃতিবশত আমাদের ব্যবহারে যাহাই প্রকাশ পাউক, ইংরেজ রাজা স্বভাবতই যে আমাদের ঐক্যের সহায় নহেন, আমাদের ক্ষমতালাভের অফুকূল নহেন, এ কথা আমাদের মনকে অধিকার করিয়াছে। সেইজ্ফুই য়ুনিভার্নিটি-সংশোধন বন্ধব্যবচ্ছেদ প্রভৃতি গ্রহ্মেণ্টের ব্যবস্থাগুলিকে আমাদের শক্তি থর্ব করিবার সংকল্প বলিয়া কল্পনা করিয়াছি।

এমনতরো দলিশ্ব অবস্থার স্বাভাবিক গতি হওয়া উচিত— আমাদের স্বদেশহিতকর সমস্ত চেষ্টাকে নিজের দিকে ফিরাইয়া আনা। আমাদের অবিশ্বাসের মধ্যে এইটুকুই আমাদের লাভের বিষয়। পরের নিকট আমাদের সমস্ত প্রত্যাশাকে বদ্ধ করিয়া রাখিলে কেবল যে ফল পাওয়া যায় না তাহা নহে, তাহাতে আমাদের ঈশ্বরপ্রদত্ত

আত্মশক্তির মাহাত্মা চিরদিনের জন্ম নই হইয়া ষায়। এইটেই আমাদিগকে বিশেষ করিয়া মনে রাখিতে হইবে। ইংরেজ আমাদের প্রার্থনাপূরণ করিবে না, অতএব আমরা তাহাদের কাছে ঘাইব না— এ স্থ্বিটা লজ্জাকর। বস্তুত এই কথাই আমাদের মনে রাখিতে হইবে, অধিকাংশ স্থলেই প্রার্থনাপূরণটাই আমাদের নোকদান। নিজের চেষ্টার ঘারা যতটুকু ফল পাই তাহাতে ফলও পাওয়া যায়, শক্তিও পাওয়া যায়, দোনাও পাওয়া যায়, দক্ষে দক্ষে পরশ্পথিরও পাওয়া যায়। পরের ঘার ক্ষম হইয়াছে বলিয়াই ভিক্ষাবৃত্তি হইতে যদি নিরস্ত হইতে হয়, পৌকষবশত, মহুল্যখনত, নিজের প্রতি, নিজের অন্তর্থামী পুক্ষের প্রতি সম্মানবশত যদি না হয়, তবে এই ভিক্ষাবৈরাগ্যের প্রতি আমি কোনো ভরদা রাখি না।

বস্তুত, ইংরেজের উপর রাগ করিয়া নিজের দেশের উপর হঠাৎ অত্যন্ত মনোযোগ দিতে আরম্ভ করা কেমন— ষেমন স্বামীর উপরে অভিমান করিয়া দবেগে বাপের বাড়ি যাওয়া। সে বেগের হ্রাদ হইতে বেশিক্ষণ লাগে না, আবার দ্বিগুণ আগ্রহে দেই খণ্ডর-বাড়িতেই ফিরিতে হয়। দেশের প্রতি আমাদের যে-সকল কর্তব্য আজ আমরা দ্বির করিয়াছি দে যদি দেশের প্রতি প্রীতির উপরেই প্রতিষ্ঠিত হয় তবেই তাহার গোরব এবং স্থায়িত্ব, ইংরেজের প্রতি রাগের উপরে যদি তাহার নির্ভর হয় তবে তাহার উপরে ভরদা রাখা বড়ো কঠিন। ডাক্রার অসম্ভব ভিজিট বাড়াইয়াছে বলিয়া তাহার উপরে রাগ করিয়া যদি শরীর ভালো করিতে চেষ্টা করি তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু শরীরের প্রতি মমতা করিয়া যদি এ কাজে প্রবৃত্ত হই তবেই কাজটা যথার্থভাবে সম্পন্ন হইবার এবং উৎসাহ স্থায়িভাবে রক্ষিত হইবার সম্ভাবনা থাকে।

তবে কিনা, ষেমন ঘড়ির কল কোনো একটা আকস্মিক বাধায় বন্ধ হইয়া থাকিলে তাহাকে প্রথমে একটা নাড়া দেওয়া যায়, তাহার পরেই সে আর বিতীয় ঝাঁকানির অপেক্ষা না করিয়া নিজের দমেই নিজে চলিতে থাকে— তেমনি স্বদেশের প্রতি কর্তব্যাল্যকাও হয়তো আমাদের সমাজে একটা বড়ো রকমের ঝাঁকানির অপেক্ষায় ছিল—হয়তো স্বদেশের প্রতি স্বভাবসিদ্ধ প্রীতি এই ঝাঁকানির পর হইতে নিজের আভ্যন্তরিক শক্তিতেই আবার কিছুকাল সহজে চলিতে থাকিবে। অতএব এই ঝাঁকানিটা যাহাতে আমাদের মনের উপরে বেশ রীতিমত লাগে সে পক্ষেও আমাদিগকে সচেই হইতে হইবে। যদি সাময়িক আন্দোলনের সাহায়ে আমাদের নিত্য জীবনীক্রিয়া সজাগ হইয়া উঠে তবে এই স্বযোগটা ছাড়িয়া দেওয়া কিছু নয়।

এখন তবে কথা এই যে, আমাদের দেশে বঙ্গব্যবচ্ছেদের আক্ষেপে আমরা যুখাসম্ভব বিলাতি জিনিস কেনা বন্ধ করিয়া দেশী জিনিস কিনিবার জন্ম যে সংকল্প

করিয়াছি দেই সংকল্পটিকে তব্ধভাবে, গভীরভাবে, স্থায়ী মন্ধলের উপরে স্থাপিত করিতে হইবে। আমি আমাদের এই বর্তমান উদ্যোগটির সম্বন্ধে যদি আনন্দ অস্কুভব করি তবে তাহার কারণ এ নয় যে তাহাতে ইংরেজের ক্ষতি হইবে, তাহার কারণ সম্পূর্ণভাবে এও নহে যে তাহাতে আমাদের দেশী ব্যবসায়ীদের লাভ হইবে— এ-সমস্ত লাভক্ষতি নানা বাহিরের অবস্থার উপরে নির্ভর করে— সে-সমস্ত স্ক্ষভাবে বিচার করিয়া দেখা আমার ক্ষমতায় নাই। আমি আমাদের অস্তরের লাভের দিকটা দেখিতেছি। আমি দেখিতেছি, আমরা যদি দর্বদা দচেষ্ট হইয়া দেশী জিনিদ ব্যবহার করিতে প্রবৃত্ত হই, যে জিনিসটা দেশী নহে তাহার ব্যবহারে বাধ্য হইতে হইলে যদি কট অহুভব করিতে থাকি, দেশী জিনিদ বাবহারের গতিকে যদি কতকটা পরিমাণে আরাম ও আড়ম্বর হইতে বঞ্চিত হইতে হয়, যদি দেজ্যু মাঝে মাঝে বদলের উপহাস ও নিন্দা সম্ করিতে প্রস্তুত হুই, তবে বদেশ আমাদের হৃদয়কে অধিকার করিতে পারিবে। এই উপলক্ষে আমাদের চিত্ত দর্বদা স্বদেশের অভিমৃথ হইয়া থাকিবে। আমরা ত্যাগের দারা তৃঃখস্বীকারের দারা আপন দেশকে যথার্থভাবে আপনার করিয়া লইব। আমাদের আরাম বিলাস আত্মস্থতৃপ্তি আমাদিগকে প্রত্যহ বদেশ হইতে দ্বে লইয়া যাইতেছিল, প্রত্যহ আমাদিগকে পরবশ করিয়া লোকহিত-বতের জন্ম অক্ষম করিতেছিল— আজ আমরা সকলে মিলিয়া ধদি নিজের প্রাত্যহিক জীবন্যাত্রায় দেশের দিকে তাকাইয়া ঐশ্বর্যের আড়ম্বর ও আরামের অভ্যাস কিছু পরিমাণও পরিত্যাগ করিতে পারি, তবে সেই ত্যাগের ঐক্য দারা আমরা পরস্পর নিকটবর্তী হইয়া দেশকে বলিষ্ঠ করিতে পারিব। দেশী জিনিদ ব্যবহার করার ইহাই ষথার্থ দার্থকতা— ইহা দেশের পূজা, ইহা একটি মহান সংকল্পের নিকটে আত্মনিবেদন।

এইরপে কোনো-একটা কর্মের দারা, কাঠিতের দারা, ত্যাগের দারা আত্ম-নিবেদনের জন্ত আমাদের অস্তঃকরণ নিশ্চয়ই অপেক্ষা করিয়া আছে— আমরা কেবল-মাত্র সভা ডাকিয়া, কথা কহিয়া, আবেদন করিয়া নিশ্চয়ই তৃপ্তিলাভ করি নাই। কখনো অমেও মনে করি নাই ইহার দারাই আমাদের জীবন সার্থক হইতেছে। ইহার দারা আমরা নিজের একটা শক্তি উপলব্ধি করিতে পারি নাই; ইহা আমাদের চিত্তকে, আমাদের পূজার ব্যপ্রতাকে, আমাদের স্থতঃখনিরপেক্ষ ফলাফলবিচার-বিহীন আত্মদানের ব্যাকুলতাকে দ্র্নিবার বেগে বাহিরে আকর্ষণ করিয়া আনিতে পারে নাই। কি আমাদের প্রত্যেকের ব্যক্তির প্রকৃতিতে, কি জাতির প্রকৃতিতে, কোনো-একটি মহা-আহ্বানে আপনাকে নিংশেষে বাহিরে নিবেদন করিবার জন্য প্রতীক্ষা

অন্তরের অন্তরে বাদ করিতেছে— দেখানে আমাদের দৃষ্টি পড়ে বা না পড়ে তাহার নির্বাণহীন প্রদীপ জনিতেছেই। যখন কোনো বৃহৎ আকর্ষণে আমরা আপনাদের আরামের, আপনাদের স্বার্থের গহুর ছাড়িয়া আপনাকে যেন আপনার বাহিরে প্রবল্তাবে সমর্পণ করিতে পারি তথন আমাদের ভয় থাকে না, বিধা থাকে না, তখনই আমরা আমাদের অন্তর্নহিত অন্তুত শক্তিকে উপলব্ধি করিতে পারি— নিজেকে আর দীনহীন ত্র্বল বলিয়া মনে হয় না। এইরূপে নিজের অন্তরের শক্তিকে এবং সেই শক্তির যোগে বৃহৎ বাহিরের শক্তিকে প্রত্যক্ষতারে উপলব্ধি করাই আমাদের ব্যক্তিগত জীবনের এবং জাতিগত সন্তার একমাত্র চরিতার্থতা।

নিশ্চয় জানি, এই বিপুল সার্থকতার জন্ম আমরা সকলেই অপেক্ষা করিয়া আছি। ইহারই অভাবে আমাদের সমস্ত দেশকে বিধাদে আচ্ছন্ন ও অবদাদে ভারাক্রান্ত করিয়া রাখিয়াছে। ইহারই অভাবে আমাদের মজ্জাগত দৌর্বল্য যায় না, আমাদের পরস্পরের মধ্যে অনৈক্য ঘোচে না, আমাদের আত্মাভিমানের চপলতা কিছুতেই দূর হয় না। ইহারই অভাবে আমরা হৃঃথ বহন করিতে, বিলাদ ত্যাগ করিতে, ক্ষতি স্বীকার করিতে অসমত। ইহারই অভাবে আমরা প্রাণটাকে ভয়মুগ্ধ শিশুর ধাত্রীর মতো একাস্ত আগ্রহে আঁকড়িয়া ধরিয়া আছি, মৃত্যুকে নিঃশঙ্ক বীর্ষের সহিত বরণ করিতে পারিতেছি না। যিনি আমাদের দেশের দেবতা, যিনি আমাদের পিতামহদের সহিত আমাদিগকে এক স্থতে বাঁধিয়াছেন, যিনি আমাদের সন্তানের মধ্যে আমাদের সাধনাকে দিদ্ধিদান করিবার পথ মুক্ত করিতেছেন, যিনি আমাদের এই সুর্যালোকদীপ্ত মীলাকাশের নিমে যুগে যুগে সকলকে একত্ত করিয়া এক বিশেষ বাণীর দারা আমাদের সকলের চিত্তকে এক বিশেষ ভাবে উদ্বোধিত করিতেছেন, আমাদের চিরপরিচিত ছায়ালোকবিচিত্র অরণ্য-প্রান্তর-শশুক্ষেত্র বাঁহার বিশেষ মূর্তিকে পুরুষামূক্রমে আমাদের চক্ষের সম্মুখে প্রকাশমান করিয়া রাখিয়াছে, আমাদের পুণ্যনদীসকল যাঁহার পাদোদকরূপে আমাদের গৃহের ঘারে ঘারে প্রবাহিত হইয়া যাইতেছে, যিনি জাতি-নিবিশেষে হিন্দু-মুসলমান-খ্রীস্টানকে এক মহাযজে আহ্বান করিয়া পাশে পাশে বসাইয়া সকলেরই অন্নের থালায় স্বহস্তে পরিবেশন করিয়া আসিতেছেন, দেশের অন্তর্গামী সেই দেবতাকে, আমাদের সেই চিরস্তন অধিপতিকে এখনো আমরা সহজে প্রত্যক্ষ করিতে পারি নাই। যদি অকস্মাৎ কোনো বৃহৎ ঘটনায়, কোনো মহান্ আবেগের ঝড়ে পদা একবার একটু উভিয়া যায় ভবে এই দেবাধিষ্ঠিত দেশের মধ্যে হঠাৎ দেখিতে পাইব, আমরা কেহই স্বতন্ত্র নহি, বিচ্ছিন্ন নহি— দেখিতে পাইব, যিনি যুগ্যুগান্তর হইতে আমাদিগকে এই সম্ভবিধোত হিমাত্রি-মধিরাজিত উদার দেশের মধ্যে এক ধনধান্ত,

এক স্থপতৃঃথ, এক বিরাট প্রকৃতির মাঝখানে রাখিয়া নিরস্তর এক করিয়া তুলিতেছেন, সেই দেশের দেবতা তুর্জেয়, তাঁহাকে কোনোদিন কেহই অধীন করে নাই, তিনি ইংরেজ রাজার প্রজা নহেন, আমাদের বহুতর তুর্গতি তাঁহাকে স্পর্শপ্ত করিতে পারে নাই, তিনি প্রবল, তিনি চিরজাগ্রত— ইহার এই সহজ্বমুক্ত স্বরূপ দেখিতে পাইলে তথনই আনন্দের প্রাচ্র্যবেগে আমরা অনায়াদেই পূজা করিব, ত্যাগ করিব, আত্মমর্মপণ করিব, কোনো উপদেশের অপেক্ষা থাকিবে না। তথন তুর্গম পথকে পরিহার করিব না, তথন পরের প্রদাদকেই জাতীয় উন্নতিলাভের চরম সম্বল মনে করাকে পরিহাদ করিব এবং অপমানের মূল্যে আশু ফললাভের উঞ্কর্ত্তিকে অন্তরের সহিত অবজ্ঞা করিতে পারিব।

আজ একটি আকস্মিক ঘটনায় সমস্ত বাঙালিকে একই বেদনায় আঘাত করাতে আমরা যেন কণকালের জন্মও আমাদের এই স্বদেশের অন্তর্থামী দেবতার আভাস পাইয়াছি। সেইজন্ম, যাহারা কোনোদিন চিস্তা করিত না ভাহারা চিস্তা করিতেছে, যাহারা পরিহাস করিত ভাহারা শুরু হইয়াছে, যাহারা কোনো মহান সংকল্পের দিকে ভাকাইয়া কোনোরূপ ত্যাগম্বীকার করিতে জানিত না ভাহারাও যেন কিছু অস্তবিধা ভোগ করিবার জন্ম উন্মন অন্তর্ভব করিতেছে এবং যাহারা প্রভ্যেক কথাতেই পরের দারে ছুটিতে ব্যগ্র হইয়া উঠিত ভাহারাও কিঞ্চিং দ্বিধার সহিত নিজের শক্তি সন্ধান করিতেছে।

একবার এই আশ্চর্য ব্যাপারটা ভালো করিয়া মনের মধ্যে অন্তব করিয়া দেখুন।
ইতিপূর্বে রাজার কোনো অপ্রিয় ব্যবহারে বা কোনো অনভিমত আইনে আঘাত
পাইয়া আমরা অনেকবার অনেক কলকোশল, অনেক কোলাহল, অনেক দভা
আহ্বান করিয়াছি; কিন্তু আমাদের অন্তঃকরণ বল পায় নাই, আমরা নিজের চেন্টাকে
নিজে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি নাই, এইজন্ম সহস্র অত্যুক্তিভারাও রাজার প্রত্যয় আকর্ষণ
করিতে পারি নাই, দেশের উদাসীন্ত দূর করিতে পারি নাই। আজ আসন্ন বঙ্গবিভাগের উদ্যোগ বাঙালির পক্ষে পরমশোকের কারণ হইলেও এই শোক আমাদিগকে
নিহ্নপায় অবসাদে অভিভূত করে নাই। বস্তুত, বেদনার মধ্যে আমরা একটা আনন্দই
অন্তব করিতেছি। আনন্দের কারণ, এই বেদনার মধ্যে আমরা একটা আনন্দই
করিতেছি— পরকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছি না। আনন্দের কারণ, আমরা আভাস
পাইয়াছি আমাদের নিজের একটা শক্তি আছে— সেই শক্তির প্রভাবে আজ
আমরা ত্যাগ করিবার, তঃগভোগ করিবার পরম অধিকার লাভ করিয়াছি। আজ
আমাদের বালকেরাও বলিতেছে, পরিত্যাগ করো বিদেশের বেশভূষা, বিদেশের

বিলাস পরিহার করো— সে কথা শুনিয়া বুদ্ধেরাও তাহাদিগকে ভংসনা করিতেছে না. বিজ্ঞেরাও তাহাদিগকে পরিহাস করিতেছে না; এই কথা নি:সংকোচে বলিবার এবং এই কথা নিস্তব্ধ হইয়া শুনিবার বল আমরা কোথা হইতে পাইলাম ? স্বথেই হউক আর ত্রংথেই হউক, সম্পদেই হউক আর বিপদেই হউক, হৃদয়ে হৃদয়ে ঘণার্থ-ভাবে মিলন হইলেই ঘাঁহার আবির্ভাব আর মুহূর্তকাল গোপন থাকে না তিনি আমাদিগকে বিপদের দিনে এই বল দিয়াছেন, হৃংখের দিনে এই আনন্দ দিয়াছেন। আজ দুর্যোগের রাত্রে যে বিদ্যুতের আলোক চকিত হইতেছে দেই আলোকে যদি আমরা রাজপ্রাদাদের সচিবদেরই মুখমণ্ডল দেখিতে থাকিতাম, তবে আমাদের অন্তবের এই উদার উত্তমটুকু কথনোই থাকিত না। এই আলোকে আমাদের দেবালয়ের দেবতাকে, আমাদের ঐক্যাধিষ্ঠাত্রী অভয়াকে দেখিতেছি— সেইজ্তুই আজু আমাদের উৎসাহ এমন সজীব হইয়া উঠিল। সম্পদের দিনে নহে, কিন্তু সংকটের দিনেই বাংলাদেশ আপন হৃদয়ের মধ্যে এই প্রাণ লাভ করিল। ইহাতেই বুঝিতে হইবে, ঈশবের শক্তি যে কেবল সম্ভবের পথ দিয়াই কাজ করে তাহা নহে; ইহাতেই বুঝিতে হইবে, তুর্বলেরও বল আছে, দরিদ্রেরও সম্পদ আছে এবং তুর্ভাগ্যকেই সৌভাগ্য করিয়া তুলিতে পারেন যিনি সেই জাগ্রত পুরুষ কেবল আমাদের জাগরণের প্রতীক্ষায় নিস্তর আছেন। তাঁহার অহুশাসন এ নয় যে, গবর্মেণ্ট তোমাদের মান-চিত্রের মাঝখানে যে-একটা কৃত্রিম রেখা টানিয়া দিতেছেন তোমরা তাঁহাদিগকে বলিয়া কহিয়া, কাঁদিয়া কাটিয়া, বিলাতি জিনিস কেনা রহিত করিয়া, বিলাতে টেলিগ্রাম ও দূত পাঠাইয়া, তাঁহাদের অহুগ্রহে সেই রেখা মৃছিয়া লও। তাঁহার অনুশাসন এই যে, বাংলার মাঝখানে যে রাজাই যতগুলি রেখাই টানিয়া দিন, তোমাদিগকে এক থাকিতে হইবে— আবেদন-নিবেদনের জোরে নয়, নিজের শক্তিতে এক থাকিতে হইবে, নিজের প্রেমে এক থাকিতে হইবে। রাজার ঘারা বঙ্গবিভাগ ঘটিতেও পারে, না-ও ঘটিতে পারে— তাহাতে অতিমাত্র বিষণ্ণ বা উল্লসিত হইয়ো না — তোমরা যে আজ একই আকাজ্ঞা অন্তত্ত করিতেছ ইহাতেই আনন্দিত হও এবং দেই আকাজ্ঞা তৃথির জন্ত সকলের মনে যে একই উত্তম জন্মিয়াছে ইহার দারা<mark>ই</mark> সার্থকতা লাভ করো।

জতএব, এখন কিছুদিনের জন্ত কেবল মাত্র একটা হৃদয়ের আন্দোলন ভোগ করিয়া এই শুভ স্থযোগকে নষ্ট করিয়া ফেলিলে চলিবে না। আপনাকে সংবরণ করিয়া, সংঘত করিয়া, এই আবেগকে নিত্য করিতে হইবে। আমাদের যে ঐক্যকে একটা আঘাতের সাহায্যে দেশের আভন্তমধ্যে আমরা একসঙ্গে সকলে অমুভব করিয়াছি— আমরা

হিন্দু-মুসলমান, ধনী-দরিদ্র, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, স্ত্রীলোক ও পুরুষ সকলেই বাঙালি বলিয়া যে এক বাংলার বেদনা অন্তভব করিতে পারিয়াছি— আঘাতের কারণ দ্ব হইলেই বা বিশ্বত হইলেই দেই এক্যের চেতনা যদি দূর হইয়া যায় তবে আমাদের <mark>মতো হুর্ভাগা আর কেহ নাই। এখন হইত আমাদের ঐক্যকে নানা উপলক্ষ্যে নানা</mark> আকারে স্বীকার ও সন্মান করিতে হইবে। এখন হইতে আমরা হিন্দু ও মুসলমান, শহরবাদী ও পল্লীবাদী, পূর্ব ও পশ্চিম, পরস্পারের দূঢ়বদ্ধ করতলের বন্ধন প্রতিক্ষণে অন্থভব করিতে থাকিব। বিচ্ছেদে প্রেমকে ঘনিষ্ঠ করে; বিচ্ছেদের ব্যবধানের মধ্য দিয়া যে প্রবল মিলন সংঘটিত হইতে থাকে তাহা সচেট, জাগ্রত, বৈহ্যত শক্তিতে পরিপূর্ণ। ঈশবের ইচ্ছায় যদি আমাদের বন্ধভূমি রাজকীয় ব্যবস্থায় বিচ্ছিন্নই হয়, তবে সেই বিচ্ছেদবেদনার উত্তেজনায় আমাদিগকে দামাজিক সদ্ভাবে আরো দৃঢ়রূপে মিলিত হইতে হইবে, আমাদিগকে নিজের চেষ্টায় ক্ষতিপূরণ করিতে হইবে— সেই চেষ্টার উদ্রেকই আমাদের পরম লাভ।

किन्दु, व्यनिर्मिष्टे जारत माधां त्रणं जारत व कथा त्रनित्न किन्दि ना । भिनन क्यम করিয়া ঘটিতে পারে ? একত্রে মিলিয়া কাজ করিলেই মিলন ঘটে, তাহা ছাড়া যথার্থ মিলনের আর-কোনো উপায় নাই।

দেশের কার্য বলিতে আর ভুল ব্ঝিলে চলিবে না— এখন সেদিন নাই— আমি যাহা বলিতেছি তাহার অর্থ এই, সাধ্যমত নিজেদের অভাব মোচন করা, নিজেদের কর্তব্য নিজে সাধন করা।

এই অভিপ্রায়টি মনে রাখিয়া দেশের কর্মশক্তিকে একটি বিশেষ কর্তৃসভার মধ্যে বন্ধ করিতে হইবে। অন্তত একজন হিন্দু ও একজন মুসলমানকে আমরা এই সভার অধিনায়ক করিব— তাঁহাদের নিকটে নিজেকে সম্পূর্ণ অধীন, সম্পূর্ণ নত করিয়া রাখিব; তাঁহাদিগকে কর দান করিব; তাঁহাদের আদেশ পালন করিব; নির্বিচারে তাঁহাদের শাসন মানিয়া চলিব ; তাঁহাদিগকে সম্মান করিয়া <mark>আমাদের দেশকে সম্মানিত করিব।</mark>

আমি জানি, আমার এই প্রস্তাবকে আমাদের বিবেচক ব্যক্তিগণ অসম্ভব বলিয়া উড়াইয়া দিবেন। যাহা নিতান্তই সহজ, যাহাতে হঃখ নাই, ত্যাগ নাই, অ্থচ আড়ম্বর আছে, উদ্দীপনা আছে, তাহা ছাড়া আর-কিছুকেই আমাদের স্বাদেশিকগণ সাধ্য বলিয়া গণ্যই করেন না। কিন্তু সম্প্রতি নাকি বাংলায় একটা দেশব্যাপী ক্ষোভ জন্মিয়াছে, দেইজন্মই আমি বিব্বক্তি ও বিদ্রূপ উদ্রেকের আশঙ্কা পরিত্যাগ করিয়া আমার প্রস্তাবটি সকলের সম্মুখে উপস্থিত করিতেছি এবং আশস্ত করিবার জন্য একটা ঐতিহাসিক নজিরও এখানে উদ্ধৃত করিতেছি। আমি যে বিবরণটি পাঠ করিতে

উন্নত হইয়াছি তাহা রুণীয় গ্বর্মেন্টের অধীনস্থ বাহলীক প্রদেশীয়। ইহা কিছুকাল পূর্বে কেট্স্ম্যান পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। সেই বাহলীক প্রদেশে জজীয় আর্মানিগণ যে চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়াছে তাহা যে কেন আমাদের পক্ষে দৃষ্টান্তস্বরূপ হইবে না তাহা জানি না। সেথানে 'দকার্ট্ভেলিট্ট' নামধারী একটি জজীয় 'ত্যাশনালিফ' সম্প্রদায় গঠিত হইয়াছে— ইহারা 'কার্দ্' প্রদেশে প্রত্যেক গ্রাম্য জিলায় স্বদেশীয় বিচারকদের দ্বারা গোপন বিচারশালা স্থাপন করিয়া রাজকীয় বিচারালয়কে নিপ্রভ করিয়া দিয়াছেন—

The peasants aver that these secret courts work with much greater expedition, accuracy and fairness than the Crown Courts, and that the Judges have the invaluable characteristic of incorruptibility. The Drozhakisti, or Armenian Nationalist party, had previously established a similar system of justice in the rural districts of the province of Erwan and more than that, they had practically supplanted the whole of the government system of rural administration and were employing agricultural experts, teachers and physicians of their own choosing. It has long been a matter of notoriety that ever since the suppression of Armenian schools by the Russian minister of Education, Delyanoff, who by the way was himself an Armenian, the Armenian population of the Caucasus has maintained clandestine national schools of its own.

আমি কেবল এই বৃত্তান্তটি উদাহরণস্বরূপে উদ্ধৃত করিয়াছি— অর্থাৎ ইহার মধ্যে এইটুকুই দ্রষ্টব্য যে, স্বদেশের কর্মভার দেশের লোকের নিজেদের গ্রহণ করিবার চেষ্টা একটা পাগলামি নহে— বস্তত, দেশের হিতেচ্ছু ব্যক্তিদের এইরূপ চেষ্টাই একমাত্র স্বাভাবিক।

আমাদের দেশের অধিকাংশ শিক্ষিতলোক যে গবর্মেণ্টের চাকরিতে মাথা বিকাইয়ারাখিয়াছেন, ইহার শোচনীয়তা কি আমরা চিস্তা করিব না ? কেবল চাকরির পথ আরো প্রশস্ত করিয়া দিবার জন্ম প্রার্থনা করিব ? চাকরির খাতিরে আমাদের ত্র্বলতা কতদ্র বাড়িতেছে তাহা কি আমরা জানি না ? আমরা মনিবকে খুশি করিবার জন্ম গুপুচরের কাজ করিতেছি, মাতৃভূমির বিক্ষমে হাত তুলিতেছি এবং যে মনিব আমাদের প্রতি অশ্রমা করে তাহার পৌক্ষক্ষয়কর অপমানজনক আদেশও প্রফুল্লমুথে পালন করিতেছি— এই চাকরি আরো বিস্তার করিতে হইবে ? দেশের শিক্ষিতসম্প্রদায়ের বন্ধনকে আরো দৃঢ় করিতে হইবে ? আমরা যদি স্বদেশের কর্মভার নিজে গ্রহণ করিতাম তবে গবর্মেণ্টের আপিদ রাক্ষদের মতো আমাদের দেশের শিক্ষিত লোকদিগকে কি এমন নিঃশেষে গ্রাদ করিত ? আবেদনের দারা সরকারের চাকরি নহে, পৌরুষের দারা স্বদেশের কর্মক্ষেত্র বিস্তার করিতে হইবে। যাহাতে আমাদের ভাক্তার, আমাদের শিক্ষক, আমাদের এঞ্জিনিয়ারগণ দেশের অধীন থাকিয়া দেশের কাজেই আপনার যোগ্যতার ফুর্তিসাধন করিতে পারেন আমাদিগকে তাহার ব্যবস্থা করিতেই হইবে। নতুবা আমাদের যে কী শক্তি আছে তাহার পরিচয়ই আমরা পাইব না। তা ছাড়া, এ কথা আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে যে, সেবার অভ্যাদের দারাই প্রীতির উপচয় হয়; যদি আমরা শিক্ষিতগণ এমন কোথাও কাজ করিতাম যেখানে দেশের কাজ করিতেছি এই ধারণা সর্বদা স্পষ্টরূপে জাগ্রত থাকিত, তবে দেশকে ভালবাসো—এ কথা নীতিশাস্ত্রের সাহায্যে উপদেশ দিতে হইত না। তবে এক দিকে যোগ্যতার অভিমান করা, অন্থ দিকে প্রত্যেক অভাবের জন্ম পরের সাহায্যের প্রার্থী হওয়া, এমনতরো অভ্যুত অশ্রদ্ধাকর আচরণে আমাদিগকে প্রবৃত্ত হইতে হইত না— দেশের শিক্ষা স্বাধীন হইত এবং শিক্ষিতসমাজের শক্তি বন্ধনমূক্ত হইত।

জ্জীরগণ, আর্মানিগণ প্রবল জাতি নহে— ইংগরা যে-সকল কাজ প্রতিকৃল অবস্থাতেও নিজে করিতেছে আমরা কি সেই-সকল কাজেরই জন্ম দরবার করিতে দৌড়াই না ? ক্ষতিত্বপারদর্শীদের লইয়া আমরাও কি আমাদের দেশের কৃষির উন্নতিতে প্রবৃত্ত হইতে পারিতাম না ? আমাদের ডাক্তার লইয়া আমাদের দেশের স্বাস্থ্যবিধান-চেটা কি আমাদের পক্ষে অসম্ভব ? আমাদের পল্লীর শিক্ষাভার কি আমরা গ্রহণ করিতে পারি না ? যাহাতে মামলা-মকদ্দমায় লোকের চরিত্র ও সম্বল নই না হইয়া সহজ বিচারপ্রণালীতে সালিস-নিজ্পত্তি দেশে চলে তাহার ব্যবস্থা করা কি আমাদের সাধ্যাতীত ? সমস্তই সম্ভব হয়, যদি আমাদের এই-সকল স্বদেশী চেটাকে যথার্থভাবে প্রয়োগ করিবার জন্ম একটা দল বাঁধিতে পারি। এই দল, এই কর্তৃসভা আমাদিগকে স্থাপন করিতেই হইবে— নতুবা বলিব, আজ আমরা যে-একটা উত্তেজনা প্রকাশ করিতেছি তাহা মাদকতা মাত্র, তাহার অবসানে অবসাদের পঙ্কশব্যায় লুঠন করিতে হইবে।

একটা কথা আমাদিগকে ভালো করিয়া ব্ঝিতে হইবে যে, পরের প্রদত্ত অধিকার আমাদের জাতীয় সম্পদ্রূপে গণ্য হইতে পারে না— বরঞ্চ তাহার বিপরীত। দৃষ্টাস্তস্বরূপে একবার পঞ্চায়েৎবিধির কথা ভাবিয়া দেখুন। একসময় পঞ্চায়েৎ আমাদের দেশের জিনিস হিল, এখন পঞ্চায়েৎ গবর্মেণ্টের আফিসে-গড়া জিনিস হইতে চলিল।

ষদি ফল বিচার করা যায় তবে এই তুই পঞ্চায়েতের প্রকৃতি একেবারে পরস্পরের বিপরীত বলিয়াই প্রতীত হইবে। যে পঞ্চায়েতের ক্ষমতা গ্রামের লোকের স্বতঃপ্রদম্ভ নহে, যাহা গবর্মেণ্টের দত্ত, তাহা বাহিরের জিনিস হওয়াতেই গ্রামের বক্ষে একটা অশান্তির মতো চাপিয়া বসিবে— তাহা ঈর্ষার স্ঠাষ্ট করিবে— এই পঞ্চায়েৎপদ লাভ করিবার জন্ম অধোগ্য লোকে এমন-সকল চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইবে যাহাতে বিরোধ জন্মিতে পাকিবে— পঞ্চায়েৎ ম্যাজিস্টেটবর্গকেই স্বপক্ষ এবং গ্রামকে অপর পক্ষ বলিয়া জানিবে এবং ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট বাহবা পাইবার জ্বন্ত গোপনে অথবা প্রকাশ্যে গ্রামের বিশাসভন্ন করিবে— ইহারা গ্রামের লোক হইয়া গ্রামের চরের কাজ করিতে বাধ্য হুইবে এবং যে পঞ্চায়েৎ এ দেশে গ্রামের বলস্বরূপ ছিল সেই পঞ্চায়েৎই গ্রামের তুর্বলতার কারণ হইবে। ভারত্বর্ষের যে-সকল গ্রামে এখনো গ্রামা পঞ্চায়েতের প্রভাব বর্তমান আছে, যে পঞ্চায়েৎ কালক্রমে শিক্ষার বিস্তার ও অবস্থার পরিবর্তন অহুসারে স্বভাবতই স্বাদেশিক পঞ্চায়েতে পরিণত হইতে পারিত, যে-গ্রাম্যপঞ্চায়েৎগণ একদিন স্বদেশের দাধারণ কার্যে পরস্পরের মধ্যে যোগ বাঁধিয়া দাড়াইবে এমন আশা করা ষ্টিত— সেই-সকল গ্রামের পঞ্চায়েৎগণের মধ্যে একবার যদি গ্রুমেণ্টের বেনো জল প্রবেশ করে, তবে পঞ্চায়েতের পঞ্চায়েতত্ব চিরদিনের মতো ঘুচিল। দেশের জিনিস হইয়া তাহারা যে কাজ করিত গবর্মেণ্টের জিনিস হইয়া তাহার সম্পূর্ণ উল্টারকম কাজ করিবে।

ইহা হইতে আমাদিগকে ব্বিতে হইবে, দেশের হাত হইতে আমরা যে ক্ষমতা পাই তাহার প্রকৃতি একরকম, আর পরের হাত হইতে ষাহা পাই তাহার প্রকৃতি সম্পূর্ণ অগ্ররকম হইবেই। কারণ, মূল্য না দিয়া কোনো জিনিস আমরা পাইতেই পারি না। স্ক্তরাং দেশের কাছ হইতে আমরা যাহা পাইব সেজগু দেশের কাছেই আপনাকে বিকাইতে হইবে— পরের কাছ হইতে যাহা পাইব সেজগু পরের কাছে না বিকাইয়া উপায় নাই। এইরপ বিভাশিক্ষার স্ক্যোগ যদি পরের কাছে মাগিয়া লইতে হয় তবে শিক্ষাকে পরের গোলামি করিতেই হইবে— যাহা স্বাভাবিক, তাহার জগু আমরা রুথা চীৎকার করিয়া মরি কেন ?

দৃষ্টান্তস্বরূপ আর-একটা কথা বলি। মহাজনেরা চাষিদের অধিক স্থদে কর্জ দিয়া তাহাদের সর্বনাশ করিতেছে, আমরা প্রার্থনা ছাড়া অন্ত উপায় জানি না— অতএব গ্রনেণ্টকেই অথবা বিদেশী মহাজনদিগকে যদি আমরা বলি যে, তোমরা অল্ল স্থদে আমাদের প্রামে গ্রামে কৃষি-ব্যান্ধ স্থাপন করো, তবে নিজে খদ্দের ডাকিয়া আনিয়া আমাদের দেশের চাষিদিগকে নিঃশেষে পরের হাতে বিকাইয়া দেওয়া হয় না ? যাহারা

যথার্থই দেশের বল, দেশের সম্পদ, তাহাদের প্রত্যেকটিকে কি পরের হাতে এমনি করিয়া বাধা রাখিতে হইবে? আমরা যে পরিমাণেই দেশের কাজ পরকে দিয়া করাইব সেই পরিমাণেই আমরা নিজের শক্তিকেই বিকাইতে থাকিব, দেশকে স্বেচ্ছাক্ত অধীনতাপাশে উত্তরোত্তর অধিকতর বাঁধিতে থাকিব— এ কথা কি বুঝা এতই কঠিন? পরের প্রদত্ত ক্ষমতা আমাদের পক্ষে উপস্থিত স্থবিধার কারণ যেমনই হউক তাহা আমাদের পক্ষে ছদ্মবেশী অভিসম্পাত, এ কথা স্বীকার করিতে আমাদের যত বিলম্ব হইবে আমাদের মোহজাল ততই ঘূম্ছেত হইয়া উঠিতে থাকিবে।

অতএব, আর দিধা না করিয়া আমাদের গ্রামের স্বকীয় শাসনকার্য আমাদিগকে
নিজের হাতে লইতেই হইবে। সরকারি পঞ্চায়েতের মৃষ্টি আমাদের পলীর কণ্ঠে দৃঢ়
হইবার পূর্বেই আমাদের নিজের পল্লী-পঞ্চায়েৎকে জাগাইয়া তুলিতে হইবে। চাষিকে
আমরাই রক্ষা করিব, তাহার সন্তানদিগকে আমরাই শিক্ষা দিব, কৃষির উন্নতি আমরাই
দাধন করিব, গ্রামের স্বাস্থ্য আমরাই বিধান করিব এবং স্বনেশে মামলার হাত হইতে
আমাদের জমিদার ও প্রজাদিগকে আমরাই বাঁচাইব। এ-সম্বন্ধে রাজার সাহায্য
লইবার কল্পনাও যেন আমাদের মাধায় না আসে— কারণ, এ স্থলে সাহায্য লইবার
অর্থই হুর্বলের স্বাধীন অধিকারের মধ্যে প্রবলকে তাকিয়া আনিয়া বসানো।

একবার বিবেচনা করিয়া দেখিবেন, বিদেশী শাসনকালে বাংলাদেশে যদি এমন কোনো জিনিসের সৃষ্টি হইয়া থাকে যাহা লইয়া বাঙালি যথার্থ গৌরব করিতে পারে, তাহা বাংলা সাহিত্য। তাহার একটা প্রধান কারণ, বাংলা সাহিত্য সরকারের নেমক খায় নাই। পূর্বে প্রত্যেক বাংলা বই সরকার তিনখানি করিয়া কিনিতেন, শুনিতে পাই এখন মূল্য দেওয়া বন্ধ করিয়াছেন। তালোই করিয়াছেন। গ্রুমেণ্টের উপাধি-পুরস্কার-প্রমাদের প্রলোভন বাংলা সাহিত্যের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে নাই বলিয়াই, এই সাহিত্য বাঙালির খাধীন আনন্দ-উৎস হইতে উৎসারিত বলিয়াই, আমরা এই সাহিত্যের মধ্য হইতে এমন বল পাইতেছি। হয়তো গণনায় বাংলাভাষায় উচ্চশ্রেণীর গ্রন্থ-সংখ্যা অধিক না হইতে পারে, হয়তো বিষয়বৈচিত্র্যে এ সাহিত্য অন্যান্ত সম্পর্থালী সাহিত্যের সহিত তুলনীয় নহে, কিন্তু তবু ইহাকে আমরা বর্তমান অসম্পূর্ণতা অভিক্রম করিয়া বড়ো করিয়া দেখিতে পাই— কারণ, ইহা আমাদের নিজের শক্তি হইতে, নিজের অন্তরের মধ্য হইতে উদ্ভূত হইতেছে। এ ক্ষীণ হউক, দীন হউক, এ রাজার প্রশ্রেরে প্রত্যানী নহে— আমাদের প্রাণ ইহাকে প্রাণ জোগাইতেছে। অপর পক্ষে, আমাদের স্কুল-বইগুলির প্রতি ন্যুনাধিক পরিমাণে অনেক দিন হইতেই সরকারের গুক্রহন্তের ভার পড়িয়াছে, এই রাজপ্রসাদের প্রভাবে

এই বইগুলির কিরূপ শ্রী বাহির হইতেছে তাহা কাহারও অগোচর নাই।

এই-যে স্বাধীন বাংলা সাহিত্য ষাহার মধ্যে বাঙালি নিজের প্রকৃত শক্তি ষথার্থ-ভাবে অন্নভব করিয়াছে, এই সাহিত্যই নাড়ীজালের মতো বাংলার পূর্ব-পশ্চিম উত্তর-দক্ষিণকে এক বন্ধনে বাধিয়াছে; তাহার মধ্যে এক চেতনা, এক প্রাণ সঞ্চার করিয়া রাখিতেছে; যদি আমাদের দেশে স্বদেশীসভাস্থাপন হয় তবে বাংলা সাহিত্যের অভাবমোচন, বাংলা সাহিত্যের পৃষ্টিসাধন সভ্যগণের একটি বিশেষ কার্য হইবে। বাংলা ভাষা অবলম্বন করিয়া ইতিহাস বিজ্ঞান অর্থনীতি প্রভৃতি বিচিত্র বিষয়ে দেশে জ্ঞানবিস্তারের চেটা তাঁহাদিগকে করিতে হইবে। ইহা নিশ্চয় জানিতে হইবে যে, বাংলা সাহিত্য যত উন্নভ সতেজ, ষতই সম্পূর্ণ হইবে, ততই এই সাহিত্যই বাঙালি জাতিকে এক করিয়া ধারণ করিবার অনশ্বর আধার হইবে। বৈষ্ণবের গান, ক্তিবাদের রামায়ণ, কাশীরাম দাদের মহাভারত আজ পর্যন্ত এই কাজ করিয়া আদিয়াছে।

আমি জানি, সমস্ত বাংলাদেশ এক মুহুর্তে একত্র হইয়া আপনার নায়ক নির্বাচনপূর্বক আপনার কাজে প্রবৃত্ত হইবে, এমন আশা করা যায় না। এখন আর বাদবিবাদ
তর্কবিতর্ক না করিয়া আমরা বে-কয়জনেই উৎসাহ অহুভব করি, প্রয়োজন স্বীকার
করি, সেই পাঁচ-দশজনেই মিলিয়া আমরা আপনাদের অধিনায়ক নির্বাচন করিব,
করি, সেই পাঁচ-দশজনেই মিলিয়া আমরা আপনাদের অধিনায়ক নির্বাচন করিব,
তাঁহার নিয়োগক্রমে জীবন্যাত্রা নিয়্মতি করিব, কর্তব্য পালন করিব, এবং সাধ্যমতে
তাঁহার নিয়োগক্রমে জীবন্যাত্রা নিয়মিত করিব, কর্তব্য পালন করিব, এবং সাধ্যমতে
আপনার পরিবার প্রতিবেশী ও পল্লীকে লইয়া স্থ্য-স্বাস্থ্য-শিক্ষাবিধান সম্বন্ধে একটি
আপনার পরিবার প্রতিবেশী ও পল্লীকে লইয়া স্থ্য-স্বাস্থ্য-শিক্ষাবিধান সম্বন্ধে একটি
স্বকীয় শাসনজাল বিস্তার করিব। এই প্রত্যেক দলের নিজের পাঠশালা, পুন্তকালয়,
ব্যায়ামাগার, ব্যবহার্য দ্বব্যাদির বিক্রয়ভাণ্ডার (কো-অপারেটিভ স্টোর), উষধালয়,
সঞ্চয়-ব্যান্ধ, সালিস-নিপ্তত্তির সভা ও নির্দোষ আমোদের মিলনগৃহ থাকিবে।

এমনি করিয়া যদি আপাতত খণ্ড খণ্ড ভাবে দেশের নানা স্থানে এইরূপ এক-একটি কর্তৃসভা স্থাপিত হইতে থাকে, তবে ক্রমে একদিন এই-সমন্ত খণ্ডসভাগুলিকে যোগ-স্ত্রে এক করিয়া তুলিয়া একটি বিশ্ববদ্প্রতিনিধিসভা প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে।

আমরা এই সময়ে এই উপলক্ষ্যে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎকে বাংলার ঐক্যুদাধন্যজ্ঞে বিশেষভাবে আহ্বান করিতেছি। তাঁহারা পরের দিকে না ডাকাইয়া, নিজেকে পরের কাছে প্রচার না করিয়া, নিজের সাধ্যমত স্বদেশের পরিচয়লাভ ও তাহার প্রের কাছে প্রচার না করিয়া, নিজের সাধ্যমত স্বদেশের পরিচয়লাভ ও তাহার জ্ঞানভাণ্ডারপূরণ করিতেছেন। এই পরিষৎকে জেলায় জেলায় আপনার শাখাসভা স্থাপন করিতে হইবে, এবং পর্যায়ক্তমে এক-একটি জেলায় গিয়া পরিষদের বার্ষিক অধিবেশন সম্পন্ন করিতে হইবে। আমাদের চিস্তার ঐক্য, ভাবের ঐক্য, ভাষার

ঐক্য, সাহিত্যের ঐক্য সম্বন্ধে সমস্ত দেশকে সচেতন করিবার, এই ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে আপন স্বাধীন কর্তব্য পালন করিবার ভার সাহিত্য-পরিষৎ গ্রহণ করিয়াছেন। এখন সময় উপস্থিত হইয়াছে— এখন সমস্ত দেশকে নিজের আহুক্ল্যে আহ্বান করিবার জন্ম তাঁহাদিগকে সচেষ্ট হইতে হইবে।

ষথন দেখা যাইতেছে বাহির হইতে আমাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিবার চেটা নিয়ত সতর্ক রহিয়াছে তথন তাহার প্রতিকারের জন্ম নানারূপে কেবলই দল বাঁধিবার দিকে আমাদের সমস্ত চেটাকে নিযুক্ত করিতে হইবে।

যে গুণে মানুষকে একত করে তাহার মধ্যে একটা প্রধান গুণ বাধ্যতা। কেবলই অন্তকে থাটো করিবার চেন্তা, তাহার ক্রটি ধরা, নিজেকে কাহারও চেয়ে ন্ান মনে না করা, নিজের একটা মত অনাদৃত হইলেই অথবা নিজের একটুথানি স্থবিধার ব্যাঘাত হইলেই দল ছাড়িয়া আসিয়া তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিবার প্রয়াস —এইগুলিই দেই শয়তানের প্রদত্ত বিষ বাহা মাহ্র্যকে বিলিট করিয়া দেয়, যজ্ঞ ন্ট করে। এক্যরক্ষার জন্ম আমাদিগকে অযোগ্যের কর্তৃত্বও স্বীকার করিতে হইবে— ইহাতে মহান্ সংকল্পের নিকট নত হওয়া হয়, অযোগ্যতার নিকট নহে। বাঙালিকে ক্তু আত্মাভিমান দমন করিয়া নানারূপে বাধ্যতার চর্চা করিতে হইবে, নিজে প্রধান হইবার চেষ্টা মন হইতে সম্পূর্ণরূপে দ্ব করিয়া অল্লকে প্রধান করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। সর্বদাই অন্তকে সন্দেহ করিয়া, অবিশাস করিয়া, উপহাস করিয়া, তীক্ষ্ণ বৃদ্ধিমত্তার পরিচয় না দিয়া, বরঞ্চ নম্রভাবে বিনা বাক্যব্যয়ে ঠকিবার জগ্রও প্রস্তত হইতে হইবে। সম্প্রতি এই কঠিন সাধনা আমাদের সম্মুথে রহিয়াছে— আপনাকে ধর্ব করিয়া আপনাদিগকে বড়ো করিবার এই সাধনা, গর্বকে বিসর্জন দিয়া গৌরবকে আশ্রয় করিবার এই সাধনা— ইহা যখন আমাদের সিদ্ধ হইবে তথন আমরা সর্বপ্রকার কর্তৃত্বের যথার্থ যোগ্য হইব। ইহাও নিশ্চিত, যথার্থ যোগ্যতাকে পৃথিবীতে কোনো শক্তিই প্রতিরোধ করিতে পারে না। আমরা যথন কর্তৃত্বের ক্ষমতা লাভ করিব তখন আমরা দাসত্ব করিব না— তা আমাদের প্রভু যত বড়োই প্রবল হউন। জ্বল যথন জমিয়া কঠিন হয় তথন সে লোহার পাইপকেও ফাটাইয়া ফেলে। আজ আমরা জলের মতো তরল আছি, যন্ত্রীর ইচ্ছামত যন্ত্রের তাড়নায় লোহার কলের মধ্যে শত শত শাথাপ্রশাথায় ধাবিত হইতেছি— জমাট বাঁধিবার শক্তি জন্মিলেই লোহার বাঁধনকে হার মানিতেই হইবে।

আমাদের নিজের দিকে যদি সম্পূর্ণ ফিরিয়া দাঁড়াইতে পারি, তবে নৈরাশ্রের লেশমাত্র কারণ দেখি না। বাহিরের কিছুতে আমাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিবে, এ কথা

আমরা কোনোমতেই স্বীকার করিব না। ক্বত্রিম বিচ্ছেদ যখন মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইবে তথনই আমরা সচেতনভাবে অহুভব করিব যে, বাংলার পূর্ব-পশ্চিমকে চিরকাল একই জাহ্বী তাঁহার বহু বাহুপাশে বাধিয়াছেন; একই এলপুত্র তাঁহার প্রদারিত আলিঙ্গনে গ্রহণ করিয়াছেন ; এই পূর্ব-পশ্চিম, হৎপিণ্ডের দক্ষিণ-বাম অংশের ভায়, একই পুরাতন রক্তশ্রোতে সমন্ত বন্দশের শিবা-উপশিবায় প্রাণবিধান করিয়। আসিয়াছে; এই পূর্ব-পশ্চিম, জননীর বাম-দক্ষিণ স্তনের স্তায়, চিরদিন বাঙালির সস্তানকে পালন করিয়াছে। আমাদের কিছুতেই পৃথক করিতে পারে এ ভয় যদি আমাদের জন্ম ভবে দে ভয়ের কারণ নিশ্চয়ই আমাদেরই মধ্যে আছে এবং তাহার প্রতিকার আমাদের নিজের চেটা ছাড়া আর-কোনো কৃত্রিম উপায়ের দারা হইতে পারে না। কর্তৃপক্ষ আমাদের একটা-কিছু করিলেন বা না করিলেন বলিয়াই যদি আমাদের সকল দিকে সর্বনাশ হইয়া গেল বলিয়া আশস্কা করি, তবে কোনো কৌশললর স্থােগে কোনো প্রার্থনালর অনুগ্রহে আমাদিগকে অধিক দিন রক্ষা করিতে পারিবে না। ঈশ্বর আমাদের নিজের হাতে যাহা দিয়াছেন তাহার দিকে যদি তাকাইয়া দেখি তবে দেখিব, তাহা যথেষ্ট এবং তাহাই যথার্থ। মাটির নীচে যদি বা তিনি আমাদের জন্ম গুপ্তধন না দিয়া থাকেন, তবু আমাদের মাটির মধ্যে সেই শক্তিটুকু দিয়াছেন যাহাতে বিধিমত কৰ্ষণ করিলে ফললাভ হইতে কথনোই বঞ্চিত হইব না। বাহির হইতে স্থবিধা এবং দশান ধথন হাত বাড়াইলেই পাওয়া ষাইবে না, তথনই ঘরের মধ্যে বে চিরসহিষ্ণু চিরস্তন প্রেম লক্ষীছাড়াদের গৃহপ্রত্যাবর্তনের জন্ম গোধ্লির অন্ধকারে পথ তাকাইয়া আছে তাহার মূল্য বুঝিব। তথন মাতৃভাষায় ভাতৃগণের সহিত স্থ্যত্বংথ-লাভক্ষতি আলোচনার প্রয়োজনীয়তা অমূভ্ব করিতে পারিব— এবং সেই শুভদিন যথন আসিবে তথনই ব্রিটিশ শাসনকে বলিব ধন্ত; তথনই অমুভব করিব, বিদেশীর এই রাজত্ব বিধাতারই মঙ্গলবিধান। আমরা যাচিত ও অ্যাচিত যে-কোনো অমুগ্রহ পাইয়াছি তাহা যেন ক্রমে আমাদের অঞ্জলি হইতে শ্বলিত হইয়া পড়ে এবং তাহা যেন স্বচেষ্টায় নিজে অর্জন করিয়া লইবার অবকাশ পাই। আমরা প্রশ্রম চাহি না- প্রতিকূলতার দারাই আমাদের শক্তির উদ্বোধন হইবে। আমাদের নিত্রার সহায়তা কেহ করিয়ো না— আরাম আমাদের জন্ম নহে, পরবশতার অহিফেনের মাত্রা প্রতিদিন আর বাড়িতে দিয়ো না— বিধাতার রুদ্রম্ভিই আজ আমাদের পরিত্রাণ। জগতে জড়কে সচেতন করিয়া তুলিবার একইমাত্র উপায় আছে— আঘাত অপমান ও অভাব, সমাদর নহে, সহায়তা নহে, স্থভিক্ষা নহে।

## ব্রতধারণ

কোনো 'গ্রীসমাজে' জনৈক মহিলা-কর্তৃক পঠিত

আজ এই স্ত্রীসমাজে আমি যে উপদেশ দিতে উঠিয়াছি, বা আমার কোনো নৃতন কথা বলিবার আছে, এমন অভিমান আমার নাই।

আমার কথা নৃতন নহে বলিয়াই, কাহাকেও উপদেশ দিতে হইবে না বলিয়াই, আমি আজ সমন্ত সংকোচ পরিহার করিয়া আপনাদের সমূথে দণ্ডায়মান হইয়াছি।

বে কথাটি আজ দেশের অন্তরে অন্তরে সর্বত্র জাগ্রত হইয়াছে, তাহাকেই নারীসমাজের নিকট স্থাপ্টরূপে গোচর করিয়া তুলিবার জন্মই আমাদের অন্তকার এই উদ্যোগ।

আমাদের দেশে সম্প্রতি একটি বিশেষ সময় উপস্থিত হইরাছে, তাহা আমরা সকলেই অমুভব করিতেছি। অল্পদিনের মধ্যে আমাদের দেশ আঘাতের পর আঘাত প্রাপ্ত হইরাছে। হঠাৎ বৃঝিতে পারিয়াছি যে, আমাদের যাত্তাপথের দিক্পরিবর্তন করিতে হইবে।

যে সময়ে এইরূপ দেশব্যাপী আঘাতের তাড়না উপস্থিত হইয়াছে, যে সময়ে আমাদের সকলেরই হৃদয় কিছু না কিছু চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে, সেই সময়কে যদি আমরা উপেক্ষা করি তবে বিধাতার প্রেরণাকে অবজ্ঞা করা হইবে।

ইহাকে ত্র্যোগ বলিব কি ? এই-যে দিগ্দিগন্তে ঘন মেঘ করিয়া প্রাবণের অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল, এই-যে বিত্যুতের আলোক এবং বজ্রের গর্জন আমাদের হৃৎপিওকে চকিত করিয়া তুলিতেছে, এই-যে জলধারাবর্ষণে পৃথিবী ভাসিয়া গোল— এই ত্র্যোগকেই যাহারা স্থযোগ করিয়া তুলিয়াছে তাহারাই পৃথিবীর অন্ন জোগাইবে। এখনই স্কন্ধে হল লইয়া কৃষককে কোমর বাধিতে হইবে। এই সময়টুকু যদি অতিক্রম করিতে দেওয়া হয় তবে সমন্ত বংসর ত্তিক্ষ এবং হাহাকার।

আমাদের দেশেও সম্প্রতি ঈথর তুর্যোগের বেশে যে স্থ্যোগকে প্রেরণ করিয়াছেন তাহাকে নই হইতে দিব না বলিয়াই আজ আমাদের দামান্ত শক্তিকেও যথাসন্তব সচেষ্ট করিয়া তুলিয়াছি। ষে-এক বেদনার উত্তেজনায় আমাদের সকলের চেতনাকে উৎস্কক করিয়া তুলিয়াছে, আজু সেই বিধাতার প্রেরিত বেদনাদ্তকে প্রশ্ন করিয়া আদেশ জানিতে হইবে, কর্তব্য স্থির করিতে হইবে।

নিজেকে ভূলাইয়া রাথিবার দিন আর আমাদের নাই। বড়ো তুঃথে আজ আমাদিগকে বুঝিতে হইয়াছে যে, আমাদের নিজের দহায় আমরা নিজেরা ছাড়া আর কেহ নাই। এই সহজ কথা যাহারা সহজেই না বুঝে, অপমান তাহাদিগকে বুঝায়, নৈরাশ্য তাহাদিগকে বুঝায়। তাই আজ দায়ে পড়িয়া আমাদিগকে বুঝিতে হইয়াছে যে: ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ। আজ আসন্নবিচ্ছেদশঙ্কিত বঙ্গভূমিতে দাঁড়াইয়া বাঙালি এ কথা স্কুম্পষ্ট বুঝিয়াছে যে, যেখানে স্বার্থের অনৈক্য, যেখানে শ্রদ্ধার অভাব, যেখানে রিক্ত ভিক্ষার ঝুলি ছাড়া আর কোনোই বল বা সম্বল নাই, সেখানে ফললাভের আশা কেবল যে বিড়ম্বনা তাহা নহে, তাহা লাশ্বনার একশেষ।

এই আঘাত আবার একদিন হয়তো সহু হইয়া যাইবে— অপমানে যাহা
শিথিয়াছি তাহা হয়তো আবার ভূলিয়া গিয়া আবার গুরুতর অপমানের জন্ম প্রস্তুত
হইব। যে তুর্বল নিশ্চেষ্ট তাহার ইহাই তুর্ভাগ্য— তুঃখ তাহাকে তুঃখই দেয়, শিক্ষা
দেয় না। আজ সেই শঙ্কায় ব্যাকুল হইয়া সময় থাকিতে এই তুঃসময়ের দান গ্রহণ
করিবার জন্ম আমরা একত হইয়াছি।

কোথায় আমরা আপনারা আছি, কোথায় আমাদের শক্তি এবং কোন্ দিকে আমাদের অসম্মান ও প্রতিকৃলতা, আজ দৈবকুপায় যদি তাহা আমাদের ধারণা হইয়া থাকে, তবে কেবল তাহাকে ক্ষীণ ধারণার মধ্যে রাখিয়া দিলে চলিবে না। কারণ, শুদ্ধমাত্র ইহাকে মনের মধ্যে রাখিলে ক্রমে ইহা কেবল কথার কথা এবং অবশেষে একদিন ইহা বিশ্বত ও তিরোহিত হইয়া যাইবে। ইহাকে চিরদিনের মতো আমাদিগকে মনে গাঁথিতে এবং কাজে থাটাইতে হইবে। ইহাকে ভুলিলে আমাদের কোনোমতেই চলিবে না— তাহা হইলে আমরা মরিব।

কাজে থাটাইতে হইবে। কিন্তু আমরা স্ত্রীলোক— পুরুষের মতো আমাদের কার্যক্ষেত্র বাহিরে বিস্তৃত নহে। জানি না, আজিকার ছদিনে আমাদের পুরুষেরা কীকাজ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। জানি না, এখনো তাঁহারা যথার্থ মনের সঙ্গে বলিতে পারিয়াছেন কি না যে—

আশার ছলনে ভূলি কি ফল লভিন্ন, হায়, ভাই ভাবি মনে!

যে নিজীব, যে সহজ পথ খুঁজিয়া আপনাকে ভুলাইয়া রাখিতেই চায়, তাহাকে ভুলাইবার জন্য আশাকে অধিক বেশি ছলনা বিস্তার করিতে হয় না। সে হয়তো এখনো মনে করিতেছে, যদি এখানকার রাজ্বার হইতে ভিক্ষুককে তাড়া খাইতে হয়, তবে ভিক্ষার ঝুলি ঘাড়ে করিয়া সমৃদ্রপারে যাইতে হইবে। সমৃদ্রের এ পারেই কি আর ও পারেই কি, অনন্তশরণ কাঙাল সেই একই চরণ আশ্রয় করিয়াছে।

কিন্তু এ দশা আমাদের পুরুষদের মধ্যে সকলের নহে— তাহাদের বহুদিনের বিশাস-

ক্ষেত্রে ভূমিকম্প উপস্থিত হইয়াছে, তাঁহাদের ভক্তি টলিয়াছে, তাঁহাদের আশা থিলানে-থিলানে ফাটিয়া ফাঁক হইয়া গেছে— এখন তাঁহার ভাবিতেছেন, ইহার চেয়ে নিজের দীনহীন কুটির আশ্রয় করাও নিরাপদ। এখন তাই সমস্ত দেশের মধ্যে নিজের শক্তিকে অবলম্বন করিবার জন্ম একটা মর্মভেদী আহ্বান উঠিয়াছে।

এই আহ্বানে পুরুষেরা কে কী ভাবে সাড়া দিবেন তাহা জানি না, কিন্তু আমাদের অন্তঃপুরেও কি এই আহ্বান প্রবেশ করে নাই ? আমরা কি আমাদের মাতৃভূমির ক্যা নহি ? দেশের অপমান কি আমাদের অপমান নহে ? দেশের তৃঃথ কি আমাদের গৃহপ্রাচীরের পাষাণ ভেদ করিতে পারিবে না ?

ভগিনীগণ, আপনারা হয়তো কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিবেন, আমরা স্ত্রীলোক, আমরা কী করিতে পারি— তৃঃখের দিনে নীরবে অশ্রুবর্ধণ করাই আমাদের সম্বল।

এ কথা আমি স্বীকার করিতে পারিব না। আমরা যে কী না করিতেছি তাই
দেখুন। আমরা পরনের শাড়ি কিনিতেছি বিলাত হইতে, আমাদের অনেকের ভূষণ
জোগাইতেছে হ্যামিন্টন, আমাদের গৃহসজ্জা বিলাতি দোকানের, আমরা শমনে
স্বপনে বিলাতের দারা পরিবেষ্টিত হইয়া আছি। আমরা এতদিন আমাদের
জননীর অন্ন কাড়িয়া, তাঁহার ভূষণ ছিনাইয়া, বিলাত-দেবতার পায়ে রাশি রাশি অর্ঘ্য
জোগাইতেছি।

আমরা লড়াই করিতে ঘাইব না, আমরা ভিক্ষা করিতেও ফিরিব না, কিন্ত আমরা কি এ কথা বলিতে পারিব না যে, না, আর নয়— আমাদের এই অপমানিত উপবাস-ক্লিষ্ট মান্তভূমির অন্নের গ্রাদ বিদেশের পাতে তুলিয়া দিয়া তাহার পরিবর্তে আমাদের বেশভূষার শুখ মিটাইব না। আমরা ভালো হউক মন্দ হউক, দেশের কাপড় পরিব, দেশের জিনিদ ব্যবহার করিব।

ভিগিনীগণ, সৌন্দর্যচর্চার দোহাই দিবেন না। সৌন্দর্যবোধ অতি উত্তম পদার্থ, কিন্তু তাহার চেয়েও উচ্চ জিনিস আছে। আমি এ কথা স্বীকার করিব না যে, দেশী জিনিসে আমাদের সৌন্দর্যবোধ ক্লিষ্ট হইবে। কিন্তু যদি শিক্ষা ও অভ্যাসক্রমে আমাদের সেই রূপই ধারণা হয় তবে এই কথা বলিব, সৌন্দর্যবোধকেই সকলের চেয়ে বড়ো করিবার দিন আজ নহে— সন্তান যখন দীর্ঘকাল রোগশয়ায় শায়িত তখন জননী বেনারসি শাড়িখানা বেচিয়া তাহার চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতে কুন্তিত হন না, তখন কোথায় থাকে দৌন্দর্যবোধের দাবি ?

জানি, আমাকে অনেকে বলিবেন, কথাটা বলিতে যত সহজ করিতে তত সহজ নহে। আমাদের অভ্যাস, আমাদের সংস্কার, আমাদের আরামস্পৃহা, আমাদের সৌন্দর্যবোধ-- ইহাদিগকে ঠেলিয়া নড়ানো বড়ো কম কথা নহে।

নিশ্চয়ই তাহা নহে। ইহা সহজ নহে, ইহার চেয়ে একদিনের মতো চাঁদার থাতায় সহি দেওয়া সহজ। কিন্তু বড়ো কাজ সহজে হয় না। যথন সময় আদে তথন ধর্মের শন্ধ বাজিয়া উঠে, তথন যাহা কঠিন তাহাকেই বরণ করিয়া লইতে হয়। বস্তুত, তাহাতেই আনন্দ— সহজ নহে বলিয়াই আনন্দ, তুঃসাধ্য বলিয়াই স্থুও।

আমরা ইতিহাসে পড়িয়াছি, যুদ্ধের সময় রাজপুত মহিলারা অঙ্গের ভ্ষণ, মাথার কেশ দান করিয়াছে; তথন স্থবিধা বা সৌন্দর্যচর্চার কথা ভাবে নাই। ইহা হইতে আমরা এই শিথিয়াছি ষে, জগতে স্ত্রীলোক যদি বা যুদ্ধ না করিয়া থাকে, ত্যাগ করিয়াছে; সময় উপস্থিত হইলে ভ্ষণ হইতে প্রাণ পর্যন্ত ত্যাগ করিতে কুঠিত হয় করিয়াছে; সময় উপস্থিত হইলে ভ্ষণ হইতে প্রাণ পর্যন্ত ত্যাগ করিতে কুঠিত হয় নাই। কর্মের বীর্য অপেক্ষা ত্যাগের বীর্য কোনো অংশেই ন্যূন নহে। ইহা যথন নাই। কর্মের বীর্য অপেক্ষা ত্যাগের বীর্য কোনো অংশেই ন্যূন নহে। ইহা যথন ভাবি তথন মনে এই গৌরব জন্মে যে, এই বিচিত্রশক্তিচালিত সংসারে স্ত্রীলোককে ভাবি তথন মনে এই গৌরব জন্ম যে, এই বিচিত্রশক্তিচালিত সংসারে স্ত্রীলোককে ভাবি তথন মনে এই গৌরব জন্ম কেবল সৌন্দর্যদারা মনোহরণ করে নাই, ত্যাগের দ্বারা শক্তি দেখাইয়াছে।

আৰু আমাদের বন্ধদেশ রাজশক্তির নির্দয় আঘাতে বিক্ষত হইয়াছে, আজ বন্ধর্মণীদের ত্যাগের দিন। আজ আমরা ব্রতগ্রহণ করিব। আজ আমরা কোনো ক্লেশকে ভরিব না, উপহাসকে অগ্রাহ্ম করিব, আজ আমরা পীড়িত জননীর রোগশ্যায় বিলাতের সাজ পরিয়া শৌথিনতা করিতে ধাইব না।

দেশের জিনিসকে রক্ষা করা, এও তো রমণীর একটা বিশেষ কাজ। আমরা ভালোবাসিতে জানি। ভালোবাসা চাকচিক্যে ভূলিয়া নৃতনের কুহকে চারি দিকে ধাবমান হয় না। আমাদের যাহা আপন, সে স্থনী হউক, আর কুলী হউক, নারীর কাছে অনাদর পায় না— সংসার তাই রক্ষা পাইতেছে।

একবার ভাবিয়া দেখুন, আজ বে বঙ্গাহিত্য বলিষ্ঠভাবে অসংকোচে মাথা তৃলিতে পারিয়াছে, একদিন শিক্ষিত পুরুষসমাজে ইহার অবজ্ঞার সীমা ছিল না। তথন পারিয়াছে, একদিন শিক্ষিত পুরুষসমাজে ইহার অবজ্ঞার সীমা ছিল না। তথন পুরুষেরা বাংলা বই কিনিয়া লজ্ঞার সহিত কৈফিয়ং দিতেন যে, আমরা পড়িব না, পুরুষেরা বাংলা বই কিনিয়া লজ্ঞার সহিত কৈফিয়ং দিতেন যে, আমরা পড়িব না, বাড়ির ভিতরে মেয়ের পড়িবে। আছে। আছে ভো সে লজ্ঞার দিন ঘৃচিয়াছে। যে বাড়ির করিয়াছি, কিন্তু ত্যাগ করি নাই। আজ তো সে লজ্ঞার দিন ঘৃচিয়াছে। যে বাড়ির ভিতরে মেয়েদের কোলে বাংলাদেশের শিশুসস্তানেরা— তাহারা কালোই হউক আর ধলোই হউক— পরম আদরে মায়্ম হইয়া উঠিতেছে, বঙ্গদাহিত্যও সেই বাড়ির ভিতরে মেয়েদের কোলেই তাহার উপেক্ষিত শিশু-অবস্থা যাপন করিয়াছে, অয়বস্তের তুঃখ পায় নাই।

একবার ভাবিয়া দেখুন, ষেথানে বাঙালি পুরুষ বিলাতি কাপড় পরিয়া সর্বত্র নিঃসংকোচে আপনাকে প্রচার করিতেছেন দেখানে তাঁহার প্রীক্তাগণ বিদেশী বেশ ধারণ করিতে পারেন নাই। স্ত্রীলোক যে উৎকট বিজ্ঞাতীয় বেশে আপনাকে সজ্জিত করিয়া বাহির হইবে ইহা আমাদের স্ত্রীপ্রকৃতির সঙ্গে এতই একাস্ত অসংগত যে, বিলাতের মোহে আপাদমন্তক বিকাইয়াছেন যে পুরুষ তিনিও আপন স্ত্রীক্ত্যাকে এই ঘোরতর লজ্জা হইতে রক্ষা করিয়াছেন।

এই বক্ষণপালনের শক্তি জ্বীলোকের অন্তরতম শক্তি বলিয়াই দেশের দেশীয়ত্ব জ্বীলোকের মাতৃক্রোড়েই রক্ষা পায়। নৃতনত্বের বন্থায় দেশের অনেক জিনিস, যাহা পুরুষসমাজ হইতে ভাসিয়া গেছে, তাহা আজও অন্তঃপুরের নিভৃত কক্ষে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আছে। এই বন্থার উপদ্রব একদিন যখন দূর হইবে তখন নিশ্চয়ই তাহাদের থোঁজ পড়িবে এবং দেশ রক্ষণপটু স্নেহশীল নারীদের নিকট ক্বতক্ত হইবে।

অতএব, আজ আমরা যদি আর-সমস্ত বিচার ত্যাগ করিয়া দেশের শিল্প, দেশের সামগ্রীকে অবিচলিত নিষ্ঠার সহিত রক্ষা করি, তবে তাহাতে নারীর কর্তব্যপালন করা হইবে।

আমার মনে এ আশকা আছে যে, আমাদের মধ্যেও অনেকে অবজ্ঞাপূর্ণ উপহাসের সহিত বলিবেন, তোমরা কয়জনে দেশী জিনিস ব্যবহার করিবে প্রতিজ্ঞা করিলেই অমনি নাকি ম্যাঞ্চের ফতুর হইয়া যাইবে এবং লিভারপুল বাসায় গিয়া মরিয়া থাকিবে!

দে কথা জানি। ম্যাঞ্চেন্টরের কল চিরদিন ফুঁ সিতে থাক্, রাবণের চিতার স্থায় লিভারপুলের এঞ্জিনের আগুন না নিভুক। আমাদের অনেকে আজকাল যে বিলাভির পরিবর্তে দেশী জিনিস ব্যবহার করিতে ব্যগ্র হইয়াছেন তাহার কারণ এ নয় যে, তাঁহারা বিলাভকে দেউলে করিয়া দিতে চান। বস্তুত, আমাদের এই-যে চেষ্টা ইহা কেবল আমাদের মনের ভাবকে বাহিরে মৃতিমান করিয়া রাথিবার চেষ্টা। আমরা সহজে না হউক, অস্তুত বারংবার আঘাতে ও অপমানে পরের বিরুদ্ধে নিজেকে যে বিশেষভাবে আপন বলিয়া জানিতে উৎস্কক হইয়া উঠিয়াছি, সেই ওৎস্ককাকে যে কায়ে মনে বাক্যে প্রকাশ করিতে হইবে— নতুবা ছই দিনেই তাহা যে বিশ্বত ও ব্যর্থ হইয়া যাইবে। আমাদের মন্ত্রও চাই, চিহ্নও চাই। আমরা অন্তরে স্বদেশকে বরণ করিব এবং বাহিরে স্বদেশের চিহ্ন ধারণ করিব।

বিদেশীয় রাজশক্তির সহিত আমাদের স্বাভাবিক পার্থক্য ও বিরোধ ক্রমশই স্থ্যুপট্রপে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। আজ আর ইহাকে ঢাকিয়া রাখিবে কে ? রাজাও পারিলেন না, আমরাও পারিলাম না। এই বিরোধ যে ঈশবের প্রেরিত। এই বিরোধ ব্যতীত আমরা প্রবলরূপে যথার্থরূপে আপনাকে লাভ করিতে পারিতাম না। আমরা যতদিন প্রশাদভিক্ষার আশে একান্তভাবে এই-দকল বিদেশীর মুখ চাহিয়া থাকিতাম ততদিন আমরা উত্তরোত্তর আপনাকে নিঃশেষভাবে হারাইতেই থাকিতাম। আজ বিরোধের আঘাতে বেদনা পাইতেছি, অস্কবিধা ভোগ করিতেছি, সকলই সত্য, কিন্তু নিজেকে বিশেষভাবে উপলব্ধি করিবার পথে দাঁড়াইয়াছি। যতদিন পর্যন্ত এই লাভ সম্পূর্ণ না হইবে ততদিন পর্যন্ত এই বিরোধ ঘুচিবে না; ষতদিন পর্যন্ত আমরা নিজশক্তিকে আবিস্কার না করিব ততদিন পর্যন্ত পরশক্তির সহিত আমাদের সংঘর্ষ চলিতে থাকিবেই।

যে আপনার শক্তিকে থুঁ জিয়া পায় নাই, য়াহাকে নিরুপায়ভাবে পরের পশ্চাতে ফিরিতে হয়, ঈয়র কয়ন, সে যেন আরাম ভোগ না করে— সে যেন অহংকার অম্ভব না করে। অপমান ও ক্লেশ তাহাকে সর্বদা যেন এই কথা য়য়বণ করাইতে থাকে যে, তোমার নিজের শক্তি নাই, তোমাকে ধিক্! আময়া যে অপমানিত হইতেছি ইহাতে বুঝিতে হইবে, ঈয়র এখনো আমাদিগকে তাাগ করেন নাই। কিন্তু আময়া আর বিলম্ব যেন না করি। আময়া নিজেকে ঈয়রের এই অভিপ্রায়ের অয়ৢক্ল যেন করিতে পারি। আময়া যেন পরের অয়ৢকরণে আরাম এবং পরের বাজারে কেনা জিনিসে গৌরববোধ না করি। বিলাতি আসবাব পরিত্যাগ করিয়া আমাদের যদি কিছু কট হয়, তবে সেকটই আমাদের মন্ত্রকে ভূলিতে দিবে না। সেই ময়টি এই—

সর্বং পরবশং ছঃখং সর্বমাত্মবশং স্থ্যম্।

যাহা-কিছু পরবশ তাহাই হঃধ ; যাহা-কিছু আত্মবশ তাহাই স্থব।

আমাদের দেশের নারীগণ আত্মীয়স্বজনের আরোগ্যকামনা করিয়া দীর্ঘকালের জন্ম কুছুত্রত গ্রহণ করিয়া আদিয়াছেন। নারীদের দেই তপংসাধন বাঙালির সংসারে যে কিছল হইয়াছে তাহা আমি মনে করি না। আজ আমরা দেশের নারীগণ দেশের জন্ম যদি সেইরূপ ব্রত গ্রহণ করি, যদি বিদেশের বিলাস দৃঢ় নিষ্ঠার সহিত পরিত্যাগ করি, তবে আমাদের এই তপস্থায় দেশের মঙ্গল হইবে— তবে এই স্বস্তায়নে আমরা পুণ্যলাভ করিব এবং আমাদের পুরুষগণ শক্তিলাভ করিবেন।

ভার, ১৩১২

## দেশীয় রাজ্য

দেশভেদে জলবায়ু ও প্রাকৃতিক অবস্থার প্রভেদ হইয়া থাকে, এ কথা সকলেই জানেন। সেই ভেদকে স্বীকার না করিলে কাজ চলে না। বাহারা বিলথালের মধ্যে থাকে তাহারা মংশুবাবসামী হইয়া উঠে; বাহারা সম্ভ্রতীরের বন্দরে থাকে তাহারা দেশবিদেশের সহিত বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হয়; বাহারা সমতল উর্বরা ভূমিতে বাস করে তাহারা কৃষিকে উপজীবিকা করিয়া ভোলে। মক্প্রায় দেশে যে আরব বাস করে তাহাকে যদি অলুদেশবাসীর ইতিহাস শুনাইয়া বলা যায় যে কৃষির সাহায্য ব্যতীত উম্নতিলাভ করা যায় না তবে সে উপদেশ ব্যর্থ হয় এবং কৃষিযোগ্য স্থানের অধিবাসীর নিকট যদি প্রমাণ করিতে বসা যায় যে মৃগয়া এবং পশুপালনেই সাহস ও বীর্ঘের চর্চা হইতে পারে, কৃষিতে তাহা নইই হয়, তবে সেরপ নিক্ষল উত্তেজনা কেবল অনিইই ঘটায়।

বস্তুত, ভিন্ন পথ দিয়া ভিন্ন জাতি ভিন্ন শ্রেণীর উৎকর্য লাভ করে এবং সমগ্র মান্থ্যের সর্বাদীণ উন্নতিলাভের এই একমাত্র উপায়। য়ুরোপ কতকগুলি প্রাকৃতিক স্থবিধাবশত যে বিশেষপ্রকারের উন্নতির অধিকারী হইয়াছে আমরা যদি ঠিক সেই প্রকার উন্নতির জয় ব্যাকুল হইয়া উঠি তবে, নিজেকে ব্যর্থ ও বিশ্বমানবকে বঞ্চিত করিব। কারণ, আমাদের দেশের বিশেষ প্রকৃতি অনুসারে আমরা মন্থয়ত্বের যে উৎকর্ষ লাভ করিতে পারি, পরের বুথা অনুকরণ-চেষ্টায় তাহাকে নষ্ট করিলে এমন একটা জিনিসকে নষ্ট করা হয় যাহা মানুষ অন্য কোনো স্থান হইতে পাইতে পারে না। স্থতরাং, বিশ্বমানব সেই অংশে দরিত্র হয়। চাষের জমিকে থনির মতো ব্যবহার করিলে ও থনিজের জমিকে কৃষিক্ষেত্রের কাজে লাগাইলে মানবসভাতাকে ফাঁকি দেওয়া হয়।

যে কারণেই হউক, যুরোপের দঙ্গে ভারতবর্ষের কতকগুলি গুরুতর প্রভেদ আছে। উৎকট অন্তকরণের দারা সেই প্রভেদকে দূর করিয়া দেওয়া যে কেবল অসম্ভব তাহা নহে, দিলে তাহাতে বিশ্বমানবের ক্ষতি হইবে।

আমরা ষথন বিদেশের ইতিহাদ পড়ি বা বিদেশের প্রতাপকে প্রত্যক্ষ চক্ষে দেখি তথন নিজেদের প্রতি ধিক্কার জন্যে— তথন বিদেশীর সঙ্গে আমাদের যে যে বিষয়ে পার্থক্য দেখিতে পাই সমস্তই আমাদের অনর্থের হেতু বলিয়া মনে হয়। কোনো অধ্যাপকের অর্বাচীন বালকপুত্র ষথন দার্কাদ দেখিতে যায় তাহার মনে হইতে পারে যে, এমনি করিয়া যোড়ার পিঠের উপরে দাঁড়াইয়া লাফালাফি করিতে যদি শিথি এবং দর্শকদলের বাহবা পাই তবেই জীবন সার্থক হয়। তাহার পিতার শান্তিময় কাজ তাহার কাছে অত্যন্ত নির্জীব ও নির্থক বলিয়া মনে হয়।

বিশেষ হলে পিতাকে ধিক্কার দিবার কারণ থাকিতেও পারে। সার্কাসের থেলোয়াড় যেরপ অক্লান্ত সাধনা ও অধ্যবসায়ের দারা নিজের ব্যবসায়ে উৎকর্ব লাভ করিয়াছে, সেইরূপ উল্লম ও উদ্যোগের অভাবে অধ্যাপক যদি নিজের কর্মে উন্নতি লাভ না করিয়া থাকেন তবেই তাঁহাকে লচ্জা দেওয়া চলে।

যুরোপের সঙ্গে ভারতের পার্থক্য অন্থভব করিয়া যদি আমাদের লজ্জা পাইতে হয় তবে লজ্জার কারণটা ভালো করিয়া বিচার করিতে হয়, নতুবা য়থার্থ লজ্জার মূল কথনো উৎপাটিত হইবে না। যদি বলি য়ে, ইংলাণ্ডের পার্লামেন্ট আছে, ইংলাণ্ডের পার্লামেন্ট আছে, ইংলাণ্ডের প্রায় প্রত্যেক লোকই রাষ্ট্রচালনায় কিছু না কিছু মেঝি কারবার আছে, ইংলাণ্ডে প্রায় প্রত্যেক লোকই রাষ্ট্রচালনায় কিছু না কিছু অধিকারী, এইজন্ম তাহারা বড়ো, সেইগুলি নাই বলিয়াই আমরা ছোটো, তবে অধিকারী, এইজন্ম তাহারা বড়ো, সেইগুলি নাই বলিয়াই আমরা ছোটো, তবে গোড়ার কথাটা বলা হয় না। আমরা কোনো কৌতুকপ্রিয় দেবতার বরে য়িদ গোড়ার কথাটা বলা হয় না। আমরা কোনো কোতুকপ্রিয় দেবতার বরে য়িদ গোড়ার কথাটা বলা হয় না। আমরা কোনো কোতুকপ্রিয় দেবতার বরে য়িদ গোড়ার বাল্লাক্রীর আবির্ভাব হয়, পার্লামেন্টের গৃহচ্ড়া আকাশ ভেদ করিয়া আমাদের বন্দরে বাণিজ্যতরীর আবির্ভাব হয়, পার্লামেন্টের গৃহচ্ড়া আকাশ ভেদ করিয়া উঠে, তবে প্রথম অঙ্কের প্রহদন পঞ্চম অঙ্কে কী মর্মভেদী অঞ্চপাতেই অবসিত হয়! উঠে, তবে প্রথম অঙ্কের প্রহদন পঞ্চম অঙ্কে কী মর্মভেদী অঞ্চপাতেই অবসিত হয়! আমরা এ কথা যেন কোনোমতেই না মনে করি যে পার্লামেন্ট মানুষ গড়ে— বস্তুত আমরা এ কথা যেন কোনোমতেই না মনে করি যে পার্লামেন্ট মানুষ গড়ে, কেহ মানুষই পার্লামেন্ট গড়ে। মাটি সর্বর্তন করিতে হয় তবে মাটির পরিবর্তন নহে—বা বানর গড়ে; যদি কিছু পরিবর্তন করিতে হয় তবে মাটির পরিবর্তন করিতে হইবে। যে ব্যক্তি গড়ে তাহার শিক্ষা ও সাধনা, চেটা ও চিন্তার পরিবর্তন করিতে হইবে।

এই ত্রিপুররাজ্যের রাজচিহ্নের মধ্যে একটি সংস্কৃতবাক্য অন্ধিত দেখিয়াছি—
'কিল বিত্নবারতাং সারমেকং'— বীর্যকেই সার বলিয়া জানিবে। এই কথাটি সম্পূর্ণ
সত্য। পার্লামেন্ট সার নহে, বাণিজ্যতরী সার নহে, বীর্যই সার। এই বীর্য
দেশকালপাত্রভেদে নানা আকারে প্রকাশিত হয়— কেহ বা শল্পে বীর, কেহ বা শাস্তে
বীর, কেহ বা ত্যাগে বীর, কেহ বা ভোগে বীর, কেহ বা ধর্মে বীর, কেহ বা কর্মে
বীর। বর্তমানে আমাদের ভারতবর্ষীয় প্রতিভাকে আমরা পূর্ণ উৎকর্ষের দিকে লইয়া
ঘাইতে পারিতেছি না তাহার কতকগুলি কারণ আছে, কিন্তু সর্বপ্রধান কারণ বীর্যের
আভাব। এই বীর্যের দারিদ্রাবশত যদি নিজের প্রকৃতিকেই বার্থ করিয়া থাকি তবে
বিদেশের অনুকৃতিকে সার্থক করিয়া তুলিব কিসের জোরে?

আমাদের আমবাগানে আজকাল আম ফলে না, বিলাতের আপেলবাগানে প্রচুর আপেল ফলিয়া থাকে। আমরা কি তাই বলিয়া মনে করিব যে, আমগাছগুলা কাটিয়া ফেলিয়া আপেলগাছ রোপণ করিলে তবেই আমরা আশান্তরূপ ফললাভ করিব। এই কথা নিশ্চয় জানিতে হইবে, আপেলগাছে যে বেশি ফল ফলিতেছে তাহার কারণ তাহার গোড়ায়, তাহার মাটিতে দার আছে— আমাদের আমবাগানের জমির সার বহুকাল হইল নিঃশেষিত হইয়া গেছে। আপেল পাই না ইহাই আমাদের মূল ফুর্ভাগ্য নহে, মাটিতে দার নাই ইহাই আক্ষেপের বিষয়। দেই দার ধদি যথেষ্ট পরিমাণে থাকিত তবে আপেল ফলিত না, কিন্তু আম প্রচুর পরিমাণে ফলিত এবং তখন দেই আমের সফলতায় আপেলের অভাব লইয়া বিলাপ করিবার কথা আমাদের মনেই হইত না। তখন দেশের আম বেচিয়া অনায়াদে বিদেশের আপেল হাটে কিনিতে পারিতাম, ভিক্ষার ঝুলি দম্বল করিয়া এক রাত্রে পরের প্রেদাদে বড়োলোক হইবার ছ্রাশা মনের মধ্যে বহন করিতে হইত না।

আসল কথা,দেশের মাটিতে দার ফেলিতে হইবে। সেই দার আর-কিছুই নহে— 'কিল বিহ্বীরতাং সারমেকং', বীরতাকেই একমাত্র সার বলিয়া জানিবে। ঋষির। বলিয়াছেন: নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ। এই-যে আত্মা, ইনি বলহীনের ছারা লভ্য নহেন। বিশাত্মা-পরমাত্মার কথা ছাজিয়া দেওয়া যাক— যে ব্যক্তি হুর্বল দে নিজের আত্মাকে পায় না, নিজের আত্মাকে যে ব্যক্তি সম্পূর্ণ উপলব্ধি না করিয়াছে শে অপর কিছুকেই লাভ করিতে পারে না। যুরোপ নিজের আত্মাকে যে পথ দিয়া লাভ করিতেছে সে পথ আমাদের সম্ব্র নাই; কিন্তু যে মূল্য দিয়া লাভ করিতেছে তাহা আমাদের পক্ষেও অত্যাবগ্যক— তাহা বন, তাহা বীর্ঘ। যুরোপ যে কর্মের দ্বারা যে অবস্থার মধ্যে আত্মাকে উপলব্ধি করিতেছে আমরা সে কর্মের দারা সে অবস্থার মধ্যে আত্মাকে উপলব্ধি করিব না— আমাদের সমূথে অন্ত পথ, আমাদের চতুর্দিকে অন্তরূপ পরিবেষ, আমাদের অতীতের ইতিহাদ অন্তরূপ, আমাদের শক্তির মূলসঞ্চয় অশুত্র— কিন্তু আমাদের সেই বীর্য আবশ্যক যাহা থাকিলে পথকে ব্যবহার করিতে পারিব, পরিবেষকে অনুকূল করিতে পারিব, অতীতের ইতিহাসকে বর্তমানে সফল করিতে পারিব এবং শব্জির গৃঢ় সঞ্চয়কে আবিষ্কৃত উদ্ঘাটিত করিয়া তাহার অধিকারী হইতে পারিব। 'নায়মাত্মা বলহীনেন লভাঃ'— আত্মা তো আছেই, কিন্তু বল নাই বলিয়া তাহাকে লাভ করিতে পারি না। ত্যাগ করিতে শক্তি নাই, ছঃখ পাইতে দাহদ নাই, লক্ষ্য অনুদর্ণ করিতে নিষ্ঠা নাই; ক্লুশ দংকল্পের দৌর্বল্য, ক্ষীণ শক্তির আত্মবঞ্চনা, স্থবিলাদের ভীক্তা, লোকলজা, লোকভয় আমাদিগকে মূহুর্তে মূহুর্তে ষথার্থভাবে আত্মপরিচয় আত্মলাভ আত্মপ্রতিষ্ঠা হইতে দ্রে রাখিতেছে। সেইজ্মই ভিক্ষ্কের মতো আমরা অপরের মাহাত্ম্যের প্রতি ঈর্ষা করিতেছি এবং মনে করিতেছি, বাহ্ন অবস্থা যদি দৈবক্রমে অক্সের মতো হয় তবেই আমাদের দকল অভাব, দকল লজ্জা দূর হইতে পারে।

বিদেশের ইতিহাস যদি আমরা ভালো করিয়া পড়িয়া দেখি তবে দেখিতে পাইব, মহন্ত কত বিচিত্র প্রকারের—গ্রীসের মহন্ত এবং রোমের মহন্ত একজাতীয় নহে—গ্রীস বিভা ও বিজ্ঞানে বড়ো, রোম কর্মে ও বিধিতে বড়ো। রোম তাহার বিজয়পতাকা লইয়া যখন গ্রীসের সংস্রবে আদিল তখন বাহুবলে ও কর্মবিধিতে জয়ী হইয়াও বিভাব্তিতে গ্রীসের কাছে হার মানিল, গ্রীসের কলাবিতা ও সাহিত্যবিজ্ঞানের অহুকরণে প্রবৃত্ত হইল, কিন্তু তবু সে রোমই রহিল, গ্রীস হইল না— সে আত্মপ্রকৃতিতেই সফল হইল, অহুকৃতিতে নহে— সে লোকসংস্থানকার্যে জগতের আদর্শ হইল, সাহিত্যবিজ্ঞান-কলাবিতায় হইল না।

ইহা হইতে ব্ঝিতে হইবে, উৎকর্ষের একমাত্র আকার ও একমাত্র উপায় জগতে নাই। আজ মুরোপীয় প্রতাপের যে আদর্শ আমাদের চক্ষের সমক্ষে অলভেদী হইয়া উঠিয়াছে উন্নতি তাহা ছাড়াও সম্পূর্ণ অন্ত আকারে হইতে পারে— আমাদের ভারতীয় উৎকর্ষের যে আদর্শ আমরা দেখিয়াছি তাহার মধ্যে প্রাণসঞ্চার বলসঞ্চার করিলে জগতের মধ্যে আমাদিগকে লচ্ছিত থাকিতে হইবে না। একদিন ভারতবর্ষ জ্ঞানের দ্বারা, ধর্মের দ্বারা চীন-জাপান ব্রহ্মদেশ-শ্রামদেশ তিব্বত-মঙ্গোলিয়া— এশিয়া মহাদেশের অধিকাংশই জয় করিয়াছিল। আজ মুরোপ অস্ত্রের দ্বারা বাণিজ্যের দ্বারা পৃথিবী জয় করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। আমরা ইন্থলে পড়িয়া এই আধুনিক মুরোপের প্রণালীকেই যেন একমাত্র গৌরবের কারণ বলিয়া মনে না করি।

কিন্তু ইংরেজের বাহুবল নহে— ইংরেজের ইস্থল ঘরে-বাইরে দেহে-মনে আচারে-বিচারে সর্বত্র আমাদিগকে আক্রমণ করিয়াছে। আমাদিগকে যে-সকল বিজাতীয় সংস্কারের দারা আচ্ছন্ন করিতেছে তাহাতে অন্তত কিছুকালের জন্তও আমাদের আত্মপরিচয়ের পথ লোপ করিতেছে। সে আত্মপরিচয় ব্যতীত আমাদের কখনোই আত্মোন্নতি হইতে পারে না।

ভারতবর্ষের দেশীয় রাজ্যগুলির ষ্ণার্থ উপযোগিতা কী তাহা এইবার বলিবার সময় উপস্থিত হইল।

দেশবিদেশের লোক বলিতেছে, ভারতবর্ষের দেশীয় রাজ্যগুলি পিছাইয়া পড়িতেছে। জগতের উন্নতির যাত্রাপথে পিছাইয়া পড়া ভালো নহে, এ কথা সকলেই স্বীকার করিবে, কিন্তু অগ্রসর হইবার সকল উপায়ই সমান মঙ্গলকর নহে। নিজের শক্তির দ্বারাই অগ্রসর হওয়াই যথার্থ অগ্রসর হওয়া— ভাহাতে যদি মন্দগতিতে <mark>ষাওয়া যায় তবে সে ভালো। অ</mark>পর ব্যক্তির কোলে-পিঠে চড়িয়া অগ্রসর হওয়ার কোনো মাহাত্ম্য নাই— কারণ, চলিবার শক্তিলাভই যথার্থ লাভ, অগ্রসর হওয়ামাত্রই <del>লাভ নহে। ব্রিটিশ-রাজ্যে আমরা যেটুকু অগ্রসর হইতে পারিয়াছি তাহাতে</del> আমাদের কৃতকার্যতা কতটুকু! দেখানকার শাসনরক্ষণ-বিধিব্যবস্থা যত ভালোই হউক না কেন, তাহা তো বস্তুত আমাদের নহে। মানুষ ভুলক্রটি-ক্ষতিক্রেশের মধ্য দিয়াই পূর্ণতার পথে অগ্রদর হয়। কিন্তু আমাদিগকে ভূল করিতে দিবার ধৈর্য ষে ব্রিটিশ-রাজের নাই। স্বতরাং তাঁহারা আমাদিগকে ভিক্ষা দিতে পারেন, শিক্ষা দিতে পারেন না। তাঁহাদের নিজের যাহা আছে তাহার স্থবিধা আমাদিগকে দিতে পারেন, কিন্তু তাহার স্বত্ত দিতে পারেন না। মনে করা যাক কলিকাতা মৃানি-সিপ্যালিটির পূর্ববর্তী কমিশনারগণ পৌরকার্যে স্বাধীনতা পাইয়া যথেষ্ট ক্বতিত্ব দেধাইতে পারেন নাই, নেই অপরাধে অধীর হইয়া কর্তৃপক্ষ তাঁহাদের স্বাধীনতা হরণ করিলেন। হইতে পারে এখন কলিকাতার পৌরকার্ঘ পূর্বের চেয়ে ভালোই চলিতেছে, কিন্তু এরপ ভালো চলাই যে স্বাপেক্ষা ভালো তাহা বলিতে পারি না। আমাদের নিজের শক্তিতে ইহা অপেক্ষা থারাপ চলাও আমাদের পক্ষে ইহার চেয়ে ভালো। আমরা গরিব এবং নানা বিষয়ে অক্ষম; আমাদের দেশের বিশ্ববিভালয়ের শিক্ষাকার্য ধনী জ্ঞানী বিলাতের বিশ্ববিভালয়ের সহিত তুলনীয় নহে বলিয়া শিক্ষা-বিভাগে দেশীয় লোকের কর্তৃত্ব থর্ব করিয়া রাজা যদি নিজের জোরে কেম্ব্রিজ-অক্দকোর্ডের নকল প্রতিমা গড়িয়া তোলেন, তবে তাহাতে আমাদের কতটুকুই বা শ্রেষ আছে— আমরা গরিবের ধোগ্য বিভালয় যদি নিজে গড়িয়া তুলিতে পারি তবে শেই আমাদের সম্পদ। যে ভালো আমার আয়ত্ত ভালো নহে সে ভালোকে আমার মনে করাই মানুষের পক্ষে বিষম বিপদ। অল্পদিন হইল একজন বাঙালি ডেপুটি-ম্যাজিষ্টেট দেশীয় রাজ্যশাসনের প্রতি নিতান্ত অবজ্ঞা প্রকাশ করিতেছিলেন— তথন স্পষ্টই দেখিতে পাইলাম তিনি মনে করিতেছেন, ব্রিটিশ-রাজ্যের স্থব্যবস্থা সম্ভই ষেন তাঁহাদেরই স্থব্যবস্থা; তিনি যে ভারবাহীমাত্র, তিনি যে যন্ত্রী নহেন, যন্ত্রের একটা সামান্ত অঙ্গমাত্র, এ কথা ষদি তাঁহার মনে থাকিত তবে দেশীয় রাজ্যব্যবস্থার প্রতি এমন স্পর্ধার সহিত অবজ্ঞা প্রকাশ করিতে পারিতেন না। ব্রিটশ-রাজ্যে আমর। যাহা পাইতেছি তাহা যে আমাদের নহে, এই সত্যটি ঠিকমতো ব্ঝিয়া উঠা আমাদের পক্ষে কঠিন হইয়াছে, এই কারণেই আমরা রাজার নিকট হইতে ক্রমাগতই ন্তন ন্তন অধিকার প্রার্থনা করিতেছি এবং ভূলিয়া ঘাইতেছি— অধিকার পাওয়া এবং অধিকারী হওয়া একই কথা নহে।

দেশীয় রাজ্যের ভুলক্রটি-মলগতির মধ্যেও আমাদের সান্তনার বিষয় এই ধে, তাহাতে যেটুকু লাভ আছে তাহা বস্তুতই আমাদের নিজের লাভ। তাহা পরের স্কুল্লে চড়িবার লাভ নহে, তাহা নিজের পারে চলিবার লাভ। এই কারণেই আমাদের বাংলাদেশের এই ক্ষুল্ল ত্রিপুররাজ্যের প্রতি উৎস্কুক দৃষ্টি না মেলিয়া আমি থাকিতে পারি না। এই কারণেই এথানকার রাজ্যবাবস্থার মধ্যে যে-সকল অভাব ও বিন্ন দেখিতে পাই তাহাকে আমাদের সমস্ত বাংলাদেশের তুর্ভাগ্য বলিয়া জ্ঞান করি। এই কারণেই এথানকার রাজ্যশাসনের মধ্যে যদি কোনো অসম্পূর্ণতা বা শৃদ্ধলার অভাব দেখি তবে তাহা লইয়া স্পর্ধাপ্র্রক আলোচনা করিতে আমার উৎসাহ হয় না— আমার মাথা হেঁট হইয়া যায়। এই কারণে, যদি জানিতে পাই তুচ্ছ স্বার্থপরতা আপনার সামান্ত লাভের জন্তা, উপস্থিত ক্ষুদ্র স্থবিধার জন্তা, রাজশ্রীর মন্দিরভিত্তিকে শিথিল করিয়া দিতে কুন্তিত হইতেছে না, তবে সেই অপরাধকে আমি ক্ষুদ্ররাজ্যের একটি ক্ষুদ্র ঘটনা বলিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি না। এই দেশীয় রাজ্যের লজ্জাকেই যদি যথার্থরণে আমাদের লজ্জা এবং ইহার গৌরবকেই যদি যথার্থ-রূপে আমাদের গোরাৰ বলিয়া না বুঝি, তবে দেশের সম্বন্ধে আমরা ভুল বুঝিয়াছি।

পূর্বেই বলিয়াছি, ভারতীয় প্রকৃতিকেই বীর্ঘের দারা সবল করিয়া তুলিলে তবেই আমরা যথার্থ উৎকর্ষলাভের আশা করিতে পারিব। ব্রিটিশ-রাজ ইচ্ছা করিলেও এক সম্বন্ধে আমাদিগকে সাহায্য করিতে পারেন না। তাঁহারা নিজের মহিমাকেই এক মাত্র মহিমা বলিয়া জানেন— এই কারণে, ভালোমনেও তাঁহারা আমাদিগকে যে শিক্ষা দিতেছেন তাহাতে আমরা স্বদেশকে অবজ্ঞা করিতে শিথিতেছি। আমাদের মধ্যে যাঁহারা পেট্রিয়ট বলিয়া বিথ্যাত তাঁহাদের অনেকেই এই অবজ্ঞাকারীদের মধ্যে অগ্রগণ্য। এইরূপে যাঁহারা ভারতকে অস্তরের দহিত অবজ্ঞা করেন তাঁহারাই ভারতকে বিলাত করিবার জন্ম উৎস্কক— সৌভাগ্যক্রমে তাঁহাদের এই অসম্ভব আশা কথনোই সফল হইতে পারিবে না।

আমাদের দেশীয় রাজ্যগুলি পিছাইয়া পড়িয়া থাকুক আর যাহাই হউক, এইখানেই স্থানের ঘথার্থ স্বরূপকে আমরা দেখিতে চাই। বিক্বতি-অন্তক্কতির মহামারী এখানে প্রবেশলাভ করিতে না পাক্ষক, এই আমাদের একান্ত আশা। ব্রিটিশ-রাজ আমাদের প্রবেশলাভ করিতে না পাক্ষক, এই আমাদের একান্ত আশা। ব্রিটিশ-রাজ আমাদের প্রদেতি চান, কিন্তু দে উন্নতি ব্রিটিশ মতে হওয়া চাই। সে অবস্থায় জলপদ্মের উন্নতিউন্নতি চান, কিন্তু দে উন্নতি ব্রিটিশ হয়। কিন্তু দেশীয় রাজ্যে স্থভাবের অব্যাহত নিমুমে
প্রণালী স্থলপদ্মে আরোপ করা হয়। কিন্তু দেশীয় রাজ্যে স্থভাবের অব্যাহত নিমুমে
দেশ উন্নতিলাভের উপায় নিধারণ করিবে, ইহাই আমাদের কামনা।

ইহার কারণ এ নয় যে, ভারতের সভ্যতাই সকল সভ্যতার শ্রেষ্ঠ। য়ুরোপের

সভ্যতা মানবজাতিকে যে সম্পত্তি দিতেছে তাহা যে মহামূল্য, এ সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করা ধুষ্টতা।

অতএব, মুরোপীয় সভাতাকে নিকৃষ্ট বলিয়া বর্জন করিতে হইবে এ কথা আমার বক্তব্য নহে— তাহা আমাদের পক্ষে অস্বাভাবিক বলিয়াই, অসাধ্য বলিয়াই স্বদেশী আদর্শের প্রতি আমাদের মন দিতে হইবে— উভয় আদর্শের তুলনা করিয়া বিবাদ করিতে আমার প্রবৃত্তি নাই, তবে এ কথা বলিতেই হইবে যে উভয় আদর্শই মানবের পক্ষে অত্যাবশুক।

সেদিন এখানকার কোনো ভদ্রলোক আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন যে, গবর্মেণ্ট আর্ট স্থুলের গ্যালারি হইতে বিলাতি ছবি বিক্রয় করিয়া ফেলা কি ভালো হইয়াছে ?

আমি তাহাতে উত্তর করিয়াছিলাম যে, ভালোই হইয়াছে। তাহার কারণ এ নয় যে, বিলাতি চিত্রকলা উৎকৃষ্ট সামগ্রী নহে। কিন্তু সেই চিত্রকলাকে এত সন্তায় আয়ন্ত করা চলে না। আমাদের দেশে সেই চিত্রকলার যথার্থ আদর্শ পাইব কোথায়? ছুটো লক্ষ্ণে-ঠুংরি ও 'হিলিমিলি পনিয়া' শুনিয়া যদি কোনো বিলাতবাসী ইংরেজ তারতীয় সংগীতবিল্যা আয়ন্ত করিতে ইচ্ছা করে, তবে বন্ধুর কর্তব্য তাহাকে নিরন্ত করা। বিলাতি বাজারের কতকগুলি স্থলত আবর্জনা এবং সেই সঙ্গে ছুটি একটি ভালো ছবি চোথের সামনে রাখিয়া আমরা চিত্রবিল্যার যথার্থ আদর্শ কেমন করিয়া পাইব ? এই উপায়ে আমরা যেটুকু শিথি তাহা যে কত নিকৃষ্ট তাহাও ঠিকমত বুঝিবার উপায় আমাদের দেশে নাই। যেথানে একটা জিনিসের আগাগোড়া নাই, কেবল কতকশ্বেলা খাপছাড়া দৃষ্টান্ত আছে মাত্র, সেথানে সে জিনিসের পরিচয়লাভের চেটা করা বিভূষনা। এই অসম্পূর্ণ শিক্ষায় আমাদের দৃষ্টি নষ্ট করিয়া দেয়— পরের দেশের ভালোটা তো শিথিতেই পারি না, নিজের দেশের ভালোটা দেথিবার শক্তি চলিয়া যায়।

আর্ট স্থলে ভর্তি হইয়াছি, কিন্তু আমাদের দেশে শিল্পকলার আদর্শ যে কী তাহা আমরা জানিই না। ধদি শিক্ষার দ্বারা ইহার পরিচয় পাইতাম তবে যথার্থ একটা শক্তিলাভ করিবার স্থবিধা হইত। কারণ, এ আদর্শ দেশের মধ্যেই আছে— একবার ধদি আমাদের দৃষ্টি খুলিয়া যায় তবে ইহাকে আমাদের সমস্ত দেশের মধ্যে, থালায়, ঘটিতে, বাটিতে, ঝুড়িতে, চুপড়িতে, মন্দিরে, মঠে, বসনে, ভূষণে, পটে, গৃহভিত্তিতে, নানা-অক্প্রতাক্ষ-পরিপূর্ণ একটি সমগ্র মূর্তিরূপে দেখিতে পাইতাম; ইহার প্রতি আমাদের সচেই চিত্তকে প্রয়োগ করিতে পারিতাম; পৈতৃক সম্পত্তি লাভ করিয়া তাহাকে ব্যবসায়ে খাটাইতে পারিতাম।

এই কারণে, আমাদের শিক্ষার অবস্থায় বিলাতী চিত্রের মোহ জোর করিয়া ভাঙিয়া দেওয়া ভালো। নহিলে নিজের দেশে কী আছে তাহা দেখিতে মন ধার না— কেবলই অবজ্ঞায় অন্ধ হইয়া যে ধন ঘরের সিন্দুকে আছে তাহাকে হারাইতে হয়।

আমরা দেথিয়াছি, জাপানের একজন স্থবিখ্যাত চিত্ররসজ্ঞ পণ্ডিত এ দেশের কীটদ্ট কয়েকটি পটের ছবি দেখিয়া বিশ্বয়ে পুলকিত হইয়াছেন— তিনি একখানি পট এখান হইতে লইয়া গেছেন, সেখানি কিনিবার জন্ম জাপানের অনেক গুণজ্ঞ তাঁহাকে অনেক মূল্য দিতে চাহিয়াছিল, কিল্প তিনি বিক্রয় করেন নাই।

আমরা ইহাও দেখিয়াছি, য়ুরোপের বহুতর রসজ্ঞ ব্যক্তি আমাদের অখ্যাত দোকানবাজার ঘাঁটিয়া মলিন ছিল্ল কাগজের চিত্রপট বহুমূল্য সম্পদের ন্থায় সংগ্রহ করিয়া লইয়া ষাইতেছেন। সে-সকল চিত্র দেখিলে আমাদের আর্ট স্থলের ছাত্রগণ নাসাকুঞ্চন করিয়া থাকেন। ইহার কারণ কী ? ইহার কারণ এই, কলাবিছা যথার্থভাবে ঘিনি শিথিয়াছেন তিনি বিদেশের অপরিচিত রীতির চিত্রের সৌন্দর্যও ঠিকভাবে দেখিতে পান— তাঁহার একটি শিল্পদৃষ্টি জন্মে। আর, যাহারা কেবল নকল করিয়া শেথে তাহারা নকলের বাহিরে কিছুই দেখিতে পায় না।

আমরা যদি নিজের দেশের শিল্পকলাকে সমগ্রভাবে ষ্থার্থভাবে দেখিতে শিথিতাম, তবে আমাদের সেই শিল্পচ্চি শিল্পজান জন্মিত যাহার সাহায্যে শিল্পসেল্পর্যের দিব্য-নিকেতনের সমস্ত দার আমাদের সম্মুথে উদ্ঘাটিত হইয়া যাইত। কিন্তু বিদেশী শিল্পের নিতান্ত অসম্পূর্ণ শিক্ষায়, আমরা যাহা পাই নাই তাহাকে পাইয়াছি বলিয়া মনে করি, যাহা পরের তহবিলেই রহিয়া গেছে তাহাকে নিজের সম্পদ জ্ঞান করিয়া অহংকৃত হইয়া উঠি।

পিয়ের লোটি ছন্দ্রনামধারী বিখ্যাত ফরাসি ভ্রমণকারী ভারতবর্ষে ভ্রমণ করিতে আসিয়া আমাদের দেশের রাজনিকেতনগুলিতে বিলাতি আসবাবের ছড়াছড়ি দেখিয়া হতাশ হইয়া গেছেন। তিনি ব্ঝিয়াছেন যে, বিলাতি আসবাবখানার নিতান্ত ইতরশ্রেণীর সামগ্রীগুলি ঘরে সাজাইয়া আমাদের দেশের বড়ো বড়ো রাজারা নিতান্তই অশিক্ষা ও অজ্ঞতাবশতই গৌরব করিয়া থাকেন। বস্তুত বিলাতি সামগ্রীকে ঘণার্থভাবে চিনিতে শেখা বিলাতেই সম্ভবে। সেখানে শিল্পকলা সজীব, সেখানে শিল্পীরা প্রত্যহ নব নব রীতি হজন করিতেছেন, সেখানে বিচিত্র শিল্পদ্ধতির কালপরম্পরাত্রত ইতিহাস আছে, তাহার প্রত্যেকটির সহিত বিশেষ দেশকালপাত্রের সংগতি সেখানকার গুণী লোকেরা জানেন— আমরা তাহার কিছুই না জানিয়া কেবল টাকার থলি লইয়া মূর্য দোকানদারের সাহায্যে অক্ষভাবে কতকগুলা খাপছাড়া

জিনিসপত্র লইয়া ঘরের মধ্যে পুঞ্জীভূত করিয়া তুলি— তাহাদের সম্বন্ধে বিচার করা আমাদের সাধ্যায়ত্ত নহে।

এই আসবাবের দোকান ধদি লর্ড কর্জন বলপূর্বক বন্ধ করিয়া দিতে পারিতেন তবে দায়ে পড়িয়া আমরা স্বদেশী সামগ্রীর মর্বাদা রক্ষা করিতে বাধ্য হইতাম— তাহা হইলে টাকার সাহাধ্যে জিনিস-ক্রের চর্চা বন্ধ হইয়া রুচির চর্চা হইত। তাহা হইলে ধনীগৃহে প্রবেশ করিয়া দোকানের পরিচয় পাইতাম না, গৃহস্থের নিজের শিল্পজ্ঞানের পরিচয় পাইতাম। ইহা আমাদের পক্ষে ধ্যার্থ শিক্ষা, ধ্যার্থ লাভের বিষয় হইত। এরূপ হইলে আমাদের অন্তরে-বাহিরে, আমাদের স্থাপত্যে-ভাস্কর্যে, আমাদের গৃহভিত্তিতে, আমাদের পণ্যবীথিকায় আমরা স্বদেশকে উপলব্ধি করিতাম।

ফ্রাণাক্রমে সকল দেশেরই ইতরসম্প্রদায় অশিক্ষিত। সাধারণ ইংরেজের শিল্পজ্ঞান
নাই— স্বতরাং তাহারা স্বদেশী সংস্কারের দারা অন্ধ। তাহারা আমাদের কাছে
তাহাদেরই অন্থকরণ প্রত্যাশা করে। আমাদের বিদিবার ঘরে তাহাদের দোকানের
সামগ্রী দেখিলে তবেই আরাম বোধ করে— তবেই মনে করে, আমরা তাহাদেরই
ফরমায়েশে তৈরি সভ্যপদার্থ হইয়া উঠিয়াছি। তাহাদেরই অশিক্ষিত ক্ষচি অন্থ্যারে
আমাদের দেশের প্রাচীন শিল্পদার্শ স্থলভ ও ইতর অন্থকরণকে পথ ছাড়িয়া
দিতেছে। এ দেশের শিল্পীরা বিদেশী টাকার লোভে বিদেশী রীতির অন্তুত নকল
করিতে প্রবৃত্ত হইয়া চোখের মাথা থাইতে বিদিয়াছে।

ষেমন শিল্পে তেমনি দকল বিষয়েই। আমরা বিদেশী প্রণালীকেই একমাত্র প্রণালী বলিয়া ব্ঝিতেছি। কেবল বাহিরের দামগ্রীতে নহে, আমাদের মনে, এমন কি স্থদয়ে নকলের বিষবীজ প্রবেশ করিতেছে। দেশের পক্ষে এমন বিপদ আর ইইতেই পারে না।

এই মহাবিপদ হইতে উদ্ধারের জন্ম একমাত্র দেশীর বাজ্যের প্রতি আমরা তাকাইয়া আছি। এ কথা আমরা বলি না যে, বিদেশী সামগ্রী আমরা গ্রহণ করিব না। গ্রহণ করিব। পরের অস্ত্র কিনিতে নিজের হাতথানা কাটিয়া ফেলিব না। একলব্যের মতো ধন্থর্বিভার শুক্দক্ষিণায়রপ নিজের দক্ষিণ হস্তের অস্কৃষ্ঠ দান করিব না। এ কথা মনে রাখিতেই হইবে, নিজের প্রকৃতিকে লক্ত্যন করিলে তুর্বল হইতে হয়। ব্যাদ্রের আহার্য পদার্থ বলকারক সন্দেহ নাই, কিন্তু হন্তী তাহার প্রতি লোভ করিলে নিশ্চিত মরিবে। আমরা লোভবশত প্রকৃতির প্রতি ব্যভিচার যেন না করি। আমাদের ধর্মে-কর্মে ভাবে-ভঙ্গীতে প্রভাহই তাহা করিতেছি, এইজন্ম আমাদের সমস্তা

উত্তরোত্তর জটিল হইয়া উঠিতেছে— আমরা কেবলই অক্বতকার্য এবং ভারাক্রান্ত হইয়া পড়িতেছি। বস্তুত জটিলতা আমাদের দেশের ধর্ম নহে। উপকরণের বিরলতা জীবনধাত্রার সরলতা আমাদের দেশের নিজস্ব— এইখানেই আমাদের বল, আমাদের প্রাণ, আমাদের প্রতিভা। আমাদের চণ্ডীমণ্ডপ হইতে বিলাতি কারখানাঘরের প্রভৃত জ্ঞাল ধদি বাঁটি দিয়া না ফেলি, তবে হুই দিক হইতেই মবিব— অধাং বিলাতি কারখানাও এখানে চলিবে না, চণ্ডীমণ্ডপও বাসের অধোগ্য হইয়া উঠিবে।

আমাদের হুর্ভাগ্যক্রমে এই কারখানাঘরের ধ্মধ্লিপূর্ণ বায়ু দেশীয় রাজ্যব্যবস্থার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে— সহজকে অকারণে জটিল করিয়া তুলিয়াছে, বাসস্থানকে নির্বাদন করিয়া দাঁড় করাইয়াছে। যাঁহারা ইংরেজের হাতে মাফুষ হইয়াছেন তাঁহারা মনেই করিতে পারেন না যে, ইংরেজের দামগ্রীকে যদি লইতেই হয় তবে তাহাকে অাপন করিতে না পারিলে তাহাতে অনিষ্টই ঘটে— এবং আপন করিবার একমাত্র উপায় তাহাকে নিজের প্রকৃতির অমুক্লে পরিণত করিয়া তোলা, তাহাকে যথাযথ না রাখা। খাল যদি খালকপেই বরাবর থাকিয়া যায় তবে তাহাতে পুষ্টি দূরে থাক, ব্যাধি ঘটে। খাত যখন খাতরূপ পরিহার করিয়া আমাদের রসরক্তরূপে মিলিয়া ষায় এবং যাহা মিলিবার নহে পরিত্যক্ত হয় তথনই তাহা আমাদের প্রাণবিধান করে। বিলাতি সামগ্রী যথন আমাদের ভারতপ্রকৃতির দারা জীর্ণ হইয়া তাহার আত্মরূপ ত্যাগ করিয়া আমাদের কলেবরের সহিত একাত্ম হইয়া যায় তথনই তাহা আমাদের লাভের বিষয় হইতে পারে— যতক্ষণ তাহার উৎকট বিদেশীয়ত্ব অবিকৃত থাকে ততক্ষণ তাহা লাভ নহে। বিলাতী সরস্বতীর পোয়পুত্রগণ এ কথা কোনো-মতেই বুঝিতে পারেন না। পুষ্টিদাধনের দিকে তাঁহাদের দৃষ্টি নাই, বোঝাই করাকেই তাঁহারা পরমার্থ জ্ঞান করেন। এইজন্তই আমাদের দেশীয় রাজ্যগুলিও বিদেশী কার্যবিধির অসংগত অনাবশ্যক বিপুল জ্ঞালজালে নিজের শক্তিকে অকারণে ক্লিষ্ট করিয়া তুলিতেছে। বিদেশী বোঝাকে যদি অনায়াদে গ্রহণ করিতে পারিতাম, যদি তাহাকে বোঝার মত না দেখিতে হইত, রাজ্য যদি একটা আপিসমাত্র হইয়া উঠিবার চেষ্টায় প্রতিমূহুর্তে ঘর্মাক্তকলেবর হইয়া না উঠিত, যাহা সজীব হৃৎপিণ্ডের নাড়ির সহিত সম্বশ্বযুক্ত ছিল তাহাকে যদি কলের পাইপের সহিত সংযুক্ত করা না হইত, তাহা হইলে আপত্তি করিবার কিছু ছিল না। আমাদের দেশের রাজ্য কেরানিচালিত বিপুল কারখানা নহে, নিভূল নিবিকার এঞ্জিন নহে— তাহার বিচিত্র দম্বদ্ধস্ত্রগুলি লোহদণ্ড নহে, তাহা হৃদয়তন্ত্ব— রাজলন্দ্রী প্রতিমূহুর্তে তাহার কর্মের শুষ্টতার মধ্যে রদদঞ্চার করেন, কঠিনকে কোমল করেন, তুচ্ছকে দৌন্দর্যে মণ্ডিত

#### রবীন্দ্র-রচনাবলী

করিয়া দেন, দেনাপাওনার ব্যাপারকে কল্যাণের কাস্তিতে উজ্জ্ব করিয়া তোলেন এবং ভ্লুক্টিকে ক্ষমার অঞ্জলে মার্জনা করিয়া থাকেন। আমাদের মন্দ্রভাগ্য আমাদের দেশীর রাজ্যগুলিকে বিদেশী আপিসের ছাঁচের মধ্যে ঢালিয়া তাহাদিগকে কলরপে বানাইয়া না তোলে, এই-সকল স্থানেই আমরা স্বদেশলক্ষীর শুগুলিক্ত প্রিশ্ধ বক্ষঃ-স্থলের সজীব কোমল মাতৃম্পর্শ লাভ করিয়া ঘাইতে পারি— এই আমাদের কামনা। মা বেন এখানেও কেবল কতকগুলা ছাপমারা লেফাফার মধ্যে আচ্ছন্ন হইয়া না থাকেন— দেশের ভাষা, দেশের সাহিত্য, দেশের শিল্প, দেশের কচি, দেশের কাস্তি এখানে বেন মাতৃকক্ষে আশ্রয়লাভ করে এবং দেশের শক্তি মেঘমুক্ত পূর্ণচন্দ্রের মতো আপনাকে অতি সহজ্বে অতি স্থলরভাবে প্রকাশ করিতে পারে।

শ্ৰাবণ, ১৩১২

## গ্রন্থপরিচয়

্রবীদ্র-রচনাবলীর বর্তমান খণ্ডে মৃদ্রিত গ্রন্থগুলির প্রথম সংস্করণ, বর্তমানে স্বতম্ব গ্রন্থাকারে প্রচলিত সংস্করণ, রচনাবলী-সংস্করণ, এই তিন্টির পার্থক্য সংক্ষেপে ও সাধারণভাবে নির্দেশ করা গেল। পূর্ণতর তথ্যসংগ্রন্থ সর্বশেষ খণ্ডে একটি পঞ্জীতে সংকলিত হইবে।

রচনাবলীর বর্তমান খণ্ডে মৃদ্রিত বিভিন্ন গ্রন্থের স্থচনাগুলি কবি রচনাবলীর জন্ত সম্প্রতি লিখিয়া দিয়াছেন।

#### সোনার তরী

সোনার তরী ১৩০০ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

এই গ্রন্থের প্রথম কবিতা 'দোনার তরী'র অর্থ-ব্যাখ্যা লইয়া এক সময় অনেক বিতর্ক হইয়াছে। কবি স্বয়ং নানা প্রসঙ্গে এই কবিতাটির যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন নিমে তাহা সংকলিত হইল।

চাক্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে লিখিত একটি পত্তে রবীন্দ্রনাথ 'সোনার তরী' কবিতার আলোচনা-প্রসঙ্গে বলিতেছেন—

এক জাতের কবিতা আছে যা লেখা হয় বাইরের দরজা বন্ধ করে। দেগুলো হয়তো অতীতের স্থৃতি বা অনাগতের প্রত্যাশা, বাসনার অতৃপ্তি বা আকাজ্ঞার আবেগ, কিয়া রপরচনার আগ্রহের উপর প্রতিষ্ঠিত। আবার এক জাতের কবিতা আছে যা মুক্তদ্বার অন্তরের সামগ্রী, বাইরের সমস্ত কিছুকে আপনার সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে। যেমন সোনার তরী কবিতাটি। ছিলাম তখন পদার বোটে। জলভারনত কালো মেঘ আকাশে, ও পারে ছায়াঘন তক্লপ্রণীর মধ্যে গ্রামগুলি, বর্ধার পরিপূর্ণ পদা খরবেগে বয়ে চলেছে, মাঝে মাঝে পাক খেয়ে ছুটেছে ফেনা। নদী অকালে কৃল ছাপিয়ে চরের ধান দিনে দিনে ভ্বিয়ে দিছে। কাঁচা ধানে বোঝাই চাষীদের ডিঙিনোকা হত্ করে প্রোতের উপর দিয়ে ভেসে চলেছে। ওই অঞ্চলে এই চরের ধানকে বলে জলি ধান। আর কিছু দিন হলেই পাকত। ভরা পদার উপরকার ওই বাদল-দিনের ছবি সোনার তরী কবিতার অস্তরে প্রাক্তম এবং তার ছলে প্রকাশিত।

[ 5002 ]

—রবি-রখ্মি

সোনার তরী কবিতার কল্পনা-কাল আবিণ ও বচনা-কাল ফান্তন, এ সম্বন্ধে চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রশ্নের উত্তরে রবীন্দ্রনাথ লেখেন—

তুমি পঞ্জিকা মিলিয়ে যদি কবিতার তাংপর্য নির্ণয় করতে চাও তো বিপন্ন হবে। <mark>বুধবারের পর বৃহস্পতিবার আদে অত্যন্ত সাধারণ নিয়মে। সেটাকে অবজ্ঞা কোরো।</mark> আমাদের জীবনে স্বতরাং সাহিত্যেও হয়তো কোনো-একটা বিশেষ বুধ বা বৃহস্পতিবার <mark>সপ্তাহ ডিঙিয়ে চব্বিশ ঘণ্টাকে উপেক্ষা করেই আসন রক্ষা করে। যেদিন বর্ধার</mark> অপরাত্ত্বে খরস্রোত পদ্মার উপর দিয়ে কাঁচা ধানে ডিঙিনৌকা বোঝাই করে মগ্নপ্রায় চর থেকে চাষীরা এ পারে চলে আসছে দে দিনটা দন তারিথ মাদ পার হয়ে আজও <mark>আমার মনে আছে। দেই দিনেই দোনার তরী কাব্যের সঞ্চার হয়েছিল মনে, তার</mark> প্রকাশ হয়েছিল কবে তা আমার মনেও নেই। এইরকম অবস্থায় ইতিহাসের ভুল হবারই কথা ৷ কারণ, আমার মনে সোনার তরীর যে ইতিহাসটা সত্য হয়ে আছে দেটা হচ্ছে দেই শ্রাবণ-দিনের ইতিহাদ, দেটা কোন্ ডারিখে লিখিত হয়েছিল দেইটেই আকস্মিক— সে দিনটা বিশেষ দিন নয়, সে দিনটা আমার স্মৃতিপটে কোনো চিহ্ন দিয়েই যায়নি। অতএব আমার ইতিহাদে আর তোমাদের ইতিহাদে এইথানে বাদপ্রতিবাদ হবেই, হুর্ভাগ্যক্রমে তোমাদের হাতে দলিল আছে, আমার হাতে নেই। আদালতে তোমাদেরই জিং রইল। আমার দলিলের তারিখ কবিতার অভ্যন্তরেই আছে— 'শ্রাবণ-প্রপন ঘিরে ঘনমেঘ ঘুরে ফিরে'। তুমি বলবে ওটা কাল্লনিক, আমি বলব তোমাদের তারিখটা রিয়ালিষ্টিক।

—রবি-রশ্মি

শান্তিনিকেতন প্রস্থের 'তরী বোঝাই' -শার্ষক উপদেশ-ভাষণে রবীন্দ্রনাথ সোনার তরী কবিতার মর্যব্যাখ্যা করিয়াছেন—

সোনার তরী বলে একটা কবিতা লিখেছিল্ম, এই উপলক্ষ্যে তার একটা মানে বলা ষেতে পারে।

মান্থৰ সমস্ত জীবন ধরে ফসল চাষ করছে। তার জীবনের খেতটুকু দ্বীপের মতো— চারি দিকেই অব্যক্তের দারা সে বেষ্টিত— ওই একটুথানি তার কাছে ব্যক্ত হয়ে আছে— সেইজন্ম গীতা বলেছেন—

> অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত। অব্যক্তনিধনান্তেব তত্র কা পরিদেবনা॥

যথন কাল ঘনিয়ে আসছে, যথন চারি দিকের জ্বল বেড়ে উঠছে, যথন আবার অব্যক্তের মধ্যে তার ওই চরটুকু তলিয়ে যাবার সময় হল— তথন তার সমস্ত জীবনের কর্মের যা-কিছু নিত্য ফ্বল তা সে ওই সংসারের তরণীতে বোঝাই করে দিতে পারে। সংসার সমস্তই নেবে, একটি কণাও ফেলে দেবে না— কিন্তু যথন মাকুষ বলে, ওই সঙ্গে আমাকেও নাও, আমাকেও রাখো, তথন সংসার বলে, তোমার জন্মে জায়গা কোথায়।
— তোমাকে নিয়ে আমার হবে কী। তোমার জীবনের ফদল যা-কিছু রাথবার তা দমস্তই রাথব, কিন্তু তুমি তো রাথবার যোগ্য নও!

প্রত্যেক মান্ত্রষ জীবনের কর্মের দারা সংসারকে কিছু না কিছু দান করছে, সংসার তার সমস্তই গ্রহণ করছে, রক্ষা করছে, কিছুই নষ্ট হতে দিচ্ছে না — কিন্তু মান্ত্রষ যথন সেই দক্ষে অহংকেই চিরস্তন করে রাখতে চাচ্ছে তথন তার চেষ্টা বৃথা হচ্ছে। এই যে জীবনটি ভোগ করা গেল অহংটিকেই তার খান্ধনাস্বরূপ মৃত্যুর হাতে দিয়ে হিসাব চুকিয়ে যেতে হবে — ওটি কোনমতেই জ্মাবার জিনিদ নয়। [ ৪ চৈত্র, ১৩১৫ ] —তরী বোঝাই। শান্তিনিকেতন

রবীজনাথ ছিন্নপত্রের একটি চিঠিতে 'শৈশবদন্ধ্যা' কবিতাটির ভাবব্যাখ্যা করিয়াছেন, নিম্নে তাহা দংকলিত হইল—

দদ্ধ্যাবেলায় পাবনা শহরের একটি থেয়াঘাটের কাছে বোট বাধা গেল। ও পার থেকে জনকতক লোক বাঁয়াতবলার দক্ষে গান গাচ্ছে, একটা মিশ্রিত কলরব কানে এদে প্রবেশ করছে; রাস্তা দিয়ে স্ত্রী পুরুষ যারা চলছে তাদের ব্যস্ত ভাব; গাছপালার ভিতর দিয়ে দীপালোকিত কোঠাবাড়ি দেখা যাচ্ছে; থেয়াঘাটে নানাশ্রেণী লোকের ভিড়। আকাশে নিবিড় একটা একরঙা মেঘ, সদ্ধ্যাও অন্ধকার হয়ে এসেছে; ও পারে সারবাঁধা মহাজনী নৌকায় আলো জলে উঠল, পূজাঘর থেকে দদ্ধ্যারতির কাঁসরঘণ্টা বাজতে লাগল— বাতি নিবিয়ে দিয়ে বোটের জানলায় বদে আমার মনে ভারি একটা অপূর্ব আবেগ উপস্থিত হল। অন্ধকারের আবরণের মধ্যে দিয়ে এই লোকালয়ের একটি যেন সন্ধীব হুৎস্পাদ্দন আমার বক্ষের উপর এদে আঘাত করতে লাগল। এই মেঘলা আকাশের নীচে, নিবিড় দদ্ধ্যার মধ্যে, কত লোক, কত ইচ্ছা, কত কাজ, কত গৃহ, গৃহের মধ্যে জীবনের কত রহস্তু— মান্ধয়ে মান্থয়ে কাছাকাছি ঘেঁষাঘেঁষি কত শতসহন্র প্রকারের ঘাতপ্রতিঘাত। বৃহৎ জনতার দমস্ত ভালোমন্দ সমস্ত স্থপত্রথ এক হয়ে তক্ষলতাবেন্ধিত ক্ষুদ্র বর্ধানদীর ছই তীর থেকে একটি সকক্ষণ স্থগন্তীর রাগিণীর মতো আমার হৃদয়ে এদে প্রবেশ করতে লাগল।

আমার 'শৈশবসন্ধ্যা' কবিতায় বোধ হয় কতকটা এই ভাব প্রকাশ করতে চেয়েছিল্ম। কথাটা সংক্ষেপে এই যে, মান্ত্র কৃত্র এবং ক্ষণস্থায়ী, অথচ ভালোমন্দ এবং স্থাতৃঃথপরিপূর্ণ জীবনের প্রবাহ সেই পুরাতন স্থগভীর কলস্বরে চিরদিন চলছে ও চলবে— নগরের প্রান্তে সন্ধ্যার অন্ধকারে সেই চিরন্তন কলগুনি শুনতে পাওয়া যাচ্ছে। মান্ত্যের দৈনিক জীবনের ক্ষণিকতা ও স্থাতন্ত্য এই অবিচ্ছিন্ন

স্বরের মধ্যে মিলিয়ে ষাচ্ছে, সবস্থদ্ধ খুব একটা বিস্তৃত আদিঅস্তশ্ন্য প্রশোভরহীন
মহাসমূত্রের একতান শব্দের মতো অস্তরের নিস্তন্ধতার মধ্যে গিয়ে প্রবেশ করছে।
এক-এক সময়ে কোথাকার কোন্ছিল্র দিয়ে জগতের বড়ো বড়ো প্রবাহ হৃদয়ের
মধ্যে পথ পায়— তার যে একটা ধ্বনি শোনা যায় সেটাকে কথায় তর্জমা করা
অসাধ্য। [জুলাই, ১৮৯৪]

—ছিন্নপত্ৰ

রবীন্দ্রনাথ ছিল্লগত্তের অন্য একটি চিঠিতে 'অনাদৃত' (বা 'জাল ফেলা') কবিতাটির যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন নিম্নে তাহা সংকলিত হইল—

মনে করো একজন ব্যক্তি তার জীবনের প্রভাতকালে সমূদ্রের ধারে দাঁড়িয়ে স্থোদয় দেখছিল; সে সম্দ্রটা তার আপনার মন কিম্বা ওই বাহিরের বিশ্ব কিম্বা উভয়ের দীমামধ্যবর্তী একটি ভাবের পারাবার দে কথা স্পষ্ট করে বলা হয়নি। ষাই হোক, সেই অপূর্ব দৌনর্ঘময় অগাধ সমুদ্রের দিকে চেয়ে চেয়ে লোকটার মনে হল এই রহস্তপাথারের মধ্যে জাল ফেলে দেখা যাক-না কী পাওয়া যায়। এই বলে তো সে ঘ্রিয়ে জাল ফেললে। নানারকমের অপরূপ জিনিস উঠতে লাগল— কোনোটা বা হাদির মতো শুল্র, কোনোটা বা অশ্রুর মতো উজ্জ্বল, কোনোটা বা লজ্জার মতো রাঙা। মনের উৎসাহে দে সমস্ত দিন ধরে ওই কাজই কেবল করলে— গভীর তলদেশে যে-সকল স্থন্দর রহস্ত ছিল সেইগুলিকে তীরে এনে রাশীকৃত করে তুললে। এমনি করে জীবনের সমস্ত দিনটি যাপন করলে। সন্ধ্যার সময় মনে করলে, এবারকার মতো যথেষ্ট হয়েছে, এখন এইগুলি নিয়ে তাকে দিয়ে আসা যাক গে। কাকে যে সে কথাটা স্পষ্ট করে বলা হয়নি— হয়তো তার প্রেম্নীকে, হয়তো তার স্বদেশকে। কিন্তু যাকে দেবে সে তো এ-সমস্ত অপূর্ব জিনিস কখনো দেখেনি। দে ভাবলে, এগুলো কী, এর আবশ্যকতাই বা কী, এতে কী অভাব দ্র হবে, দোকানদারের কাছে যাচিয়ে দেখলে এর কতই বা মূল্য হতে পারবে! এক কথায়, এ বিজ্ঞান দর্শন ইতিহাস ভূগোল অর্থনীতি সমাজনীতি ধর্মনীতি <mark>তত্তজান প্রভৃতি কিছুই নয়; এ কেবল কতকগুলো রঙিন ভাবমাত, তারও</mark> ষে কোন্টার কী নাম কী বিবরণ ভারও ভালো পরিচয় পাওয়া যায় না। ফলত, সমস্ত দিনের জাল-ফেলা অগাধ সমুদ্রের এই রত্মগুলি যাকে দেওয়া গেল দে বললে, এ আবার কী। জেলেরও মনে তখন অনুতাপ হল, সত্য বটে, এ তো বিশেষ কিছু নয়, আমি কেবল জাল ফেলেছি আর তুলেছি; আমি তো হাটেও যাইনি পয়দাকড়িও খরচ করিনি, এর জন্মে তো আমাকে কাউকে এক পয়দা খাজনা কিম্বা মাণ্ডল দিতে হয়নি। সে তথন কিঞিৎ বিষয়ম্থে লজ্জিতভাবে সেগুলো কুড়িয়ে নিয়ে ঘরের ছারে বসে একে একে রাস্তায় ফেলে দিলে। তার পরদিন দকালবেলায় পথিকয়া এদে সেই বছম্ল্য জিনিদগুলি দেশে বিদেশে আপন আপন ঘরে নিয়ে গেল। বোধ হচ্ছে, এই কবিতাটি মিনি লিখেছেন তিনি মনে করেছেন, তাঁর গৃহকার্যনিরতা অস্তঃপ্রবাদিনী জয়ভূমি, তাঁর দমদাময়িক পাঠকমগুলী, তাঁর কবিতাগুলির ঠিক ভাবগ্রহ করতে পারবে না— তার যে কতথানি ম্ল্য সে তাদের জ্ঞানগোচর নয়— অতএব এখনকার মতো এ দমন্ত পথেই ফেলে দেওয়া যাছে, তোমরাও অবহেলা করেনা আমিও অবহেলা করি— কিন্তু এ রাত্রি য়খন পোহাবে তখন 'পস্টারিটি' এসে এগুলি কুড়িয়ে নিয়ে দেশে বিদেশে চলে যাবে। কিন্তু তাতে ওই জেলে লোকটার মনের আক্ষেপ কি মিটবে। যাই হোক, 'পস্টারিটি' যে অভিসারিণী রমণীর মতো দীর্ঘরাতি ধরে ধীরে ধীরে কবির দিকে অগ্রসর হচ্ছে এবং হয়তো নিশিশেষে এসে উপস্থিত হতেও পারে, এ স্থেকল্পনাটুকু কবিকে ভোগ করতে দিতে কারো বোধ হয় আপত্তি না হতেও পারে। [৩০ আবাঢ়, ১৮৯৩]

—ছিন্নপত্ৰ

'দেউল' কবিতাটির সম্বন্ধে রবীস্ক্রনাথ উল্লিখিত চিঠিতেই বলিয়াছেন—

সেই মন্দিরের কবিতাটির ঠিক অর্থটা কী ভালো মনে পড়ছে না। বোধ হয় সেটা সন্তিকার মন্দির সম্বন্ধে। অর্থাৎ, যথন কোণে বদে বদে কতকগুলো ক্লব্রিম কল্লনার দারা আপনার দেবতাকে আচ্ছন্ন করে নিজের মনটাকেও একটা অস্বাভাবিক স্থতীত্র অবস্থায় নিয়ে যাওয়া গেছে এমন সময় যদি হঠাৎ একটা সংশয়বজ্ঞ পড়ে, সেই-সমস্ত স্থদীর্ঘকালের ক্লব্রিম প্রাচীর ভেঙে যায়, তথন হঠাৎ প্রকৃতির শোভা, স্থের আলোক এবং বিশ্বজনের কল্লোলগান এসে তন্ত্রমন্ত্র ধূপধুনার স্থান অধিকার করে এবং তথন দেখতে পাই— সেই যথার্থ আরাধনা এবং তাতেই দেবতার তুষ্টি।

—ছিন্নপত্ৰ

'হুই পাখি'র প্রসঙ্গে নিম্নদংকলন প্রণিধানধোগ্য—

বাড়ির বাহিরে আমাদের যাওয়া বারণ ছিল; এমন কি বাড়ির ভিতরেও আমরা সর্বত্র যেমন-খুশি যাওয়া-আসা করিতে পারিতাম না। সেইজন্ত বিশ্বপ্রকৃতিকে আড়াল-আবডাল হইতে দেখিতাম। বাহির বলিয়া একটি অনস্কপ্রসারিত পদার্থ ছিল যাহা আমার অতীত, অথচ যাহার রূপ শব্দ গন্ধ দার-জানালার নানা ফাঁক-ফুকর দিয়া এ দিক ও দিক হইতে আমাকে চকিতে ছুইয়া যাইত। সে যেন গ্রাদের ব্যবধান দিয়া নানা ইশারায় আমার দক্ষে খেলা করিবার নানা চেষ্টা করিত। সে মৃক্ত, আমি ছিলাম বদ্ধ, মিলনের উপায় ছিল না, সেইজন্ম প্রণয়ের আকর্ষণ ছিল প্রবল। আজ সেই খড়ির গণ্ডি [ভূত্য খ্যামের আকা] মৃছিয়া গেছে, কিন্তু গণ্ডি তবু ঘোচে নাই। দূর এখনো দূরে, বাহির এখনো বাহিরেই। বড়ো হইয়া যে কবিতাটি লিখিয়াছিলাম তাহাই মনে পড়ে—

> থাঁচার পাথি ছিল সোনার থাঁচাটিতে, বনের পাথি ছিল বনে।

> > —খর ও বাহির। জীবনশ্মতি

'ঝুলন' কবিতাটি সম্পর্কে 'সাহিত্যের পথে' (১৩৪৩) গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ মস্তব্য করিয়াছেন—

বন্ধ জল যেমন বোবা, গুমট হাওয়া যেমন আত্মপরিচয়হীন, তেমনি প্রাত্যহিক আধমরা অভ্যাদের একটানা আবৃত্তি ঘা দের না চেতনায়, তাতে সন্তাবোধ নিস্তেজ হয়ে থাকে। তাই ছংখে বিপদে বিদ্রোহে বিপ্লবে অপ্রকাশের আবেশ কাটিয়ে মাতৃষ আপনাকে প্রবল আবেগে উপলব্ধি করতে চায়।

একদিন এই কথাটি আমার কোনো একটি কবিতায় লিখেছিলেম। বলেছিলেম, আমার অন্তর্তম আমি আলস্যে আবেশে বিলাদের প্রশ্রমে ঘূমিয়ে পড়ে, নির্দয় আঘাতে তার অসাড়তা ঘূচিয়ে তাকে জাগিয়ে তুলে তবেই সেই আমার আপনাকে নিবিড় করে গাই— সেই পাওয়াতেই আনন্দ।

—সাহিত্যতন্ত্ব। সাহিত্যের পথে

'হিং টিং ছট' কবিতাটি চন্দ্রনাথ বস্থ মহাশয়কে আক্রমণ করিয়া লিখিত, কবিতাটির প্রথম প্রকাশকালে অনেকে এইরূপ ধারণা প্রকাশ করিয়াছিলেন। এইরূপ অন্থমানের কারণ, দামাজিক মত লইয়া চন্দ্রনাথ বস্তুর সহিত ইতিপূর্বে রবীন্দ্রনাথের একাধিকবার তর্কবিতর্ক চলিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ দাধনা পত্রে এই অন্থমানের প্রতিবাদে বলেন— "কোনো সরল অথবা অসরল বুদ্ধিতে যে এরূপ অমূলক দন্দেহ উদিত হইতে পারে, তাহা আমার কল্পনার অগোচর ছিল।"

শোনার তরীর 'বিষবতী' কবিতাটি পরে শিশুতে ও 'গানভদ্ধ' কবিতাটি কথা ও কাহিনী কাব্যের কাহিনী অংশে সংকলিত হইয়াছিল। রচনাবলীতে 'বিশ্ববতী' শিশু হইতে বৰ্জিত হইবে, সোনার তরীতে তাহা পূর্ববং মুদ্রিত থাকিল; 'গানভদ্ধ' রচনাবলীতে সোনার তরী হইতে বর্জিত হইল, কথা ও কাহিনীতে মুদ্রিত হইবে।

#### গ্রন্থপরিচয়

#### চিত্রাঙ্গদা

চিত্রাঙ্গদা ১২৯৯ সালের ২৮ ভাদ্র তারিথে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

এই কাহিনীটিকে পরবর্তীকালে কবি নৃত্যনাট্যের রূপ দিয়াছেন, তাহা 'নৃত্যনাট্য চিত্রাহ্বদা' নামে ১৩৪৩ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

প্রথম প্রকাশকালে চিত্রাঙ্গদা অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক 'চিত্রান্ধিত' হইয়াছিল, উৎসর্গে তাহারই উল্লেখ আছে।

দ্বিতীয় সংস্করণে (১৩০১) ও ১৩০৩ সালের কাব্যগ্রহাবলী-সংকলনে চিত্রাঙ্গদার স্থানে স্থানে পাঠপরিবর্তন হইয়াছিল; বর্তমান স্বতন্ত্র সংস্করণ এই তিনটির কোনো- একটির সম্পূর্ণ অনুরূপ নহে। উল্লিখিত সংস্করণগুলির পাঠ তুলনা করিয়া তাহা হইতে কবির নির্দেশানুযায়ী পাঠ রচনাবলীতে গ্রহণ করা হইয়াছে।

#### গোড়ায় গলদ

গোড়ায় গলদ ১২৯৯ সালের ৩১ ভাদ্র তারিখে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। পরবর্তী কালে ইহা 'গভগ্রন্থাবলী'র প্রহ্মন খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত হয়। বহু কাল পরে গ্রন্থানি পুনর্লিথিত হইয়া 'শেষ রক্ষা' (১৬৩৫) নামে প্রকাশিত হয়, তাহাও রচনাবলীতে যথাক্রমে প্রকাশিত হইবে।

#### চোখের বালি

চোখের বালি ১৩০৯ দালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

প্রথম সংস্করণের শেষ অংশ ( 'তখন ঘোমটা-মাথায় আশা · · · ভগবান তোমাদের চিরস্থী করুন।'—বর্তমান গ্রন্থে, পৃঃ ৫০১-৫১২ ) স্বতন্ত্র আকারে প্রচলিত গ্রন্থে বহু কাল বর্জিত ছিল, রচনাবলী-সংস্করণে তাহা যোগ করিয়া দেওয়া হইল। তাহা ছাড়া ৩৪৭ পৃষ্ঠার অন্তম ছত্র হইতে অধ্যায়ের শেষ পর্যন্ত বঙ্গদর্শন হইতে নৃতন করিয়া সংকলিত হইল। কারণ, এই অংশটি গ্রন্থের পূর্বতন সংস্করণগুলিতে অমক্রমে বাদ পড়িয়াছে মনে হয় এবং ইহার অভাবে ৩৫৪ পৃষ্ঠার একোন শেষ অন্তচ্ছেদে উক্ত 'তথন বিহারী যাহা দেখিয়াছিল' ইত্যাদি কথার অর্থবোধ হয় না।

#### আত্মশক্তি

আত্মশক্তি ১৬১২ দালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। পরে ইহা আর স্বতম্ব গ্রন্থাকারে প্রচলিত ছিল না, ইহার অনেকগুলি প্রবন্ধ 'গ্রুগ্রন্থাবলী'র অন্তর্গত বিভিন্ন গ্রন্থে সংকলিত হইয়াছিল; স্বদেশী দমাজ, স্বদেশী দমাজ প্রবন্ধের পরিশিষ্ট ও সফলতার দত্পায় 'দম্হ' গ্রন্থে, ছাত্রদের প্রতি দস্কাবণ 'শিক্ষা' গ্রন্থে, দেশীয় রাজ্য 'স্বদেশ' গ্রন্থে দরিবিষ্ট হয়— 'ভারতবর্ষীয় দমাজ'-এর এক অংশ 'স্বদেশী দমাজ' প্রবন্ধের পরিশিষ্টের দহিত যুক্ত করিয়া দেওয়া হয়। বিভিন্ন গ্রন্থে সংকলন করিবার দময় প্রবন্ধগুলিকে বিশেষভাবে সংক্ষিপ্ত করা হইয়াছিল। নেই পরিবর্জিত অংশগুলি রচনাবলীতে পুনরায় যোগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। আত্মশক্তির প্রবন্ধগুলি ১৩০৮-১২ সালের বৃষ্দর্শনে নিম্নলিধিত ক্রমে প্রকাশিত হয়—

ভারতবর্ষীয় সমাজ ( 'হিন্দুত্ব' নামে ) ১৩০৮ শ্রাবন
নেশন কী ১৩০৮ শ্রাবন
য়ুনিভার্সিটি বিল ১৩১১ জাষা
স্বদেশী সমাজ এবন্ধের পরিশিষ্ট ১৩১১ জাখিন
সফলতার সত্পায় ১৩১১ হৈত্র
ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষন ১৩১২ বৈশাখ
দেশীয় রাজ্য ১৩১২ শ্রাবন
ব্রতধারন ১৩১২ ভাজ
জবস্থা ও ব্যবস্থা ১৩১২ আখিন

স্থানেশী সমাজ ৭ শ্রাবণ (১৩১১) তারিখে মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে চৈতন্ত-লাইবেরির বিশেষ অধিবেশনে প্রথম পঠিত হয়, পরে পরিবর্ধিত আকারে ১৬ শ্রাবণ তারিখে কর্জন রঙ্গমঞ্চে পুনঃপঠিত হয়। ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ ১৭ চৈত্র (১৩১১) তারিখে কাসিক রঙ্গমঞ্চে পঠিত হয়। অবস্থা ও ব্যবস্থা ৯ ভাদ্র (১৩১২) টাউনহলে পঠিত হয়। দেশীয় রাজ্য ১৭ আষাঢ় (১৩১২) "রাজধানী আগরতলায় 'ত্রিপুরা সাহিত্য-সন্মিলনী'র প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে" পঠিত হয়।

'সফলতার সত্পায়' প্রবন্ধের উপলক্ষ্য, বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত উক্ত প্রবন্ধের কোনো কোনো অংশ উদ্ধৃত করিলে অধিকতর পরিক্ষৃট হইবে—

শহরে এবং ভদ্রপল্লীতে প্রাথমিক শিক্ষার যেরূপ ব্যবস্থা আছে, ক্রমিপল্লীগুলিতে ঠিক সেরূপ ব্যবস্থা অমুপযুক্ত বলিয়া হির হইয়াছে। এই-দকল স্থানের প্রাইমারি স্থানের শিক্ষাপ্রণালী পরিবর্তন করিয়া পাঠ্যবিষয় সরল করিবার প্রস্তাব বিচার করিবার জন্ম গ্রর্মেণ্ট একটি কমিটি বদাইয়াছিলেন। পাঁচ জন এই কমিটির সদস্য···

দশম পারিবাহাফে কমিটি বলিতেছেন— বাংলা নিম প্রাইমারি স্থলে প্রচলিত

পাঠ্যপুস্তকগুলির অধিকাংশ ন্যনাধিক সংস্কৃতায়িত (Sanscritized) ভাষায় লেখা হইয়া থাকে, তাহার মধ্যে এমন-সকল পরিভাষা থাকে বাহা পদ্ধীবাদীরা বোঝে না। অতএব, এই-সকল স্থলের উপযুক্ত আদর্শপাঠ্যগ্রন্থ তৈরি করিবার জন্ম কয়েকটি বিচক্ষণ কর্মচারী লইয়া একটি বিশেষ সমিতি স্থাপিত হউক। বইগুলি প্রথমে ইংরেজিতে লেখা হইবে, তাহার পরে সরকার মঞ্জ্র করিলে কমিশনার সাহেব ও স্থল-ইন্ম্পেক্টরদের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার বইগুলিকে স্থানীয় প্রচলিত ভাষায় (local vernaculars) তর্জমা করিবার জন্ম লোক নির্বাচন করিবে। মনে করিয়াছিলাম, বাংলার 'local vernacular' বাংলা, বেহারের বেহারী, উড়িয়ার উড়িয়া। স

একাদশ প্যারাগ্রাফে কমিটি বলিতেছেন:— ইংরেজি আদর্শপাঠ্যপুস্তকগুলি যথেইপরিমাণ স্থানীয় প্রচলিত ভাষায় তর্জমা হওয়াটাকে কমিটি অত্যস্ত প্রয়োজনীয় ব্যাপার বলিয়া মনে করেন। ষথা, তাঁহাদের বিবেচনায় বেহারে অন্তত তিন উপভাষায় তর্জমা হওয়া চাই— ত্রিহুতি, ভোজপুরি এবং মৈথিলি; এবং বাংলাদেশে অন্তত্তপক্ষে উত্তর, পূর্ব, মধ্য এবং পশ্চিম ভাষায় তর্জমা হওয়া উচিত হইবে।…

চারিজন ইংরেজ ও তাঁদের অহুগত একজন বাঙালি [ কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত ] বাংলা-দেশের শিক্ষাপ্রণালীর ভিত্তিপত্তনে ভাষাবিচ্ছেদ ঘটানোটাকে 'matter of great importance' গুরুতর প্রয়োজনীয় ব্যাপার বলিয়া মনে করেন।…

কমিটি বলিতেছেন, ইহাতে চাষীদের উপকার হইবে; কিন্তু একতলায় এমন উপকার করিতে বদা ঠিক নয়, যাহাতে কিছুদিন পরেই দোতলায় ফাটল ধরিতে আরম্ভ হয়। সেটা দোতলার পক্ষে মন্দ এবং একতলার পক্ষেও ভালো নয়। সরকার-বাহাত্ব যদি ভারতবর্ষের দেশে দেশে ভাষাবিচ্ছেদ শুক্ষ করিয়া দেন, তবে ক্ষিপল্লীতে তাহার স্ত্রপাত হইয়া দিনে দিনে নীচে হইতে উপর পর্যন্ত তাহার ফাটল বিস্তৃত হইতে আরম্ভ করিবে।…

ভারতবর্ষে ভাষার বৈচিত্র্য আমাদিগকে যেমন খণ্ডবিখণ্ড করিয়াছে, এমনতরো গিরিমকর ব্যবধানও করিতে পারে নাই। ইহার উপরেও যেথানে ভাষার ষথার্থ বিচ্ছেদ নাই, দেখানেও যদি বিচ্ছেদ সযত্ত্বে তৈরি করিয়া তোলা হয় ··· তবে— তবে কী আর বলিতে পারি, অন্তত হুই হাত তুলিয়া ব্রিটিশ সরকারকে আশীর্বাদ করিব না।

বোঝা যাইতেছে, কর্ত্পক্ষের তরফ হইতে আমাদের দেশটাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেওয়াটা একটা matter of great importance হইয়া উঠিয়াছে। কর্তৃপক্ষ বলিতেছেন, আমরা নিতান্তই চাষীদের উপকার করিতে চাই। হয়তো চান, কিন্তু কমিটিও যে বিশুদ্ধভাবে দেই উল্লেখসাধনের প্রতিই লক্ষ রাখিয়াছেন লে কথাটা বিশ্বাস করা সহজ হইত যদি দেখিতাম কর্তৃপক্ষের স্বদেশেও তাঁহাদের স্বজাতীয় চাষীদের এই প্রণালীতে উপকার করা হইয়া থাকে।

ইংরেজের দেশেও চাষা যথেই আছে এবং দেখানে যে ভাষার পাঠ্যগ্রন্থ লেখা হয় তাহা দকল চাষার মধ্যে প্রচলিত নহে। ল্যাক্ষাশিয়রের উপভাষায় ল্যাক্ষাশিয়রের চাষীদের বিশেষ উপকারের জ্যু পাঠ্যপুত্তকপ্রণয়ন হইতেছে না। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, ইংলাণ্ডে চাষীদের শিক্ষা স্থাম করা যদিও নিশ্চয়ই matter of great importance, তথাপি ইংলণ্ডের দর্বত্র ইংরেজিভাষার ঐক্য রক্ষা করা matter of greater importance। কিন্তু দেশে চাষীদের উপকার ও ভাষার অথওতা রক্ষা উভয়ই এক স্বার্থের অন্তর্গত, এ সম্বন্ধে কোনো পক্ষভেদ নাই— স্থতরাং দেখানে ভাষাকে চার টুকরা করিয়া চাষীদের কিঞ্চিৎ ক্লেশলাঘ্য করার কল্পনামাত্রও কোনো পাঁচজন বুদ্ধিমানের একত্র সন্মিলিত মাথার মধ্যে উদয় হইতেই পারে না।… জনসাধারণের শিক্ষার উপদর্গ লইয়াই হউক বা যে উপলক্ষ্যেই হউক, দেশের উপভাষার অনৈক্যকে প্রণালীবদ্ধ উপায়ে ক্রমশ পাকা করিয়া তুলিলে তাহাতে যে দেশের সাধারণ মন্ধলের মূলে কুঠারাঘাত করা হয়, তাহা নিশ্চয়ই আমাদের পাশ্চাত্য কর্তৃপক্ষেরা, এমন কি, তাহাদের বিশ্বন্ত বাঙালীসদক্য, আমাদের চেয়ে বরঞ্চ ভালোই বোঝেন।

—वन्नमर्थन । ১०১১ टेहज, शृ: ७२२-२৮

বাংলা 'দাহিত্যভাষা বড়ো বেশি সংস্কৃতায়িত', এই কারণ দেখাইয়া কর্তৃপক্ষ উহাকে 'কৃষিপন্নীর পাঠশালা হইতে নির্বাদিত' করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। তাহার উত্তরে রবীক্রনাথ লেখেন—

আমাদের দেশে প্রাচীনভাষার দহিত আধুনিক প্রাকৃত ভাষাগুলির · · · আক্ষিক সম্বন্ধ নহে, বরাবর সংস্কৃত ভাষার দহিত ইহার নাড়ীর যোগ রহিয়া গেছে। অন্ত কারণ ছাড়িয়া দিলেও ইহা দেখিতে হইবে, আমাদের দেশের ধর্মদাহিত্যের একমাত্র প্রস্রবণ সংস্কৃত। পুরাণপাঠ, কীর্তন, পৌরাণিক যাত্রা, কথকতা, ভর্জা, কবির লড়াই প্রভৃতি যাহা-কিছু আমাদের দাধারণ লোকের উপদেশ ও আমোদের উপকরণ, সমন্তই সভাবতই সংস্কৃতকথাকে দেশের দ্বর্বত সঞ্চারিত করিয়া দিতেছে। দেশের পণ্ডিতমণ্ডলীর দহিত দেশের সাধারণের এই জ্ঞানসম্বন্ধের ভাবসম্বন্ধের পথ চির্দিন অবারিত আছে। বর্তমানকালেও দেশের বিশ্বানের। যে ভাষার মধ্যে তাঁহাদের জ্ঞান

সঞ্চয় করিয়া রাখিতেছেন, যে ভাষায় দেশের সমন্ত ভদ্রসম্প্রদায় তাঁহাদের বীক্ষণাশক্তি মননাশক্তি পরীক্ষণাশক্তির সমন্ত ফলকে বিত্তীর্ণ দেশ ও বিত্তীর্ণ কালের জন্ম স্থায়িত্ব দিতে চেটা করিতেছেন, সেই ভাষার সহিত নিম্নাধারণের চিত্তের যোগ কৃত্রিম বাধার, ভারা বিচ্ছিন্ন করিয়া দেওয়া সরকারের পক্ষে একাস্ত প্রয়োজনীয় হইয়াছে, এ কথা বলিলে অবশ্য আমাদিগকে বিখাস করিতেই হইবে— কিন্তু চাষাদের মঙ্গলের পক্ষেও ইহা প্রয়োজনীয়, এ কথা স্বয়ং কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত মহাশয় বলিলেও বিশাস করিব

—বঙ্গদর্শন। ১৩১১ চৈত্র, পৃ: ৬২৯

কর্তৃপক্ষের এই চারিটি উপভাষা চালাইবার সংকল্প বন্ধ হওয়াতে, বন্দর্শনে মুদ্রিত 'সফলতার সহপায়' প্রবন্ধের উপরিলিখিত অংশ ও তৎকালোপযোগী অন্তান্ত অংশ আত্মশক্তি প্রয়ে আদে) সংকলন করা হয় নাই।

লর্ড কর্জনের আমলে যুনিভার্দিটি 'সংস্কার' করিবার জন্ম যে যুনিভার্দিটি বিল উপস্থাপিত হয়, যাহার উদ্দেশ্য ছিল উচ্চশিক্ষার প্রসার সংকুচিত ও ব্যয়সাধ্য করা, দেশের প্রতিবাদসত্ত্বেও তাহা পাশ হইবার পর 'য়্নিভার্দিটি বিল' প্রবন্ধটি বন্ধদর্শনে প্রকাশিত হয়। সেই প্রবন্ধের উপক্রমণিকায় রবীক্রনাথ বলিলেন—

যুনিভার্দিটি বিল পাশ হইয়া গেছে, আমরাও নিস্তর হইয়াছি। যতক্ষণ পাশ হয় নাই ততক্ষণ আমরা এমন ভাব ধারণ করিয়াছিলাম ধেন আমাদের মহা অনর্থপাত ঘটিয়াছে। যদি বস্তুতই আমাদের সেইরূপ বিশ্বাসই হয়, তবে বিল পাশ হইয়া গেল বলিয়াই অমনি স্থনিদ্রার আয়োজন করিতে হইবে, ইহার হেতু খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

দেশের সতাই যদি কোনো দারুণ অনিষ্ট ঘটিবার কারণ থাকে, তবে গবর্মেন্ট আমাদের দোহাই মানিলেন না বলিয়াই আমরা নিজেরাও যথাসাধ্য প্রতিকার-চেষ্টা করিব না, ইহার অর্থ কী। আন্দোলনসভায় আমরা যে পরিমাণে স্থর চড়াইয়া কাদিয়াছিলাম, বঙ ফলাইয়া ভাবী সর্বনাশের ছবি আঁকিয়াছিলাম, আমাদের বর্তমান নিশ্চেষ্টতা কি আমাদের সেই পরিমাণ লজ্জার বিষয় নহে? বেদনা যদি অকপট হয়, শক্ষা যদি ভান না হয়, তবে আজু আমরা চুপচাপ করিয়া বিসয়া নিজের তুই গালে চুনকালী লেপিতেছি।

—वक्रपर्णन । ১७১১ क्वांबाढ़, शृ: ১৪¢

#### রবীক্র-রচনাবলী

রবীন্দ্রনাথ প্রতাব করিলেন, নিজেদের বিভাদানের ভার নিজেরা গ্রহণ করিতে হইবে—

বিদিয়া বিদিয়া আক্ষেপ করিলে চলিবে না। আমরা নিজেরা বাহ। করিতে পারি তাহারই জন্ম আমাদিগকে কোমর বাধিতে হইবে। বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে—নিজেদের বিভাদানের ব্যবস্থাভার নিজেরা গ্রহণ করা। তাহাতে আমাদের বিভামন্দিরে কেম্ব্রিজ-অক্স্কোর্ডের প্রকাণ্ড পাষাণপ্রতিরূপ প্রতিষ্ঠিত হইবে না জানি, তাহার আজ-সরঞ্জাম দরিদ্রের উপযুক্ত হইবে … কিন্তু জাগ্রত সরস্বতী শ্রদ্ধাশতদলে আদীন হইবেন, তিনি জননীর মতো করিয়া সন্তানদিগকে অমৃত পরিবেষণ করিবেন, ধনমদগর্বিতা বণিক্গৃহিণীর মতো উচ্চ বাতায়নে দাঁড়াইয়া দ্ব হইতে ভিক্কবিদায় করিবেন না।

—বঙ্গদর্শন। ১৩১১ চৈত্র, পৃঃ ১৪৮

# বৰ্ণাকুক্ৰমিক সূচী

| অক্ষমা                                | • • •               | H 0 1 | 288          |
|---------------------------------------|---------------------|-------|--------------|
| অচল শ্বতি                             | 0 + 0               | ***   | 286          |
| অনাদৃত                                | e * s               | * * * | 99           |
| অবস্থা ও ব্যবস্থা                     | 6.5 *               | и 0 о | <b>%00</b>   |
| অমন দীননয়নে তুমি চেয়ো না            | 6 6 9               | • • • | 200          |
| আকাশের চাঁদ                           | ***                 | * * * | 94           |
| আজ কোনো কাজ নয়— সব ফেলে দিয়ে        | ***                 | ***   | ৬৫           |
| আজি যে-রজনী যায় ফিরাইব তায়          | ***                 | 4 6 9 | दद           |
| আত্মমর্পণ                             | Ф # Ф               | 417   | 786          |
| আমার হৃদয় প্রাণ                      | 4 * *               | ***   | 209          |
| আমার হৃদয়ভূমি-মাঝখানে                | 0 H D               | * * * | \$8%         |
| আমারে ফিরায়ে লহ অয়ি বস্ত্র্দ্ধরে    | 4 0 2               | >++   | 202          |
| আমি পরানের সাথে খেলিব আজিকে           | 6 9 0               |       | ಾಲ           |
| আর কত দূরে নিয়ে ধাবে মোরে            |                     | 6 4 8 | 74.          |
| একদা পুলকে প্রভাত-আলোকে               |                     | ***   | \$89         |
| ওরে মৃত্যু, জানি তুই আমার বক্ষের মাঝে | 4 + +               | > 4 4 | 63           |
| কণ্টকের কথা                           | * = 4               |       | >89          |
| থাচার পাথি ছিল সোনার থাচাটিতে         | * * *               |       | ୧୯           |
| খেলা                                  | * * *               | * • * | 285          |
| খ্যাপা থুঁজে থুঁজে ফিরে পরশ-পাথর      | 4 * *               | 0.00  | ે ૭૧         |
| গুপুন ঢাকা ঘন মেঘে                    | 4 0 E               | * * * | ь•           |
| গগনে গরজে মেঘ, ঘন বরষা                | 0 * 1               | ***   | ٩            |
| গতি                                   | <b>*</b> 4 <b>*</b> | 9.6.6 | 286          |
| ঘুমের দেশে ভাত্তিল ঘুম                |                     | n n 6 | 72           |
| চক্ষ্ কর্ণ বৃদ্ধি মন শব রুদ্ধ করি     | 0 0 0               | h # + | 286          |
| ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ                | m d d               | **4   | <b>৫</b> 9 3 |
| জানি আমি স্থথেতৃঃথে হাসি ও ক্রন্সনে   |                     | * * 4 | 580          |
| यूनन                                  | 414                 | † † = | 24           |
|                                       |                     |       |              |

### ৬৫০ রবীন্দ্র-রচনাবলী

| তখন তরুণ ববি প্রভাতকালে                | *** | ***                    | 99    |
|----------------------------------------|-----|------------------------|-------|
| তুমি মোরে পার না ব্ঝিতে ?              | *** |                        | 57    |
| তোমরা ও আমরা                           |     | ***                    | 28    |
| তৌমরা হাসিয়া বহিয়া চলিয়া যাও        | *** | ***                    | 28    |
| তোমার আনন্দগানে আমি দিব স্থর           |     | ***                    | 28¢   |
| मित्रिया ।                             |     | an open                | 588   |
| দরিদ্রা বলিয়া তোরে বেশি ভালোবাসি      |     |                        | \$88  |
| ছই পাৰি                                | *** | I HEN                  | 80    |
| হ্যায়ে প্রস্তুত গাড়ি; বেলা দ্বিপ্রহর |     | El Elman mela          | 68    |
| ছর্বোধ                                 |     | art for the section    | 22    |
| দেউল                                   |     | h i.e. 15              | ৮২    |
| দেশীয় রাজ্য                           |     |                        | ७२७   |
| थीरत थीरत विखातिरह रचित ठांति थांत     | *** |                        | 25    |
| <b>म</b> हीशरथ                         | *** | ere dans plea          | b.0   |
| নদী ভরা ক্লে ক্লে, থেতে ভরা ধান        |     | ne ry where the re     | 202   |
| নিদ্রিতা                               |     | STREET, STREET         | 36    |
| নিক্লেশ যাত্ৰা                         |     | FRUIT CAN STREET       | 500   |
| নেশন কী                                | *** | TO FORM TO FE          | asa   |
| পরশ্পথির                               | *** | A                      | ७१    |
| পুরস্কার                               |     | greatern. With         | 500   |
| প্রতীক্ষা                              | ••• | 1-1-1                  | 63    |
| প্রত্যাখ্যান                           |     | PORTS WATER            | 200   |
| বন্দী হয়ে আছ তুমি স্থমধুর স্নেহে      | *** |                        | ২৬    |
| বন্ধন                                  |     | minimal terror         | 285   |
| वस्तन ? वस्तन वर्षे, मकिन वसन          |     | ***                    | - 582 |
| বৰ্ষা-যাপন                             |     |                        | . 29  |
| বস্থা                                  | *** | The same of the        | 202   |
| বিপুল গভীর মধুর মক্ত্রে                | *** | 100                    | b9    |
| বিম্ববতী                               |     | the spiritual state of | 3     |
| বিখনুত্য                               | ,,, |                        | bed   |

| বর্ণান্থক্রমিক সূচী               |        |                   | ৬৫১   |
|-----------------------------------|--------|-------------------|-------|
| বৈষ্ণবকবিতা                       |        | 4.00              | 8 0   |
| वार्थ दशेवन                       |        |                   | द्    |
| ব্ৰত্থারণ                         |        | ere part          | ७५२०  |
| ভরা ভাদরে                         | 4 to 4 |                   | . 203 |
| ভারতবর্ষীয় সমাজ                  |        | ***               | 420   |
| মানসহন্দরী                        |        | Complete Complete | 50    |
| মায়াবাদ                          | ***    | Me more and       | 787   |
| <b>मृ</b> क्षि                    | 2 0 0  | p 4 6             | 280   |
| যদি ভরিয়া লইবে কুম্ভ             | ***    | 6.0 6             | 29    |
| ষার অদৃষ্টে যেমনি জুটুক           | a , ,  | •••               | २५०   |
| যুনিভার্গিটি বিল                  |        | ***               | 658   |
| যেখানে এদেছি আমি, আমি দেখাকার     | 4 0 8  | , , ,             | 288   |
| ষেতে নাহি দিব                     | * * 4  | e d 0             | 68    |
| রচিয়াছিত্র দেউল একথানি           | » * *  | ***               | 2.4   |
| রাজধানী কলিকাতা; তেতালার ছাতে     |        | g p h             | 59    |
| রাজার ছেলে ও রাজার মেয়ে          | a (8 d | * * 4             | 78    |
| রাজার ছেলে ফিরেছি দেশে দেশে       |        | ***               | 20    |
| রাজার ছেলে যেত পাঠশালায়          | ***    |                   | 78    |
| লজা                               |        | * * *             | 200   |
| শুধু বৈকুঠের তরে বৈষ্ণবের গান     | ***    | g 0.6             | 8.    |
| <b>टेममवम</b> का                  | ***    | •••               | 25    |
| সফলতার সহপায়                     |        |                   | 699   |
| সমূদ্রের প্রতি                    | ***    | ***               | cc    |
| স্মত্বে সাজিল রানী, বাঁধিল কবরী   | ***    | 100               | 6     |
| স্থাগেতা                          | ***    |                   | 25    |
| সেদিন বর্ষা ঝরঝর ঝরে              | * * *  |                   | 709   |
| সোনার তরী                         | 1      |                   | ٩     |
| দোনার বাঁধন                       | • • •  | • • •             | 26    |
| श्रुतिमी मर्गाञ                   |        | • • •             | ৫२७   |
| 'स्रामी ममाक' श्रावरम्ब भविभिष्टे |        |                   | ८ ८ २ |
| 441                               |        |                   |       |

াাঃ২ক

## রবীক্র-রচনাবলী

| স্বপ্ন দেখেছেন রাত্রে হবুচন্দ্র ভূপ       | ***   | *** | 02   |
|-------------------------------------------|-------|-----|------|
| হাতে তুলে দাও আকাশের চাঁদ                 | ***   | *** | 8¢   |
| হা বে নিরানন্দ দেশ, পরি জীর্ণ জরা         | ***   | *** | 282  |
| हिং টिং ছট্                               |       |     | ७১   |
| श्रुवयम् ना                               | ***   |     | ಶಿಗಿ |
| হে আদিজননী সিন্ধু, বস্তন্ধরা সন্তান তোমার | * * * | *** | - 44 |
| হোক খেলা, এ খেলায় যোগ দিতে হবে           | ***   | *** | 285  |



